# "वर्षे अर्ने शाप्ति।" रविषे रविषे वर्षे भप्ति, अन्य अस आश्रुन।"



स्था किन स्मनाध (DMC 7-69)



প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা একবিংশ বর্ষ॥ বৈশাখ—চৈত্র: ১৩৮০ সম্পাদক: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

双的双亚

# বৈশাখ

মোঘল আমলের ভোপ ॥ প্রজক্ষার দক্ত ১৭
শীশচন্দ্র বহু বিভার্ণব ॥ গৌরান্দগোপাল দেনগুপ্ত ২৮
পাশ্চান্ত্যে আর্যবিভান্থশীলনের প্রভাব ॥ দিলীপক্ষার কাঞ্জিলাল ৩৮
মহাক্বি ক্ষেমেন্দ্র ॥ শ্রীকৃষ্ণতৈভন্য ঠাকুর ৪৬
শিল্প হুষমায় ও লোকাচারে বড়ি ॥ পূর্ণচন্দ্র দাস ৫০
সমালোচনাঃ ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন ॥ সোমেন্দ্রনাথ বহু ৫৩

# देकार्छ

ছোট গরের আত্মহত্যা ॥ প্রমধনাথ বিশী ৬১
রামমোহন মিশনারী বিতর্ক সন্থাদ ॥ গোরাটাদ মিত্র ৬৫
আচার্য ভাম্মভক্ত ॥ সলীল বিশাস ৭২
স্থাশনাল থিয়েটার ও তার নেপথ্য-নারক মধ্স্দন ॥ পুলিন দাশ ৭৬
লোকর্ত্তের স্পক্ষে ॥ শহর সেনগুপ্ত ৮৪
বিহ্য-সাহিত্যের বর্ণাকুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কৃত্ ১০
আলোচনা ঃ কবিতা, আরাম, বিরাম, সংগ্রাম ॥ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যার ১৫
স্মালোচনা ঃ গভাশিল্লী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ভূদেব চৌধুরী ১৮
ভারত ইভিহাস অভিধান ॥ হ্রপ্রসাদ মিত্র ১০৩

# আবাঢ়

পট ॥ বিমলেন্দ্ চক্রবর্তী ১০৯
প্রাচীন বাংলার একটি বন্দর ॥ ত্রিপুরা বহু ১১৮
বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন ॥ শৈলেনহুমার দন্ত ১২২
বাংলার লৌকিক নৃত্যধারা ॥ অজিভকুমার মিত্র ১২৭
বৈষ্ণব কবির নিদর্গ কল্পনা ॥ দেবনাথ দাঁ ১৩২
বিষ্ণম সাহিত্যের বর্ণাহ্মক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুঞ্
আলোচনা : রবীন্দ্রনাথের গত্ত কবিতা ॥ হুখংজন চক্রবর্তী ১৪০
সমালোচনা : ইস্টার্গ ইণ্ডিয়ান ম্যানাস্ক্রিপ্ট পেন্টিং :
কোম্পানী ডুয়িংস্ ইন্ দি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী :
বীরভূমের ষ্ম পট ও পটুয়া ॥ সম্ভোষ্কুমার বন্ধ ১৪৫

# **শ্রোব**ণ

আধ্নিক সংগ্রহশালায় খনিপ্রযুক্তি বিছা ॥ সমরকুমার বাগচী ১৬১
ননীগোপাল মজুমদার ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপু ১৭১
রামমোহন রায়—নবযুগের নেতা ॥ সোমেন্দ্রনাথ বহু ১৭৯
আলোচনাঃ সামাজিক দৃষ্টিকোণে শেকস্পিয়র ॥ ধন্ঞ্য সেন ১৮৬

## ভাজ

নেতৃত্ব ॥ মানসী দাশগুপ্ত ২০৫
ন্তাশনাল থিয়েটার, নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন ও বাংলা নাটক ॥ পুলিন দাশ ২১৪
বিক্রমপুরের আটপৌরে ভাষা ॥ ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫
স্থাভ সলিল ॥ স্করেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৯
প্রাচীন ভারতে নৌ বাণিল্য ॥ উষাপ্রসন্ন ম্থোপাধ্যায় ২৩২
রাজা ও ভপভী নাটকে সঙ্গীত ঘোজনার নাটকীয় ভাৎপর্য ॥ বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায় ২৩৬
বহিম সাহিত্যের বর্ণাস্ক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ডু ২৪০
সমালোচনা ঃ স্বদেশীয় ভারত বিভাপথিক ॥ স্থাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৪
Massage of India ॥ স্থান্দ্রমার গুপ্ত ২৪৭

# আখিন

পণ্ডিতরাজ অগরাথ ॥ শ্রীকৃষ্ণতৈতক্ত ঠাকুর ২৬৫
ভারতীয় সাধনার ধারা ॥ প্রিয়দারজন রায় ২৭৫
কিপোরীটাদ মিত্রের রচনা ॥ নারায়ণ দত্ত ২৮২

প্রবন্ধকার অবনীক্রনাথ ॥ মনোজিৎ বহু ২০১ ১০২১-আসামের চা-কুলি ও দীনবন্ধু এগুরুজ ॥ সোমেন্দ্রনাথ বহু ৩০৩ সমালোচনাঃ বাংলার বিষ্ণস্থাজ ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩১১

# কার্ভিক

হাসাহাসি ॥ মানসী দাশগুপ্ত ৩১৭
আঠারো শতকে মেদিনীপুর ও সাহিত্যসাধনা ॥ প্রণব রায় ৩২১
সার্ত্রে: স্বাধিকার ॥ সলীল বিশ্বাস ৩২৬
নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ ॥ গোরাচাঁদ মিত্র ৩৩১
কাঁথির করণসমাজ ॥ পূর্ণচক্র দাস ৩৪০
ভালোচনা ঃ আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥ স্থবঞ্জন চক্রবর্তী ৩৫১
সমালোচনা ঃ কবি কুম্দর্জন মল্লিক শ্বরণিকা :
কবি নরেক্রদ্বের শ্বরণিকা ॥ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৫৬

# অগ্রহায়ণ

লোকায়ত শিল্পকলা: ছো-নাচের মুখোশ ॥ শিবেন্দু মান্না ৩৬৫
শতবর্ষ পূর্বে বাংলা সাধারণ নাটাশালা ও অভিনীত নাটক ॥ মঞ্ ঘোষ ৩৭২
কবিতীর্থ বর্ধমান ॥ শৈলেনকুমার দক্ষ ৩৮৪
অসমীয়া সাহিত্যের শ্রন্তা শহরদেব ॥ পরমেশ রায় ৩৮৮
সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ঃ ক চি বিকার—পূজায় ॥ রবি মিত্র ৩৯২
আলোচনা ঃ বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা ॥ গোরান্ধগোপাল সেনগুপ্ত ৩৯৭
আমুর্জাতিক আইনের জনক হগো গ্রোটিয়াস ॥ স্বথ্যেন চক্রবর্তী ৩৯৭
সমালোচনা ঃ লিপির শিল্পী অবনীক্রনাথ ॥ অর্থাবন্দ ভট্টাচার্য ৪০২

# পৌষ

অক্ষরকুষার দত্তের শিক্ষাচিন্তা ॥ নবেন্দু সেন ৪১৩
লোকচিত্রের ভাষা ॥ অজিভকুমার মিত্র ৪২৩
মিলিরের ও বাংলা নাটক ॥ অগন্ধাথ ঘোষ ৪২৭
রামকৃষ্ণ কাব্যের উপেক্ষিত ॥ হরভোষ চক্রবর্তী ৪৩২
তুর্কমেনিয়া সাথে ভারতের স্প্রাচীন সম্পর্ক ॥ স্থীন্দ্র কুমার ৪৩৬
সংস্কৃতি প্রাসকে: রুচি বিচাব ॥ রবি মিত্র ৪৪০
ভালোচনা: পট ॥ দিলীপকুষার কাঞ্জিলাল ৪৪২
দেশ পরিচয় ॥ সম্ভোষকুষার বহু ৪৪৪
স্মালোচনা: মনস্পতি শ্রীন্মরবিন্দ ॥ অধীর দে ৪৪৬

# মাঘ

জগন্ধাথের কাব্য প্রতিভান্ন ভামিনী বিলাস ॥ শ্রীক্রফটেতক্স ঠাকুর ৪৫৭
দীর্ঘায় কি আকাজ্জিত ? ॥ হুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬৩
নিকোলাস কোপার্নিকাস ॥ কুঞ্চবিহারী পাল ৪৭১
বিহারের লৌকিক নৃত্যের ধারা ॥ সব্যসাচী লোধ ৪৭৬
শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বিমলেন্দু চক্রবর্তী ৪৭৯
সংস্কৃতি প্রসঙ্গের ক্রামীণ ছার্বি মিত্র ৪৮৫
ভালোচনা ঃ মধ্যযুগের গ্রামীণ ছার্বা তির একদিক ॥ নিথিলেশর সেনগুপ্ত ৪৮৭
শোলক বলা কাজলা দিদি ॥ উষাপ্রসন্ধ মুখোপাধ্যায় ৪৮৯
সমালোচনা ঃ বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানা দিক ॥ নরেক্রকুমার মিত্র ৪৯১

# क सिन

অনস্থ সদাশিব আন্টেকর ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৫০১
সাংস্কৃতিক সমন্বরের পটভূমি ত্রিপুরা ॥ স্থপ্রমন্ন বন্দ্যোপাধ্যার ৫১১
কর্মলাথাদের বিবরণ ॥ পরিমল চক্রবর্তী ৫১৭
আলো-আধারের কবি নেরুদা-পাউগু ॥ স্থরেন্দ্র মুখোপাধ্যার ৫২৬
একাংকর উৎস ও বাংলা একাংক নাটক ॥ পরিমল ঘোষ ৫২৯
আলোচনা ঃ আন্তর্জাতিক আইন : কি ও কেন ॥ স্থর্জন চক্রবর্তী ৫৩৪
সমালোচনা ঃ শ্রীজনাদিকুমার দন্তিদার ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ॥
বিকাশ বস্থ ৫৩৮

# চৈত্ৰ

কালিদাসের ছ'টি বিলাপ ॥ মনোমোহন দত্ত ৫৪৫
নারায়ণ পত্রিকার বিভীয় বর্ষ ॥ গোরাটাদ মিত্র ৫৫৫
গণপতি বিনায়ক ॥ অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৬৮
সমালোচনাঃ দিব্যায়ন ॥ দেশব্রতী চক্রবর্তী ৫৭৫
বার্ষিক স্চীপত্র ৫৭৭

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্গ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্বোয়ার হইতে মৃদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত



# সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

# 双的双丁

মোঘল আমলের তোপ ॥ প্রজকুমার দত্ত ১৭

শ্রীপচন্দ্র বহু বিত্তার্ণব ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ২৮

পাশ্চান্ত্যে আর্ঘবিত্যাসুশীলনের প্রভাব ॥ দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল ৩৮

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র ॥ শ্রীক্লফটেচভক্ত ঠাকুর ৪৬

শিল্প স্থমায় ও লোকাচারে বড়ি । পূর্ণচন্দ্র । ৫ -

ज्ञांट्नाइना : जिश्रा १ छेटे शिष्ड भःकलन ॥ भार्यस्नाथ यस 🗢

# मन्नापक॥ व्यानन्तरभाभान मिनश्रु

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

# Sri Annapurna Cotton Mills Ltd.

# Regtd. Office:

P-10, New Howrah Bridge Approach Road, Calcutta-700001

Telegram: Accelerate, Calcutta. Phone: 34-2474 & 34-9640

Founder: Late Girija Prasanna Chakravarti

Manufacturers of:

Hank Yarn, Hosiery Yarn. Grey Cloth Fabric Medium, Fine, Superfine,

Spindles: 26,904 Looms: 300

Factory:

SHAMNAGAR :: 24 PARGANAS

Phone: Bhat. 109

Subsidiary Company:

Asher Textiles Limited.

Spindles 26,400

Avanashi Road, Gandhinagar P. O. TIRUPUR 638603

(South India)

একবিংশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

# মোঘল আমলের তোপ

# পঙ্কজকুমার দত্ত

মধায়ুগে যুক্ষামগ্রী হিসাবে বারুদের উপযোগীতা ভারতবাদীদের জানা ছিল কিনা ভোপের প্রচলন ভারতে হয়েছিল কিনা যদি হয়ে থাকে ভবে কবে এবং কোথায় প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল, বারুদ কিংবা ভোপ-বন্দুকের জ্ঞান ভারতবাদীর নিজম্ব আবিদ্ধার কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিভর্কের আর শেষ নেই। ইউরোপীয় পণ্ডিভ থেকে আরম্ভ করে পল হর্ণ, রামদাস সেন, যোগেশচন্দ্র বিভানিধি, নড়ভা, ইরফান হবিব, রমেশচক্র মজুমদার, বি জি সনদেশা, এল এন গগদেব, অরপরতন ভট্টাচার্য প্রমূথ অনেকেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু ভর্কাতীত দিদ্ধান্তে আদা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি নির্ভরষোগ্য ষথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণের অভাবে। ভট্টিকাব্য হতে ভক্ত করে ভক্রনীতিসার সমরাণ স্ত্রধার, নীতিপ্রকাশিকা, বাশিষ্ঠ ধহুর্বেদ সংহিতা, রাজলক্ষীনাগ্রায়ণ-হৃদয় প্রভৃতি পুঁথিণত্র থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে বিভিন্ন পণ্ডিত প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন বারুদ ও তোপ-বন্দুকের বিষয়ে ভারতীয়দের জ্ঞান নিভাস্থই অর্বাচীনকালের নয়। স্বাদশ শতক থেকে এদের কথা ভারতবাদীর জানা ছিল—আর ত্রোদশ-চতুর্দশ শতকে ব্যাপক না হলেও তোপ-বন্দুকের অল্ল-শল্প বাবহার ভারতে চালু হয়েছিল। বলাই বাহুন্য বিরুদ্ধবাদীয়া নিছক 'কেতাবী' প্রমাণ মানতে রাজী নন। তাঁদের চাই 'পাথুরে' প্রমাণ অর্থাৎ আগ্রিকালের ত্-একটা ভোপ-বন্দুক আন্ত কিংবা ভগ্নাংশ: সন-ভারিথ উৎকীর্ণ र्खग्राहे वाक्नोग्र—निভाञ्चहे यि ना याल তবে व्यमि महक्षावाया । नवंकनकोक्र युक्तिवादा ममिष्ठ হওয়া অবশ্র প্রয়োজন। কিন্তু ইতিহাস সচেতন দেশেও এমন প্রমাণ দাথিল করা সহজ নয় আর আফ'দের মন্তন দেশে এমন প্রমাণ হাজির করা রীভিমত কঠিন তো বটেই, প্রায় অসম্ভব। তবে একেবারে কিছুই যে মেলেনি ভা বলা চলে না। দাকিণাভাের গুলবর্গা তর্গে পেটা-লোহায় ভৈরী

ফুট আটাশেক দীর্ঘ ভোপটির কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। এটির সঙ্গে ১৩।১৪ শতকের রুমী (ইউরোপের কন্সটান্টিনোপল নগরীকে মধ্যযুগে ভারভবাদী 'রুম' নামে এবং রুমবাদী প্রীষ্টধর্ম নাগরিকদের 'ফিরিঙ্গি' নামে উল্লেখ করত।) ভোপের দাদৃশু খুবই প্রকট (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। গুলবর্গা তুর্গে ভোপটি যে বিশেষ মণ্ডপ বা মঞ্চে (স্থানীয় নাম 'বালা হিদার') সংস্থাপিত আছে সেটির দঙ্গে অয়োদশ চতুর্দশ শতকের 'রুমী' বা 'মূর' তুর্গের 'Donjon' বা 'Keep' এর গঠনরীতির মিল অভি সাধারণ মাহুষের চোথেও সহজেই ধরা পড়ে।

ফিবিস্তা রচিত পুথি থেকে উদ্ধৃত নড়ভী প্রদত্ত কেতাবী প্রমাণটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ( Abu Zafar Nadvi—The use of cannon in Muslim India—Islamic Culture XII, pp 405-18) ফিরিস্তা লিখে গেছেন যে ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহমণি প্রলভান মৃহম্মদ শাহের সঙ্গে বিজয়নগরের রাজার যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে বিজয়নগর রাজের সঙ্গে ছিল অসংখ্য তোপ। ঐসব তোপের অনেকগুলি বাহমণি ফুলতান দথল করে নেন। সম্ভবতঃ অন্ত কোন সূত্র থেকেও বাহমণি স্ত্লতান অনতিকালের মধ্যে বেশ কিছু তোপ সংগ্রহ করেছিলেন কারণ উপরোক্ত যুদ্ধের মাস আটেক পরে বিজয়নগরের রাজার সঙ্গে পুনরায় যে যুক্ত হয় সেই যুক্তে বাহমণি স্থলতানের সঙ্গেও ছিল রীতিমত বড় এক গোলনাজ বাহিনী। 🖻 বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন সফদর্থান সিন্তানীর পুত্র মুক্র্রীব থান। তোপ ব্যবহারে তিনি বেশ কুশলতারই পরিচয় দেন। ফিরিস্তার গ্রন্থপাঠে আরও জানা যায় যে মুক্র্রীব খানের অধীনে বহু সংখ্যক তুর্ক ও রুমী ফিরিঙ্গি সেনা ছিল। দাক্ষিণাভ্যে মুসলমান রাজ্যগুলির অধিপতিবৃদ্দের মধ্যে বাহমণি গুলতানই প্রথম ভোপ ব্যবহার করেন এবং সেই সময় থেকেই যুদ্ধান্ত্র ছিসাবে ভোপ দাক্ষিণাত্যে বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে। (দাক্ষিণাত্যের ছুর্গগুলিতে আগ্নেয়াম্বাদি সংগ্রহের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ গোলাকুণ্ডা, বিজ্ঞাপুর, অহমদনগর রাজ্য যথন মোগল অধিকারে যায় তথন উপরোক্ত রাজ্যসমূহের অধীনন্থ তুর্গসমূহের অন্থাগারের বিপুল সঞ্চয় দেখে বিজয়ী সেনাপ্তিবুন্দ অবাক হয়ে যান। এ প্রসঙ্গে আসীরগড় বিজয়পর্বে আবুল ফজলের উক্তি শার্তব্য।) ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে রায়চুরের যুদ্ধে স্থলভান আদিলখান বিজয়নগরের স্থনামধন্য নরপতি রাজা ক্লফদেবের নিকট পরাজিত হন। ক্লফদেব রায়পুর দথল করেন এবং নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনকালে রায়চুর হুর্গ থেকে প্রায় চারশো ছোটবড় তোপ সঙ্গে নিয়ে যান।

পতুর্গীঞ্জনের আগমনের অনেক আগে থেকেই পশ্চিম ভারতের উপক্লবর্তী রাজ্যসমূহে বিশেষতঃ গুজরাত অঞ্চল ভোপের প্রচলন হয়েছিল। 'রাসমালা' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে বৃলসরের জলদস্যদের উৎথাত করার জন্ম ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাত অধিপতি যে নৌবহর প্রেরণ করেন, সেই বাহিনীতে তোপসজ্জিত রণতরী ও বন্দুকধারী বরকন্দান্ধ ছিল। (Forlees, A. K. Rasamala, Lond 1878, p 282) মিরাত-ই-দিকন্দরী পুথিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দাভলের জলদস্যদের বিরুদ্ধে মহম্মদ বাঘেরা কর্তৃক যে সেনাদল প্রেরিত হয় সেই দলের সঙ্গে তোপ ও বন্দুকান্ধিও ছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষপাদে অঞ্লিখিত জৈনধর্মগ্রন্থ কল্পত্তের যে পুথিটি দেওসানপাড়ের কর্মানের সংবক্ষিত আছে সেই পুথিটিতে বন্দুকধারী বরকন্দান্ধদের চিত্রেও আছে। (New Documents of Indian Painting—Motichandra & Karl Khendelwal, Trustees of Prince of

Wales Museum )। অপর একটি স্ত্র হতে জানা যায় যে আল ফানসো আলবুকার্ক যথন গোলার পতু গীল গভর্ণর ছিলেন তথন বিজাপুর স্থলতান গোয়া দখলের অভিপ্রায়ে পুলাদ খানের অধ্যক্ষভায় ( অধ্যক্ষতা পরে রাসেল খানের হস্তে কন্ত হয় ) এক বিরাট দৈক্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ঐ বাহিনীর সঙ্গে বহু ছোটবড় ভোপৰ ছিল ( H. C. I. P. vol, VI p 425 )। ত্তিপুরা রাজপরিবারের কুলজী-গ্রন্থ তথা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস 'শ্রীরাজমালা' গ্রন্থে রাজা ধনমাণিক্যের বিরুদ্ধে গৌড়াধিপতি স্থলতান হুদেন শাহের দেনাদল কর্তৃক যোড়শ শতকের প্রথমণাদে তোপ ব্যবহারের কথা উল্লিখিড হয়েছে। পূর্ব ভারতে ভোপ ব্যবহারের প্রাচীনতম সংবাদ এটি। 'শ্রীরাজমালা পাঠে জানা যায় যে ১৫১৩/১৭ সাল নাগাদ গৌড়ীয় বাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণ করে কিন্তু ত্রিপুর সেনাপতি রয়কাচগ কর্তৃক ভীষণভাবে পর্যুদন্ত হয় ৷ শত্রু-িবির লুঠনে প্রাপ্ত ষে সমস্ত বস্ত রয়কাচগ রাজাকে উপহার দেন সেগুলির মধ্যে একটি পেতলের ভোপও ছিল। তোপটি ধনমাণিক্যের পরিত্যক্ত রাজধানী উদয়পুরে বছকাল অবহে লিভভাবে পড়েছিল, বর্তমানে এটি আগরভলায় উজ্জয়ন্ত প্রাদাদের প্রাঙ্গণে রাথ। হয়েছে। (তোপটির কাণ্ডের দৈর্ঘ: ১১০ ইঞ্জি, নৃত্রী-পরিষে ( Circumference at Muzzle ) ৩২%, প্র-পরিধি ( Circum. at Breech ): ৩৪ মূহরী ব্যাস ( Diameter Muzzle ): ১১॥০, গর্জ-ব্যাস Dim. at Breech ): ১২ ( calibre ): ৩ / 'ভীর'। ভোপটির গাম্বে একটি লিপি ছিল। কয়েকটি মাজ বিচ্ছিন্ন পারদীক হরফ ব্যতীত বর্তমানে লিপিটির কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এ কারণ এটির নির্মাণ-কাল, নির্মাতা ও অধিকারী স্থনিদিষ্টভাবে বলা সম্ভব নম। কেবলমাত্র 'রাজমালা 'প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করা অনেকেই দঙ্গত মনে করেন না কারণ যে সমস্ত পুথি অবলম্বনে রাজমালা সংকলিত হয়েছে সেই পুথিগুলির বহু অংশই পরবতীকালের প্রক্ষেপ্ বলে অনেকের ধারণা। বিভর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা খেতে পারে বে ছ:সনী তোপ-বিষয়ক রাজমালার উক্তি খুব সম্ভবতঃ খথার্থ--অস্তত পক্ষে আত্মজীবনীতে বাবরের উক্তি এবং শেরশাহের নামান্ধিত করেকটি তোপের অন্তিত্ব হুসেনী ভোপের অন্তিত্বের সন্তাবনার আর্তুল্যই করে।

বোড়ণ শতকের প্রথমণাদে মুঘল বাদশাহ বাবর যথন ভারত আক্রমণ করেন তথন গোঁড়ে রাজত্ব করছেন ছদেন শাহের ছেলে নসরৎ শাহ (১৫১৯-৫২)। গোড়ীয় গোলন্দান্ধ বাহিনীর দক্ষভার থ্যাতি তথন ভারত জুড়ে। বাবরের কানেও দে থ্যাতি পৌছেছিল। ১৫২৯ গ্রীষ্টান্ধের কোন এক ঘটনার বিবরণদান প্রদক্ষে বাবর অবশু কটাক্ষ করে লিথেছেন যে থ্যাতি অহুযায়ী দক্ষভা গোড়ীয় বাহিনীর ছিল না। (Leyden & Erskine (Tr)) যাই হোক বাবরের উক্তি এবং ইন্দোর মিউজিয়ামে (DISKALKAR, D. B.—Some old Guns in the Indore Museum, Journal of Indian Hist, XXIII pp 40-42 1914) সংরক্ষিত শেরশাহের নাম ও নির্মাণ তারিথ (৯০৮ হিজিরা বা ১৫০১ গ্রী:) উৎকীর্ণ একটি ভোপের অন্তত্ম থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে গ্রিপুরা আক্রমণ কালে ছদেনী-বাহিনীর সঙ্গে ভোপ থাকা অসম্ভব নয়, অগ্রণায় খীকার করতে হয় এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে গোড়ীয় বাহিনী ভোপ সংগ্রহ ও ব্যবহারে দক্ষতা (যে দক্ষভার থ্যাতি সমন্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল) অর্জন করেছিল। বরঞ্চ খোড়শ শতকের প্রথমণাদে বঙ্গে ভোপের প্রচলন স্বীকার করা অনেক বেশী নিরাপদ। মূর্শিদাবাদের হাজার-ত্র্যারী প্রাসাদের প্রাঙ্গণে সংরক্ষিত বাচ্ছাওয়ালী

ভোপটি\* উপরোক্ত উক্তিকে জোরদার-ভ করেই এমন কি আরও অনেক সম্ভাবনার আভাষ দেয়। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

মধ্যবৃগে পশ্চিম এশিরার বছ ভাগ্যায়েনী ভারতে এসেছিল বণিক, কারিগর কিংবা কলাবস্তু ছিসাবে। যুদ্ধব্যবদায়ী সৈনিকও এসেছিল বিপুল সংখ্যায়। প্রবন্ধকারের ধারণা ঐ সব সৈনিকরাই ভারতে ভোপ ( এবং বন্দুকাদি ) অথবা তৎবিষয়ক কারিগরী জ্ঞান আমদানী করেছিল। মনে হর একাধিক অভ্যধারায় এই আমদানী হয়েছিল। প্রথম ধারাটি এসেছিল আরবদেশের মধ্য দিরে দাক্ষিণাত্যে চতুর্দশ শভকের বিভীয়ার্ধে। ফিরিস্তা উল্লিখিত ভোপ অথবা গুলবর্গার পেটালোহার ভোপ বোধহয় এদের মারফংই এসেছিল অথবা এরাই তৈরী করেছিল এদেশের মাটিতে। ( কুর্গের বন্দুকের বিচিত্র ছাদের কুঁদো বোধহয় প্রাচীন রুমী কুঁদোর স্বৃভিই বহন করছে) বিভীয় ধারাটি এসেছিল পারস্তের মারফং গুজরাত অঞ্চলে শুক্রনীতিসার টীকাগ্রন্থাদি রচনার কালে—প্রভাক্ষ জ্ঞানের অভাবে অথবা স্বর্ম পরিচয়জনিত জ্ঞানের অপ্রত্রভাবে কারণে টীকাকার বিশদ আলোচনা থেকে বিরত থেকেছেন।

তৃতীয় ধারাটি এসেছিল আফগানিস্থানের মারফৎ উত্তর পশ্চিম গিরিপথের মধ্য দিয়ে। কাবুলি বন্দৃক এবং আকবরকালীন ভারতীয় বন্দৃক সেই রকমের আভাস দেয়। তিপরোক্ত বন্দৃকগুলির কুদোর সূলত্ব ও বক্রতা চতুর্দশ শভকের রুমী বন্দৃককে মনে পড়িয়ে দেয়। প্রবাদ আছে তৈম্রলঙ পশ্চিম এশিয়া থেকে যে সব কারিগরকে বন্দী করে স্বরাজ্যে আনেন ভারাই আফগানিস্থানে বন্দুকের প্রচলন করে—ভারপর স্থদীর্ঘকাল ঐ দেশে বন্দুকের কোন উন্নতি না হওয়ায় বা রূপের কোন পরিবর্তন না হওয়ায় অপেকাক্বত আধুনিককালের কাবুলী বন্দুকের কুঁদো ও প্রাচীন রুমী বন্দুকের কুণোর সাদৃশ্য চোথে পড়ে।

স্বভন্ন গোত্রের শেষ ধারাটি এসেছিল ইউরোপ থেকে পতুর্গীল, ওলন্দাল প্রভৃতি বণিক ও উপনিবেশকারীগণের মারফং। যদিও প্রথম পর্যায়ে ভারা উন্নভ ষ্ক্র্সামগ্রী বা কারিগরী জ্ঞান খুবই সত্র্কতার সঙ্গে গোপন রাথত ভবে পরবর্তীকালে ( যথা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতান্দা) এদের অনেকেই ভারতীয় রাজা-বাদশাহের অধীনে চাকুরী নেয় এবং পৃষ্ঠপোষক রাজাদের জ্ঞা বিপুল সংখ্যায় বিচিত্র ধরণের আরোয়ান্ত্রাদি তৈরী করে।

<sup>\*</sup>বাচ্ছা শ্রালী ভোপ॥ পেটা লোহায় তৈরী এই ভোপটির মোট দৈর্ঘ ৩৫১ সেমিঃ, মৃত্ত্বী পরিধি: ২০৬, গর্ভের দৈর্ঘ ১০৭ সেমিঃ, গর্ভ-পরিধি: ১০১ এর গর্ভটি মূল কাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। অগ্নিসংযোগের আগে গর্ভটি কাণ্ডের সংক্ষে সংযুক্ত করা হয়। সংযুক্তি অবস্থায় গর্ভের কিছু অংশ কাণ্ডের মধ্যেই অবস্থান করে। ঐ অংশে কাণ্ডের অস্তর্গাত্তে ও গর্ভের বহির্গাত্তে বিশেষ কান্ত্রদায় খাল বা খাজ কাটা আছে। গর্ভটিকে কাণ্ডের মধ্যে খাজ বরাবর রেখে একটু মোচড় দিয়ে ঘূরিয়ে দিলেই গর্ভ কাণ্ডের সঙ্গে অটকে যায়। কাণ্ড ও গর্ভ উভয়েরই সংযুক্তি-প্রাস্থে বরাবর তিনটি মজবৃত কড়া লাগান আছে। গর্ভ ও কাণ্ড সঠিকভাবে সংযুক্ত হলে কড়াগুলি মুখোম্থিভাবে অবস্থান করে। গোলা নির্গত হবার প্রতিক্রিয়ায় গর্ভটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা নিবারণের জক্ত অগ্নিসংযোগের আগে কড়াগুলি (চামড়ার) দড়ি দিয়ে বেধৈ দেওয়া হত।

উপসংহারে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে ভারতে ভোপের আমদানী ও ব্যবহার প্রচলন প্রদক্ষে স্থান, কাল ও আমদানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষের সম্বন্ধে যে মতামত বা প্রকল্প (Hypothesis) ব্যক্ত করা হয়েছে সেই মতামতকে স্থানিশ্ভিত সিদ্ধান্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত করার মত যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই।

ভোপের প্রকার ভেদ। ম্ঘলষ্ণের পুথিপত্ত ঘেঁটে আর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ভোপগুলি দেখে ম্ঘল আমলে ভোপের বৈচিত্তা ও প্রকার ভেদ সম্বন্ধ মোটামৃটি একটা ধারণা করা ষায়। দরবারী চিত্রশিল্পীরা দে আমলের যুদ্ধ-বিগ্রহের ষে সব চিত্রভাষ্য রেখে গেছেন সেগুলিও এ ব্যাপারে ম্ল্যবান উপাদান ষোগায়।

'ভোপ' একটি সাধারণ সংজ্ঞাবাচক শব্দ। কিন্তু বাবর-ছ্মায়্নের আমলে দৈত্যাকার বৃহদায়তন আগ্রেয়ান্ত বোঝাতে 'ফেরিঙ্গা' এবং 'ভোপ' উভয়ই বেশ চালু ছিল।

'অরাবা', 'জরবজান', রাথলা প্রভৃতি ছিল হালকা ও মাঝারী ধরণের শকটবাহিত ভোপ। হাজির-ই-রিকাব বা তোপথানা-ই-রিকাব ছিল অশ্বন্দটবাহিত। 'ফিলী', 'স্থারী' ও 'গাইমী' ছিল ঘথাক্রমে হাতি, উট ও বলদ বাহিত শকট-তোপ। উট ও গজপৃষ্ঠে ছাপিত তোপের নাম ছিল ঘথাক্রমে স্থারনাল ও গজনাল। জন্ব বা জন্বক, ঝাঝাওয়াল, রমজন্কী প্রভৃতি ছিল হালকা ধরণের তোপ। একজনমাত্র মানুষ বইতে পারে এমন এক বিশেষ ধরণের তোপের নাম ছিল



ক্যেক ধ্রণের ভোপের চিত্র প্রভিলিপি

'নরনাল। নৌকার গুপর বসাবার উপধােগী হালকা ভােপকে বলা হভ 'নাগুরারা'-ভােপ। 'ভেগ' বা 'ছকাদান' আধুনিক Mortar এর সমগ্রোত্রীয়। 'গাভেরা, 'ধমকা' 'হাবাভ' ছিল বর্তমান কালের Howitzer-এর অফুরুপ। এ ছাড়া চামড়ার ভৈরী ভােপ, গাছের গুড়ি থেকে ভৈরী ভােপের থবরও পাওয়া গেছে। বহুনের হুবিধার জন্ম কয়েকটি অংশ ভাগ করে ফেলা যায় এবং প্রয়োজনে সহজে জােড়া দিয়ে কার্যোপ্যাণী করা যায় এমন এক ধরণের ভােপের থােজ পাওয়া যায় আইন-ই-আকবরীভে। বহু নালী ভােপের থবরও আছে এ পুথিডে। বলাই বাহুল্য এগুলি ছিল অভিবিশিষ্ট এবং এদের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত।

বাবরের আত্মজীবনীতে 'ফেরিঙ্গা' সম্বন্ধে কোন বিভূত বিবরণ না থাকায় ফেরিঙ্গার সঠিক রপটি জানা যায় না, তবে 'ফেরিঙ্গা' নামটি ইঙ্গিত দেয় যে এটির নির্মাণ ব্যাপারে ফেরিঙ্গি (রুম) উৎস কোন-না-কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট (হয় 'ফিরিঙ্গি' দেশে নির্মিত ও তথা হইতে সংগৃহীত অথবা কোন ফিরিঙ্গি কর্তৃক ভারতেই নিমিত) বাবরের আত্মজীবনীর ত্ব-একটি উক্তি থেকে অনুমান করা হয় ফেরিঙ্গার 'গর্ভ' কাও থেকে বিভিন্ন করা ষেত। হয়ত এগুলি ছিল বিখ্যাত দার্দানেলিস ভোপের অনুরূপ।

দৈত্যকার যে সমস্ত ভোপ আজও টিকে আছে তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় গুলরাত অধিপতি বাহাছর শাহের পেতলের তোপটির কথা। পর্ভ্রীজ সেনাপতি নানহো-ত-কুনহার হাতে বাহাছর শাহের পরাজয়ের পর তোপটি পর্ভ্রগালে প্রেরিত হয় এবং তোপটি বর্তমানে ঐ দেশের দেও জুলিয়ান দুর্গে সংরক্ষিত আছে। ভারতীয় দৈত্যসম তোপের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি ভোপ হচ্ছে বিজাপ্রের মালিক-ই-ময়দান'। মহমদ্বিন্ হুসেনয়মী নামে কন্সটান্টিনোপল থেকে আগত জনৈক তৃকী আহমদনগরে ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। ঢালাই পদ্ধতিতে নির্মিত এই তোপটির মোট দৈর্ঘ্য ৪৩৫ সেন্টিমিটার, মৃহ্নী-ব্যাস ১৬৫ সে: মি:, 'ভীর' ৭১ সেমি:, এবং এটি ১২ ০ কিলো ওজনের লোহার গোলা নিক্ষেপে সক্ষম।

এটির 'নালী'র মধ্যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রয় স্বচ্ছন্দে বসে থাকতে পারে। ভোপটির গায়ে পারদীক হরফে নির্মাতা ও অধিকারীর নাম, নির্মাণ তারিথ উৎকীর্ণ আছে, মৃত্রীটি বিচিত্রভাবে কারুকার্য থোদিত।

বিদর দূর্গে যে পেতলের তোপটি আছে আকার ও আয়তনে সেটি মালিক-ই-মন্নদানেরই অহ্নন্দ তবে মালিক-ই-মন্নদানের মত কারুকার্য থোদিত নয় এবং বয়সেও কিছু কম।

আরুতি ও আয়তনে দৈত্যসম না হলেও অতি দীর্ঘ আর এক ধরণের তোপ ভারতে ব্যবহৃত হত। পেটা লোহার তৈরী এই ধরণের দীর্ঘতম তোপটি রয়েছে বিদরে। এটি প্রায় ত্রিশ ফুট দীর্ঘ।
. গুলবর্গা দূর্গেও এই ধরণের তোপ রয়েছে। শেধোক্ত তোপটিই সম্ভবতঃ ভারতের প্রাচীনতম তোপ—
এটির কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। বঙ্গাদেশের দল্মাদল ও জাহানকোষা ভোপও পেটা লোহায়
তৈরী। এই সব বৃহদায়তন দ্রপাল্লার ভোপ সাধারণত দুর্গমধ্যে বিশেষভাবে নির্মিত বৃক্ত বা মঞে
বসান থাকত তবে প্রয়োজনে শকটে চাপিয়ে যুদ্ধক্তত্ত্বে হাজির করা হত। পরিবহনের জন্ম অনেক
সময় কয়েকশত বলদের দরকার হত। ভাছাড়া চড়াই উৎড়াইয়ে ভরা উপল বন্ধুর পথে প্রয়োজনে

লাহাষ্য করার অস্থা বিশেষভাবে তালিম দেওয়া হাতী প্রতিটি তোপের সঙ্গে দলে চলত। লগুনের ভিন্টোরিয়া এয়াও এলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আকবরনামায় এমন একটি তোপ পরিবহণের চিত্র আছে। [সাহায্যকারী হাতিকে কর্মরত অবস্থায় যে সব মাতৃষ দেখেছেন তারা সবাই পঞ্চমুথে হাতীদের প্রশংসা করেছেন। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রশংসাবাণী অব্যাহতভাবে শোনা গেছে দেশী ও বিদেশী মাতৃষের মৃথে।]

# শক্টবাহিত ভোপ

এই গোত্রের হাল্কা মাঝারি তোপগুলি অরাবা, অরবজান, রাথলা প্রভৃতি নানান নামে পরিচিত ছিল। খুব সম্ভবত শকটের রূপ ভেদই ছিল নাম ভেদের কারণ। যাই গোক যোড়শ শভকের হালকা মাঝারি শকট ভোপ বোঝাতে ম্ঘল দরবারের ঐতিহাদিক ও লেথক বৃন্দ 'জরবজান' শকটিই বেশী ব্যবহার করেছেন। ছমায়্ন যথন কনৌজ আক্রমণ করেন তথন তাঁর সৈক্তদলে চার জোড়া বলদ-বাহিত শকট ভোপ 'জরবজান' ছিল প্রায় গাতশত। এগুলি থেকে পাঁচশো মিথকাল ওজনের গোলা ছোঁড়া যেত। ভারী শকটভোপ ছিল একুশটি—এগুলি পরিবহনের অন্ত যাটজোড়া বলদের প্রয়োজন হত—গোলা ছোঁড়া যেত প্রায় পাঁচহাজার মিথকাল ওজনের। মুঘল রাজত্বের শেষদিকে শকটভোপ বোঝাতে 'রাথলা' শকটির বছল ব্যবহার দেখা যায়—এগুলি ছিল খুবই হাল্কা ধরণের ভোপ।

শকট তোপের প্রসঙ্গে 'তোপখানা-ই-রিকাব' (অথবা হাজির-ই-রিকাব) অর্থাৎ অশ্ববাহিত শকটতোপের কথা আলাদাভাবে অবশ্রুই উল্লেখ করা দরকার। যুদ্ধক্ষেত্রে এদের ব্যবহার বিশেব না থাকলেও যাত্রাপথে বাদশাহের দেহরক্ষীদলের সহযাত্রী হত এগুলি। তৃত্বক-ই-জাহাঙ্গীরাতে এদের উল্লেখ রয়েছে। বার্ণিয়ার, মাসটী এবং আরও আনেকে এদের কথা লিখে গেছেন। বার্ণিয়ারের অমণ বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে তোপগুলি হত পেতলের। সহত্বে নির্মিত এবং স্থান্দওভাবে চিত্রিত ও রঙ্গীন পতাকায় শোভিত শকটে এগুলি বসান থাকত। শকটগুলি হুটি মাত্র আই অঙ্গেশে টেনে নিয়ে যেতে পারত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অশ্বত্তিকে শকটচালক এবং ভোপের সঙ্গে বাক্ষদ প্রভৃতি আহুসাঙ্গিক বন্ধ বোঝাই ছুটি পেটিকাও বহন কয়তে হত—পেটিকা ছুটির একটি থাকত তোপের সামনে এবং অপরটি থাকত তোপের পিছনে। শকটের ঠিক পিছন পিছন চলত অহা আর একটি অ্থ এবং একজন সহকারী চালক ক্লান্ত অশ্ব ও চালককে প্রয়োজন মত বিশ্রাম দেবার জন্ত । লাহোর মিউজিয়ামে সংবৃক্ষিত একটি মূঘল চিত্রে বাণিয়ার বিবৃত বৃত্তান্তের প্রায় অবিকল প্রতিফলন দেখা যায়।

বাহুল্যবিজিত সাদামাটা ধরণের শকটে একটি অমুভূমিক দণ্ডের তুপ্রান্তে থাকে তুটি চাকা। দণ্ডের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে যুক্ত ছোট একটি পাটাভনের উপর ভোপটি আটকে দেওয়া হত (ভোপের চেয়ে পাটাভনের দৈর্ঘ্য হত খুবই কম)। সাধারণ সময়ে লেজটি মাটিতে ঠেকিয়ে ভোপটি সবসময়ে আকাশম্থী হয়ে থাকত এবং ব্যবহারের-কালে নিশানা ঠিক করবার জন্ম কৌণিক উন্নভির হেরফের করতে হলে লেজটি আকাশের দিকে টেনে ভোলা হত।

অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের শকটে পাটাতনের আয়তন তোপের চেয়ে অনেক বেশী হত। প্রকৃতপক্ষে পাটাতনটি আয়তাকার ক্ষেত্রের রূপ নিত এবং পাটাতনের দৈর্ঘ্য তোপ অপেক্ষা কিছু বেশীই হত। পাটাতনের উপর তোপটি শায়িত থাকত এবং পাটাতনের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হত—বাধার জন্য তোপের গায়ে ও পাটাতনের বিভিন্ন অংশে কড়া লাগান থাকত। চাকার সংখ্যা এগুলিতেও তৃটিই হত এবং সাধারণ অবস্থায় তোপটি আকাশমুখী হয়ে থাকত।

আরও উরত ধরণের ছটি চাকাপ্রালা শকটে পাটাতনের বদলে একটি কাঠামো ব্যবহার করা হত। কাঠামোর যে প্রান্তটি তোপের লেজের দিকে থাকত সেই দিকটি বেঁকে এমনভাবে নেমে আসত যে মৃক্ত প্রান্তটি ভূমি স্পর্শ করে থাকত এবং সাধারণ অবস্থায় তোপটি আকাশম্থী না হয়ে অস্তৃমিক হত। অল্প ব্যবধানে ছ থণ্ড মজবৃত কাঠ রেথে কয়েকটা আড়-কাঠ দিয়ে সংযুক্ত কয়ে কাঠামোর অস্তৃমিক অংশটি তৈরী হত। বিদ্ধম অংশটিও ছ্থণ্ড মজবৃত কাঠ দিয়ে তৈরী হত। বিদ্ধম বাছ ছটি যতই মৃক্তপ্রান্তের দিকে অগ্রসর হত ততই তাদের পারস্পরিক বাবধান কমে আসত। (অনেক শকটে অবশ্য বাছলয়ের পারস্পরিক বাবধানের তারতম্য ঘটত না) এই গোত্রের সাদাসিধে ধরণের কাঠামোণ্ডলি একেবারে বাহুল্যবিজ্ঞত—ছ থণ্ড নিরেট কাঠ দিয়ে সমস্ত কাঠামোটি তৈরী হত। অস্তৃমিক অংশটি হত্ত একটি থণ্ড এবং বিদ্ধম অংশটি হত্ত অক্সথ্যও। মৃঘল আমলের শেষ দিকে বিদ্ধম অংশত মৃক্ত প্রান্তে একটি ছোট চাকা লাগাবার রেওয়াজ হয়। লাহোর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ক্ষমজ্ঞমা' তোপ এই ধরণের তিন চাকাওয়ালা শকটের উপর তাপিত—এই শকটি অবশ্য জমজ্মার সমকালীন কি না সঠিকভাবে বলা যায় না। খুব সম্ভবত মহারাজা বণজিৎ সিংহের কারিগরগণই এই বি-চক্রী-শকটিটর নির্মাতা।

ষোড়শ শতকের অইম-নবম দশকে আঁকা মুগল ছবিতে ভূরি ভূরি চারচাকা ভয়ালা তোপবাহী শকট দেখা ষায় মনে হয় মুগল আমলের প্রায় গোড়া থেকেই চারচাকার শকট চাল ছিল। ভারী তোপের জন্ম এদের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। ছবিগুলি দেখে মনে হয় কাঠ্যও নয় মাঝারি ধরণের গাছের আজ্ঞ কাওই কাঠামো তৈরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। দূর্গ অবরোধকারীদের ব্যবহৃত দ্রপাল্লার দৈত্যাকার 'গড়ভঞ্জন' তোপের শকটগুলি সভাসভাই এই ধরণের কাঠ দিয়েই তৈরী হত। একাধিক ব্রাকার নিরেট কাঠের থও যুক্ত করে এদের চাকাগুলি ভৈরী হত। হালকা ভোপের শকট-চক্র অবশ্ব চক্রমন্ত্রি (spoke) সহযোগেও তৈরী হত।

# গজনাল

এগুলির গঠন, আকৃতি ও ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। আইন-ই-আকবরীতে অতি সংক্ষেপে উল্লখ করা হয়েছে: 'যে তোপ একটি মাত্র হাতী ব্য়ে নিয়ে ষেতে পারে সেই ভোপকেই গর্জনাল বলে।' কিছু তোপটি হাতীর পিঠে বদান থাকত কিনা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। আকবরনামা, তব্কত্-ই-আকবরী, তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী প্রভৃতি গ্রন্থে গল্পনাল প্রসঙ্গে যে সব উল্লি রয়েছে সেগুলি থেকেও বিশেষ কোন আভাষ পাওয়া যায় না। তবে আইন-ই-আকবরীতে এক বিশেষ ভোপ হিদাবে গল্পনালের আলাদাভাবে উল্লেখ দেখে সিদ্ধান্ত করা ষেতে পারে ষে



স্তরনাল ও বন্দুকধারী সওয়ার

'গজনাল' ছিল গজপৃষ্ঠে স্থাপনের উপযোগী হালকা তোপ। জয়পুর মহারাজার সংগ্রহন্থিত 'রজমনামা'র একটি যুদ্ধদৃশ্যে (ভগবানদান কত) গজপৃষ্ঠে স্থাপিত তোপ দেখা যায়। ঢাকার উপকঠে দেওয়ানবাগের উৎখননে প্রাপ্ত তোপগুলির মধ্যে ··· 'সরকার' ·· ইসা থান মছলস্তী ·· 'উৎকীর্ণ ছোট তোপটি স্টেপ্লটন্ সাহেব 'গজনাল' বলে সনাক্ত করেছেন।\*

# স্থভরনাল

জাহাঙ্গীরের মাত্মজীবনী থেকে মারম্ভ করে বাণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত পর্যন্ত আজ্ম গ্রন্থ সরকারী নথিপত্তে ( মথা বৃটিণ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দম্ভর-উল-আমল/জওয়াবিত-ই-আলমণিরী ) স্বতরনালের কথা অসংখ্যবার উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও পণ্ডিতমহলে স্বতরনালের রূপ ও চালনার পদ্ধতি

\* बहानम मेजरकद त्मर्गान छवा छैनिदः में मेजरकद क्षयम शार्त देखेंदाशीयगंग निथिछ श्रद्धानिएछ 'शंक्रनान' भाषायुक छक्रणाद-वस्क हिमार्य वर्षिछ हाद्यहि। यिष्ठ व्याक्रदद-काहानी द व्यामरन युक्त शंक्रिशे हर्ष्ठ वस्क् हान्ना প্রচলিত हिन (व्याक्रददामा : क्षिर्छादियः आछ व्यानवार्षे मिछेकियाम नछन, हिहादर्विष्ठ मःश्रद्ध छावनिन प्रहेवा) किन्न श्रेखनि छ९कान शंक्रनान नात्म भदिहिछ हिन ना वर्षाहे मन हम। নিয়ে মতান্তরের শেষ নেই। কারণ সপ্তদেশ শতকের প্রস্থাদিতে বর্ণিত স্তরনালের সঙ্গে অষ্টাদশউনবিংশ শতকের পূথিপত্তে উল্লিখিত স্তরনালের বর্ণনায় যথেষ্ট হেরফের লক্ষ্য করা যায়। দিলীর
লালকেলান্থিত পূরাতান্তিক সংগ্রহশালায় সংবক্ষিত স্তরনালটি অবশ্য সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সাহায়্য
করেছে। মূলল রাজত্বের মধ্যভাগে নির্মিত এই স্তরনালটি পেতল দিয়ে তৈরী হালকা তোপই বটে
এবং কাঠের যে কাঠামোটির উপর তোপটি সংলগ্ন রয়েছে সেটি একটি বিশেষ কায়দায় তৈরী: যে
কোন উটের পিঠে সহজে ও স্বচ্ছদেশ বসান যায়। (এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জক্ত বুলেটিন অফ্ দি
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল: তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

নানা কারণে মৃত্ল রাজত্বের শেষ পর্বায়ে 'গজনাল/হতরনালের' মত ছালকা তোপ নির্মাণ বন্ধ ছয়ে ষায়—কিন্ত ছাতী বা উটের পিঠে চেপে আগ্নেয়ান্ত চালনার বিশেষ হ্ববিধাটুকু পাবার জন্ম 'হতর ও ফিলি'সওয়ার'গণ (উট ও গজারোহী দৈনিক) কর্তৃক দ্রপালার ভারী বন্দুক ব্যবহারের রেওয়াজ চালু ছয়ে যায়—এবং ভার ফলে পরবর্তীকালের লেথকগণ কয়েক ধরণের ভারী বন্দুককে গজনাল/হতরনাল অভিধায় অভিহিত করেন।

# জন্ম বা জন্মক্

গন্ধনাল, স্বভরনালের মত জম্বকে কেন্দ্র করেও সমস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। রাজহানের কয়েকটি সংগ্রহশালায় (ববা আলোয়ার মিউজিয়াম) দৈবক্রমে সংরক্ষিত অল্ল কয়েকথানা জম্ব সমস্থার জটিলভা দ্ব করেছে। এগুলি কিছ ভোপ নয় গুকভার ও অভি ক্ষুত্র এক ধরণের বন্দ্ক—নলটির দৈর্ঘ থ্রই কম ফুটদেড়েক মাত্র, কিছ নালীর ব্যাস সাধারণ বন্দ্ক-নালীর থেকে অনেক বেশী। নালীর সঙ্গে যুপকাষ্ঠবৎ একটি পায়া যুক্ত থাকে। জম্বরের কুঁদোটিও বিচিত্র আকারের: ছোটখাট লাউয়ের মত। ঝাঝাওয়াল—ছর্গপ্রাকার থেকে এবং পার্বত্যযুদ্ধে একধরণের ভারী দ্বপাল্লার বন্দুক উল্লেখ করা হয়েছে ম্ঘল আমলের পুথিপত্রে [ শাহাদাত ই-ফরক্রখ্শীয়র ওয়া জ্লুস-ই-মৃহম্মদ শাহ—মার্জা মৃহম্মদ বক্ষ ( আসব): বৃটিশ মিউজিয়াম: B. M. Or. f 1826], মৃঘল চিত্রাদিতে এদের দেখা বায় ( লগুনম্ব ভিক্টোরিয়া এয়াগু আলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আকবরনামায় প্রইব্য ) এদের নাম ছিল ঝাঝাওয়াল ( অথবা উক্ত শব্দ উদ্ধৃত বিভিন্ন অপভংশ রূপ )। সাধারণত তিনপায়ায়্ক্র একটি কাঠামোতে এগুলি বসান থাকত। মুঘল রাজত্বের শেষদিকে 'যুপকাষ্ঠবং পায়া'সহ ঝাঝাওয়াবেরও চলন হয়েছিল।

# नवनान

আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত নরনালের কথা অস্ত কোন পুথিপত্তে বিশেষ দেখা ষায় না। ইউরোপীয় 'ফাগুগানের' মুঘল প্রতিরূপ বলা ষেতে পারে নরনাল। দেবদানপাড় জৈনমন্দিরের 'কল্পত্তর' পুঁথিচিত্তের দৈনিকদের হাতের আয়েরাত্মগুলি 'ফাগুগান' বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা (লগুনস্থ টাওরার অফ লগুনের প্রথাত বিশেষজ্ঞ রাদেল রবিনদন্ ঐ মত পোষণ করেন।)

# পরিশিষ্ট

তৃকীগণ মধ্যমুগে পশ্চিম এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে এমন কি ইউরোপের কন্সটান্টিনোপল নগর ও ভার আশপাশের বেশ কিছু অংশ দথল করে নিয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইভিহাসে এরা 'অটোমান' তুকী নামেই বেশী পরিচিত। মধ্যযুগের ভারতীয়দের কাছে কন্সটান্টিনোপল নগর 'রূম'

নামে পরিচিত ছিল আর এই ধর্মাবলছী রমবাসী অতিহিত হত ফিরিলি অভিধার। তোপ-বস্কৃত্যাও বাবহারে রমীতৃর্কীগণ ছিল খুবই দক্ষ। চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতকের বেশ কয়েন্টে রমী তোপ আজও টিকে আছে অক্ষত অবস্থার। প্রাথমিক পর্বে তোপ তৈরী হত পেটা লোহার। তোপের প্রধান ছটি অংশ বেলনাকার 'নালী (Barrel) এবং গর্ভ (Chamber) সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছির করা খেত। ব্যবহারকালে অংশবর পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা খেত। দৃঢ় সংযুক্তির জন্ম নানা কৌশল অবলম্বন করা হত। প্রাথমিক পর্যায়ে 'নালী ও গর্ভে বিশেষ কার্ম্বায় (ম্বথা Devotailing) থাঁজ কেটে, থাঁজ বরাবর রেথে চামড়ার দড়ি দিয়ে ছটি অংশকে বেঁধে দেওয়া হত। ইংরেজী বর্ণমালার 'L' আকৃতির একথণ্ড কাঠের উপর তোপটি শায়িত থাকত। তোপের গায়ে এবং কাঠের উপর কয়েক জায়গায় কড়া লাগান থাকত এবং উভয়কে চামড়ার দড়ি দিয়ে বিভি দিয়ে বাঁধা হত।

ষিতীয় পর্যায়ে (পঞ্চল শতকে) ঢালাই পদ্ধতিতে পেভলের ভোপ নির্মাণ শুরু হয়। আকারে ঐ দব তোপ হ'ত দৈত্যাকার—তবে আগের মতই হত দুখণ্ডে অর্থাৎ 'নালী' ও গর্ভ বিচ্ছিন্ন করা ষেত । এই সময়ের একটি বিখ্যাত রুমী তোপ হচ্ছে দার্দানেলিস তোপ (বর্তমানে টাওয়ার অফ লগুনে সংরক্ষিত) এটির নালীর অন্তর্গাত্রে এবং গর্ভের বহির্গাত্রে প্যাচকাটা আছে ক্লুর মতন। দৃঢ় সংযুক্তির জন্ত প্রধানত প্যাচের উপরই নির্ভর করা হত। গর্ভ নালীর সহিত সংযুক্ত করার পর বাক্ষা ভতি করার রেওরাজ খুব সম্ভবতঃ এই সময়েই প্রচলিত হয়। এরই ফলে একটি মাত্র খণ্ডে অর্থাৎ নালী ও গর্ভ স্থায়ীভাবে যুক্ত অবস্থান্ন তোপ নির্মাণ প্রচেষ্টা শুক্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সাফল্য আদে।

বলা বাহুল্য মধ্যবর্তী পর্যায়ে মিশ্র আদলের নানা ধরণের তোপ নির্মিত হয়। নবজাগৃতির পর ইউরোপীয় ভূথণ্ডে ভোপনির্মাণে জোয়ার আসে এবং উন্নত ধরণের নানা প্রকার তোপ উদ্ভাবিত হয়।

# व्याष्टिक वस विद्यार्व

# গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ পাঞ্চাবের রাজধানী লাহোর শহরে শ্রীশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা খ্যামাচরণ বস্ত্ অবিভক্ত বঙ্গের খুলনা জেলার টেংরা ভবানীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গদেশ হইতে লাহোরে আসিয়া প্রথমে তিনি শিক্ষকতায় প্রবৃত্ত হন, পরে পাঞ্জাবের সরকারের অধীনে শিক্ষাদপ্তরে চাকুরী গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের শিক্ষা অধিকর্তার প্রধান কর্মচারীরূপে পাঞ্জাব প্রদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তাবে শ্যামাচরণ প্রভূত সহায়তা দান করেন, এই সহায়তা সরকার ও জনসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রশংসিত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অকালে ইহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে তাঁহার সর্ব-জ্যেষ্ঠ সস্তান শ্রীশচন্দ্রের বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর। শ্রীশচন্দ্রের মাতা ভূবনেশ্বরী সবিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন। চারিটি নাবালক পুত্র-কন্তাদের স্থশিকা দানে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাকে শ্রীশচন্দ্র লাহোরে পাঠরভ থাকিয়া কলিকাভা বিশ্ববিতালয়ের এণ্ট্যান্পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার পাঞ্চাবের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ভিনিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৮২ ঞ্রীষ্টাব্দে লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিত্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবে কোন বিশ্ববিত্যালয় না থাকায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রদেশের পরীক্ষাগুলি কলিকাভা বিশ্ববিত্যালয় কর্তৃক গৃহীত হইত। বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশচন্দ্র উচ্চশিক্ষার জন্ম লাহোরের সরকারী কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ক্বতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিতালয়ের বি-এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর সেণ্ট্রাল ট্রেনিং কলেজ হইতে শিক্ষকতা বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীশচন্দ্র লাহোর সরকারী বিভালয়ের দ্বিভীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার কিছুকাল পর তিনি লাহোর মডেল স্থলের প্রধান শিক্ষক পদ গ্রহণ করেন। লাহোর মডেল স্থলের প্রধান শিক্ষক থাকা কালে শ্রীশচন্দ্র উর্দ্ধভাষায় প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই সময়ে তিনি "ষ্টুডেণ্ট'স ফ্রেণ্ড্" নামে একটি ইংরাজী সাময়িক পত্র সম্পাদন ও পরিচালনায় ব্রতী হন। শিক্ষকতা কার্যে ব্যাপুত থাকার সময়ে অধ্যবসায়ী শ্রীশচন্দ্র স্বাধীনভাবে আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন।১৮৮৬ গ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীশচন্দ্র বর্তমান উত্তর প্রদেশের মীরাট শহরে আসেন এবং তথায় আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিন বৎসর কাল স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায়ের পর শ্রীশচন্দ্র সরকারের অধীনে মুন্দেফের পদ গ্রহণ করেন। বেরিলী শহরে কিছুকাল কার্য করার পর তিনি এই পদ ত্যাগ করেন এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে আসিয়া হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হন। অল্লদিনের মধ্যেই শ্রীশচন্দ্র একজন দক্ষ আইনজীবীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিমধ্যেই তিনি পিটুম্যান উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে আন্তলিখন (Short Hand) শিক্ষা করিয়াছিলেন এই জন্ম হাইকোর্ট কর্তৃক বিচারপতিদের 'রায়' গুলির আন্তলিখনের কার্যন্ত তাঁহাকে করিতে দেওয়া হইভ, ইহাতেও তাঁহার বেশ আয় হইত। আইন অধ্যয়ন করার সময় ও মীরাটে আইন ব্যবদায়ে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশচন্দ্র সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষার আগ্রহী হন। ইহার কারণ ইহাই ছিল যে হিন্দু আইন উত্তমরূপে আয়ত্ত করিভে হইলে

মমু যাজ্ঞবদ্ধ্য প্রভৃতি শ্বভিগ্রন্থকারগণ কর্তৃক রচিত গ্রন্থুলি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্রক। সংস্কৃত-ভাষা জানা না থাকিলে এই পুস্তকগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের আর কোন উপায় নাই। এই কারণে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে যাইয়া শ্রীশচন্দ্র উপলব্ধি করেন যে পাণিনি রচিত ব্যাকরণ আয়ন্ত না করিতে পারিলে সংস্কৃত শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই অবস্থায় তিনি পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় বা ইংরাজী ভাষায় এই গ্রম্থের কোন অন্তবাদ বা টিকা না থাকায় এই ব্যাকরণ আয়ত্ত করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। ইতিপূর্বে অটোবাট্ লিছ (১৮১৫-১৯০৪) নামে এক জার্মান পণ্ডিভ এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহা ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। জার্মান ভাষায় শ্রীশচন্দ্রের কিছু জ্ঞান ছিল। নিজের সংস্কৃত ও জার্মান ভাষা জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীশচন্দ্র স্থদীর্ঘকালের সাধনা স্থারা "অষ্টাধ্যায়ী" উত্তমরূপে হাদঃক্ষম করেন ও ইহা মূল ও ব্যাথ্যা সহ ইংরাজীতে অনুদিত করিয়া উহা প্রচার করিতে মনস্থ করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যবসায়ে রত থাকার কালে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ডিনি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি স্ত্তের প্রথম অধ্যায় কাশিকা বৃত্তি বা ভাষ্যদহ অমুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহার দহিত ভাহার নিজস্ব টিকা ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই অমুবাদের ভূমিকায় শ্রীশচক্র লিথিয়াছিলেন যে পাণিনির ত্ত্ম বিচার শক্তি ও বিষয়বম্বর স্থশুন্থল বিক্যাস প্রাণালী এমনই অপূর্ব যে বুদ্ধিবৃত্তির অস্থলীলনে থাঁছারা আগ্রহী তাঁহাদের পক্ষে ইহার অধায়ন অত্যাবশ্রক। ইউক্লিডের জ্যামিতি যে পরিমাণে পাশ্চাত্য অগতে মন্তিক্ষের অহুশীলনে সহায়তা করিয়াছে, পাণিনীয় ব্যাকরণও তেমনি ভাবে সংস্কৃত অহুশীলন-কারীগণের বৃদ্ধিবৃত্তিকে মাজিত করিয়াছে। তিনি আরও লিথিয়াছিলেন ষে পাণিনীয় ব্যাকরণের স্থায় স্থলিথিত ব্যাকরণ জগতের কোন ভাষাতেই লিথিত হয় নাই। শ্রীশচন্দ্র ক্বত পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর ইংরাজী অমুবাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর উহা দেশে ও বিদেশে প্রভূত সমাদর লাভ করে। ম্যাক্যমূল্যর (অকাফোর্ড), ইয়োলি (জার্মানী), ছইটনি (মাকিন যুক্তরাষ্ট্র), ফাউজবোল (ডেনমার্ক), পিশেল (জার্মানী) প্রভৃতি বৈদেশিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ শ্রীশচন্দ্রের পাণিনি অমুবাদের ভূয়দী প্রশংস। করেন। পণ্ডিভাগ্রগণ্য ম্যাক্সমুল্লার এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে ভিনি প্রথম ষৌবনে যথন সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন তথন এই অমুবাদটি পাওয়া গেলে তাঁহার পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা খুবই হুগম হইত। শ্রীশচন্দ্র অনুদিত পাণিনির অহুবাদের কিছু অংশ লণ্ডন বিশ্ববিত্যালয়ের পাঠ্যভালিকাভুক্ত হয়। আইন ব্যবসায় ও সংস্কৃত চর্চা তুইটি এক সঙ্গে চালাইয়া যাওয়া অসম্ভব মনে করিয়া শ্রীশচন্দ্র আইন ব্যবদায় ভ্যাগ করেন এবং সরকারী বিচার বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। এইরূপে মুন্সেফের পদ পাইয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গাজীপুরে আদেন। এই সময় গাজীপুরে তাঁহার ভাতার এক বন্ধু হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ারের পদে কার্য করিভেন। হরিপ্রসন্ন বাল্যকালে শ্রীশ্রীরামক্ষের নিকট মন্ত্রলাভ করেন। হরিপ্রসন্ন অভিশন্ন স্থপতিত ও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। ছরিপ্রসন্নের সাহচর্ষে শ্রীশচন্দ্রের সংস্কৃত-চর্চার বিশেষ স্থবিধা হয়। বস্থ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত ছরিপ্রসন্মের मर्यागिण मीर्यश्रात्री रहेत्राहिन।

১৮৬৮ খ্রীষ্টান্দের ৩০শে অক্টোবর বর্তমান উত্তর প্রদেশের পিতার কর্মস্থল এটোয়া শহরে হরিপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। বি-এ পাশ করিয়া ইনি পুনা হইতে পূর্তবিতা শিক্ষা করিয়া ইঞ্জিনীয়ার

विकानानम-चार्यो जगमीयवानम, এनाहावाम, ১৩৫৪)।

বা পূর্তবিদ্ হন। বাল্যকালে ইনি দক্ষিণেশরে শ্রীরামক্ষের নিকট দীকা লাভ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরী ত্যাগ করিয়া প্রথমে তিনি আলমবাজার মঠে আসেন। বেলুড়মঠ স্থাপন কালে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে ইনি বেলুড়মঠের নক্মা প্রস্তুত করিয়া তদক্ষদারে স্বীয় তত্তাবধানে বেলুড়মঠে গৃহাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বেলুড়মঠে সন্ন্যাস দীকা গ্রহণের পর ইনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নাম প্রাপ্ত হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ই নি রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অথগুানন্দের পরলোকগমনের পর ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের 'প্রেদিডেণ্ট' পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছাত্মসারে তাঁহার প্রস্তাবিত শ্রীরামক্বঞ্চ মন্দিরের একটি নক্সা পুর্তবিদ্ বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক রচিত হয় এবং স্বামীজি ইহা অনুমোদন করেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে স্বামী বিজ্ঞানানদের অধ্যক্ষভায় ভাঁহারই পরিকল্পনা অমুষায়ী এই মন্দিরটি নিমিত হইয়া ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জান্তয়ারী মাদে আহুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠের এই শ্রীগামক্বফ মন্দিরটির পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্তবিচ্যা-জ্ঞানও প্রতিভার এক উচ্ছল নিদর্শন। শ্রীরামক্বঞ্চ মন্দির প্রতিষ্ঠার অল্লকাল পর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল এলাহাবাদে এই মহাপুরুষ পরলোক গমন করেন। বিজ্ঞানানন্দ 'সূর্য সিদ্ধান্ত' নামক জ্যোভিষ বিষয়ক একটি সংস্কৃত পুস্তক বঙ্গাহ্নবাদ সহ সম্পাদন করেন, ইহা শ্রীশচন্দ্রের পাণিনি কার্যানয় হইতে প্রকাশিত হয়। এতথ্যতীত বিজ্ঞানানন্দ বরাহমিহির রচিত বৃহজ্জাতকম্ গ্রন্থটি ইংরাজীতে অনুদিত করেন, এই গ্রন্থটি সেক্রেড্ বুক্স অফ দি হিণ্ডুস্ গ্রন্থখালার দাদশ গ্রন্থরপে বামনদাস বস্থর সম্পাদনার প্রকাশিত হয় (১৯১২)। জলসরবরাহ বা জল কল স্থাপন সম্বন্ধে (জলসরবরাহের কারথানা---১৯০৬) বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক বাংলাভাষায় তুই থণ্ডে রচিত পুস্তকটিও পাণিনি কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। ( দ্র: স্বামী

গাজীপুরে মুন্সেফের কর্মে রত থাকার সময় শ্রীশচন্দ্রকে একটি জটিল মামলা পরিচালন করিতে হয়। এই মামলার বিচার্য বিষয় এই ছিল যে মুনলমানদের মধ্যে থাহারা ওয়াহবী সম্প্রদায় ভূক্ত তাঁহাদের স্থনীমূনলমানদের সঙ্গে মসজিদে একই সঙ্গে প্রার্থনার অধিকার আছে কিনা। এই মামলার উভয় পক্ষের সওয়াল শুনিয়াই শ্রীশচন্দ্র নিশ্চিম্ব থাকেন নাই। তিনি নিজে আরবী ভাষা জানিতেন। এই মামলা উত্থাপিত হওয়ার পর তিনি আরব, ইরাণ প্রভৃতি মুনলমান প্রধান দেশগুলি হইতে মৃদ্রিত প্রাচীন মুনলিম ধর্মশাস্ত্রগ্র আনাইয়া তাহা স্বত্বে পাঠ করেন এবং এই রায় দেন যে মুনলিম ধর্মশাস্ত্র মতাহ্বারী যে কোন শ্রেণীর মুনলমান মসজিদে গিয়া প্রার্থনা করিবার অধিকারী। শ্রীশচন্দ্রের এই রায়টি ভারতীয় আইনের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়া আছে।

১৮৯৬ এটাবে প্রশাসন্ত বারাণসীতে স্থানাস্করিত হন। এই সমরে তাঁহার সহিত ভারভান্তরাগিণী প্রীযুক্তা এনি বেশান্টের পরিচয় স্থাপিত হয়। ইহার প্রভাবে প্রশিচম্র কাশীস্থ বিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করেন। কাশীতে আসার পর প্রীশচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রচর্চার অধিকতর স্থোগ লাভ করেন। কাশীর তাত্যাশাস্ত্রী নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সহায়তায় তিনি পাণিনির ত্রহ স্ত্রগুলি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। কাশীতে অবস্থানকালে ১৮৯৮ প্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির কাশিকা সহ ইংরাজী অন্থবাদ প্রকাশ সম্পন্ন করেন। এই

অমুবাদের থণ্ডগুলি ১৮৯১ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এলাহাবাদ হইতেই প্রকাশিত হয় (১)। রয়েল আটপেজী আকারের মোট ১৯৮২ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থথানি সম্পূর্ণ হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র এলাহাবাদে ভেলা ও সেমস ভজ রূপে বদলী হন। বারাণদী বাসকালেই তিনি এই উচ্চপদ লাভ क्रिग्राष्ट्रिलन। ১৯১० औष्ट्रीर्स श्रीनिष्ठम भूनद्राग्र ष्ट्रालाद विष्ठाद्रकद्रभ वाद्रापनी व्हली इन। १৯১৫ গ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ভিনি প্রাকৃ-অবদরকালীন ছুটি গ্রহণ করেন এবং পরব<দরের মার্চ মাদে পুরাপুরি ভাবে চাকরী হইতে অবসর প্রাপ্ত হন। কর্মদক্ষভার স্বীকৃতি স্বরূপে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র ভারতসরকার কর্তৃক 'রায় বাহাত্র' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। কাশীন্থ পণ্ডিতমগুলী বিভাৰতার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকে 'বিছার্ণব' উপাধি দানে সমানিত করেন। ১০০১ গ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে জেলা জজ রূপে বদলী হওয়ার পর শ্রীশচন্দ্র তাঁহার নিজ বাটি এলাহাবাদের বাহাত্রগঞ্জ ভ্রনেশ্রী আশ্রমে প্রাচীন হিন্দু শান্ত্র প্রচারোদেশ্রে পাণিনি কার্যালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ কার্ষে তাঁহার স্থযোগ্য কনিষ্ঠ সহোদর মেজর বামনদাস বস্ত তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। ১৯০৭ থ্রীষ্টাব্দে সিভিল সার্জনের পদ হইতে স্বেচ্ছায় অবদর গ্রহণ করিয়া বামনদাস জ্যেষ্ঠভ্রাতার শান্তপ্রচার ব্রতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত প্রবর ম্যাক্সমূল্যর পরিকল্পিত ও সম্পাদিত 'সেক্রেড্ বুক্স্ অব দি ঈষ্ট' গ্রন্থমালার আদর্শে পাণিনি কার্যালয় হইতে তুর্লভ বা অপ্রকাশিভ হিন্দুশাল্প গ্রন্থান্ত ব্ৰুদ্ অব দি হিপুদ' নামক সিরিজে প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে স্থাতিত বামনদাস তাহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। এই সিরিছে প্রায় পঁচিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ইহার মধ্যে অনেকগুলি থওই শ্রীশচন্দ্র রচিত। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থমালা প্রবৃত্তিত হয়। ইংরাজী ভাষায় পাণিনির অন্তবাদ প্রকাশের পর শ্রীশচন্দ্র ভট্টোজী দীক্ষিত প্রণীত হুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণগ্রন্থ 'সিদ্ধাস্ত কোমুদী' অমুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। ইতিপূর্বে স্থবিখ্যাত ইংরাজ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন (১৭৮৬—১৮৬০) এই মহুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ইহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। শ্রীশচক্রের এই অমুবাদটি ১৯০৫ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে থতে থতে বৃহদাকারের ২৪০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় (২)। এই অমুবাদ কার্যে শ্রীশচন্দ্র বামনদাসেরও সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। আর্থার ম্যাকডোনেল, সিসিল বেণ্ডেল প্রভৃতি বৈদেশিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিভেরা এই অম্বাদের ভূমনী প্রশংসা করেন।

শীশচন্দ্র অভিশয় ধর্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও ভন্তশান্ত মন্থন করিয়া ভিনি হিন্দুদের নিভাকর্ম পদ্ধতি বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেন—এই পুস্তকটি ১৮০০ খ্রীষ্টান্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকটি পরে আরও তৃইবার পুন্মু দ্রিত হয় (৩)। পাণিনীয় অন্তাধ্যায়ী প্রকাশের পূর্বে শ্রীশচন্দ্র শিব সংহিতা নামক গ্রন্থের সারমর্ম ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন (৪)। পরবর্তীকালে ভিনি মূল গ্রন্থটিরও অমুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (৫)

উপনিষদ শান্তে গভীর অহ্বাগ ছিল। অষ্টাধ্যায়ীর অহ্বাদ কালেই ভিনি শহর ভাষ্সহ দিশাপনিষদের ইংরেজী অহ্বাদ প্রকাশ করেন (৬)। পরব ীকালে শ্রীণচন্দ্র ভাষ্সহ প্রধান প্রধান উপনিষদগুলির মূল ও ইংরাজী অহ্বাদ ব্যাথ্যা সহ প্রকাশ করিয়াছিলেন (৭-১১)। কয়েকটি উপনিষদের মধ্বাচার্য বা আনন্দভীর্থ ক্বভ ভাষ্যের অহ্বাদ ও ব্যাথ্যায় সর্বপ্রথম শ্রীশচক্ষই অপ্রাণী।

এভদাতীত শ্রীশচন্দ্র উপনিষদগুলির পুঝামুপুঝ আলোচনামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি তাঁহার জীবনান্তের পর সেক্রেড্ বুক্স্ অব দি হিণুস্ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয় (১২)। বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় এই উপনিষদগুলি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ভাহা পর্যালোচনা করিয়া শ্রীশচন্দ্র বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে একটি সামঞ্জু সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপনিষদগুলি অধ্যয়নকালে বেদান্তশান্তের প্রস্থান ত্রয়ের দিভীয়তম গ্রন্থ বাদরায়ণক্বত ব্রহ্মত্ত্র গ্রন্থটি শ্রীশচন্দ্র যত্নের সহিত অধিগভ করেন। ১৯১০ এটিাব্দে তিনি ব্রহ্মত্তর বা বেদাস্তত্ত্তের চারিটি অধ্যায়ের ৫৬০টি স্লোক, এই প্রস্থের বলদেব বিত্যাভূষণ-ক্বন্ত ভাষ্যটি সহ অমুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে শ্রীশচন্দ্র ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে স্বর্রচিত একটি পাণ্ডিতাপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করেন ৷ এতদ্বাতীত এই গ্রন্থে বলদেব বিত্যাভূষণ-ক্লভ প্রমেয় রত্নাবলী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাও সংযোজিত হইয়াছিল (১৩)। ব্রহ্মস্ত্র ও উপনিষদ ব্যাথ্যা করিয়া শ্রীশচন্দ্র পরবর্তীকালে আরও একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্ককটিতে ব্রহ্মস্ত্রের প্রথম অধ্যায়টি শ্রীশচক্র নিজম্ব সিদ্ধান্ত অন্ত্যায়ী শহর, ব্রামান্ত্রক, মধ্ব, শ্রীকণ্ঠ বল্লভ প্রভৃতি আচার্যগণের মতের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করেন। এই গ্রন্থটিতেও শ্রীশচন্দ্রের অপূর্ব পাণ্ডিভ্যের পরিচয় পাণ্ডয়া যায় (১৪)। প্রথম যৌবনে যোগশান্ত সম্বন্ধে শ্রীণচন্দ্রের অন্তরাগ এবং কমেকটি খোগশান্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ ইংরেজীতে অন্নবাদের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে শ্রীশচন্দ্র পূর্বে ইংরাজীতে অনুদিত শিবসংহিতা ও ঘেরওসংহিতা নামক ষোগগ্রন্থবয় মূল, টীকা, টিপ্লনী, ইংরাজী অন্থবাদ সহ প্রকাশ করেন। যোগশান্ত সম্বন্ধে শ্রীশচন্ত্রের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাও সংযোজিত হইয়াছিল। ঘেরও সংহিতা একটি হঠযোগ বিষয়ক প্রাচীন পুস্তক। ঘেরও নামক হঠষোগ বিশাবদ এক মূনির সহিত তাঁহার এক জিজ্ঞান্থ শিশু চণ্ডকপালীর কথোপকথনের আকারে ইহা বিবৃত হওয়াতে পুক্তকটি 'ঘেরও সংহিতা' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

দক্ষ ব্যবহার জীবা ও বিচারক প্রীণচন্দ্র প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ষাজ্ঞবন্ধ্য স্থাতি গ্রন্থটি বিজ্ঞানেশ্বর রচিত মিতাক্ষরা ভাষা ও বলমভট্ট রচিত টাকা সহ ইংরাজীতে অন্দিত করিয়াছিলেন (১৬)। বাজ্ঞবন্ধাস্থতি বিষয়ে প্রীশচন্দ্র ইহার পরও একটি আলোচনা মূলক পুস্তক রচনা করেন (১৭)। প্রথম খোবনে শ্রীশচন্দ্র হিন্দুধর্মশাস্ত্রগুলির সারসন্থলন পূর্বক প্রশ্নোত্তররূপে ইংরাজীতে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিরাছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই গ্রন্থটি 'সেক্রেড বৃক্স্ অব দি হিণ্ডুস্' গ্রন্থমালার প্রকাশিত হয় (১৮)।

প্রীশচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন কিন্তু তিনি কোনরপ ধর্মীর সন্ধীর্ণতার বশবর্তী ছিলেন না। বাইবেল গ্রন্থের ষ্থায়থ মর্যগ্রহণের জন্ত তিনি হিক্র ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আরবী ও ফার্শী শিক্ষা করিয়া তিনি ইপলাম ধর্মের মর্ম গ্রহণ করেন। কুমার দারা শিক্ষাহ্ কর্তৃক ফার্সী ভাষায় লিখিত 'ইবন্ শাজাহান্' গ্রন্থটি তিনি ইংরাজীতে অন্দিত করিয়া প্রকাশ করেন (১৯)। ল্যাটিন, ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শ্রীশচন্দ্র ষ্ত্রের সহিত আয়ত করিয়াছিলেন। ছিন্দী ভাষাও পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশবাসী শ্রীশচন্দ্রের বিশেষ আয়ত্ত ছিল। হিন্দী ভাষায় তিনি একটি বর্ণ পরিচয় ও হিন্দীভাষায় শ্রুতিলিখন প্রণালী (শর্ট হাত্ত) বিবয়ে একটি পুত্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। উত্তর ভারতে প্রচলিত কতকগুলি উপকথা সংগ্রহ করিয়া শ্রীশচন্দ্র উহা ইংরাজী ভাষায়

লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থটি শ্রীণচন্দ্র 'সেথ চিল্লী' ছদ্মনামে প্রচার করেন (২০)। এই পুস্তকটি সর্বত্রই সমাদৃত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই পুস্তকের একটি বঙ্গাম্থবাদ প্রবাদী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 'হিন্দুস্থানী উপকথা' নামে সম্পাদিত হইয়া ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি তাঁহার কন্তাদ্য শাস্তা ও সীতাদেবী কর্তৃক অন্দিত হইয়াছিল।

অধ্যয়ন ও ধর্মচর্চায় ব্যাপৃত থাকিলেও শ্রীশচন্দ্র নিজেকে বহির্জীবন হইতে সঙ্কৃচিত করিয়া রাখিতেন না। আত্মীয় পরিজন বাতীত যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আদিত সেই তাঁহার উন্নত চরিত্র, সৌজক আন্তরিকতা ও উদারতায় মৃশ্ধ হইত। বিভাবতার সহিত এতগুলি সদগুণের সমাবেশ একটি মান্থবের মধ্যে অতি অন্নই পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীশচন্দ্র কার্যোপলকে বিভিন্ন সময়ে যেথানেই বাস করিতেন দেখানেই তিনি জনকল্যাণমূলক কার্যে সহযোগিতা করিতেন। মাতার অমুরোধে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একাহাবাদে একটি বালিকা বিভালয় স্থাপন করেন, ইতিপূর্বে এই স্থানে দেশীয়গণ দ্বারা পরিচালিত কোন বালিকা বিভালয় ছিল না। খ্রীষ্টান মিশরারীগণ কর্তৃক পরিচালিত বিভালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাগণের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি উদাসীয়া ও বিজ্ঞাতীয় মনোভাব লক্ষ্য করিয়া মাতা ভূবনেশ্বরী শ্রীশচন্দ্রকে এই বিষয়ে অবহিত করিয়া দেওয়াতে শ্রীশচন্দ্র বহু পরিশ্রেম ও স্বার্থত্যাগ করিয়া স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তায় এই বিভালয় প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হন।

উত্তরপ্রদেশের বেরিলী শহরে সাবজ্জরপে কার্যকালে শ্রীশচন্দ্র তথায় একটি উচ্চ ইংরাজী বিভালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। স্থানিকাল ধরিয়া শ্রীশচন্দ্র কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের একজন 'স্থাস-রক্ষক' ও পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিভালয় সংস্কার ব্যাপারে শ্রীশচন্দ্র সরকারী অন্তরোধে প্রচণ্ড পরিশ্রম কবিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হন। এই বিশ্ববিভালয়টি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল।

চাকুরী হইতে অবসরগ্রহণের কিছুকাল পরে ১৯১৮ গ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জ্ন এলাহাবাদে যাত্ত ৫৭ বংসর বয়সে শ্রীশচন্দ্রের জীবনাম্ব হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর স্থপ্রসিদ্ধ মভার্ণ রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চটোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—He was like an elder brother to us. May his great soul ever have the congenial work and the union with the supreme spirit for which he longed 1' (Modern Review, July 1918) (ফ:—মডার্ণ রিভিউ, আগষ্ট, ১৯১৮, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৫)

শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার হ্রযোগ্য অহজ বামনদাস পিতৃত্ব্য অগ্রজের প্রস্থাল প্রকাশের ভার প্রহণ করেন এবং আজীবন 'সেক্রেড বুকস অফ দি হিণ্ডুস' গ্রন্থমালা প্রকাশ অব্যাহত রাথেন।

বামনদাস ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশচন্দ্রের যত্নে ও চেষ্টার শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ইংলগু গমন করেন। ইংলগু চিকিৎসাবিত্যা শিক্ষা করিয়া তিনি M. R. C. S. উপাধি লাভ করেন। অতঃপর প্রতিষোগিতা মূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সারভিদে যোগদান করেন ও সিভিল সার্জন পদে উন্নীত হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বেচ্ছার চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি অগ্রজের সঙ্গে এক্ষোগে বিত্যান্থনীলনে ব্রতী হন। 'সেক্রেড্
বৃক্স্ অফ দি হিণ্ডুস্' গ্রহমালার সম্পাদনে ব্রতী থাকিয়াও বামনদাস বহুসংখ্যক মূল্যবান প্রবন্ধ ও গ্রহ ষচনা করেন। বাষনদাস রচিভ প্রামাণ্য পুস্তকগুলির মধ্যে এইগুলি বিশেষভাবে উল্লেখবোগ্য—Rise of the Christion power in India 5vols, 1923. History of Education in India under the East India Company, 1924. Ruin of Indian Trade and Industries—1925. The Consolidation of Christian power in India, 1927. The Colonisation of India by Europeans—1925. Indian Medicinal plants (with Lt. Col Kritikar) 6vols—1918. Story of Satara—1922. ১৯৩০ খ্রীষ্টান্দের ২৩শে সেপ্টেশ্বর মেজর বামনদাস বহু এলাহাবাদে পরলোক গমন করেন। বামনদাস প্রবাসী ও 'মডার্গ রিভিউ' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিশেষ স্থাড়া ক্রে আবদ্ধ ছিলেন। মডার্গ রিভিউ পত্রে বামনদাসের বহু মূল্যবান প্রবদ্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল ( দ্র: প্রবাসী—২য় ভাগ, ১৩৩৭ মডার্গ রিভিউ—ডিসেম্বর, ১৯৩০) ৷

সেকেভ বুকস্ অফ দি হিণ্ডুস্ গ্রন্থমালায় শ্রীশচন্দ্র রচিড গ্রন্থগোর নাম ই ভিপুর্বেই উলিথিড হইয়াছে। বামনদাস সম্পাদিত এই গ্রন্থমালায় নিম্নলিথিত পুস্তকগুলির নামও উল্লেখযোগ্য—vol IV পাতঞ্জন যোগস্তা, (রামপ্রসাদ অন্দিত) ১৯১০; vol VI বৈশেষিক স্তা-কনাদ (নন্দলাল সিং) ১৯১১, vol VII ভক্তিশাস্ত্র (নন্দলাল সিংহ, মন্মথনাথ পাল) ১৯১২, vol VII গোভমীয় স্থায়স্তা (সতীশ বিভাভূষণ) ১৯১৩; vol XII The Positive Back ground of Hindu Sociology (Prof Benoy Sarkar)—1914 কৈমিনীয় পূর্বমীমাংসাস্তা-(গলানাথ ঝা), ১৯১৬; vol XVII মৎশু পুরাণ (২য় থণ্ড)—১৯১৬, ১৯১৭ vol XVIII, খেতাখেতর ও ব্রন্ধোপনিষৎ (সিন্ধেশর বর্মা) ১৯১৬ vol XXIV, ব্রন্ধবৈবর্জ পুরাণ (রাজেন্দ্রনাথ সেন) ১৯২২

# (3) Astadhyayi of Panini

Parts 1—1V, Allahabad, 1891, Parts V—V111, Allahabad, 1894; Parts IX—XII, Allahabad 1894. Parts XIII—XVI, Allahabad 1896, Parts XVII—XX, 1897, Parts XXI—XXIV 1897; Parts XXV—XXVIII 1897; Parts XXIX—XXXII 1898.

- (3) Siddhanta Kaumudi by Bhattoji Dixit 3 vols 1905-9, Allahabad (with B. D. Basu).
- (9) The Daily practices of the Hindus—Allahabad 1899, 2nd edn. 1909 3rd edn. (on Sacred Books of the Hindus vol XX 1918)
- (8) The esoteric philosophy of the Tantras—Siva Samhita, Calcutta 1887.
  - (e) Siva Samhita (Eng Tran ) 1905
  - (5) Isa upanishad with Bhasya by Sankar, Bombay, 1895
  - (1) Isa upanishad (Eng. Trans & Notes), 1902

- (b) Kathopanishad (Text, Eng Trans & Notes)—1905
- (a) Isha, Kena, Katha, Prasna, Mundaka and Mandukya Upanished (Eng. Trans of Text, Sacred Books of the Hindus—Vol I) Allahabad 1909.
- (30) The Chandyoga Upanishad with Bhasya by Madhwacharya (Eng. Trans.) S. B. H vol III—Allahabad, 1910.
- (>>) The Brihad Aranyaka Upanishad Text, Eng. Translation with translation of Madhwacharyas commentary with Ramakshaya Chatterjee S. B. H vol XIV, Allahabad 1916.
- (১২) Studies in the first six Upanishad and the Isa and Kena Upanishads with the Commentray of Sankara (S. B. H vol XVII), Allahabad 1919.
- (30) Vedanta Sutras of Badarayana with the Commentary of Baladeva (S. B. H, vol—V), Allahabad, 1912.
- (18) Studies in the Vedanta Sutras and Upanishads. (S. B. H vol XXII), Allahabad, 1919.
- (54) The yoga Sastra with an introduction to Yoga Philosophy. (S. B. H vol XV) Allahabad, 1915.
- (36) Yajnavalkya Smriti with Commentary of Vigyaneswar called Mitaksara and Notes from the gloss of Balambhatta (S. B. H vol 2) Allahabad, 1909 and 1918.
- (১9) The Sacred Law of the Aryas as taught by the school of Yajnavalkya—Allahabad 1913.
- (১৮) A catechism of Hindu Dharma I899 Reprinted in (S. B.H. Extra vol.) Allahabad 1919.
- (>>) The Compass of Truth (Tr. from Darashikuhs Ibun Shah Jahan) 1912.
  - (२.) Folk Tales of Hindustan.—Allahabad 1908.

# পাশ্চাত্ত্যে আর্যবিহানুশীলনের প্রভাব

# দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

কোন এক দেশ বা জাতির অপর এক দেশ অথবা জাতির উপরে প্রভাব বিস্তাবের প্রদক্ষ উথাপিত হলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে প্রভাববিস্তারের মূল কারণ কি ? সাধারণতঃ দেখা বায়, শক্তিমানের প্রভাব পড়ে তুর্বলের উপরে। এই শক্তির অবশ্ব প্রকারভেদ আছে; এটা সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা আদর্শগত হতে পারে। যে কোন ভাবেই হোক না কেন, যে জাতি বা যে সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত শক্তিমান তার প্রভাব পড়ে অপেক্ষাকৃত তুর্বলের উপরে। তাই এই প্রভাব ভৌগোলিক সন্ধিনিরপেক। ইউরোপের উপরে ভারতের বা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের আপাতদৃষ্টিতে কোন সঙ্গত কারণ যুঁজে পাওয়া বায় না। ভারতবর্য ২০০ শত বৎসর ইউরোপীয় জাতিদের পদানত ছিল। বর্তমান ভারতের উপরে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব ইতিহাসপাঠকমাত্রেরই স্থবিদিত। এর মূল কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। কিছু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে একসময়ে ভারতবর্ষ বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল এজক ইউরোপের উপরেও ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাববিস্তারের সন্ভাবনা একেবারে অযৌক্তিক নয়।

ইউরোপে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের যথার্থরূপ নির্ণয় করতে হলে দেখতে হয় যে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক গ্রন্থাদির পঠনপাঠনের ব্যবস্থা এবং পাঠ্যক্রমে আর্যবিত্যার অন্তর্ভুক্তি ইউরোপের কোন দেশে কি ধরণের ? ভারত থেকে সংগৃহীত গ্রন্থাদি-পূথিপত্র, প্রত্নতাত্তিক ও শিল্পনিদমূহের সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কোন দেশে কিরূপ ? আর্যবিত্যা সম্পর্কে চিম্ভানীল ইউরোপীয় মনীষীদের অভিমত কি এবং সাধারণ ইউরোপীয় অনগণের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে প্রাচাবিত্যান্থশীলনের কোন প্রভাব উপলব্ধ হয় কিনা ?

এই প্রান্ধক প্রথমে আর্থবিত্যা বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সম্ভবতঃ Monier Williamsই সর্বপ্রথম Indic Studies এর প্রতিশব্দরণে 'আর্থবিত্যা' পদটি প্রয়োগ করেন। ইংল্ডে প্রায় প্রতিটি বিত্যালয়ে Oriental Studies নামে একটি বিত্যাগ আছে। জার্মানীতে অম্বর্জণ বিত্যাগ Dept. of Indology নামে পরিচিত। এই Oriental Studies এর পাঠ্যক্রমে গত ২০০ বংসর ধরে সংস্কৃত এবং ভারতীয় সাহিত্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি অম্বর্জুক্ত হয়ে আসছে। সম্প্রতি এশীয় ভারাগোর্টীর নানান ভারা ও হৈনিক, জাপানী এবং ব্রহ্মদেশ সংক্রোম্ভ নানান বিষয়ের পঠন-পাঠন এই বিভাগের অম্বর্জুক্ত হয়েছে। ইংল্ডে এই রীতি দেখা গেলেও ইউরোপের অম্বান্ত প্রধান দেশগুলিতে Indology বিভাগে ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস কলা প্রভৃতি বিষয়সংক্রাম্ভ সকল তথ্যেরই ব্যাপক পঠনপাঠন হয়। সর্বজনক্ষতিকর না হলেও একথা ঐতিহাসিক সভ্য যে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, ভার্ম্বর্গ প্রভৃতি বা কিছু বোঝায় তা প্রধানতঃ এবং প্রায় সর্বাংশে আর্থহিন্দু-সমাজেরই দান। ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক প্রধানতঃ সংস্কৃত ভারায় এবং সংস্কৃত থেকে উভুত প্রাকৃত ভারায় রচিত গ্রন্থাবলী। বৌদ্ধ জৈন এবং অক্তান্ত ভারতীয় ধর্ম ও দার্শনিক প্রস্থানের হিন্দু-দর্শন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অভিল যোগ থাকায় এগুলি ব্যাপকভাবে ভারতীয় আর্থহিন্দুনংস্কৃতিই

আন্তর্ভিত। এই আর্বসংস্কৃতির অন্থাননই আর্ববিদ্যা এবং প্রতীচ্যে Oriental studies বা Indology এই ভাবধারার পরিচায়ক। ইউরোপীয় ভূপণ্ডের মধ্যে প্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড, ক্রান্দ, পর্ভুগাল ও হল্যাণ্ড এই কয়টি দেশ ইতিহালের বিভিন্ন সময়ে ভারতের লক্ষে কোন না কোন ভাবে সংযোগ স্থাপন করছে। ব্রিটিশ বলিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দেবার পর থেকেই এদেশে শাসন স্প্রতিষ্ঠিত করার জন্ম শাসকর্প ভারতীয় জনসমাজের শিক্ষা দীক্ষা ও ঐতিহ্ন সমছে সচেতন হয়ে উঠে। এই সচেতনভাই উত্তরকালে প্রতীচ্যে আর্ববিদ্যার প্রভাববিদ্যারের মূল কারণ হয়ে উঠে। সাম্রাজ্যবিদ্যারের প্রতিবন্ধিতায় পাশ্চাৎপদ হলেও ফরাসী এবং ওলন্দাল উপনিবেশিকগণ আর্ববিদ্যাকে কেবলমাত্র ইউরোপের তুই ভূথণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেন নি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রভাবাধীন কাল্যগুলিভেও আর্ববিদ্যার নবীন সংক্রমণে সহায়ক হয়েছেন। একথা মনে করা অর্বান্ধিক নয় যে স্থাপ্রত্রে প্রার্থিত করেন না দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রভাবাধীন কাল্যগুলিভেও প্রবিদ্যার নবীন সংক্রমণে সহায়ক হয়েছেন। একথা মনে করা অ্রান্ধিক নয় যে স্থাপ্রত্রে সাংস্কৃতিক চিস্তার প্রকৃত্জাবনের মাধ্যমে ভারতে প্রভাববিস্তারের চেষ্টা করে। অবশ্র আর্থজাতির প্রেটজ্ববোধও জার্মানিভে আর্যবিদ্যান্থশীলনের অন্ততম কারণ বলে মনে করা হয়। যে ভাবেই হোক না কেন একথা আল্ব অবিস্থাদিত যে ভারতবর্ষ ও জার্মানীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের স্টেনা আর্যবিদ্যান্থশীলনের মাধ্যমেই।

গ্রেট ব্রিটেনে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অমুশীলনের স্থচনা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় থেকেই। কিন্তু তার আগেই ইউরোপে প্রাচীন ভারতীর সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যের কথা প্রচারিত হয়েছিল। ইতালীয় পণ্ডিত Fillippo Sasetti ১৫৮৩-১৫৮৮ এই ভিন বৎসর ভারতবর্ষে বাস করে ভারতীয় চিকিৎসাশান্তের অগুতম গ্রন্থ 'রাজনিঘণ্টু'কে ইভালীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। সংস্কৃত ভাষা ও ইউরোপের অন্য তু একটি ভাষার মধ্যে উৎপত্তিগত সাদৃশ্যের কথাও Sasetti তাঁর রচনার মাধ্যমে প্রচার করেন।(১) ভারভীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইউরোপে এই বোধহয় সর্বপ্রথম উল্লেখবোগ্য দৃষ্টাস্ত। যথায়থ নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় শাল্মসমূহের অধ্যয়ন ও চর্চা গ্রেট ব্রিটেনে ১৭০০ শতকের পর থেকে আরম্ভ হয়। এই সময়ের কিছু আগে থেকেই ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পুরাতত্তের দিকে ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের এক অংশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এদের মধ্যে Warren Hastings ও Rffles প্রমূথ কয়েকজন ছিলেন কোম্পানীর শাসককুলের অন্তর্গত। পরাধীন দেশের স্থষ্ঠ শাসনের উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতীয় সমাজ, বীভিনীভি ও আচারব্যবহার সংক্রাম্ভ তথ্য জানতে উত্যোগী হন এবং কালক্রমে সংস্কৃত ও অক্সান্য ভাষায় লিখিত ভারতীয় সংস্কৃতির বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হন। ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেক কর্মচারী ব্যবসাসংক্রাম্ভ কালকর্মের মাধ্যমেও ভারতীয় সংস্কৃতি ও পুরাতত্বের দিকে আরুই হন। আবার নিছক অবসরবিনোদনের জন্মই native culture সম্ভীয় পুস্তকপাঠে আগ্রহী হয়েছেন এমন লোকের থবর প্রাচীন দলিলপত্র থেকে পাওয়া যায়। কিছ এর সমিলিত প্রভাব ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে থুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভগবদ্গীতার করেকটিমাত্র অধ্যায় পাঠ করে Warren Hastings যে ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে তা অজানা নয়। কোতৃহল ও-অনুসন্ধিৎসা থেকে বিদেশী শাসক সম্প্রদায় যে ক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক সম্পদের ষ্ণার্থ মূল্য সম্বন্ধ প্রদাশীল হয়ে উঠেছিল সমসাময়িক পত্তে ভার একাধিক নজির আছে।(২) ঠিক কোন প্রেরণা থেকে ভারতবর্ষীর হিন্দু বৌদ্ধ জৈন এবং অক্তান্ত ধর্ম ও সাহিত্যসংক্রাম্ভ পুঁষিপত্র ও পুরাতাদ্বিক নিদর্শন গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন জায়গায় স্থানাম্ভরিত করা হতে থাকে সেটা অনুসন্ধানসাপেক। থানিকটা ব্যক্তিগত সংগ্রহ প্রচেষ্টা, কিছুটা যুদ্ধের ফলে পাওয়া সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের মনোভাব এবং জিজ্ঞান্থ গবেষকের কৌতৃহল মেটানোর চেষ্টা---এসবের মিলিত প্রভাবে গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন স্থানে প্রাচ্যতত্ত্বসংরক্ষণের কেন্দ্রগুলি প্রভিন্তিত হতে থাকে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির অফুশীলনে সীমাবদ্ধভাবে উৎদাহদান শাসক সম্প্রদায়ের অক্তম নীতি বলে গণ্য কয়া হত। Sir Willim Jones প্রমূপ বছভাষাবিদ্ এবং বছদশী পণ্ডিতবৃদ্দ ভারতীয় সংস্কৃতির অহুশীলনকে কেবলমাত্র বিজিত ও বিজয়ী দেশ হুটির মধ্যে হাততা বৃদ্ধির উপায় মনে না করে দেশকালাতীত গণ্ডিতে সমস্ত মানবজাতির আগ্রিক সম্পদর্দ্ধির অগ্রভম উপায় রূপে দেখানোর চেষ্টা করেন।(৩) William Jones এর দেই অবিশারণীয় উক্তি 'Whenever we direct our attention to Hindu Literature the notion of infinity presents itself' আত্তও ভারত ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মূলমন্ত্র হয়ে আছে। Hastings ও Willim Jones এর চিস্তধারার অমুকূলে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের অমুশীলন বিস্তৃত হলে গ্রেটব্রিটেন তথা সমগ্র ইউরোপ ও পাশ্চান্ত্য অগতের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বৃহত্তর সম্ভাবনা দেখা ষেত। ১৭০০ শতকের শেবভাগে প্যারিদে গ্রন্থাগারের জক্ত সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রন্থ ও অমরকোষের ফরাসী অমুবাদ প্রকাশ, ১৭ ৯ সালে সর্বপ্রথম প্যারিসে সংস্কৃত গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন, ১৮০১ সালে উপনিষদের অমুবাদ এবং ১৮১৪ সালে College De France এ পাশ্চান্ত্য জগতে সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠা—এইগুলি মিলিত ভাবে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাশ্চান্ত্যদেশে প্রভাববিস্তারের সম্ভাবনাময় স্থচনার ইঙ্গিভ করে। গ্রেটব্রিটেনেও সমসাময়িক কালে East India Company-র গ্রন্থাগার ছাড়াও Royal Asiatic society-র গ্রন্থাগারে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কীয় পুথিপত্ত সংগ্রহ, British Museum-এ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নিবন্ধ পুথি-পত্র দলিল এবং মূল্যবান পুরাভত্তের সংগ্রন্থ ও গবেষণার স্থচনা এ সবের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির অমুশীলনের সম্ভাবনা উচ্ছল হয়ে উঠে। ১৮০৫ সালে East India Company-র ভত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত Hartford College এ অধ্যাপক উইল্সন সর্বপ্রথম ইংলতে সংস্কৃত ভাষায় অধ্যাপনার স্চনা করেন।

কিন্ত গ্রেটব্রিটেনে তথা পাশ্চান্ত্য জগতে ভারতীয় সংস্কৃতির অফুশীলনে সর্বপ্রথম প্রচণ্ড আঘাত আসে Lord Macauley-র কাছ থেকে। (৪) তাঁর সদস্ত উক্তি—'I have never found one among them (i. e. Orientalists) who could deny that a single shelf of a good European Library was worth the Whole native Literature of India and Arabia' এবং তৎপরবর্তী কার্যক্রম সমগ্র ভারতীয় বিভাব অফুশীলনের ফুটনোমুখ অবস্থায় ভয়াবহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে যার প্রভাব আজও মৃছে যায় নি। আভাবিকভাবে রক্ষণশীল ব্রিটিশ জাতি প্রাচ্যতত্ব ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চায় অর্থ্যয়ের যৌক্তিকভা সমুজে সন্দিহান হয়ে উঠতে থাকে। এক্ষ্য দেখা যায় যে ব্রেটব্রিটেনে প্রাচ্যবিত্যার ও ভারত সংস্কৃতি বিষয়ে গ্রেষণায় প্রথম উজ্যোগী হলেও সমগ্র ১৮০০ সালের

মধ্যে কেম্ব্রিজ, অকস্ফোর্ড এডিনবার্গ ও ম্যাঞ্চেষ্টার এই চারিটি মাত্র বিশ্ববিচ্যালয়ে সংস্কৃতভাষার অধ্যাপনার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃত বিষয়ে অমুশীলন হচ্ছে; অথচ একই সময়ের মধ্যে France-এ ৬টি কেন্দ্রে সংস্কৃত ভাষায় গবেষণা ও অধ্যাপনা চলছে. Germany-তে নয়টি কেন্দ্র এবং Checkoslovakia, Australia, Sweden, Norway, Holland, Denmark প্রভৃতি দেখে এক অথবা একাধিক কেন্দ্রে। অধ্যাপক E. B. Cowell তাঁর ছাত্রাবস্থায়(৫) ব্রিটেনে সংস্কৃত ভাষার পঠনপাঠনের অব্যবস্থার জন্য কোভ প্রকাশ করে বলেন, 'England in spite of her vast opportunities has done least for Oriental Literature' এটা হচ্চে ১৮৪৬ সালের কথা। সমসাময়িক তথ্য থেকে পাওয়া যায় যে তৎকালীন Board of Directors ভারতীয়দের মধ্যে useful learning প্রচারে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে ভারতবাসী অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এজন্য এদের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার অপসারিত না হলে কোন রকমের জাগভিক বা মানসিক উন্নতি হবে না। পরিচালকবর্গের একটি বৃহৎ অংশ মেকলের মত অন্সরণ করে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে অর্থব্যয় করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কেবলমাত্র ভারতে শাসনভান্ত্ৰিক প্ৰয়োজনে native learning বিষয়ে যে পরিমাণ অর্থব্যয় অপরিহার্য সেই পরিমাণ অর্থই তাঁবা ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক অমুশীলনে বায় কয়তে প্রস্তুত হন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনিবার্য প্রভাব ইংলণ্ডের সমদাময়িক এবং অবাবহিত পরবর্তীকালের রাষ্ট্রপরিচালকদের মধ্যেও দেখা যায়। এর ফলে ইংলতে ১০০ বছরের মধ্যে উপরিউক্ত ৪টি কেন্দ্র ছাড়া শ্বন্ত কোথাও ভারতীয় সংস্কৃতি সংক্রান্ত কোন অনুশীলন বা গবেষণার ব্যবস্থা হয় নি। কিন্তু জার্মানীতে ঐ সময়ের মধ্যেই এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও আগ্রহের সঙ্গে সংস্কৃতভাষার শিক্ষা ও পঠনপাঠন আরম্ভ হয়। অল্লদিনের মধ্যেই জার্মানী ও ভারতীয় সংস্কৃতি সংক্রাস্ত বিবিধ বিষয় গবেষণার পীঠস্থান হয়ে ওঠে। বহিবিশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারে জার্মানীতে আর্যবিভা অহুশীলনের দান অসামান্ত।

এ প্রদক্ষে উল্লেখযোগ্য যে ইংল্যাণ্ডের ছটি প্রধান সংস্কৃত্যের অধ্যাপক পদই বেসরকারী উভোগে প্রতিষ্ঠিত Oxford-এর বোডেন সংস্কৃতাধ্যাপক পদটি Colonel Boden-এর অর্থাসূক্ল্যে ১৮৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত ও Edinburg-এর সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ John Muir-এর সাহায়ে ১৮১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডে প্রাচ্যতন্ত্যাসূদীলনে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯০৭ সালে Reay Committee গঠন এবং এই সংস্থার স্থপারিশ অমুসারে School of Oriental Studies-এর প্রতিষ্ঠা। ১৯১৬ সালে এই বিভালয় লগুন বিশ্ববিভালয়ের অস্কর্ভুক্ত হয়। ১৯১৭ সালে আইনিক উল্লেখনের সময়ে এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২৫। ১৯২৮ সালে school of the University of London থেকে নাম বদলে এই বিভালয়ের নাম হয় school of Oriental and African studies, University of London. বর্তমানে গ্রেটবিটনে আর্থবিভাস্শীলনের এইটি সর্বপ্রধান ক্ষে। একে এককথায় আফোশীয় বিশ্ববিভালয় বলা চলে। এই বিভালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মোট অধ্যাপক সংখ্যা ১৫৫, ছাত্রসংখ্যা ৮০০ অথবা কিছু বেশী। এই ছাত্রসংখ্যার একভৃতীয়াংশ কমনওয়েলথের অস্কর্ভুক্ত দেশ থেকে আনে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ২৫০০ ভাষায় লেখা প্রায় ১০ লক্ষ গ্রন্থের সঞ্জরে এই বিভালয়ের গ্রন্থাগার সমন্ধ। মোট ১০০টি ভাষায় এথানে অধ্যাপনা ও গ্রেহণার স্থেবাগ আছে এবং

এর শিক্ষণভার মোটামৃটি ১০টি বিভাগে বিভক্ত। এথানকার বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সংস্কৃত, পালি, হিন্দী, ভামিল, বাংলা, উড়িয়া, প্রাচীন ভারতীয় ও আধুনিক ভারতীয় ইভিহাস, পুরাভত্ত, চিত্রকলা, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় আইন, ভারতীয় সঙ্গীত প্রভৃতি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। এই বিত্যালয়ের একটি নিজম গবেষণা পত্রিকা আছে। school of Oriental and African studies ছাড়া বর্তমানে গ্রেটবিটেনে আর্যবিক্যা অমুশীলনের অস্ত একটি উল্লেথখোগ্য স্থান হল Oxford. ১৯৪৭ সালে ইংলতে প্রাচ্যতত্ত্বিষয়ে গবেষণার ও শিক্ষণের বিভিন্ন দিক দম্বন্ধে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার Scarbrough Commission (৬) এবং সম্প্রতি বিশ্ববিভালয় মঞ্জুরী কমিশনের অধীনে Hayfer sub-Committe নিয়োগ করেন। Scarbrough Commission এর অন্যতম স্থপারিশ ছিল লণ্ডনে প্রাচ্যতত্ত্ববিষয়ে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সংস্থার স্পষ্টি। এই প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত হয়নি কিন্তু S. O. S-কে সরকারী সাহায্য দান এবং অন্যান্য নানাবিধ হুযোগ দেওয়ার প্রস্তাবটির কিছু অংশ গৃহীত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ১৯২৫ দালে অধ্যাপক Keith ইংলণ্ডে ভারতীয় বিভা বিষয়ে গবেষণার অপ্রাচুর্যে ত্থিত হয়ে বলেছিলেন 'It is deeply to be regretted that British opinion should be so heedless of the duty of contributing to the investigation of the ancient civilisation of a Land whence Britain has derived so much of her power and wealth' এই কথাৱই প্ৰতিধানি করে অধ্যাপক Turner ১৯৪१ সালে বলেন "never before had Indian Studies in this Country reached so low an ebb.' বলা বাছল্য লগুনে S. O. S. কে বাদ দিলে গ্রেট্রিটেনের সর্বঅই ভারতীয় সংস্কৃতির অসুশীলনের শোচনীয় চিত্রই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিত্যালয়ে খ্যাতনামা অধ্যাপক Rhys Davis-এর সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক পদটির বিলোপসাধন কথা হয়েছে। কেমিজে পরিবভিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ১৯৫০ দালে একটি Oriental Institute প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি Oriental Series প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে Oriental Institute থেকে ভারতীয় প্রাচ্যতত্ত্ব সংক্রান্ত বিভাগ পুনরায় সংস্কৃত বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করে Oriental Instituteটিকে সাধারণ পুরাতত্ব সংগ্রহালয়ে পরিণত করা হয়েছে। এ ছাড়া লগুনে Victoria Albert Museum এর ভারতীয় পুরাতত্ব সংগ্রহ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার উৎসাহমূলক নীতি গ্রহণ করেন নি। যুদ্ধান্তর ফ্রান্সে বর্তমানে ভারতীয় আর্যবিচ্যামুশীলনকেন্দ্র মোট ১টি, বিভক্ত পশ্চিম আর্মানীতে ১৪টি অথচ हैलेख ७ क्रेन्गार्ख यांव ६ि। हेलेख প্রাচ্যভত্বামূলীলনের ইভিহাস অকস্ফোর্ডের ইভিয়ান্ ইনস্টিটিউট্ এর সব্দে অচ্ছেগ্যভাবে যুক্ত। অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়াম্স্ গ্রেটব্রিটেনে প্রাচীন ভারতীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির শিক্ষা ও স্থায়ী প্রচারের জন্ম দীর্ঘ ২১ বৎসর আপ্রাণ চেষ্টার পর ১৮৮৩ সালে অকস্ফোর্ডে Indian Institute প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্য অগতে প্রাচ্যতত্ত্বাসুশীলনের অস্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান ছিল এই Indian Institute ( আর্থবিভাভবন )। এই ভবন নির্মাণের সমস্ত অর্থ ই দাভব্যরূপে সংগৃহীত এবং এই অর্থের অধিকাংশই ভারতীয় জনসাধারণের ও ভারতীয় রাজ্যুবর্গের দান। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের বিবিধ নিদর্শন মূল্যবান চিত্রসংগ্রহ ও ৫০০০০ এর অধিক সংস্কৃত পুস্কুক্সঞ্জে সমৃদ্ধ এই প্রস্থাগার প্রবাসী ভারতীয়দের ভারতীয় সংবাদপত্র পাঠের একমাত্র কেন্দ্র।

সংস্কৃত ছাড়া বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লিখিত বহু প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থে এবং প্রাচ্যতত্ব সংক্রাপ্ত সমস্ক গবেষণা পত্রিকায় সমৃদ্ধ এই আর্থবিত্যাভবনের গ্রন্থাগার। ১৯৪৮ সালের আগে Oxford বিশ্ববিত্যালয়ের ভারতীয় প্রাচ্য বিত্যাশিক্ষার এইটি ছিল কেন্দ্র। ১৮৮৭ সালে তৎকালীন Prince of wales মহামান্ত Albert Edward এই ভবনের ভিত্তিত্থাপন করেন। সেই সময়ে তিনি যে শিলালিপি স্থাপন করেন ভাতে এই ভবনপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা ব্যক্ত করে বলা হয়—

ঈশাত্রকম্পন্না নিভামার্যাবিতা মহীয়ভাম্ আর্যাবর্ত্ত-আঙ্গলভূম্যোশ্চ মিথো মৈত্রী বিবর্ধভাম্॥

অর্থাৎ, 'ঈশ্বরের করুণায় আর্যবিভারে প্রসার হউক এবং আর্যাবর্ত্ত ও আঙ্গলভূমির পারস্পরিক মৈত্র বধিত হউক।' কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই অক্রফোর্ড বিশ্ববিহ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে মহান উদ্দেশ্যে এই ভবনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য এবং মনিয়র উই্নিয়ামস্ এর মৌলিক সনদ ও অন্তিম নির্দেশকে অগ্রাহ্ করে বিশ্ববিত্যালয়ের স্থানসঙ্গুলানের অজুহাতে এই আর্যবিত্যা ভবনকে প্রশাসনের কুক্ষিভুক্ত করতে কৃত সঙ্কল্ল হন। এই ধরণের কাজের ফলে ভারত ব্রিটেন সাংস্কৃতিক মৈত্রী এবং প্রাচ্যতত্ত্বের অমুশীলন সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে জেনে বর্তমান Boden সংস্কৃতাধ্যাপক T. Burrow যুক্তিপূর্ণ ও তীব্র ভাষায় এই দিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। তিনি বিশ্ববিভালয় কর্তৃপক্ষকে জানান ষে আর্যবিত্যাভবনকে প্রশাসনের অধীন করলে অক্সফোর্ডে সংস্কৃত ও প্রাচ্যতত্ত্বসংক্রাম্ভ গবেষণা ও অধ্যাপনার উৎকর্ষহানি ঘটাবে এবং বহিবিশ্বে অক্রফোর্ডের মর্যাদাহানি হবে। কিন্তু তাঁর দুপ্ত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিভালয় কর্তৃপক্ষ এই ভবনকে গ্রাস করেন এবং Indian Institute Library আর্যবিত্যাভ্বন থেকে বিপরীত দিকস্থ Bodelian Libraryর চারতলায় স্থানান্তরিত হয়। দীর্ঘকাল অবহেলিত থা ার পর সম্প্রতি আধনিতাভবনের ২০০ শতাধিক পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ নবনির্মিত Oriental Institute ভবনের ভূগর্ভকোষ্ঠে স্থান পেয়েছে। আগবিতাভবনের এই অবলুপ্তিভে তু:থিত হয়ে দএদী অধ্যাপক Burrow কয়েকটি মর্মভেদী করুণ শ্লোকে ষা লিথেছিলেন তাকে এককথায় Elegy on the Indian Institute এই আখ্যা দেওয়া চলে। এর স্বচেয়ে হৃদয়গ্রাহী व्याप हर्ष्क .....

ততঃ ষষ্টিতমে বর্ষে গুর্মগ্রস্তবৃদ্ধিতিঃ
বিদ্যালয় মহামাত্রৈ রার্যধর্ম পরাঙ্ মৃথৈঃ।
সরস্থতীং লঘ্রুত্য পাণ্ডিত্যমব্মক্য চ
তয়োভূম্যোন্ডিরক্কত্য মৈত্রীমনর্থকামিব।
কায়স্থ রাক্ষদানাঞ্চ পরস্বাদান গৃদ্ধিনাম্
গণকানাঞ্চ হস্তেষ্ প্রাপিতা স্বার্থসিদ্ধয়ে।
বিজ্ঞাবিহানা শালৈষা পরৈনীতা পরাভব্ম্
অধোধ্যা প্রোধিতে রামে নষ্টশ্রীরিব শোচ্ডি।(৭)

অর্থ—'এই ভবন প্রতিষ্ঠার পর ষষ্টিতম বৎসরে আর্থর্মপরাত্ত্র্থ ও ত্র্য়গ্রন্থ কুর্দ্ধিদশার বিভালয় মহামাত্রগণ দেবী সরস্ভীর মহিমাকে লঘু করিয়া পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার পূর্বক তাঁহাদের আসন অবনত করিল। আর্থাবর্ত্ত ও আঙ্গলভূমির মৈত্রী অনর্থক বিবেচনা করিয়া প্রস্থাদানভংপর কায়ন্থ রাক্ষস ও গণকগণের হত্তে স্থাধিসিদ্ধির উদ্দেশ্রে ইহা অপিড হইল। তাহাদের আরা পরাভূত এই বিভাভবন বিভাহীন অবস্থায় রামচন্দ্র পরিত্যক্ত অংখাধ্যার ন্যায়ই এক্ষণে প্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে।' ১৯৫৬ সালে সংস্কৃত সমেত সমস্ত প্রাচ্যদেশীয় ভাষার শিক্ষণের জন্ত অন্তর্মার্ডে Oriental Institute নামে পৃথক একটি ভবন নির্মিত হয়। বর্তমানে এই ভবনে চীনা আপানী ও অন্তান্ত প্রাচ্যদেশীয় ভাষার সঙ্গে পর্যালভাষায় অধ্যাপনা চলে। এই বিভাভবনে একটি নাতিবৃহৎ প্রাহাগার আছে। ভাষ অধিকাংশ গ্রন্থই পরলোকগত অধ্যাপক Thomas এর দান। আর্থবিভাভবনের বাংলাগ্রন্থ সংগ্রহ আন্তর্মানিক ৪ •। হালহেড রচিত বাংলাভাষার ব্যাকরণ এবং ১৮০৩—১৮০৮ সালে শ্রীরামপুর প্রেদ থেকে প্রকাশিত রামায়ণ, মহাভারত, হিভোপদেশ ও ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত ভোতাসংবাদ— এগুলি এই প্রস্থসংগ্রহের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। অক্সফোর্ডে আর্থবিভাভবনের গৌরবহানির সঙ্গে সংক্রই অক্সফোর্ডে সংস্কৃতশিক্ষার বিশ্বব্যাপী মর্যাদা যে বন্ধ পরিমাণে ক্রম হয়েছে একথা কোন বিবেচক প্রাচ্যভত্তবিদের কাছে অজ্ঞাত নয়।

গ্রেট ব্রিটেনে ভারতীয় প্রাচ্যবিত্যা ও সংস্কৃতির অনুশীলনের এই নৈরাশ্রজনক পটভূমিকায় হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসংক্রাস্ত এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লিখিত পুঁপিপত্র ও পুরাতাত্মিক নিদর্শনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা অন্তমান করা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আওতা থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলে কোম্পানীর সংগ্রহভুক্ত বিপুল পরিমাণে পুথি ও অক্সান্ত সংগ্রহ India office নামে বহু পরিচিত গ্রন্থাগারের অন্তভুক্তি হয়। এই গ্রন্থাগার ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ব্রক্ষিত পুঁথিপত্র ও অক্যান্ত সংগ্রহের ধারাবাহিক তালিকাও পঞ্জী পাওয়া ষায়। মোটামৃটি India office-এর ভালিকাভুক্ত পুঁাথপত্র কমবেশী ১১,০০০ এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রায় ৬০০০। কিন্তু এ ছাড়াও সমগ্র গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ালান্তে যে বিপুল পরিমাণ পুঁথিপত্র চিত্রকলা ও পুরাতত্ত সংগ্রহ ছড়িয়ে আছে ভার কোন সঠিক হিসাব নেই। সেনাবাহিনীর অনেক পদস্থ কর্মচারী অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিগত সংগ্রহের আকর্ষণে পরাজিত নৃপতি ও দৈনিকদের কাছ থেকে ছুম্প্রাপা পুঁথি, মুদ্রা, চিত্রকলা এবং অক্যান্ত শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ করভেন। শাসকদের সঙ্গে মৈত্রী পুত্রে আবদ্ধ ভারতীয় রাজকুল তাঁদের মুল্যবান সংগ্রহশালা থেকে ব্যক্তিবিশেষকে উপহাররূপে অথবা কোন সময়ে ঋণ পরিশোধের জন্য বহুমূল্য শিল্পনিদর্শন দান অথবা বিক্রয় করেছেন। সামরিক বিভাগভুক্ত চিকিৎসকেরা চিকিৎসাশান্ত বিষয়ের ছুম্পাপ্য পু'ধিসংগ্রহ করে ম্বদেশে যাত্রা করেছেন। ষধার্থ অধিকারীর দেহভ্যাগের পর এই সব সংগ্রহের অধিকাংশই নিলামে বিক্রীভ হয়েছে। উত্তর ইংল্যাণ্ডের Darlington Museum কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট থেকে ৮টি ছুর্লভ প্রাচীন কাশ্মীরীয় পুঁথি সংগ্রহ করেন। কিভাবে দেগুলি নিলামে আদে ভা অজ্ঞাত। এই ৮টি পুঁথির ২টি মায়ার্লাণ্ডের কোন গ্রন্থাগারে দেখে আমরা বিশ্বিত হয়েছি। এই ধরণের একটি ছুর্লভ কালীঘাট চিত্র সংগ্রহ লওনে Duke Street-এর একটি প্রদর্শনীতে দেখা গেছে। লওনের পুস্তক ব্যবসায়ী অগতে ভারতীয় পুঁ পিশত্র ও পুরাতত্বের গোপন ব্যবলা অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। এথনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে গুপ্তভাবে পুরাতত্ব নিদর্শন চিত্রকলা এবং পুঁথিপত্র ইউরোপ ও আমেরিকায় আসছে এবং

উচ্চমূল্যে বিক্রীত হচে। এ বিষয়ে সমস্ত জাতি সজাগ না হলে তুর্লভ স্বদেশীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হবে না।

Oxford এর Bodeleian গ্রন্থাগারে নেপালের মহারাজা চন্দ্রসামশের ১০০০ সালে প্রায় ৬,৬০০ সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত পুথিপত্র দলিল প্রভৃতি দান করেন। আজ পর্যস্ত ভার কোন ভালিকা প্রকাশিত হয় নি। অথচ এই Bodeleian গ্রন্থাগারে ভারভের প্রাচীনভম চিকিৎসা বিষয়ক পুঁথি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের Bower Mss. রক্ষিত আছে। Auriel stein-এর মধ্য এশিয়ার পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর কাহিনী সম্বলিত ব্যক্তিগত diary এই গ্রন্থাগারে তুর্লভ আকর্ষণ। শামসের সংগ্রহের অস্তর্ভুক্ত বাংলা পুথির মধ্যে ১৭০২ খৃঃ অব্দের চৈতন্যমঙ্গল ( সম্পূর্ণ ) ও ১৭০০ সালের সম্পূর্ণ কবি কন্ধনচণ্ডী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত ভালিকা প্রণয়নের ত্রুটিভে বিভিন্ন বিশ্ববিভালয়ে পুঁথি সংগ্রহ অত্যস্ত শোচনীয় অবস্থায় আছে। Cambridge বিশ্ববিত্যালয়ের বৌদ্ধ সংস্কৃতি পু থি সংগ্রহের কিছু অংশ মধ্যাপক Bendall ভালিকাভুক্ত করেছিলেন। বাকী প্রায় ১৫০০ বা তার বেশী সংগ্রহের কোন সম্পূর্ণ তালিকা নেই। এই সংগ্রহে কয়েকটি গ্রন্থকে বাংলা বলে নিদিষ্ট করা থাকলেও পরীকায় দেখা গেছে সেইগুলি প্রাচীন নাগরী বা নেওয়ারী লিপিতে লেখা। এই সংগ্রহে ভারতীয় মন্দির স্থাপভ্য সম্বন্ধে এমন কয়েকটি প্রাচীন হেথাচিত্র আছে যা স্থাপভ্যবিষয়ে গবেষণার অভিনব উপাদান। দশমাভূকার প্রাচীন পঞ্চদশ শতকের চিত্রও এই সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। এইরকম একটি ক্রটিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে London Welcome Medical Historical Library; Victoria Albert Museum, ম্যাকেষ্টারে John Rylands Library, কেছিছে Fitzwilliam Museum এবং ডাবলিনে Chester Betty Libraryর পুঁথি ও চিত্তদংগ্রহ রয়েছে। লওনের Welcome Medical Libraryতে প্রাচীন ভারতীর চিকিৎসাশান্ত, রসায়নশান্ত, ধাতুব্যবহার, রত্ব পরীক্ষা এ সমস্ত বিষয়ে আজ পর্যস্ত অজ্ঞাত ও অনাবিদ্বত লেথকের অনেক মূল্যবান রচনা আছে। এই গ্রন্থানে বিখের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত চরক, ভশ্রত, নাগার্জুন, চক্রপাণি প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের গ্রন্থের ত্র্লভ সংগ্রহ আছে ৷ এ ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের মৃল্যবান পুঁ পিসংগ্রহ কমপক্ষে ৪ হাজার। গভ ১৫০ বংসরের মধ্যে এই গ্রন্থসংগ্রহের কোন ভালিকা বা পঞ্জী প্রণীত হয়নি। ইংল্যাও কটল্যাও এবং ওয়েলস্-এর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এইভাবে বিক্ষিপ্ত পু পিপত ও চিত্তের সংখ্যা প্রায় ২০০০, অধিকাংশ কেতেই এদের বিবরণ অসম্পূর্ণ। তুলট কাগজ, দেশী লাল কাগজ ভূজপত্র, স্ক্র গাছের ছাল অথবা মস্লিন এবং গরদ এগুলির উপরে লেখা চিত্রমণ্ডল (scrooll) এবং অক্তান্ত শিল্পনিদর্শন Oxford এর All Souls College, Manchester Jhon Rylands Library এবং Chester Betty Libraryতে একই অবস্থায় আছে। গ্রেটব্রিটেনের আর্ঘবিতানিদর্শনগুলির অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা স্বভাবত:ই মনে আসে। মহাসুভব আইরিশ রাষ্ট্রনায়ক De Valera ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহে বিশেষ প্রদানীল। Dublin-এর Trinity College-এ প্রাচীন সাহিত্যের পাঠাতালিকায় সংস্কৃত সাহিত্য ও আর্যবিতার (Indology) অস্তর্গু ক্রি ভার এই অনুরাগের পরোক্ষ ফল। বর্তমানে School of Advanced studies, Dublin-এর অধীনে Celtic ভাষাগোষ্ঠীর অধ্যাপনায় সংস্কৃত পাঠ্যবিষয়রূপে নির্দিষ্ট এবং

Trinity College এ সংস্কৃতভাষার একজন সহকারী অধ্যাপক আছেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানীতে Chester Betty Libraryতে ভারতীর আর্যবিদ্যাসকোন্ত মূল্যবান পুঁলি ও চিত্রসংগ্রহ আছে। এই সংগ্রহশালাটি পূর্বে লণ্ডনে অবস্থিত ছিল; ১৯২০ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। ক্রমবর্ধমান এই গ্রহাগারের বর্তমান ভালিকাভ্ক পুঁলি সংগ্রহ প্রায় ২০০। এ ছাড়া প্রায় ৬০০ ফুর্লভ ভারতীয় চিত্রসংগ্রহে এই গ্রহাগার সমৃদ্ধ। এর মধ্যে রাজপুত, ভোজপুরী, কাঙ্ডা কুলু এবং গাড়ওয়াল এ সমস্ত দেশের চিত্রকলা ছাড়া মিনিয়েচার এবং পূর্বভারতীয় পটও দেখা ষায়। খৃষ্টায় চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলায় হিন্দু ও মুসলমান ভাবধারা ও জীবনাদর্শের কিভাবে সমস্বয় হচ্ছিল ভার নির্ভর্যোগ্য প্রমাণ এই চিত্রকলায় পাওয়া যায়।

আর্যহিন্দুসংস্কৃতির এই ধরণের বহু নিদর্শন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আঞ্ড অবহেলিত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। সামগ্রিকভাবে ইউরোপে ভারতীয় আর্যবিতান্থশীলনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। উপরিউক্ত ভণ্য থেকে সহজেই দেখা যায় যে গ্রেট ব্রিটেনে ভারভীয় সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা বেশী নিদর্শন থাকলেও শাসকসম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী এ বিষয়ে উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এষাবৎ কেবলমাত্র সংগৃহীত জ্ঞানভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণের ন্যুন্তম ব্যবস্থাই তারা করে আসছেন। ব্যক্তিগতভাবে অবশ্ৰ অনেক মনীবী ষেমন Max Muller, Cowell, Keith, William, Jones, Thomas এঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আর্ঘবিছাত্মনীলনে এবং ভার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসাধনে উৎসাহী হলেও গোটা ইউরোপের সামাজিক জীবনে প্রাচ্যতত্ত্ব তথা আর্যবিত্যান্থশীলনে কোন প্রভাব দেখা বায় না। বর্তমানে ইউরোপের প্রাচ্যভাত্তিকগণ ভাষাতত্ত্বসম্পর্কীয় আলোচনায় অধিক আগ্রহী। William Jones, Monier Williams এবং Keith-এর মতন বছমুখী কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব बिरिंन क्न रेफेर्वापित चम्र कान प्रान तिरे वनलि है हिल। चक्रम्यार्फित वार्फन चशापक T. Barrowৰ মতন ছু-একজন যাঁৱা ভাৰতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে শ্রেদাশীল ভারাও স্বদেশীয় সরকারের উদাসীন্তের প্রতিবিধানে অক্ষম। ব্রিটিশ সরকারের বর্তমান দৃষ্টিকেন্দ্র ভারত থেকে সরে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন অংশে স্থাপিত হয়েছে। নিজম্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিস্তায় বুটেন অহ্রহ: উদ্বিয়। এ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সম্পদের যথাষ্থ রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় অর্থনিয়োগ করবে এ আশা বাতুলভামাত্র। India office সংক্রাস্ত দীর্ঘস্ত্রী আলোচনাই ব্রিটেনের নৈরাশ্রব্যক্তক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। Norway, Belgeum, Sweden প্রভৃতি দেশে আর্থবিভাত্ন-শীলনের গৌরবময় ঐতিহ্য এখন অবলুপ্তপ্রায়। অনেক বিশ্ববিত্যালয়ে সংস্কৃতভাষার অধ্যাপকপদ বিলুপ্ত করে ঐ বিষয়কে আর্কিওলজি বা লিঙ্গুইষ্টিকৃস্-এর সঙ্গে মিলিভ করা হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অপঞ্জীকৃত আর্ঘবিদ্যাবিষয়ক পুঁ পিপত্রের সংখ্যা প্রায় ৩০০০০।(৮) একমাত্র আর্মানীভেই এইগুলিকে যথাযথভাবে পঞ্জীভুক্ত করে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমে আর্যবিভার অম্বর্জ, পুঁপিপত্তের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সামগ্রিক উৎস্ক্য এই কয়টি দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে আর্যবিভাত্নশীলনের ষথার্থপ্রভাব একমাত্র জার্মানীভেই পড়েছে। বিভীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ সংঘাতেও যে এই প্রভাব বিলুপ্ত হয়নি ভার নিদর্শন একমাত্র পশ্চিম জার্মানীভেই ১৫টি শিক্ষাকৈক্রে আর্থবিত্যান্থনীলন এখনও অব্যাহত।

আর্মানী ছাড়া অক্তাক্ত ২/১ টি ক্ষেত্রে আর্থবিছামুশীলনের ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অভ্যাদী ইউরোপের সাধারণ মানুষ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞ হলেও কোথাও কোথাও ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণান্ন নতুন উৎসাহ চোথে পড়ে। ভারত সংস্কৃতির গবেষকগণ আজও অতীত ভারতকে স্বপ্নের मृष्टिष्ठ (मर्थन। ভারতীয় আর্যহিন্দ্দের ভীবনাদর্শ, পারিবারিক ভীবনের নীভিবোধ, একাশ্নবর্তী পরিবার সাধুসম্ভ ও মহাত্মাদের জীবন চরিত-এসব বিষয়ে সাধারণ শিক্ষিত ইউরোপীয় অনসমাজের মধ্যে কৌতুহল এবং ক্ষেত্রবিশেষে সম্রমপূর্ণ আক্ষণ দেশ ষায়। স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত ধর্ম-প্রচারের প্রভাব চিস্তাশীল ও ধার্মিক জনগণের মধ্যে লক্ষ্য করা ষায়। বর্তমান ব্রিটেনে হরেক্সঞ্ আন্দোলনের কিছু হজুগ দেখা গেলেও যুবসমাজের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও আর্থবিচ্যাবিষয়ে ধ্রার্থ প্রদাবান যুবক বিরল। দেই তুলনায় জার্মানীতে নতুন করে গীতাপ্রচার সমিতির অভ্যাদয় এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় কেন্দ্রখাপন এবং রাশিয়ায় সংস্কৃত ভাষাকেই ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ্য পরিচায়করপে গ্রহণ করা—আর্যবিতাত্মনীলনের নবীন সম্ভাবনার স্চনা করে। ইউরোপের প্রতীয়মান এখর্ষের পেছনে যে অসম্ভোষ ও অতৃপ্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্ম আজকাল পাশ্চাভ্য মনীধীরা গভীরভাবেই চিস্তা করছেন। ভারতবর্ষ দম্বদ্ধে তাঁদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এই কারণেই। সবকিছুর মধ্যেও সর্বহারা এই ভাব থেকে মৃক্তির জন্ম Filliozat চিকিৎসাবৃত্তি ভ্যাগ করে আর্ঘবিতাফশীলনে লিপ্ত হয়েছেন, মনীধী রোমা রোঁলা প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহের মধ্যে আত্মার ভৃপ্তি অন্বেষণ করেছেন এবং এ যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক Toynbee তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'Salvation lies in the Indian way' এর মাধ্যমে আর্যবিভাত্নীলনকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

- 5. Sanskrit and allied Indological studies in Europe—Dr. V. Raghwan. p 21.
- 2. British contribution to Indian studies—Sir Atul Chatterjee and Sir Richard Burn. London 1943. p 34-35.
  - o. Asiatic Researches, Calcutta, vol I, 1788. p 354.
  - 8. Selections from Educational Records. pt. I (1781—1839) p 109.
  - e. November, 1850.
- 8. Report of the Hayfer Sub-committe on Oriental, Slavonic, East European and African studies, London H. M. S. O. 1947
  - ৭. সারস্বত স্থ্যা, মাদ্রাজ ১৯৫০
- ৮. Oriental and Asian Bibliography. J. D. Pearson. 1966. p 21—23 and Sanskrit and Allied Indological Studies in Europe (Dr. V. Raghawan) তাত্তের হিসাব অহুসারে।

#### মহাকবি (ক্ষমেক্র

## শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

এই গ্রন্থটিতে কেমন করে চুকে পড়েছে এই পংক্তিটি তা কেউ বলতে পারেন না। গ্রন্থটি হলো 'ঔচিত্য বিচার চর্চা'। আর পংক্তিটি হলো 'ক্ষেমেন্স ইত্যক্ষয় কাব্যকী ভিশ্চক্রে ন বৌচিত্য বিচার চর্চাম্' অর্থাৎ ক্ষেমেন্স কাব্য জগতে অক্ষয় কীতি স্থাপন করেছেন ঔচিত্য বিচার চর্চা রচনা করে। এ গ্রন্থের লেখক ক্ষেমেন্স।

ও প্রস্থের ঐ পংক্তিটি দেখে পণ্ডিভদের মন মলিন হয়ে যায় এইজন্ত যে, রসের উচিত্য বিচারের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেকেই আদিতম পুরুষ বলা যায় না। কারণ তাঁর (১০৫০ খৃঃ) বছ বছ আগেই এই ভারতের রসপ্তরু ভরত উচিত্য বিচারের প্রয়োজন ব্যোছিলেন, ভিনি তাঁর নাট্য শাস্তের ২০,৬০ শ্লোকে লিখেছেন— 'অদে শভাে হি বেষম্ভ ন শোভাং অন্যিয়াতি।

মেথলোরসি বন্ধে চ হাস্যাধ্যেবোপজায়তে॥
অনৌচিত্যাদৃতে নাস্ত রস ভঙ্গস্ত কারণম্।
উচিত্যোপনিবন্ধশ্ব রসস্তোপনিষৎ পরা॥

অর্থাৎ ধেথানে যা মানায় ভাই পরলেই শোভা, কটির মেথলা বৃকে পরলে শোভা হয় না, ভাতে হাসিই পায়। ঠিক ঐ রকমই হয় অনৌচিত্য নিবন্ধনে। অনৌচিত্যে ধেমন রস ভঙ্গ হয় তেমনটি আর কিছতে হয় না। রসের চরম উৎকর্য উচিত্যবোধে।

অভএব বলা ধার না ক্ষেমেন্দ্রই রসচর্বণার ক্ষেত্রে 'ঐচিত্য বিচারকে' নতুন আমদানি করেছেন। তবে বলা ধার ক্ষেমেন্দ্রের ঐচিত্য বিচারের ধে পদ্ধতি সেটি অভিনব। এবং সেটি তাঁর আগে অমন জোরের সঙ্গে আর কোনও রসিক বলেন নাই। ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন রসের চমংকারিত্ব আছে ঐচিত্য বোধে। এবং সেই ঐচিত্যই হলো রসের প্রাণ। আমি সেই বিচারই করছি—

ওচিভাশু চমৎকার কারিণশ্চারু চর্বণে।

রস জীবিত ভূততা বিচারং কুরুতেই ধুনা॥ ঔচিত্য ৩।

কথাটা এই যে যেটা যার উচিৎ, ষেটার সঙ্গে যার থাপ থায়, ভারই নাম 'উচিভা'

উচিভং প্রাক্তরাচার্য্যা: সদৃশং কিল যশ্য যৎ। উচিভশ্য চ যো ভাব স্তদৌচিভ্যং প্রবক্ষতে॥

অভএব আপনারা পরিষার জেনে রাখুন রদসিদ্ধ কাব্য শাস্ত্রের প্রাণই হলো উচিত্য।

উচিতাং বসসিদ্ধশু স্থিবং কাব্যশু জীবিতম্॥ এ ৫

পণ্ডিতবৃদ্ধ দেখেছেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হয়ে ক্ষেমেন্দ্র এসেছিলেন এই ভারতে এবং অপ্রতিশ্বী কৃতিত্ব স্থাপন করে গিয়েছে তাঁর হচিত জিল থানি গ্রন্থে—বৃহৎ কথামঞ্জরী, ভারতমঞ্জরী, রাসায়ণ মঞ্জরী, প্রনপ্রধাশিকা, স্বৃদ্ধতিলক, বিনয় বল্লী, লাবণ্যবতী, ম্নিমত মীমাংসা, নীতিলতা, অবদান কল্লণতা, অবসর সার, ললিত রত্নমালা, মৃক্তাবলি কাব্যম্, বাৎস্থায়ন স্ত্রসার, উচিতা বিচার

চর্চা, পছাকাদম্বী, শশিবংশ কাব্যম্, দেশোপদেশম্ নর্মমালা, চিত্র ভারভ, কনক জানকী অয়ভ ভরজ, চতুবর্ণ সংগ্রহ, কবিক্ঠাভরণ, দর্শদলন, কলাবিলাস, সময় মাতৃকা, সেব্য সেবকোপদেশ, দশাবভার চরিতম্ এবং চাক্র চর্যা।

ক্ষেমেন্দ্রের এই সব গ্রন্থের প্রকাশ অভাবধি একটি কোন পৃস্তক প্রকাশালয় থেকে হয় নি।
কভকগুলি পুনা আনন্দ আশ্রম, কয়েকটি বোদাই-এর বেদটেশর প্রেস আর কয়েকটি করেছেন কাশী
চৌথাদা এবং মান্টার থেলাড়ী লাল এও সন্স। তবে প্রায় ছাপা হয়ে গিয়েছে এবং এটিতে ওটিতে
যে সব গ্রন্থের নাম উল্লেখ পাভয়া যায়—সেগুলির সবই ক্ষেমেন্দ্রের রচিত।

ক্ষেমেন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায় তাঁর পূর্ববর্তি কনি, আলমারিক দার্শনিক ও নিজের অধ্যাপকের নাম ও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলর দৃষ্টাম্ব। ক্ষেমেন্দ্র সেইসব নাম এবং নিজের প্রয়ের মধ্যে নিজের জীবন কথারও পংক্তি রচনা করেছেন। সেগুলি সংগ্রহ করলে জানা যায় তিনি স্বাধিক প্রদা প্রকাশ করেছেন প্রথমে মহাকবি ব্যাস, তারপর কালিদাস, তারপর রাজশেখরের প্রতি।

ত্রন্থ নামগুলি এই—ব্যাস, উৎপলরাজ, তুঞ্জীর, কলশ, কালিদাস, ভাস, হর্ষ রম্বাকর, পরিষ্ণান, বল্লট, গোড়িনক, রাজশেথর, ইন্যাজ, বীরদেব, সাহিল, ভট্টনারায়ণ, দীপক, মৃক্তাকন, শ্লামল, ভবভূতি, লাটডিগুর, রিস্সো, ফশোবর্ণা, চক্র, বাগভট্ট, ভর্তুসেঠ, অভিনন্দ, মাঘ, পরিব্রাজক, গলক, (ই নি ক্ষেমেন্দ্রের অধ্যাপক বলে লিথেছেন) ভারবি, ভর্তুহরি, চক্রক, শিবস্বামী, ইক্রভাস্থ, ময়ুর, মৃক্তিকলশ, দামোদর গুপ্ত, ভট্টবাচস্পতি, ভট্টভল্লট, বিভানন্দ, মাতৃগুপ্ত, বাণ, মালবক্রন্দ, কার্পটিক, প্রবর্ষেন, মৃক্তাপীড়, অমক্র, অনন্দ বর্ধন, ভট্টপ্রভাকর, ধর্মকীতি ভট্টলট্টন ক্ষারদাস, মালব কুবলয়, বরাহমিহির, গন্দিনক, ভট্ট উদয় সিংহ ও রাজপুত্র লক্ষ্ণাদিত্য (শেষের ত্লন ক্ষেমেন্দ্রের শিশ্র ছিলেন)। ক্ষেমেন্দ্র

ক্ষেত্রের জন্ম এবং তিরোধন কাল জানা যায় তাঁরই রচিত গ্রন্থাবলির পংক্তি ধরে। ভারত মঞ্জীতে লিথেছেন---

আচার্য্য শেথর মণে: বিগাবিবৃতি কারিণ:।
সত্যভিন্ব গুপ্তাথ্যাৎ সাহিত্যং বোধবারিধে: ॥

ক্ষেমেন্দ্র প্রেসিদ্ধ দার্শনিক অভিনব গুপ্তের কাছে সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই অভিনব গুপ্ত তাঁর প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের ব্যাখ্যাটি ১০১৪ গ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন। তারই স্কেধরে আলোচনা করলে মনে করা যায় যে গুরু শিয়ের রচনা ব্যবধান অস্ততঃ ২৫ বংসর। অর্থাৎ ৯৯০ গ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময় ক্ষেমেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর তার দশাবভার রচিত কাব্যের স্বত্ত ধরলে জানা যায় তিনি শেষ জীবনে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন এবং ত্রিপুরেশ পর্বতে অবস্থান করতেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ওইখানেই ছিলেন। তাতে মনে করা হয় ক্ষেমেন্দ্রের মৃত্যুকাল ১০৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

এর আর একটি কারণ দশাবভার চরিতে কলশের উল্লেখ রয়েছে। সেই কলশ ছিলেন কাশ্মীরের রাজা। ভারই ভখন শাসনকাল। কবি কণ্ঠাবরণ, উচিভাবিচার চর্চা, স্ব্রন্তভিলক এবং সময়মাতৃকা গ্রন্থের রচনা শেষ করে কবি অনস্তের প্রশস্তি রচনা করেছেন। অনস্ত ছিলেন কলশের পিতা। অনস্তের কাল ১০২৮ থেকে ১০৬০ খ্রীষ্টাবে। এবং কলশের কাল ১০৬৪-১০৮১। এই সময়ের পরেই ক্ষেমেন্সের জীবনাবসান ঘটেছে। অতএব ক্ষেমেস্রকে ধরা যায় তিনি একাদশ শতকের একটু আগে এবং একটু পরে।

ভারত মন্ত্রীতে ক্ষেমেন্দ্র নিজের পিতার বেশ দীর্ঘ প্রশস্তি রচনা করেছেন তাতেই জানা যায় ভিনি ছিলেন বিশাল সম্পত্তির মালিক, উদার চরিত্র, দাতা, এবং পরত্বংথ কাতর। অভএব ক্ষেমেন্দ্র স্থী ও সম্পন্ন পরিবারের সম্ভান ছিলেন, এবং নিজে বিবাহিত জীবন যাপন করেছিল আর সোমেন্দ্র নামে এক যোগ্য পুত্রের জনকও হয়েছিলেন।

কবি কণ্ঠাভরণের ৪৷৩ স্লোকে লিখেছেন

ক্তবা নিশ্চলদৈব পৌক্ষময়োপায়ং প্রস্থিত্য গিরাম্। কেমেন্ত্রেণ ষদজিতং শুভফলং তে পাঞু কাব্যর্থিনাম্॥

অতএব তাঁর কবিত্বশক্তি যতটা বিকশিত হয়েছিল দেবী সরস্বতীর উপাসনায় ততটা কিন্ত স্বাভাবিক প্রতিভায় ক্ষিত হয় নাই। অর্থাৎ অধ্যয়নের সঙ্গে সম্প্রান এবং মন্ত্রাত্মক সরস্বতী উপাসনাও তিনি করেছিলেন।

ভবে ক্ষেমেশ্রের জীবন পরিবেশ ছিল গুণিবৃদ্দের সমাবেশের মধ্যে। তিনি নীরস তর্কশান্ত এবং নীরস ব্যাকরণ শান্ত চর্চায় বেশীদিন কাটান নাই, সে সব চর্চাকে তিনি হুকোমল সাহিত্য জীবনে বিশ্ব মনে করতেন "ন তার্কিকং কেবল শান্তিকং বা কুর্যাদ্ গুরুং স্থক্তি বিকাশ বিশ্বম্। কবি কঠাতরণ ১৷১৫

যদ্ধ প্রকৃতশ্ম সমান এব কটেন বা ব্যাকরণেন নষ্ঠ:।

ভর্কেন দয়োনৈল ধুমিনা বা প্যবিদ্ধ কর্ণ: স্থকবি প্রবিদ্ধঃ। কবি ক ১।১২ রঞ্চেৎ পুনস্তাকিক গদ্ধমূগ্রম। কবি ক ১।১৯

ক্ষেত্রের ভীবনে মহাকবি কালিদাদের সাহিত্যামৃতের পান প্রচুর ঘটেছে—পঠেৎ সমস্তান্ কিল কালিদাস ক্বত প্রবন্ধনিতিহাসদশী॥ কবি ক ১।১৯

ভাছাড়া তাঁর জীবন কাটভো, অভিধান পাঠ, গান শোনা, গাথা শোনা, দেশীয় ভাষায় রচিভ কাব্য শোনায়—গীতেষু গাথাম্বথ দেশভাষা কাব্যেষু দ্তাৎ সরসেষ্কর্ণম্। কবি ক ১।১৭

ক্ষেয়ের বন্ধুবান্ধব ছিলেন উজ্জল চরিত্রের, এবং নিজেও ছিলেন মাজিত কচির কথাশিল্পী এবং উজ্জল বেশভূষায় সজ্জিত। বেশী সময় ষেত তাঁর সম-সাময়িক নাটক দেখায়, এবং ভাল ভাল রচনার গান শোনায়। ভাছাড়া ভাল ভাল নাম কর। কবিদিকে দেখতে যেতেন তাঁদের কাব্যচর্চা শুনতেন, নিজের বাড়ীতে এনে ভাদের প্রচুর সমাদর করতেন। এসব কথা লিখেছেন কবি কঠাভরণে

নাটকাভিনয় প্রেকা শৃঙ্গারালিকভামভি:।

कवीनाः मञ्जद मानः गिर्णनाष्माधिवामनम्॥ ये २।६

ক্ষেয়ের ছিল লোকাচার বোধ প্রচুর। লোকোক্তির সংগ্রহ, সাধারণ শ্রেণীর পুরুষ, রমণীদের আচার ব্যবহার, কথোপকথন, তাদের বেশভ্ষার অস্থরাগ বিরাগের মাধ্যমে মনোবিশ্লেষণ, চিত্রকলা রচনার মাধ্যমে মনগুত্বের অস্থনীলন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনার মাধ্যমে মানবিকতাবোধ, এসব তথা সংগ্রহ করে, সেগুলিকে ফুটিয়ে ভোলার জন্ম শ্লোক রচনা, দেশদেশান্তরে ভ্রমণের দ্বারা ভৌগোলিব জ্ঞান অর্জন করা এইসব অভ্যাস তারে জীবনে আপনা আপনি ফুর্ত হতো।

এসব তথ্য আনা যায় তাঁর অমর গ্রন্থ 'সময় মাতৃকা' গ্রন্থেতে' ( এটি কাশীতে এখন ছাপা ছয়েছে )।

ক্ষেত্র কোন ধর্মে অমুরক্ত ছিলেন তা জানা যায় 'ভারত-মঞ্চনী' গ্রন্থে। পণ্ডিতরা জানেন লৈব-দর্শন এবং লৈবধর্মের পীঠভূমি কাশ্মীর। সেই পবিত্র কাশ্মীরেই ক্ষেমেন্দ্রের পিতা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শৈবধর্ম পালন করেছিলেন, তারই ফলে ভগবান শহরেরই কক্ষণাবরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ক্ষেমেন্দ্র। এবং দেই শহরের প্রতিমা আলিঙ্গন করেই তার পিতা শিবধামে অনস্তকালের প্রবাসী হয়েছিলেন।

অতএব শৈব পিতার আশ্রায়ে থেকে ক্ষেমেন্দ্র স্বতঃই শৈব ছিলেন। এবং পিতার শৈবধর্মের অনুরাগ ভক্তির দ্বিতীয় বীজাঙ্কর ক্ষেমেন্দ্রেই নিহিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে। সেই বীজ পল্লবিত হয়েছিল শিক্ষাগুরু অভিনব গুপ্তের সাহচর্ষে। কিন্তু মহাকালের এক বাতাস এসেছিল ক্ষেমেন্দ্রের জীবনে যাতে ভেনে এসেছিল বৈষ্ণবের মহাভাগবতীয় একটি অক্ষয় বীজ। যে বীজটি ক্ষেমেন্দ্রের জীবনের চরম কালতক সঞ্জীবিত হয়ে মহীক্ষহরূপে পরিণত হয়েছিল।

সে বাতাদ ব'য়েছিল অক্সতম দীক্ষাগুরু দোমপাদ নামে এক বৈষ্ণবের আগমনের ছারা। ক্ষেমেন্স তার প্রতি দর্বাধিক আরুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাই মঞ্জরীতে লিখেছেন—

শ্রীমদ্ ভাগবভাচার্য সোমপাদাধ্যরেণুভি:।

ধন্যতাং পরাংপ্রাপ্তো নারায়ণ পরায়ণ॥ ( ভারত মঞ্চরী )

ভাছাড়া তাঁর অপর একথানি গ্রন্থ ক্রামঞ্জরী'র ১৯০৭ শ্লোকেও তা লিখেছেন।

ক্ষেত্রত তুইথানি গ্রন্থে একথাও লিথেছেন যে, তাঁর সর্বাধিক প্রিয় শুরু অভিনব গুপ্ত অপেকা বৈশ্ববন্ধর ক্রেন্দ্র নামপাদই তাঁর মনকে বেশী আরুই করেছেন। এবং ভারই ফলে তিনি সারাটি জীবন ভাগবত বৈশ্বব্ধর্মেই চিত্তমন সমর্পন করেছেন। এরই ফলে এই 'দশাবভার চরিভ' কাব্যের উদয়।

ক্ষেমন্দ্র কিন্তু ভাগবতধর্মের অন্ধ অনুরাগী ভক্ত ছিলেন না। তিনি অক্যান্ত ধর্মের প্রতিই প্রচুর
সমাদর জ্ঞাপন করেছেন। একথা লিখেছেন কবি কণ্ঠাভরণের ২০০০ শ্লোকে—সাম্য সর্বস্বস্থতে। তাই ভাবে সর্বধর্মের প্রতি প্রদ্ধাজ্ঞাপনটি ছিল তার অকপট। তাই 'বোধিস্বাবদান কল্পলতা' প্রস্থে ভগবান বৃদ্ধের প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করে তাঁর জন্মজনাস্তরের পবিত্র কাহিনী গুলিকে স্থান্দর শব্দ যোজনার দ্বারা মনোরম কাব্য রচনা করেছেন। এই প্রস্থটিকে তিব্বতী ভাষাের অনুবাদ করা হয় পরবর্তীকালে। এই প্রস্থটিকে ভারতীয় বৌদ্ধসমাজে এত বেশী সমাদর করা হয় যে একজন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের রচিত এ প্রস্থ এমন ধারণাও ভাবা করেন না।

ক্ষেত্রে কতদিন জীবিত ছিলেন এবং কত খুষ্টান্দের পুরুষ ছিলেন তা জানার উপায় নিজেই করে গিয়েছেন, তিনি কাশ্মীরের গণনারীতিতে তৎকালের স্থচনা দিয়ে বলেছেন—'দংবৎসরে পঞ্চবিংশে পৌষ ভক্লাদি বাসরে। শ্রীমতাং ভূতিরক্ষায়ৈ রচয়িতাহয়ংশিতোৎসবং। (সময় মাতৃকা) স্থানীয় গণনায় ওটি ১০৫০ খুষ্টান্ম হয়।

# শিল্পে-স্বম্মায় ও লোকাচারে বড়ি

## भूर्विच्य पान

আলপনা অঙ্গ থেকে বেরিয়ে কেবল আন্তিনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখল না, সৌন্দর্যের গুণে থাতোও সে তার স্থান করে নিল। আলপনার অফুপ্রবেশে খাতা তথন কেবল থাতাবন্ধ হয়েই রইল না পরিণত হল শিল্পে। যে থাতা-শিল্পগুলি সাধারণ লোকের জীবিকার সাহায্য করে তাতের মধ্যে বড়ির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বড়া ও বড়িব, তু'টির প্রধান উপাদান এক হলেও থাতের রূপ পাওয়ার বেলায় একটি কাঁচা অবস্থায় তৈল-পক্ক করতে হয় অপরটি তৈরীর পরে শুকিয়ে নিয়ে তৈল-পক্ক করে। যদিও পল্লী-বাংলার গার্চস্থাধর্মে গৃহলক্ষীদের মতে বড়ির হাভ না করে নবায়ের হাঁড়িতে হাভ দিতে নাই। আবার উড়িয়ার থাত তালিকায় বড়ির স্থান সম্বন্ধে ষষ্ঠি-মঙ্গল পালার সাধ ভক্ষণের লোকসঙ্গীতে আছে—

'ম্গভাঙা দেই থেচুড়ি রাঁধিব নড়িয়া দেব মিশাই, বাইগনকু পুড়ি তাঁহি মিশিব ফুল-বড়ি গো, খেভ-পুরনিয়ে সরিষা পিয়াজ, থোসলারে সীম বড়ি।'

(নারিকেল দিয়ে ম্গের ভালের থিচুড়ি। বড়ি দিয়ে বেগুন পোড়া। সর্বেবাটা পৌয়াজবাটা দিয়ে খেভ-পুনর্বা শাক। সীম, বড়ি ও নটে শাকের চচ্চড়ি অভি উপাদেয় থাছা।)

বড়ি নবামের অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ কেন ? সে বিষয়ে প্রথমে পাঠক সাধারণের কৌতুহল নিরসনের প্রয়োজন।—বড়ির প্রধান মালমসলা হল বিউলি কড়াই ওচাল কুমড়ো। এ তু'টির মধ্যে প্রথমটির উৎপাদনে কম-বেশীর মাধ্যমে কৃষক ভার বৎসরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানভে পারে। বিউলিকে আলোচ্য অঞ্চলে বিরি বলে। বর্ষার প্রারম্ভেই ভাঙ্গায় লাঙ্গল দিয়ে বিরি ছড়িয়ে দেয়। পাকা ধান আমদানী হওয়ার আগেই বিরি আমদানী হয়ে যায়। অভিজ্ঞ কৃষক একটি গাছের চার পাচটি ভাঁটির ভিতরকার দানার গড় নির্বন্ন করে। বিঘা প্রভি কভ মণ করে ধান হবে সে বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন। ভাক সংক্রান্তির দিন ধানগাছের রোগনাশক ওষ্ণিগুলির সলে বিরিক্তে পলাশ পাভার পোঁটলা বেঁধে ধানের ক্ষেভে ফেলে দেয়। এতে ধানগাছ নিরোগ হয় ও বিরির মত ফলন হয় বলে ধারণা।

বিভীরটি হল চাল-ক্মড়ো। ঘরের চালের উপর এই ক্মড়ো হয় বলে এর নাম চাল-ক্মড়া। কিম্বন্তী আছে লাউ ও চাল-ক্মড়োর ফলনের কম বেশীর বারা গৃহত্বের আসম-প্রস্বা স্থার হবে কি কন্তা হবে সে বিষয়ে ভবিষ্যংবাণী করা যায়। বয়য়রা বলেন লাউ বেশী হলে কন্তা আর চাল-ক্মড়ো বেশী হলে পুত্র। পুত্রের ভবিষ্যংবাণী বহনকারী এই চাল-ক্মড়োকে পুত্র কন্তার মঙ্গলের অন্ত কালী পূজা ও হুর্গা পূজার পুত্র কল্পনা করে বলি দেওয়া হয়। ভাই মেয়েদের চালক্মড়ো কাটভে নেই।

ভরকারীর অক্তই হোক বা বজির অক্তই হোক চাল-কুষড়ো ছেলেদের দিয়ে কাটিয়ে নেওয়া হয় এই সব কারণেই নবাল্লের সঙ্গে বজির গাঁটছড়া বাঁধা।

গৃহস্থ রূপণ কি দাতা সেটি স্থির হর বড়ি দেওয়ার দিন। এই দিন যদি কুরাসা বা মেঘ হয়, ভাহলে গৃহস্থ রূপণ বলে প্রভিপর হন। বড়ি দেওয়ার দিনের আবহাওয়ার উপর গৃহস্থের আত্মসমান নির্ভর করে।

এগরা থানার পূজা মহাস্তি বললেন 'মূলো, মানকচ্, পেঁপে প্রভৃতি ফলমূলের শাঁদের সঙ্গে নানান ভালের সংমিশ্রণে বা শুধু ভাল দিয়েও বড়ি ভৈরী হয়। ঐ বড়ি যে কোন লোক ভৈরী করতে পারেন কিন্তু চালকুমড়ো ও বিরি দিয়ে বড়ি দেওয়া, যাদের বংশে বড়ির হাত আছে তাঁরাই কেবল দিভে পারেন। অক্ত লোকে দিভে পারেন না। চালকুমড়োকে পূত্র বা বংশ বলে কয়না করা হয় ভাই এটি 'বংশাবলি'। না মানলে অনেক অঘটন ঘটভে পারে।'

বড়ি দেওয়াকে একটি উৎসব বললেও অত্যুক্তি হয় না। লক্ষা পূজা, ষষ্ঠা পূজা, কার্ভিক পূজা প্রভৃতি বার-ব্রতের উৎসবগুলিতে ধেমন পাড়া-পড়শিদের নেমস্কর করা হয় ঠিক ভেমনি বাড়ীতে কাজকর্ম করার জন্ম যত লোক থাকুক না কেন নবারের দিন যে বড়ি দেওয়া হয় ঐদিন পাড়া-পড়শির বৌ ঝিদের বিরি বাটা ও বড়ি দেওয়ার জন্ম ভাকতে হয়। বড়ি-উৎসব এক মহা হৈ হল্লোড়ের ব্যাপার।

ফুল বড়ি, বাতাসা বড়ি, জিলাপি বড়ি, আলপনা বড়ি, নারিকেল বড়ি, দাঁতিয়া বড়ি, নিম বড়ি প্রভৃতি নানান রকমের বড়ি তৈরী হয়। বড়ি দেওয়ার প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে শীতকাল। স্নানাদি নিত্যকর্ম শেষ করে শান্তড়ী, বউ, মেয়ে সবাই নতুন কাপড় পরে বড়ি দেওয়ার আসরে নেমে পড়েন। যিনি সবচেয়ে বয়সে বড় ও গুরুজন তিনিই এক লাইনে তিনটি বড়ি দেন তিন পুরুষের নাম করে। আর ঐ বড়ির মাধায় সিঁত্র দিয়ে তিনটী ত্র্বা পুতে দিয়ে তার উপর ধান ছড়িয়ে দেন। ঐ সময় শহাধ্বনি করা হয় ও স্বাই প্রণাম করেন। আর মৃথে বলেন—

> ন্তন কাপড়—পুরাতন ভাতে। দিন কাটুক মা—বজি হাতে।

এরপর সবাই বড়ি দিভে আরম্ভ করেন। বড়ি গুকিয়ে গেলে সমস্ত পাড়া প্রতিবেশীদের বড়ি বিলান হয়।

ফুলবড়ি দিতে হলে যে দিন বড়ি দেওয়া হবে তার ছু'দিন আগে চালকুমড়োকে লখালখিতাবে কেটে গিল কাঁটা বা দাঁতওয়ালা ঝিহুক দিয়ে কুরে ফেলতে হয়। কুরোনো শাষটি একটি পাতলা কাপড় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় জল ঝরে ধাওয়ার জন্ত । বড়ি দেওয়ার জন্ত প্রথমে বিরিকে চাপে ভেঙে নেয়। তারপর ঐ গোঙা বিরি বা বিরির তালকে জলে ভিজিয়ে রাখে। জল পেয়ে তালগুলি খখন ভিজে বায় তখন দেগুলিকে খুব ভাল করে ধুয়ে নিতে হয় যাতে তালের গায়ে একট্ও খোদা না থাকে। যেদিন বড়ি দেওয়া হবে তার আগের দিন বিকেল বেলায় ভিজা তালকে মহুণ করে বেঁটে সমস্ত রাত শিশিরে বিনিয়ে রাখে আর চাল-কুমড়োর শাষ্কে ঘুঁটের ছাইগুঁড়ো করে নীচে দিয়ে উপরে একটা কাপড় পেতে তার উপর চাল-কুমড়োর শা্ষ বিছিয়ে দেয় যাতে ওটি শুকিয়ে একেবারে

বারবারে হয়ে যায়। পরদিন সকালে এ বিরি বাটা ও চালকুম্ভার শাব একসঙ্গে মিশিরে দেয়। ওতে মসলা দেওয়া হয় পাঁচফোড়ন, জিরে গুড়ো, ভেজপাভাগুড়োও লয়াগুড়ো। গুঁড়ো করার আগে এগুলোকে ভেজে নিতে হয়। আর দেওয়া হয় আদা বাঁটা। সব ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে পরে আয় আয় করে একটা জায়গায় তুলে নিয়ে ফেনাভে হয়। অর্থেক ফেনানো হলে ভাতে হয় দিতে হবে, ভারপর আবার ফেনাভে হবে। ফেনানো ঠিক হল কিনা দেখার জন্ম জলের উপর একটু ফেলে দেখতে হয়। যদি জলে ভাসে ভাহলে ঠিক ফেনানো হয়েছে। ভারপর বড়ি দেয়। ফ্ল বড়ির আকার এক একটি ছোলার মত। দশ বারোসের একটা চাল-কুমড়োয় ভিন চার সের বিরির প্রয়োজন।

বাভাসা বড়ি ফুলবড়ির মত নিয়মেই করা হয়। এতে কুমড়োবীচির থোসা ছাড়িয়ে মেশান হয়। বাভাসা বড়ি আকারে ফুল-বড়ির প্রায় পাঁচ গুণ। বড়ি দেওয়ার জায়গাটিতে প্রথমে একটু ভেল ঘদে নিয়ে পরে দেওয়া হয়। আধাআধি ভক্নো হওয়ার পর কাপড়ের সাহায়ো হয়ে বড়ি ভকোতে হয়। লক্ষা রাথতে হবে যাতে বড়ির গায়ে বেশী রোদ না লাগে।

লভাবভি বা আলপনাবভিতে চাল-কুমড়োর প্রয়োজন হয় না তথু বিরির ভাল দিয়ে করে।
সমস্ত নিয়মই ফুলবভির নিয়মের মভ। আলপনাবভি দেওয়ার পূর্বে ভাল বাটাকে আর একবার বেটে
নিভে হয়। বেখানে বড়ি দেওয়া হবে সেই জায়গাটার উপরে বেশী করে পোল্ডদানা ছড়িয়ে দেয়।
এক টুকুরো নতুন কাপড়ের ছোলার মভ একটা ফ্টো করে নিয়ে ফুটোর চারিদিক ভাল করে সেলাই
করে যাতে ফেঁসে না বায়। ভারপর ওর মধ্যে ভাল বাটা দিয়ে কাপড়টার চারদিক মুঠোর মধ্যে
পূরে ধীরে ধীরে চাপ দিলে কাপড়ের ফুটোর ভেতর দিয়ে সক্ষ হয়ে ভালের কাই বেরোতে থাকে।
শিল্লী ছড়ানো পোল্ড দানার উপর লভা-পাতা, ফুল, লক্ষীর পায়ের ছাপ, হাতী, থরগোল ইত্যাদি
নানান আকারের বড়ির রূপ দেন। আলপনা বড়িও অর্ধেক তক্নো হওয়ার পর ভার উপর পাতলা
কাপড় ঢাকা দিয়ে তকনো করা হয়।

জিলাপী বড়িতেও চাল-কুমড়ো দেওয়া হয় না। এর নিয়মও আলপনা বড়ির মত। এতেও অর্ধেক ফেনিয়ে চন দেওয়ার সময় অল্প কালজিরে মিশিয়ে দিতে হয়। জিলাপী বড়ি দেওয়ার আয়গায় পোস্ত ছড়ানো হয় না, সরবের তেল ঘদে দিতে হয়। শুকোনোর ব্যবস্থা আলপনা বড়ির মত।

দাভিয়া বড়ি দেওয়া হয়, বিরি ভাঙার সময় যে সমস্ত অপুষ্ট বিরি ও বিরির কণা থাকে সেগুলিকে বেঁটে। এভেও চাল-কুমড়োর বীচি দেওয়া হয়। এ বড়ি দেওয়া হয় কলাপাভার উপর, বড়িগুলি হয় চ্যাপটা, আয়ভনে এক একটা রূপোর টাকার মত।

নারিকেল বড়িতে বিরির ডাল বাটা ও নারিকেল কুরা সমান পরিমাণ দিতে হয়। এগুলির আকার বাতাসা বড়ির মত। সব সময় নিমপাতা পাওয়া যায় না বলে বৃদ্ধিমান গৃহস্থ নিমপাতা বেঁটে নিমবড়ি করে রেথে দেন।

বড়িতে পোকা না ধরার জন্য কালোজিরের ভাগ নির্ণয়ই শিল্পীর বাহাছ্রী। বড়ির ভাড়ের মধ্যে নিমর্বাড় ও বেবুনা পাতা ছড়িয়ে রাথলে বড়িতে পোকা ধরে না।

বড়ি না হলে পাকা রাধ্নীর রান্নার অঙ্গহানি ঘটে। কথার বলে—
ঝোল ঝালে কি অম্বলে, স্বটাভেই বড়ি চলে।

ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন। শ্রীমপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যান্ন-সংকলিত ও সম্পাদিত। শিক্ষা অধিকার-ত্রিপুরা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য: কুড়ি টাকা

ভারবর্ষের পূর্বপ্রাস্তে যে ছোট্র দেশীর রাজ্যটি অরণ্য ও পর্বতের ছায়ায় দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছিল নানা কারণে ভার কভকগুলি বৈশিষ্ট্য শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্য নিভাস্তই ছোট; পঞ্চদশ ষোড়শ শতানীতে কিছু শক্তিমান নরপতি যুদ্ধবিগ্রহে শৌর্য প্রদর্শন করে এই রাজ্যটিকে পূর্বাঞ্চলীয় নিভৃতি থেকে ইতিহাস প্রবাহের মধ্যস্রোভে এনে ফেলেছিল। কিছু সেগৌরব অল্পকালীন। রাজস্ব সামান্ত, জনসাধারণ অশিক্ষিত, পথঘাট অরণ্যপর্বতে বাধাগ্রন্থ, নিজস্ব উৎপাদনের ভালিকায় গৌরব করার মত কিছু নেই কিছু সৌথীন হাতের কাল ছাড়া; ভারতবর্ষের মত এই বিরাট দেশে দাগ কাটবার আর কিই বা থাকতে পারে ভার। এ প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক।

'ত্রিপুরা ষ্টেট গেব্লেট সংকলন'-এ প্রশ্নের ছার্থহীন উত্তর যুগিয়ে দিয়েছে। ত্রিপুরার ষা পরম গোরব ভা ভার যুদ্ধকীর্ভি নয়, মন্দির মদজিদ নয়, ভা ভার বাংলা ভাষা। আজ একথা সকলকে শ্রুদার সঙ্গে স্মরণ করভে হবে যে পৃথিবীর মধ্যে বাংলা ভাষাই প্রথম রাষ্ট্রভাষা হয়েছে আজকের মৃত্তিবর রহমানের বাংলাদেশে নয়, মানিক্য-রাজাদের ত্রিপুরা রাজ্যেই। এ কথাও জানা দরকার যে উনবিংশ শভান্দীভে যথন কলকাভার শহরে বাংলাগত রসের রাজপথ দিয়ে এগিরে চলেছে ভথন দূর ত্তিপুরার রাজদরবার পূর্ববতী শভাকীগুলির ঐতিহ্ অহুসারে ব্যবহারিক প্রয়োজনে বাংলাভাষার একটি কাজ চালানো রূপ গড়ে তুলছেন। বাংলা গত দীর্ঘকাল ত্রিপুরা রাজদ্ববারের ব্যবহারের ভাষা। কল্যাণমাণিক্য এবং গোবিন্দমাণিক্যের দানপত্ত পাওয়া গেছে বাংলায়। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ-মাণিক্যের বাংলায় লেখা একটি দানপত্ত পাওয়া গেছে: 'শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্যদেব বিষমসমর-বিজয়ী মহামহোদয়ি রাজনামা---রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মৌজে পাঁচথুপি। ভূমি ব্রক্ষান্তর কামদেব পণ্ডিত পাইছিল অথনে সেই ভূমি বেটা ঐ--পণ্ডিতেরে দিলাম। প্রিতে ব্রক্ষাত্তর এই ভূমি নিজ হাতে হালে চাষ করিঅ স্থভোগ করৌক।' মহারাজ রাজধরমাণিক্যের আমলের মুদ্রা বাংলা হরফে লেখা—'শ্রীশ্রীযুত রাজধর মাণিক্যদেব শ্রীসভ্যবতী মহাদেবৌ।' বাংলা ভাষায় বাংলা হয়ফে অন্ত কোন মূদ্রা অন্ত কোথাও পাওয়া গেছে বলে জানি ন!। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য এবং মহারাজ জগৎ মাণিক্যের আদেশে রচিত কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গেছে। সেই গ্রন্থগৈতে ক্বিরা বলেছেন যে রাজাদেশেই তাঁরা সাধারণ লোকের বোঝবার জন্ম কাব্য লিথেছেন বাংলাভাষার।

উনবিংশ শতাকীর ত্রিপুরার রাজদরবার এই প্রাচীন ধারার অহুসরণ করেছে। বাবতীয় রাজকার্য বাংলায় চলেছে। ঈশানমাণিক্য থেকে হুক্ক করে ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন নূপতি বীরবিক্রমের স্থামল পর্যন্ত (প্রায় আশী বছর) অসংখ্য রোবকারী বাংলা ভাষায় জারী করা হয়েছিল। সেইগুলি

সব একত্তে আলোচনা করলে দেখা বাবে বে বাংলাসাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাভা থেকে দ্বে স্বে থেকেও ত্রিপুরা রাজ্যে এক অভি বলিষ্ঠ বাংলা গভজনীর সৃষ্টি হয়েছিল। আর সবচেয়ে লক্ষ্যণীর হলো এই বে এই বাংলাগভজনী যারা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা ছুৎমার্গবাদী ছিলেন না। তৎসম শব্দ ছাড়া আর কিছু চলবে না এই সংকীর্ণভা তাঁদের ছিল না। তাঁরা অবলীলাক্রমে ফরাসী আর ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করে বাংলাগভকে সভেজ করেছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের সংকলন কেবল বিংশ শভানীর গেজেট থেকে, ভাই উনবিংশ শভানীর ছু'একটি বোবকারী এখানে তুলে দিলে দেখা বাবে বে আজ থেকে একশো বছর আগে বাংলাভাষা শুধু সাহিত্য হিসাবে নর রাজকার্যের উপযোগী ভাষা হিসাবেও বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। ছটি বোবকারী এখানে উদ্ধার করা গেল:

১। বোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাত্ব। ইতি সন ১২৭১ ত্রিপুরা তারিথ ১৬ই প্রাবণ।

এ পক্ষ বাভব্যাধি পীড়াতে শারীরিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত রাজত্ব ও জমিদারী শাসন বিষয় কার্য স্থাক্ষমতে নির্বাহ হইতেছে না, এবং যে প্রকার ব্যামোহ ৬ ইচ্ছাধীন কোন সময়ে প্রাণবিয়োগ হয় ভাহারও নিশ্চয় নাই। এ মতেই ও পক্ষের খানদানের চিররীতি মতে ঐ কার্য নির্বাহ তদর্থক যুবরাজ্ব ও ব্রহাকুর নিযুক্ত করা প্রয়োজন, সে মতে হকুম হইল যে—

যুবরাজী পদে এ পক্ষের ভাতা শ্রীনশ্রীমান বারচন্দ্র ঠাকুর ও বর্বসাকুরী পদে প্রথম পুত্র শ্রীন শ্রীমান বারচন্দ্র ঠাকুর ও কর্তাপদে বিতীয় পুত্র শ্রীন শ্রীমান নবদীপচন্দ্র ঠাকুরকে নিযুক্ত করা যায় ও এ বিবরের এত্বেলা স্বরূপ এই বোবকারীর এক এক কিন্তা নকল জেলা চট্টগ্রাম ও জেলা ঢাকা প্রেদেশের শ্রীন শ্রীযুক্ত দায়ের সারের কমিননার সাহেব বাহাত্বান ও জেলা শ্রীহট্টের শ্রীন শ্রীযুক্ত জজনাহেব ও শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব ও শ্রীযুক্ত ম্যাজিট্রেট সাহেব বাহাত্বান ক্জুবে প্রেরণ করা হয় ইতি।

त्याकाविना—खेळक्रमान वर्धन পেकात

विविनरो

(কারো কারো মতে এই রোবকারী আসল নয় জাল। সে তর্কে আমাদের কোন কাজ নেই। আমাদের বজব্য এইটুকু বে জাল হলেও ঐ ভারিথেই বা হুচার দিনের মধ্যেই হয়েছে। স্থভরাং এ রোবকারী প্রায় একশো বছর আগেকার বাংলাকে বহন করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঈশানমাণিক্যের জক্ত ঐ সময় রাজ্য পরিচালনা করতেন। ভিনি নাম সই করতেন না। লিথতেন শ্রীশ্রীসহী

২। রোবকারী স্বাধীন জিপুরা, দরবার শ্রীশ্রিত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাত্র। সন ১২৯৯ জিং ভাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

ষেহেতু জানা যায়, এ রাজ্যের পার্বভীয় প্রদেশের কোন কোন কোন ছানে সভীদাহ জভাপি সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় নাই। জভএব ভাহা রাহত করা আবশুক। সে মতে হকুম হইল যে,—এতবারা উল্লেখিত সভীদাহ প্রথা রহিত করা যায়, ও এই আদেশ প্রচারের ভাবিথের পর হইতে এই আদেশ লত্যনক্রমে কেনোছানে উক্তক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি ভার উত্তোগ করা হইলে সংস্কুট ব্যক্তিগণ দগুনীয় হইবে। কার্বে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়।

ৰখন শ্ৰীনাজাগা ত্ৰিপুৱাৰ চীফ কমিশনাৰ ছিলেন তখন (১৯৫৪ সালে) ভাষাচাৰ্য

শ্রীন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরায় এই রোবকারীগুলি দেথবার স্থযোগ পেরে তাঁকে বা লেখেন ভার কিছুটা উদ্ধৃত করলে এই প্রদক্ষে অন্যায় হবে না।

'Tripura has been a state which has been using Bengali as the language of administration for quite a long number of years. In fact the Tripura ruling house switched on to Bengali at least from the middle of 14th century. They have developed a very vigorous and beautiful style of Bengali for transacting state business. সঙ্গে সংস্থা পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের ( যা তথন পূর্ব পাকিস্থান ছিল ) রাষ্ট্রভাষা সমস্রা সম্পর্কে তিনি বলেন—

We are trying to establish a kind of administrative or official Bengali and we are blundering onwards. So it is also being attempted for Hindi and other Indian languages and East Pakistan will eve long be trying to do the same thing for Bengali. I think if the Tripura State could publish a comprehensive volume of the state documents showing how Bengally has actually been in Administrations, it will be of inestimable value for the entire Bengali people whether of Pakistan or of India and for two administrations—that of West Bengal and that of East Bengal in Pakistan.'

১৯৫৪ সালে স্নীতিকুমার যা আশা করেছিলেন ১৯৭১ সালের শেষভাগে সে আশাপুরণ করনেন ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষাবিভাগের স্থযোগ্য অফিসার শ্রীস্প্রসন্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজের বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনিই বর্তমান ত্রিপুরার এ কাজ করবার যোগ্যতম লোক। ত্রিপুরার গুণকীর্তন করতে পঞ্চম্থ অনেককেই ত্রিপুরায় দেখেছি কিন্তু সভাবঞ্চন বস্থ বা বিজেশুচন্দ্র দত্ত যেমন করে বহু পুরাণো তথ্য বুকে আঁকড়ে ধরে রক্ষা করে চলেছেন এমন আর বেশি দেখিনি। সরকারী চাকরীকে চাকরী বলেই দেখতে লোকে অভ্যন্ত হয়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজের মধ্যে শুধু চাকরী করেন নি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তার গভীর ভালবাসার প্রমাণ রেখেছেন।

Setton Karr-এর Selections from the Calcutta Gazette-এর বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজে হাত দিয়েছেন। ১৯০০ সাল থেকে টেট গেজেট মৃদ্রণ হয় হয় বাংলাতেই মাসিক, পাক্ষিক তু আকারেই এই গেলেট কোন না কোন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকায় এই গেলেটের উৎপত্তির একটি দীর্ঘ কাহিনী দিয়েছেন। ত্রিপ্রার ইভিহাস, বাংলাভাষার ইভিহাস নিয়ে বারাই কাজ করবেন এই অম্ল্য ভূমিকাটি তাঁদের দেখতে হবে। ১৯১৭ সালের সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলারটি এই সংকলনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিপ্রার রাজদরবার ঘোষণা করছেন বে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রকার্যে প্রয়োগ করতে হবে—মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম হচ্ছে তজ্জন্ত ক্ষেভ প্রকাশ করা হয়েছে। মন্ত্রী প্রীরেজেক্রেকিশোর দেববর্মার স্বাক্ষরে প্রকাশিত এই আদেশে বলা হচ্ছে

'এ রাজ্যের অফিস ও আদালতসমূহের প্রচলিত ভাষা বালালা এবং সর্ববিধ রাজকার্বে

আ্বহুমান কাল হইতে বালালা ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আদিভেছে। এই নিয়ম অক্ষ্ম রাথা স্থায়ি মহারাজ বাহাত্রগণের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় সংশোধনোদেশ্যে প্রাভঃমানীয় স্থায়ি মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিকা বাহাত্র ১৮৮৪ ত্রিপুরান্দে 'নিষ্পত্তি পত্রাদি লিথিবার আইন' শীর্ষক এক চিঠি প্রচার করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রবল আছে। প্রমপ্তা স্থায়ি মহারাজ রাধাকিশোর মাণিকা বাহাত্র লিথিত এবং বাচনিকরণে এ বিষয়ে স্থীয় অভিমত বারংবার কর্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই কল্যাণকর মহদভিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন করা রাজকর্মচারী মাত্রেরই কর্তব্য। কিন্তু অধুনা কোন কোন স্থলে ভাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা ঘাইতেছে।

সর্ববিধ রাজকার্থে বাঙ্গালাভাষার প্রয়োগ এবং ততুপলক্ষ্যে ভাষার উৎকর্য বিধান করা শ্রীশ্রীযুত মাণিক্য বাহাত্রেরও একাস্ত অভিপ্রেত। অতএব পলিটিক্যাল বিভাগ সংস্ট বিষয় বা বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থল ভিন্ন, আদালত ও অফিস সমূহের কাগজপত্রে বাংলাভাষা ব্যতীত অক্ত ভাষা ব্যবহার করা সক্ত হইবে না।

কোন বিচারক বা অক্স শ্রেণীর কার্যকারকের বাঙ্গালাভাষা জানা না থাকিবার দক্ষণ অথবা উক্ত ভাষায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী, রায়, আদেশ, রিপোর্ট ও ভায়েরী ইভ্যাদি অক্স ভাষায় লিপি করিতে বাধ্য হইলে, ভাহার বঙ্গান্থবাদ প্রস্তুত করিয়া সংস্তুত্ত কাগজের সঙ্গে রাথা এবং উক্ত কাগজ কোথাও প্রেরিভ হইলে বঙ্গান্থবাদসহ প্রেরণ করা সঙ্গত হইবে।'

বাংলাভাষাকে ভধু রক্ষা করা নয়, ভাকে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার কি প্রবল আকাজ্জা ত্রিপুরা রাজদরবারের ছিল এই থেকেই ভার চুড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে।

১৯০৩ থেকে ১৯৪৯ পগস্ত ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট থেকে যে সব সংকলন এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেগুলির শ্রেণীবিভাগ করে ভূমিকায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ আলোচনা ক্রেছেন। প্রশাসন, শিক্ষা, সামাজিক বিবরণ, দরবার, পার্বভ্য সমাজ, পূজা পার্বণ, রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনীভিক বিবরণ, বাজার দর ও বিবিধ সংবাদ—এই কটি ভাগে বিষয়বস্ত বিক্যাপের আনোচনা করেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলাভাষার প্রচলন সম্পর্কে এতকাল মহিমঠাকুরের 'দেশীয় রাজ্য', করেক সংখ্যা রবি পত্রিকা, কৈলাস সিংহ মহাশয়ের ইতিহাদই ছিল উৎসাহী পাঠকের আকর গ্রন্থ। 'ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট' সংকলন করে শ্রীহপ্রসন্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরবাদীদের বাংলাভাষা প্রীতির ইতিহাস রচনার কঠিন কাজ তথ্যযোগে হক্ষ করলেন।

যারা ত্রিপুরাকে ভালবাদেন, যারা বাংলাভাষাকে ভালবাদেন তাঁরা এই ৫০০ পৃষ্ঠার বিরাট প্রাটি অবশ্রই একবার প্রভাক্ষ দেখবেন। ফরেট পারমিট, ত্রিপুরা টেট গেজেট, রিদদ ট্যাম্পের আলোকচিত্র এই প্রদের প্রামাণিকভা বৃদ্ধি করেছে। ভাল ছাপা, ভাল বাঁধাই-য়ের কথাও বলভে হয়। আলকের বাংলাদেশ সরকারকে ত্রিপুরা সরকার যদি এই বই কিছু উপহার পাঠান ভবে বাংলাভাষা প্রচলনে বাংলাদেশ সরকার একটি নির্দেশ লিপি পাবেন।

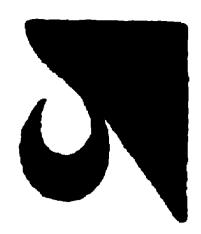

# লৈচ তেরশ' আশী

#### সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

# म् ही भज

ছোট গল্পের আত্মহত্যা॥ প্রমণনাথ বিশী ৬১

রামমোহন মিশনারী বিভর্ক সমাদ ॥ গোরাচাঁদ মিত্র 🏎

আচাৰ্য ভান্তভ্জ ॥ সলীল বিশাস ৭২

क्याननान विषेत्रोदा ও ভার নেপথ্য-নায়ক মধুস্দন ॥ পুলিন দাশ १७

লোকবৃত্তের স্বপক্ষে॥ শহর সেনগুপ্ত ৮৪

বিষম-সাহিত্যের বর্ণাহ্মক্রমিক আলোচনা॥ অশোক কুণ্ডু ১৩

আলোচনাঃ কবিতা, আরাম, বিরাম, সংগ্রাম ॥ কৃষ্ণলাল ম্থোপাধ্যায় >৫

সমালোচনাঃ গভশিলী অক্ষরকুমার দত্ত ও দেবেজনাথ ঠাকুর॥ ভূদেব চৌধুরী ১৮ ভারত ইতিহাস অভিধান॥ হরপ্রসাদ মিত্র ১০৩

#### मन्नापक॥ ज्यानन्मर्गाना मनश्रु

আনন্দগোপাল দেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্বোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত नयकामीन ॥ देवाने ১৩৮०





তেওঁরের কলতান ও ঝাউননের মর্মর…নির্জন সোনালি সৈকতে আলভ্যমপুর মন্থর উজ্জল প্রহর উদ্যাপন… অথনা গন্তীর সাগর-সংগীতের তালে তালে সমুদ্রমান…! দৌঘা ট্রারিস্ট লজ' অথনা 'সৈকতানাস' অথনা ভৌপ ক্যান্টিনে' উইতে পারেন 1

'দীঘা ট্যুরিস্ট লজ' ও 'দেকতাবাদে'র জন্ম ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে। অগ্রিম বুকিং যাত্রার তিনদিন আগে বন্ধ হয়।

शिन्ति नुद्ना भिष्यक अन्नकात ०/२ विनय-वापम-पीतिम वाभ (धाम(शीम (द्यायाय) वेषे, कनिकाछा-> (कान:२७-४२१) श्राय: TRAVELTIPS TOTALINA



একবিংশ বর্ব ২য় সংখ্যা

## ছোট শল্পের আত্মহত্যা

#### প্রমথনাথ বিশী

বাংলা ছোট গল্প আত্মহত্যা করতে উত্তত। উত্তত বললে কম বলা হয়, প্রক্রিয়াটা অনেক দ্ব অগ্রসর হ'য়েছে এখন প্রায় অস্ক্রিম মুহূর্ত। কেন এমন হল তা-ই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তার আগে একটা প্রাদঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা দেরে নেওয়া যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছোট ছোট লিরিক কবিতা এবং ছোট গল্প। প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যের কথা, বিশেষ চণ্ডীমঙ্গল ও সমদামঙ্গলের কথা বিশ্বত না হয়েও বলা যায় যে বৈফব পদাবলীগুলিই উচ্ছলতম রত্ন। আবার প্রাচীন সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্যের কথা ভূলে না গিয়েও বলা যায় যে গীতবিতান ও সঞ্চয়িতায় নিবদ্ধ কবিভাগুলিই উচ্ছলভম রত্ন। এসব হল পতা। গতা সাহিত্যের বিস্তার অনেক বেশি, ভাভে বত্ববাজিও স্প্রচুর তৎসত্ত্বেও ছোট গল্পগুল অতুলনীয়। উপস্থাস স্প্রীর পরে ছোট গল্পের স্চনা হলেও উৎকর্ষে ছোটগল্প ছাড়িয়ে গিয়েছে উপস্থাসকে। ১৮০০ সালে ছোট গল্পের স্তরণাভ রবীন্সনাথের হাতে, ১৯৪০ সালে বোধ করি তাঁর শেষ ছোট গল লিথিত। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নানা শাখা-প্রশাথায় সঞ্চারিভ হয়ে ছোট গল্প একটা পরিণভিতে পৌছেছে। এই সময়ের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান ছোট গগ্ন লেথক দেখা দিয়েছেন, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, পরন্তরাম, ভারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবিভগণের নাম করলে তালিকা আরও দীর্ঘ করা ষেতে পারে। বাঙালী কবির কঠে অনায়াসে ষেমন গান আসে তেমনি তার কলমে সহজে আসে ছোট । এদের অনেকের ছোট গল্প বিদেশী লেখকদের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের দকে তুলনীয়। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে এমন উন্নতি সম্ভব হয়েছে ভার ত্টো কারণ, ভাষার মজি আর লেথকের মেজাজ। এখন এহেন সম্পদের আতাবিনাশ সাধন পরিতাপের বিষয় না হয়ে যায় না। এখন জিজ্ঞাস্ত কেন

এমন হল ? অর্থাৎ এ দায়িত্ব কার ? দায়িত্ব সকলকেই ভাগ করে নিভে হবে আর ভাতেই কেনর উত্তর পাওয়া যাবে।

এক সময় মাসিক পত্রাদিতে ছোট গল্পের আদর ছিল। এখন নেই এমন বলছি না ভবে আগের মতো নয়। মাসিকে ছোট গল্পের আদর থাকলেও সেই সব ছোট গল্প যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তথন আর সে আদর থাকে না। যে কোন প্রকাশককে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারা বাবে বে ছোট গল্পের বই বিক্রি হতে চার না অর্থাৎ পাঠক উদাসীন বা অনীহাযুক্ত। কাজেই বিচারটা পাঠকের দিক থেকে আরম্ভ করা যাক।

পাঠক অর্থাৎ থদ্দের বইয়ের দোকানে এসে বই হাতে নিয়ে শুধায় একটানা ভো? অস্থার্থ ৰাটা কাটা ছোট গল্প চলবে না, একটানা উপস্থাস হওয়া চাই, ভার উৎকর্ষ বা লেখক ষেমনি ছোক। প্রকাশক সরাসরি উত্তর না দিয়ে বল্ল দেখুন না। থদেরের ভাড়া আছে, বই কেনাই একমাত্র কাজ নয়, ভাই সে একবার জভ পাভাগুলো উল্টে গেল। পাভার উপরে নাম নেই, বোঝা যায় না উপক্রাস কি ছোট পল। পৃষ্ঠার মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট পল্লের নামান্ধ থাকলেও ব্যস্তভায় চোথে পড়লো না। ভার উপরে ধর্থন বইথানা হাভে নিয়ে দেখল দামে ভারি, মনে মনে হয় ভো কেদার চাটুজ্জের মভো ভাবলো বেশ দিব্যি পুরুষ্ট পাঁঠা, বল্ল আচ্ছা দিন। তারপরে বাড়ী গিয়ে ষথন আবিদ্ধার করলো একটানা নম্ন, কাটা কাটা তথন কি ভাবলো সেকথা অনুমান না করাই ভালো। তবু মূল প্রশ্নের সমাক উত্তর পাওয়া গেল না। বে পাঠক মাসিকের পাতায় ছোট গল্প আগ্রহ করে পড়ে, গল সমষ্টিতে ভার অনীহা কেন। মাসিকে হয় তো ২।৩ টা ছোট গল থাকে তা-ও আবার ভিন্ন হাতের রচনা এক ৰক্ষ চলে যায়। ভাছাড়া পত্ৰিকাথানায় নিশ্চয় গোটা ছুই ক্ৰমশঃ একটানা আছে প্ৰধানভ সেই লোভেই কেনা, কাজেই মৎশুরসিক যে মনোভাবে মাছের কাঁটাগুলোকে সহু করে সেই মনোভাবেই ছোট গল্পলো সহনীয় হয়। কিন্তু গ্রন্থাকারের গল সমষ্টি অচল কেন ? গল থেকে গলাস্তরে যেতে রসের রূপের ঘটনার বদল হয়—দেই আবস্থিক ধাপ্লাটুকু অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে অসহ। রেলগাড়ী यस्त्र शिष्टि हन्द हन्द यात्य यात्य नाहेन वननावात्र मयत्र याकृनि दिश, वात्राही हयत्व अते ; তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে সেটা আবার প্রবলতর। অধিকাংশ পাঠকের মন তৃতীয় শ্রেণীর, ( আথিক বিচারে নয়, শিক্ষাদীক্ষার বিচারে ) ভারা মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে, পয়সা থরচ করে এ ধাকা থাওয়া কেন! একটানা মহণ গভি ভাদের কামা। আগেই বলেছি অধিকাংশ পাঠকের মন ভৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ অসাড় জড় ও রদের বাজারে আনাড়ি। কাজকর্মের অবকাশে তারা কিছুক্ষণের জস্ত মন্থণ আরাম চার তার বেশি দাবী পুস্তকের উপরে তাদের নেই। কাজেই তাদের বাজারে ছোট গঙ্গের রূপান্তর বসান্তর ঘটনান্তর অচল। চাই উপক্রাস। আরও উপক্রাস। দেখে ঠেকে ভূগে সম্পাদক ও প্রকাশক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে—কাজেই লেথকও।

এখানে তু' একটা কথা বলে নি; হয়তো একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হতেই প্রশ্ন শুনি—বলি কি লিখছেন। চেয়ে দেখি মূখে তার অসীম প্রত্যাশা। হয় তো বল্লাম বহিমচন্দ্র সহছে কিয়া গীতার অহবাদ। আশাভসুর মূখে তিনি বললেন ওসব তো হল, বলি আলল কি লিখছেন ? তীকার করতে হল 'আলল' এখন কিছু লিখছি না। প্রশ্নকর্তার নাটকীয়

পরিভাষায় 'দবেগে প্রস্থান'। আদল মানে উপস্থাস। এথানেই বাংলা সাহিত্যের সর্বনাশ ও ছোট গল্পের সমাধি। এদেশে ধে লেথক উপস্থাস লেখেননি সে সাহিত্যিক বলে গণ্য নয়। এই বিচিত্ত মাপকাঠি ইংরাজি সাহিত্যের ইভিহাসে প্রযুক্ত হলে বেকন বার্ক কার্লাইন রান্ধিন ম্যাথু আর্ণক্ত প্রভৃতি বাদ পড়ে যান। উপস্থাস লেখেননি যে। 'আসল' যথন আত্যন্তিক হয়ে ওঠে তথন তা বে ভেলালে ভরতি হয় এই অতি সরল সভাটি বুঝতে এখনো কপালে অনেক ছঃখ আছে।

এবার সম্পাদক ও প্রকাশক। তাঁরা ব্যবসায়ী, পাঠকের মন অ্পিয়ে না চল্লে কাগজ ও ব্যবসা চলে না। কাজেই তাঁরা লেখকের শরণাপর হলেন, উপস্তাস লিখ্ন। লেখক দেখলেন এ মন্দ নর। ছোট গল্প লিখে মাসিক থেকে টাকা পাওরা বার—প্রহকারে প্রকাশিত হলে বিশেষ কিছু মেলে না। কাজেই পত্রিকার, বিশেষ করে পূজা সংখ্যা, কিয়া নববর্ষ সংখ্যা প্রভৃতিতে উপস্তাস লেখার লাভ বই কতি নেই। প্রথমত পত্রিকা থেকে দক্ষিণা বেলি পাওরা বার—আবার প্রশাকারে প্রকাশিত হলেও রয়ালটি। কিন্তু অধিকাংশ পত্রিকা যথন উপন্যাস ছাপতে শুক করলো তথন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। কোন পত্রিকা যদি তাঁচখানি 'পূর্ণাক' উপন্যাস ছাপলো, প্রভিযোগী ছাপলো সাতথানি পূর্ণাক উপন্যাস। তার পরে 'পূর্ণাক' উপন্যাসের চল নামলো। এখন সহজেই অহমের এই সব উপন্যাসের পূর্ণাকতা নামে মাত্র, খ্ব বেলি হবে তো ৪।৫ ফর্মা। তারপরে গ্রহাকারে প্রকাশের সমন্দে আরও ২।০ ফ্র্মা বাড়ানো, ভাভেও না কুলোলে 'পাইকা' অক্ষর তো আছেই। ফলে দাঁড়ালো এ সব না ছোট গল্প না উপন্যাস। এরা রক্তপারী জোঁকের মতো ফ্রিভাদর একটা প্রাণী। এভে না আছে ছোট গল্পের ফ্রেকলা-কৌশল, না আছে উপন্যাসের জীবন বিস্তার, আছে ফ্রিভোদর ব্যবসায়িতা। এ প্রেণীর দায়িত্বহান রচনার মতো সহজ্ব কাল আর নেই।

কপি রাইটের নিষেধ না থাকলে রবীক্রনাথের ক্ষৃথিত পাষাণ, তুরাশা, কিয়া বাসমণির ছেলের মতো গল্পকে অনাল্লাসে ৭।৮ ফর্মার উপন্যাসে পরিণত করা যায়, তাতে তাদ্বের রস এক বিন্তু বাড়বে কিনা সন্দেহ। আবার এ জাতীয় 'পূর্ণাক্ষ' উপন্যাসকে কমিয়ে এনে এক ফর্মার ছোট গল্পে পরিণত করা চলে—এখানেও বাধা কপি রাইট, নতুবা ছই শ্রেণীর রচনার ছটি উদাহরণ তৈরি করে দেখাতে পারা থেতো। অনেকে বলতে পারেন বিষ্ণচন্দ্র তো করেছেন, ছোট ইন্দিরা ও ছোট রাজসিংহকে পূর্ণাক্ষ উপন্যাসে পরিণত করেছেন। আমার বিশাস আরও কিছুকাল বাঁচলে হয় তো তিনি যুগলাক্রীয়কেও পূর্ণাক্ষ করে তুলতেন। এ তিনখানাই বৃহৎ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত খনড়া, রাধারাণীও তাই। বিষ্ণচন্দ্র নিজেই খীকার করেছেন পূর্ণাক্ষ ইন্দিরা ও পূর্ণাক্ষ রাজসিংহ সম্পূর্ণ অভয় গ্রন্থ। নাম সাম্যো ওদের এক মনে করা উচিত হবে না। বিষ্ণচন্দ্র নৃতন করে রক্তমাংস দিয়ে নৃতন রচনা করেছেন—এ জৈবিক রূপাক্ষর। এখন যা চলছে তা টেনে লখা করা মাত্র তার মধ্যে জীবনীশক্তির কিয়া নাই।

ছোট গল্পের বস্তুকে কৃত্রিম উপায়ে টেনে উপন্যাসে পরিণত করতে গেলে কৃত্রিম উপন্যাস হওয়া ছাড়া আর কি হবে। ছোট গল্প ও উপন্যাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের শিল্পকলা। ছোট গল্পে পাত্রপাত্রী আছে, আবার পরিণাম আছে—এর ত্রের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সংযোগ সাধনে ছোট গল্পের সার্থকভার বহুত্ত—এ অনেকটা সনেট জাভীয় রচনার সগোত্র। উপন্যাসেও এই স্বাভাবিক সংযোগসাধন আছে

ভবে ভা স্বাস্থি স্বল পদ্ম নর, নানা শাথাপ্রশাধার বিভাবিত জটল বিশ্নেবণের মধ্য দিয়ে। ছোট গল্প জীবনথণ্ড, উপন্যাস জীবন বিভাব। এ ছুরে যে কথনো সংযোগ করা চলে না ভা নর, ভবে বর্তমানে যে ভাবে হছে ভেমন করে নয়, কেমন করে ভার ফ্লাসিক দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের চত্ত্রক। ছোট গল্পের স্বকীন্ধতা রক্ষা করে ওর মধ্যে জীবনবিন্তার আনবার চেটা আছে। এথনকার মাসিক পত্তের অধিকাংশ উপন্যাস ঘটনার বন্তাবন্দী রূপ। পাঠকে বদি আগ্রহের সঙ্গে পড়ে ভার কারণ অমাজিত মনের অসারভা—খানিকটা একটানা দৈর্ঘ্য পেলেই খুনী। এর ফল হছে ছোট গল্পের প্রকৃতি ও উপন্যাসের প্রকৃতি বৃই ব্যাহত হছে। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে যে অনবভ্য ছোট গল্প সাহিত্যে গড়ে উঠেছিল কোথায় পরবর্তীগণ ভার উন্নতিসাধন প্রয়াস করবে, না, ভার বদলে করছে ভার বিলোপসাধন চেটা। এমন ভাবে চললে আর কিছু দিনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্য থেকে ছোট গল্পের ধারা ম্নাফা-শিকারী ব্যবসাদীদের এবং ম্নাফালোভী লেথকদের অন্ত যোগাযোগে লোপ পাবে—আর যা রচিত হয়ে উঠবে ভাকে উপন্যাস বলা মনের সঙ্গে চোথঠারা মাত্র। লেথক সম্পাদক প্রকাশক সকলেসই সভর্ক হওয়ার সমন্ধ এসেছে—আর পাঠক! পাঠক তৈরি করা এনের তিনজনেরই দায়িত। কিছু ছচ্চে তার বিপরীত। আমাজিত কচি পাঠকের গল্পগ্রাদী ক্রিবৃত্তি করতে গিন্তে রস সাহিত্যের ছটি প্রধান ধারাকে সকলে মিলে নিক্সলভার মন্ধ বালুকার দিকে চালিভ করছেন। অভএব সাধুগণ সাবেদান। ছোট গল্পের আত্মহত্যার অন্তে শাণ দেওয়া থেকে ভারা এথনই নিবৃত্ত হোন।।

# রামমোহল মিশনারী বিতর্ক সমাদ

#### গোরাচাঁদ মিত্র

জ্ঞানের প্রদীপ্ত উজ্জ্ঞল আলোকে রাজা রামমোহন রায় উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন এ দেশের প্রতিটি মায়্রবের চিত্তকে। তাঁর সমগ্র জীবন সমস্ত রকম আদ্ধ গোঁড়ামি, কুণংশ্বারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু, ম্সলমান, খুটান—কোন ধর্মকেই তিনি পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ বলে প্রহণ করতে পারেন নি। প্রভা্যেক ধর্মেরই কোন না কোন কুদংস্কার তাঁর যুক্তিবাদী মনের কাছে ধরা পড়েছিল। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকভার মধ্যে তিনি দেখেছিলেন দেশবাদীর আর্থিক ও সামাজিক মানির হেতু। প্রাচীন ভারতের শাশত দর্শন অধ্যয়ন করে হামমোহন আঘাত হানলেন পৌত্তলিকভার বিরুদ্ধে—হে পৌত্তলিকভা আমাদের একভাবদ্ধ হয়ে সমাজের কোন গঠনমূলক কর্মে উত্যোগী হতে বাধা দেয়—হে পৌত্তলিকভা বিভিন্ন কতিকারক ধর্মীয় অমুশাসন পালনে আমাদের প্ররোচিত করে। মুদলমান ধর্মের একেখারবাদের প্রতি আপন প্রভায়ে অটল থেকেও হিন্দুধ্মাবলখীদের প্রতি মুদলমানদের অকথ্য অভ্যাচারকে তিনি 'তুহফত-উল-ম্রাহিদ্দীন' বা 'একেখারবাদীদিগের প্রতি উপহার' প্রছে শাল্পবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিভিন্ন চিঠি প্রাদিতে খুটানধর্মের প্রতি তাঁর অমুরাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও, খুটীয় ত্রীখারবাদের অসারত্ব প্রমাণে তিনি বিন্দুমাত্র কুন্তিভ হন নি।

উনিশ শতকের প্রথম বংসরগুলিতে বিভিন্ন কারণে কলকাতা যাভায়াভের প্রত্যে রামযোহনের मक्ष च्यानक विष्कृतीत পतिहत्र परिह। ১৮১৫ माल दायरशहन वथन द्वात्री ভाবে कनका जात्र वनवान করতে আদেন তথন বেশ কয়েকজন খৃষ্টান পাদরীর সংক্র তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। তাঁদের সঙ্গে ধর্মবিষয়ক আলোচনায় রামযোহন বিশেষভাবে অংশ নিভেন। কলকাভায় এসেই হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকভার বিরুদ্ধে রামমোহন বিভিন্ন শান্ত্রীয় বিতর্কে নামলেন। তাঁর এই মনোভাবের উচ্ছু সিভ প্রশংসা করলেন খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা। বিদেশীর ছারা পরিচালিভ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় রামমোছন প্রশংসিত হলেন। খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা সর্বত্র প্রচারিত হল। অনেক মিশনারী অহুমান করলেন—রামমোহন বুঝি বা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। খৃষ্টধর্মের প্রতি রামমোহনের প্রীতির বহি:প্রকাশ প্রথমে ঘটে এককালীন মনিব ও অক্বত্রিম স্থন্তদ অন ডিগবীকে লেখা এক পত্রে। এই চিঠিতে রাজা লিথছেন—'ধর্মীয় সভ্য অন্থেষণে আমার দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন গবেষণার পরিণভিতে আমি উপলব্ধি করলাম যে খৃষ্ঠীয় ধর্মশিক্ষা, অক্যান্য আমার দেখা ধর্মের শিক্ষাবলীর চাইভে নৈভিক সভ্যের অনেক বেশী অমুকৃল এবং বিদেশী মামুষের প্রয়োজনে অধিক উপবোগী' (অমুবাদ লেথকক্বভ)। কাজেই পাদরীদের অনুমান আপাভচক্ষে অমূলক ছিল না নিশ্চয়। কিছু রামমোহন-চরিত্তের সঙ্গে সমাক পরিচয় তাঁদের তথনও ঘটেনি। যীভগৃষ্টের মহিমাময় জীবনের প্রতি আরুষ্ট রামমোহন ১৮২০ শালে দেশের মাছুষের মধ্যে যীশুর অমৃত্ময় বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করলেন দি পার্সেপ্টস্ অব্ जिमान्— मि भारेख है भीम् এख छाभीतिम' वा 'शीखब উপদেশ मः खर — स्थ ख भास्ति मराब्रक'। वहेिं মৃজিভ হয় ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে। বইটির ভূমিকা থেকে জানতে পারি রামমোহন 'বীভর উপদেশ

সংগ্রহ' পুস্তকের বাংলা ও সংশ্বত অমুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। কিছ দুর্ভাগ্যবশতঃ অমুবাদগুলি পাওয়া যায় নি। এ সম্পর্কে অনেকের অভিমত রামমোহনের মনে অনুবাদ প্রকাশের বাসনা থাকলেও পরবর্তীকালে বিতর্কে অড়িয়ে পড়ার ফলে ভা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। পূর্বাহেই ভিনি 'ষীশুর উপদেশ সংগ্রহ' পুস্তকের ভূমিকায় এর উল্লেখ করেছেন। এ অহুমান একেবারে উড়িয়ে দেওয়া বায় না। ত্রংথের বিষয় ষীশুর উপদেশ সংগ্রহ রাজার জীবনে হুথ ও শাস্তি আনয়নে সহায়তা করার পরিবর্তে নিয়ে এল মানসিক অশান্তি। প্রচণ্ড সমালোচনার মূথে পড়লেন রামমোহন। সম্পূর্ণ অপ্রভ্যাশিভভাবে আঘাত এল শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। এর কারণ রামমোছন তাঁর সংকলনে ৰীত্তর অলৌকিকত্ব-বিষয়ক সমস্ত ঘটনা বাদ দিয়েছিলেন। কারণত্বরূপ রাজা ভূমিকায় লিখছেন---'আমি মনে করি যে নিউ টেষ্টামেণ্টের অক্যান্ত বিষয় থেকে নৈতিক চিস্তার বস্তুগুলি আলাদা করে বেছে নিলে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বোধশক্তি সম্পন্ন মান্তবের মন ও জ্বদন্তের উপর ভার স্থপ্রভাব বিস্তার করা বেতে পারে। ঐতিহাসিক এবং আরও কতকগুলি বিষয় স্বাধীনচেতা ও এটিধর্মবিরোধী লোকদের সন্দেহ ও বিতর্কের বন্ধ হতে পারে। বিশেষ করে টেষ্টামেণ্টের অত্যাশ্চর্য ঘটনাগুলি এশিয়াবাসীদের মধ্যে প্রচলিত রূপকথাগুলির মতো চমকপ্রদ মোটেই নয়, স্থতরাং ভাদের প্রভাবও অতি সামাল হতে বাধ্য। অপরপক্ষে নৈতিক শিকাগুলি বিরাট মানব-সমাজের শান্তি ও সামঞ্জ রাথার অহুকুল, দার্শনিক চিস্তাবিক্বভির ভয়যুক্ত এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের কাছে সমভাবে সহজবোধ্য। ধর্ম ও নীতির সাধারণ নিয়মগুলি মাহুষের আদর্শকে ভগবানের উচ্চ ও উদার চিস্তায় উন্নীত করার পক্ষে এত অহুকুল, নিজের ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের আচরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে সেগুলি প্রচলনে ভালো ফল ফলবেই আমি আশা করি' (সোমেন্দ্রনাথ বহুকুত অহুবাদ)। রামমোহনের এই উদার-নীতি মিশনারী সম্প্রদার কিছ সমর্থন করলেন না।

১৮২০ সালের ফেব্রুলারী মাসে মাসিক ফ্রেণ্ড অব ইন্ডিয়া পজিকায় 'একজন খুটান মিশনারী' বীন্তর উপদেশ-সংগ্রন্থ পুন্তকের একটি বিক্লম-সমালোচনা লিখলেন। রামমোন্থনের পুন্তিকা প্রকাশ ও ফ্রেণ্ড অব ইন্ডিয়ার প্রকাশিত সমালোচনার মধ্যে সমরের ব্যবধান এত কম বে মনে হর বীন্তর উপদেশ-সংগ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব থেকেই মিশনারীরা মূল রচনার পাণ্ড্লিপি পাঠ করে বিতর্কের জল্প প্রস্তাহ ক্রিলেন। এই অন্থমান দৃঢ় হওয়ার পেছনে আর একটি কারণ—বইটি ব্যাপাটিই মিশনপ্রের থেকেই মৃক্রিত হয়েছিল। মিশনারী মতের বিরোধী পুন্তক মিশনারী প্রের থেকে প্রকাশিত হওয়া সন্দেহ জনক বইকি। ছয়নামের আড়ালে ক্রেণ্ড অব ইন্ডিয়া পজিকায় সমালোচক ছিলেন মুক্রের সন্দেহ জনক বইকি। ছয়নামের আড়ালে ক্রেণ্ড অব ইন্ডিয়া পজিকায় সমালোচক ছিলেন মুক্রের সন্দেহ করমের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ইংরাজী ভাষার রামমোহন অন্থান্থত বেদান্ত প্রস্থান প্রতিন রামমোহনের গলে প্রান্তান জানান। পরবর্তীকালে পুন্তিকাকারে প্রকাশিত এই চিটিটির সমালোচনা প্রস্তাহক করতে আছ্বান জানান। পরবর্তীকালে পুন্তিকাকারে প্রকাশিত এই চিটিটির সমালোচনা প্রস্তাহক অব ইন্ডিয়া' আগ্রন্থ মানে লিখেছিলেন—'The careful perusal of the letter we would earnestly recommend to Rammohun Roy, whom we highly esteem, for his courageous opposition to error and corruption of manners, as far

as it has extended, and should rejoice to see him make the word of God the man of his Counsel···' অবস্থা ভভদিনে পরিবর্ভিভ হয়েছে। ভাই ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ষ্ট্রা মার্শম্যান ঘীতর উপদেশ-সংগ্রহ পুস্তকের সমালোচনার সঙ্গে কয়েকটি কটু মন্তব্যও ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। এই সমালোচনা সমগ্র মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার স্পষ্ট প্রতিবিষ। মার্শম্যানের মতে এই পুস্তিকার রচয়িতা জগভের উদ্ধারকর্তা যীত্তথৃষ্টকে কনফুসিয়াস বা মহম্মদের সঙ্গে একই আসনে বসিয়েছেন এবং মামুষের উদ্ধারকর্তা সর্বময় প্রভু হিসেবে সম্মানিভ করার পরিবর্তে সংকলক তাঁকে শুধুমাত্র একটি শ্রেণীর প্রবর্তক ও শিক্ষকরূপে বিবেচনা করেছেন। ক্রোধে অন্ধ মার্শিয়ান রামমোহনকে আখ্যায়িত করলেন—'একজন বুদ্ধিমান হিদেন যার মন প্রমেশ্রের মানবাকারে অবভার্ণ হওয়ার মহৎ অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিরোধী'—বলে। এই সমালোচনায় রামযোহন ত্রংথ পেয়েছিলেন সভ্য, কিছ ১৮২০ সালে আত্মপক্ষ সমর্থন করে ভিনি প্রকাশ করলেন ফাষ্ট আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক বা বা 'খুষ্টান জনগণের প্রতি প্রথম আবেদন'। মার্শম্যানের কটুব্রিতে ব্যথিত রামমোহন প্রথম আবেদনের গোড়াতেই লিথলেন—'ধীশুর উপদেশ সংগ্রহ পুস্তকের বিরুদ্ধে সমালোচকের মভামভের ভিত্তি কী—ভা যাচাই করার পূর্বে সম্পাদকের অসভ্য ও খৃষ্টানবিরোধী চরিত্রের প্রতি আমি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্পাদক মহাশর সংকলকের ব্যক্তিগত চরিজের প্রতি কটাক্ষলাভ করে তাঁকে 'হিদেন' রূপে অভিহিত করেছেন। খুষ্টানবিরোধী বললাম এই কারণেই যে সম্পাদক মহাশয় 'হিদেন' শব্দ ব্যবহার করে, আমার মভে সভ্য, ঔদার্ঘ্য ও বদাক্তা, যা খুইধর্মের মূল ভিত্তি, তা ভঙ্গ করেছেন'। কিন্ধ গোঁড়ামির ছারা পরিচালিভ না হঙ্গে ষদি সম্পাদক মহাশয় মুক্ত মনে বিচার করতেন, ভাহলে দেখতেন 'দংকলক শুধুমাত্র একেশ্বরবাদেই নম্ন খৃষ্টান ধর্মের শাশত সভ্যের প্রতিও সমানভাবে বিশাসী। সমালোচকের মত বাচাই করতে গিয়ে রামমোহন লিথছেন—'গোঁড়ামির বিভিন্ন ব্যাখ্যাই যীশুর অনুগামীদের মধ্যে এভ ভীত্র প্রতিদ্বন্দিতার সৃষ্টি করেছে। সেগুলি শুধুমাত্র খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য ও অন্তনিহিত সামঞ্জই নষ্ট করেনি, খুষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের চাইভেও ভীৰণ আকারের অবিচ্ছন্ন যুদ্ধ ও রক্তপাতের মূল কারণও এই ধর্মীয় গোঁড়ামিদকল। খুষ্টান দেশগুলির ইভিহাসের দিকে সামাস্ত নজর দিলেই পাঠকগণ আমার উক্তির সভ্যতা যাচাই করভে পারবেন। ভত্পরি, যে স্থানে খুষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ বিগভ বিশ বৎসরের ও অধিক সময় ধরে খুষ্টীয় ধর্মের উন্নতির অস্ত বিভিন্ন ভাষায় অফুদিভ বাইকেলের অসংখ্য কপি নিফ্লভাবে বিলি করে চলেছেন, সংকলক শেথানকার অধিবাসী। কাজেই তাঁদের বিফল মনোরও হওয়ার কারণ সম্পর্কে ভিনি উদাসীন থাকভে পারেন না। অবশ্র লেথক ধর্মপ্রচারকদের নিষ্ঠা কিংবা অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশে ব্যক্ষিত বিরাট আছের টাকার হিসেবের প্রভি বিন্মাত্র সন্দেহ প্রকাশ করছেন না। কিন্তু গুংখের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন ষে ধর্মীয় চার্চে অন্তঞ্জিভ বিভিন্ন গোঁড়ামি ও অভ্যাশ্চর্য্য ঘটনা এদেশীয়দের মনে প্রবিষ্ট করানোর চেষ্টা ধর্মপ্রচারকদের হিতৈষী আদর্শের পরিপস্থী। কারণ এদেশের মানুষ এ সকল অভ্যাশ্চর্য ঘটনা গ্রহণে মোটেই ইচ্ছুক নন। জ্ঞানালোকের ছারা ভারভবর্ষের মান্তবের মনের অন্ধবার দূর করতে ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টা এতই অসতর্ক এবং অবিবেচনাপ্রস্ত যে দেখে মনে হয়

তাঁয়া কোন থৃষ্টান দেশে আনীত মাহুষের সঙ্গে তাঁদের নাবালকত্বপ্রস্ত ধর্মীর গোঁড়ামি বা অভতা নিয়ে বিভর্কে রভ' ( অনুবাদ লেথকভ্বভ )। ফলে এদেশবাসীর কোন ধর্মীয় উন্নভিদাধন সম্ভবপর হয়নি। তাই খুষীয় সভ্যকে ভারভবাসীর মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে রামমোহন বীশুর উপদেশ সংগ্রহ সংকলনটি প্রকাশ করেছিলেন। অপ্রভ্যাশিত বিরুদ্ধ-সমালোচনা শ্বরুণে রেথে রামমোহন 'প্রথম আবেদনের' উপসংহারে প্রার্থনা জানালেন—'May God render religion destructive differences and dislike between man and man and conducive to the peace and union of mankind—Amen.' মার্শম্যান সাহেবও প্রস্তুত ছিলেন। মাসিক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় যে মাণে তিনি রামযোহনের প্রথম আবেদনের ছয়পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা লিখলেন। মার্শম্যান তাঁর পূর্ব বক্তব্যে অটল থাকলেও, এই সমালোচনান্ন তাঁর হুর অনেক নরম, আচরণ সংষত। সমালোচনার উপসংহারে মার্শম্যান লিথছেন—'আলোচনাকালে আমরা অভি সভর্কভার দলে আমাদের মত প্রকাশ করেছি যাতে তাঁর মনে সামান্তভম আঘাভও না লাগে। আমরা তাঁকে আখাস দিচ্ছি যদি কোন কুইন্সিড তাঁর নম্বরে আসে তাহলে ভা সম্পূর্ণ অনবধানতাবশতঃ এবং এই অনিচ্ছাক্বত ক্রটীর জন্ম ধেন তিনি আমাদের ক্রমা করেন, কারণ নির্মাণ সত্য প্রকাশই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যে' (লেথককৃত অনুবাদ)। ১৮২১ সালে রামমোহন প্রকাশ করলেন 'দেকেণ্ড আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক' বা 'খুষ্টান জনগণের প্রতি বিভীয় আবেদন'। মার্শম্যানের বক্তব্য উপস্থাপন রামযোহনের কাছে 'মাইন্ড' এবং 'ক্রিশ্চিয়ান লাইক' বলে মনে ছল। কিছ ভাতে মূল বিতর্কের বিন্দুমাত্র জ্ঞাহা হল না। পাণ্ডিভাপূর্ণ দীর্ঘ আলোচনার পর রামমোহন লিখলেন—'ষ্দি খুউধর্ম জীশ্ববাদ সমর্থন করে এবং কথনও ঈশ্বর মান্ত্বের আকারে, কথনও বা পাথীর আকারে দেখা দেন—এরপ উপদেশ দেয়, ভাহলে আমার মতে যে সকল হিন্দু সভ্যাম্বেষণে ব্যাপৃত তাঁরা হিন্দুধর্মের পরিবর্তে খুইধর্ম ছারা কোন প্রেরণা লাভ করবেন না। কারণ হিন্দুধর্ম এক পরমেশবের উপাসনার বিধান দিলেও, আধুনিক হিন্দুর্শম বহু ঈশরবাদে বিশাসী। সেই কারণেই ছিন্দুধর্মের আজ এই শোচনীয়য় অবস্থা। আমি কিন্তু মনে করি খুষ্টানধর্ম সর্বরক্ম পৌত্তলিকভামুক্ত। ভাই হুথ ও শান্তির সহায়করূপে এই ধর্মের নীভিগুলি প্রকাশের অনুমতি আমি আমার বিবেকের কাছ থেকে পেয়েছি'। বিরোধ চরমে উঠল। খুষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ বিভিন্নভাবে ছিন্দুধর্মের উপর নির্লজ্ঞ আক্রমণ হানলেন। হিন্দুধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সমাচার-দর্পণ পত্রিকার ১২ই জুলাই সংখ্যায় কোন বিজ্ঞব্যক্তি দারা দূব দেশ থেকে প্রেরিভ একথানি পত্র প্রকাশিভ হল। পত্রটিভে হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে শান্তজ্ঞ-প্রাক্ত পণ্ডিভদের কাছে ছয়টি প্রশ্ন পেশ করা হল। পত্রলেথকের অভিপ্রায় অনুষায়ী পত্রিকা সম্পাদক প্রশ্নগুলির সত্ত্তর প্রভ্যাশা করলেন। হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান সমাজপতিরা প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে কেউ এগিয়ে এলেন না। পরিবর্তে রামমোহন 'শিবপ্রসাদ শর্মাঃ' নামে প্রশ্নগুলির দীর্ঘ উত্তর পাঠালেন। কিছ দর্পণ সম্পাদক সেই পত্র প্রকাশের সাহসিক্তা প্রমর্শনে অক্ষম হলেন। ১লা সেন্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হল সম্পাদকের বিবৃতি—'শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্মা প্রেরিড পত্র এথানে পৌছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্বণক্ষের নিদাস্থ ব্যতিরেকে অনেক অভিজ্ঞানিভাবিধান আছে। কিছ অভিজ্ঞানিভাবিধান দোষ

বহিত্বত করিয়া কেবল বড়দর্শনের দোবোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অন্থমতি দেন তবে ছাপাইতে বাধা নাই, অন্তথা সর্বসম্ভে অন্তত্র ছাপাইতে বাসনা করেন ভাহাতেও হানি নাই'। খুটান সমাজের এই মনোভাবে ক্ষুরু রামমোহন ১৮২১ সালের শেষার্ধে প্রকাশ করলেন 'রাহ্মণ ও মিসনির সমাদ' বা Brahmunical Magazine নামে একটি বিভাবী সাময়িক পত্র। এবং সেই পত্রিকায় দর্পণের প্রত্যেকটি প্রশ্নের ষ্থাষ্থ উত্তর দিলেন। পত্রিকাটির এক পৃষ্ঠা বাংলা ও অপর পৃষ্ঠা ইংরেজী ভাষায় মৃত্রিত হতো। রাহ্মণসেবধি বাংলা ভাষায় ভৃতীয় সংখ্যা পর্যন্ত এবং ইংরেজী ভাষায় চতুর্থ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ সেবধির প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় এ দেশবাসীর ধর্মবিষয়ে ইংরেজ শাসকদের অমুস্ত नौजि श्रमः वामसाहन निथहन—'भजार्क वरमद हहेए अधिककान এদেশে हैংदिए अधिकाद হুইয়াছে ভাহাতে প্ৰথম ত্ৰিশ বৎসৱে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিষ্ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হুইল কভক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তিরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার ষত্ন নানাপ্রকারে করিভেছেন'। প্রথম প্রকার নানাবিধ পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে ভা এ দেশবাসীর মধ্যে বিলি করছেন এই মিশনারীরা। পুস্তক-পুস্তিকাগুলি শুধুমাত্র 'হিন্দুর ও মোছলমান ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবভার ও ঋষির জুগুলা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ।' দ্বিতীয় প্রকার—মিশনারীরা বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে অথবা প্রকাশ্যে বাজপথে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে খুষ্টধর্মের উৎকর্ষতা এবং অস্তাস্ত ধর্মের অপকৃষ্টতা প্রমাণে ব্যস্ত। তৃতীয় প্রকার—অর্থের লোভ দেথিয়ে অক্ত ধর্মের পরীব মান্তুষকে খুষ্টধর্মে দীক্ষিত করছেন। পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করে রামমোহন দেখাচ্ছেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভিন্নধর্মাবলম্বী শাসকভোণী শোষিভভোগীর ধর্মের প্রতি উপহাসে মন্ত এবং শোষিতকে তাঁদের ধর্মগ্রহণে বাধ্য করেছেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করলে ইংরেজ মিশনারীদের এই ধর্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস 'অসম্ভাবনীয়' নয়। 'কিন্তু ইংরেজরা সৌজস্ত ও স্থবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাভ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ক্যায় সেতুকে উল্লভ্যন করেন না'। এ দেশবাসীর ঘাড়ে ভোর করে খুষ্টধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে মিশনারীরা ষদি বিচার বলে তাঁদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত প্রমাণ করতে পারেন ভাহলে অনেকেই তাঁদের ধর্ম গ্রহণ করবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিভদের আধিক তুর্বলভা দেখে মিশনারীরা ষেন তাঁদের উপেক্ষা না করেন। কারণ 'সভ্য ও ধর্ম সর্বদা ঐশ্বর্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদ্বী ও বৃহৎ ষট্টালিকাকে আশ্রম করিয়া থাকেন এমভ নিয়ম নহে'। ব্রাহ্মণ সেবধির প্রথম ছুটি সংখ্যায় রামমোহন সমাচার দর্পণে প্রকাশিত প্রশ্নগুলি সমেত তার উত্তর প্রকাশ করেন। বিতীয় সংখ্যায় খৃষ্টীয় জীশরবাদ প্রসঙ্গে ভিনি মিশনারীদের কাছে পান্টা প্রশ্ন রাখছেন—'ধীভঞ্জীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কছেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্ব কছেন কিব্নপে পুত্র সাক্ষাৎ পিভা হইভে পারেন। ষীভগ্রীষ্টকে কথন কথন মহয়ের পুত্র কছেন অপচ কহেন কোনো মহুশ্য তাঁহার পিতা ছিল না। ঈশ্বর এক কহেন অপচ কহেন পিতা ঈশ্বর পুত্র প্রীর হোলি গোষ্ট ঈশর। ঈশরকে অপ্রপঞ্চাবে আরাধনা করিবেক কহিয়া থাকেন অপচ প্রপঞ্চাত্মক

শরীরে যীন্তঞ্জীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশরবোধে আরাধনা করেন। কহিয়া থাকেন বে পুত্র অর্থাৎ যীন্তঞ্জীষ্ট পিভা হইতে সর্বভোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন ভিনি পিভার ভূল্য হয়েন কিছু পরস্পর ভিন্ন বন্ধ ব্যভিরেকে ভূল্যভা সম্ভবে না'। ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ৩৮ সংখ্যায় প্রস্নগুলির উত্তর প্রকাশিত হল। রামমোহন ব্রাহ্মণ সেবধির ভূতীয় সংখ্যা প্রকাশ করে ধর্মপ্রচারকের সমস্ভ যুক্তি ছিন্ন ভিন্ন করলেন। দীর্ঘকাল এর কোন উত্তর প্রকাশিত হল না।

ইতিমধ্যে ১৮২১ সালের শেষাশেষি মার্শম্যান সাহেব রামমোহনের 'বিতীয় আবেদনের' সমালোচনা ফ্রেণ্ড অব ইভিয়ায় প্রকাশ করলেন। মার্শম্যানের মতে 'দেকেণ্ড আপীল' পুস্তকটি \*Contains no less than an entire rejection of the doctrines of the Atonement, the Deity of Christ and the ever blessed Trinity'. সমালোচনার শেষে রামমোছনের কাছে সমগ্র বিষয়টি পুনর্বার বিবেচনা করতে এবং আতোপাস্ত মূল বাইবেল পাঠের সবিনয় অমুরোধ জানালেন মার্ণম্যান। মার্ণম্যানের প্রার্থনা—'মহামুভব ঈশ্বর যেন তাঁকে প্রমেশ্বরকৈ জামুভব করার শক্তি যোগান'। মার্শম্যানের সঙ্গে বিভর্ককালে দেশীয় ভাষায় অনুদিত বাইবেলের অভাব রামমোহনকে বাইবেলের অন্থবাদ কার্যে উৎসাহিত করল। রামমোহন শ্রীরামপুরের তুজন খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক রেভা: ইয়েটস ও রেভা: এডাম সাহেবকে নিয়ে বাইবেল অমুবাদে ব্রভী হলেন। কিন্তু ১৮২২ সালের মাঝামাঝি ইম্বেটস অমুবাদ বিষয়ে রামমোহন সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন। বাইবেলের চতুর্থ স্থসমাচার অমুবাদের সময় 'dia' শব্দের অর্থ নিয়ে তাঁদের মধ্যে মভডেদ দেখা দেয়। শব্দটির তৃটি অর্থ হয়---'ৰারা' এবং 'মধ্য দিয়া'। আলোচিত বাক্যটির অন্দিত অর্থ হয়—'সমস্ত কিছু ঘীতার বারা সৃষ্টি' অথবা 'সমস্ত কিছু যীশুর মধ্য দিয়া স্ষ্টি'। পূর্ববর্তী অনুবাদ কার্যে প্রথম বাক্যটি গৃহীত হলেও, এঁরা नकलिहे विष्ठीय वाकाि कि युक्तियुक्त मन्न कर्तन। किन्न किन्नु मिन भन्न हेर्प्रोहन क्षेत्रम व्यर्थ मधर्यन করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল বিতীয় বাক্যটি গ্রহণ করলে খুষ্টধর্মের বিরোধিতা করা হবে। বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হল। এডাম সাহেব কিন্তু রামমোহনের যুক্তিবাদী মন ও চরিত্রের পরিচয় পেয়ে ধীরে ধীরে তাঁর আরও ঘনিষ্ঠ হলেন। খৃষ্টধর্মের তীশ্ববাদ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিল এডামের মনে। হঠাৎ একদিন এডাম নিজেকে একেশ্বরবাদী বলে ঘোষণা করলেন। এই অপ্রভ্যাশিত ঘটনায় মিশনারী সম্প্রদায় চমকিত হলেন। ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোদাইটি এডামের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিম করলেন। বাইবেলের অমুবাদ কার্য পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছিল।

'সেকেও আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক' প্রন্থের বিরুদ্ধে মার্শম্যান সাহেবের সমালোচনার বোগ্য উত্তর দেওয়ার জন্ম রামমোহন হিক্রভাষায় মূল বাইবেল অধ্যয়ন হরু করলেন। দীর্ঘ তু বছর পর প্রকাশ করলেন খুষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শেষ আবেদন বা Final appeal to the Christian public' রামমোহনের পূর্ববর্তী পুস্ককগুলি ব্যাপটিই মিশন প্রেস থেকে মৃত্রিত হলেও 'শেষ আবেদন' তাঁরা প্রকাশ করতে রাজী হলেন না। বিপুল আত্মর্মাদার অধিকারী রামমোহন নিজব্যয়ে প্রেস কিনে 'শেষ আবেদন' প্রকাশিত করলেন। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৭৯। রামমোহনের খুষ্টিয় ধর্মবিষয়ক অভুত শাল্মজান ও যুক্তিবভার আশ্বর্ষ পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। উপসংহারে রামমোহন লিখছেন—'I tender my humble thanks for the Editors kind

suggestion in inviting me to adopt the doctrine of the Holy Trinity; but I am sorry to find that I am unable to benefit by this advice. After I have long relinquished every idea of a plurality of Gods, or of the persons of the Godhead, taught under different system of modern Hindooism, I cannot conscientiously and consistently embrace one of a similar nature, though greatly refined by the religious reformations of modern times; since whatever arguments can be adduced against a Plurality of persons of the Godhead and, on the other hand, whatever excuse may be pleaded in favour of plurality of persons of the Deity can be offered with equal propriety in defence of Polytheism. তৈমাসিক ক্ষেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার নব্য ও একাদশ সংখ্যায় মার্শম্যান সাহেব রামমোহনের বক্তব্যের উত্তর দিন্ডে চেটা ক্রলেও তা ভগ্যাত্র গিলিত চর্বণ।

বামমোহন মার্শমান বিভর্ক দেশে প্রচণ্ড উৎস্থকের সঞ্চার করেছিল। 'একজন খুইবিশানী' ১৮২১ সালে ক্যালকটো জর্গাল পজিকায় রামমোহন সহস্থে লিখেছিলেন—'Blessed with the light of Christianity he dedicates his time and his money not only to release his countrymen from the state of degradation in which they exist, but also to diffuse among the European masters of his country, the sole true religion—as it was promulagated by Christ, his apostles and disciples. ইণ্ডিয়া গেলেট পজিকার মতে রামমোহনের প্রতি খুষ্টায় ধর্মপ্রচারকদের আক্রমণ—'injudicious and weak.…The effect of that attack was to rouse up a most gigantic combatant in the Theological field—a combatant who, we are constrained to say has not met with his match here.' রামমোহনের সঙ্গে বিভর্ক চলাকালে একটি বাজিগত পজে মার্শমান সাহেব তার নিচের লেখাগুলি মুম্পর্কে বলছেন—'these are the only articles one Divinity. I have ever written, and some may be apt to think me, from the 'Friend of India,' more of a politician than a divine; yet the study of divinity is my highest delight (Life and times of Carey, Marshman and Ward—J. C. Marshman, Vol-11 Page—239).

বামমোহনের ধর্মীয় ভত্মজ্জান্ত চিতের গভি প্রকৃতি নির্ণয় সম্পর্কে কোন দিদ্ধান্তে পৌছানোর আগে খৃষ্টীয় ধর্ম বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণসমূহ আমাদের সমাকরণে উপলব্ধি করভে হবে।

# আচার্য ভানুভক্ত

#### मनीन विश्वाम

আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে চসারের মতনই রাবেলাঁ, সার্ভাণ্টে, দান্তে, পেত্রার্ক, বোক্কাচিও এবং মার্টিন লুথার—ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিস, ইতালি এবং জার্মান ভাষাও সাহিত্যের উৎকর্য সাধনের সমাস্তরাল গভিতে একটি স্বচ্ছ ছন্দময়ভার সৌকর্য এনেছিলেন। আচার্য কবি ভাস্তজ্ঞ, ঠিক তেমনি-ই নেপালী ভাষা ও সাহিত্যে, নতুন প্রাণের ছান্দিনিক গভি-রণন এনেছেন। এই অর্থে-ই আচার্য ভাস্তজ্ঞ নেপালী সাহিত্যের ইভিহাস শিলাফলকে একটি শ্রদ্ধা উৎকীর্ণ নাম।

কিছ এই 'নাম—গ্রন্থনায়' আমি এ কথা বোঝাতে চাইছি নে ষে, যে অর্থে চদার রাবেলাঁ প্রম্থ মাননীয়, ঠিক দেই 'অর্থ মানে'ই আচার্য ভাত্মভক্ত শ্বরণীয়। তবে, নেপালী সাহিত্যের পঠন-পাঠন অফুণীলন এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে আচার্য ভাত্মভক্তের শৈল্পিক-মননার মনন প্রসঙ্গে এই শ্রন্ধের নামগুলো স্বাভাবিক ভাবেই মনে এসে যায়।

নেপাল-ভূষির পশ্চিম উপভ্যকার তেহঁনের কথাকলি ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। এথানেই একদিন সেন রাজন্বের পাদভূমি গড়ে উঠেছিল। নেপালী শাসক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ-প্রতিভূ ভীমসেন থাপাও এই ভেহঁনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভেহঁন ভগু রাজকাহিনীভেই দ্মরণীর নম,— এখানের আলো হাওয়ায় বাণী-পূত্রদেরও জীবনকথা ইথার-গাথা হয়ে আছে। থ্যাভকীর্ভি সংস্কৃতজ্ঞ, বিখ্যাভ 'বম্থাভর্ষানন্দ' রচয়িভা পণ্ডিভ লিব শর্মা এথানেই জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর দিনে, এই ভেহঁনের-ই রাঘ্যা গ্রামের একটি পরিবারে ১৮১৪-র ১৩-ই জুন আচার্য ভাম্ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্ত বিশ্ব ইতিহাসের সেই বিবর্তিত দিনগুলোর অক্সান্ত চরিত্রের মত আচার্য ভাস্কুভক্তের জীবনকথাও একটি পরিজ্ঞাত সরলরেখায় গাঁথা নেই। কবির বিভিন্ন জীবনীকারদের গোছাল অগোছাল নানান প্রেক্ষিতের পরস্পর বিরোধী মন্তব্য মন্তবাদ থেকে তাঁর শৈশব দিনগুলোর অনেক প্রায়োজনিক তথ্য-ই উদ্ধার করা বায় না। আচার্বের খ্যাতিমান পৌত্র শ্রীকৃষ্ণ আচার্য কবি প্রসক্তে বলছেন বে,—কবি 'বায়ানসীধামে' শিক্ষা অর্জন এবং তাঁর প্রথম কবিতা রচনা করেন। কিন্তু কবির অন্ততম জীবনীকার মন্তিরাম ভক্ত কবি-পোত্রের এই বিবরণকে স্বীকার করেন নি। তাঁর ভার্য অনুসারে দেখতে পাই বে,—কবি তাঁর পিতামহের কাছেই সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং জ্যোতিষ্ব-শাস্ত চর্চ। করেন। 'পুরান কবির কবিতা'-র সম্পাদক বাবুরাম আচার্য এবং বালক্ক শর্মাও কবিজীবনের নানান ইতিবৃত্ত লিপিবন্ধ করেছেন।

আগেই এ কথা বলেছি বে,—আচার্য ভাত্মভক্ত-ই নেপালী ভাষাও সাহিত্যে আত্তর-প্রকাশের একটি অনির্বাণ গভি এনেছেন ,—তব্র এই সভ্যি ঐতিহাসিক যে, তাঁর জীবন ও কবিতা বিকাশের পূর্বতন দিনে নেপাল ভূমিতে আরও কিছু খ্যাতিমান কবির আবির্তাব ঘটেছিল। আচার্য ভাত্মভক্তের পূর্ব্বির শুভ্যানন্দ দাস, শক্তি বল্লভ, গুমনি পন্থ, উদয়ানন্দ, বসন্ত শর্মা, বিভারণ্য কেশরী, ষহনাথ

এবং রঘুনাথ পোধরেল প্রম্থ কবিবৃদ্ধ সংস্কৃত, মাগধী, মৈথিলী এবং ভোজপুরীর সংমিশ্রণে গঠিত নেপালী ভাষাকেই তাঁদের সাহিত্যভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করেন এবং এই গঠনশীল ভাষাকে একটি আধুনিক রূপ দিতে চেষ্টা করেন। আচার্য ভাস্থভক্ত দেই অস্থশীলন প্রয়াদেরই সার্থক উত্তর্গ বহন করে এনেছেন। তাঁর সাধনার ফলশ্রুতিভেই নেপালী ভাষা গ্রুপদী সাহিত্যিক এবং আতীয় ভাষার স্করে উন্নীত হয়েছে। তিনি-ই তাঁর ভাষাকে সারস্বভ কাব্যলোক থেকে লোক্ষানী ক্থামালার গ্রন্থন রেথায় ছডিয়ে দিয়েছেন।

কিছ নেপালী ভাষা প্রাথমিক স্তরে এই সকল সনাতন ভাষা ভাতার থেকেই মাত্র শরীরে উপাদান গ্রাহণ করে নি;—ভামাং, নেওরার, গুরুং, মর্গর এবং রাই-দের ভাষা, আঞ্চলিক লোকষান ও লোক-লৌকিকতা থেকেও সে ভাষা উপাদান সমৃদ্ধ হয়েছে।

নেপালী ভাষার ইভিহাস অস্ফতিতে দেখা ষায় ষে প্রায় ছ' শ' বছরের পেছন ভূমিতে ভার অন্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেলেও ১৩৫৭ গ্রীষ্টান্দের রাজা পৃথিমলার 'যুমলা' ভামার পাভ প্রাপ্তির আগে নেপালী ভাষার আক্রিক রূপ ধরা পড়ে নি।

আচার্য ভার্ভক্ত স্বচ্ছ সাবলীল গভিতে সাহিত্য সাধনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবন-ধারা অনির্বাদ থাকলেও বিস্থহীন ছিল না। ১৮৪১ সালে আচার্য ভার্ভক্ত তাঁর পাঁচ-সর্গে পরিকল্পিড বছ থাভ রচনা 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রথম সর্গ সমাপ্তকরেন, কিন্তু রচনাটি সামগ্রিক সম্পূর্ণভার পূর্বেই প্রতিকৃল পরিবেশ-প্রভিবেশে ১৮৫৩ গ্রীষ্টাব্দে ভিনি কারাক্ষম হন।

জীবনের প্রয়োজনেই সাহিত্য—এ কথা মেনে নিলেও কোন সাহিত্যব্রতীই জীবিকার প্রয়োজনীয়তা থেকে জীবনকে সরিয়ে জানতে পারেন না। জাচার্য ভারতক্তকেও তাই জীবিকার স্বাভাবিক সর্ভগুলো মেনে চলতে হয়েছিল। তিনি সমকালীন নায়ক-নাগরিক কৃষ্ণ বাহাছ্রের হিসেব রক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। কৃষ্ণ বাহাছ্র ছিলেন সেকালীন নেপালের প্রধানমন্ত্রী, জং বাহাছ্রের ভাই। ভারতক্তের কবি-মন হিসেব রক্ষকের গভ-দৈনিক জীবনধারার সঙ্গে আত্মিক মেলবন্ধন রচনা করতে পারে নি;—ফলে, হিসেব আত্মির জন্তে অনতিবিল্পেই তিনি অভিযুক্ত হলেন এবং এর ফল্ক্রাতিতেই কারাবাস নির্দেশিত হলো।

কিছ তাঁর কারা জীবনের অভিশাপ আশীর্বাদের প্রশান্তিই বছন করে এনেছিল। এই কারা-অবকাশেই তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রেষ্ঠ কৃতির স্কটির স্থাোগ পান। ১৮৫৩ সালের বন্দী কারার দিনগুলোতে তিনি তাঁর 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'এর অবশিষ্ট চারটি সর্গ রচনার কাজ সম্পূর্ণ করেন। তাঁর বহুথাতে রচনাগুলোর মধ্যে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ছাড়া ভক্তমালা, প্রশ্নোতরী এবং বধুঁশিকা অক্ততম। এ সমন্ত কাল-উত্তরী রচনা সম্পূর্ণ করেও আচার্য ভাম্তক্ত আরও অনেক কবিভা পত্য এবং গাথা রচনা করেন। এ সব রচনা নেপালের লোক জীবনকে ছুঁয়ে আছে।

আচার্য ভাস্ভক্তের রচনায় একটি স্বাভাবিক গভি স্বচ্ছন্দ দেখা বার,—বা তাঁর জীবন অমুভূতির গহীন তল থেকেই উঠে এসেছে। তাঁর স্ঠি বিরে একটি স্কুমার লাবণির স্থিতা বিরাজ করছে। ভিনি তাঁর স্ঠি শক্তির প্রদাদে শার্ত্ববিক্রীড়িত এবং শিথরিণীর মত কঠিন ছন্দক্তে লোকপ্রিয় করে ভূলেছেন।

নিবিড় অর্থে আচার্য ভান্নভাজের রচনা অধ্যাত্ম-বোধি নির্ভর। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ভত্মিদিবোধি চেতনা থেকেই উৎদারিত এবং তিনি 'জীব' ও 'ব্রহ্মে'-র অভেদাত্মতা স্বীকার করেন। কবি এই অধ্যাত্ম-রহস্ত লোক থেকেই তাঁর রচনার প্রাণরস সঞ্চয় করেছেন;—এবং অন্ত কোটাতে, একটি গভীর আধ্যাত্মিক প্রবণতা তাঁকে অধ্যাত্ম রহস্তলোক ম্থীন করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর এই আধ্যাত্মিক প্রবণতা প্রাণ নন্দিত চতুবর্গ লাভের ঐকান্তিক বাদনা-প্রস্তুত নয়। আচার্য ভান্নভাজের জীবন ধর্ম এবং নেপালের সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কবির এই মানস প্রবণতার স্বাভাবিক কারণ থুঁজে পাওয়া হায়।

আঠার শতকের অনতি মধ্যভাগেই এশিয়া ভূমিতে ইংরাজ বণিকের 'মানদণ্ড' রাজদণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভাসকোদাগামার কালিকট তটভূমিতে অবতরণের ভেতর দিয়েই এই 'প্রতিষ্ঠা'র ফ্রনা ফ্রিড হয়। ইভিহাদের বিস্তৃত বিচরণ-চারণা না করেও বলা যায় যে, কালিকট থেকে হেসটিংস-ফুজাউদ্দোল্লার গোপন কালী চুক্তির (১৭৭৩) সময় সংঘটনের মধ্যেই এই ইভিভাগ্য গ্রন্থিত রয়েছে।

সমকালীন ভারতীয় রাজপুরুষদের মধ্যে যথন ইংরাজ বিরোধিতার এক্য গড়ে ভোলার সচেতনতা দেখা যায় নি, তথন নেপাল শাসক বর্গের প্রতিভূ পুরুষ ভীমসেন থাপা-ই প্রথম ভারত ও এশিরীয় রাষ্ট্রের মিলিত ঐক্য গড়ে তুলে ইংরাজ শক্তির মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন—এবং এশিয়ার মাটি থেকে ভাদের নিমূল করার পরিকল্পনাও করেছিলেন। এই পরিকল্পনা নিয়েই তিনি ভারতের মারাঠা শক্তি; রঞ্জিৎ সিংছ এবং বর্মার সমকালীন রাজশক্তির সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন। এই প্রয়াস ভীমদেন থাপার বাস্তব সচেতন রাজনৈতিক ত্রদশিতার ঐতিহাসিক প্রমাণ বহন করছে।

ষদিও ভীমদেন থাপার এই আন্তরিক শুভ প্রশ্নাদে কোন থাদ ছিল না, ভবুও তিনি অন্তিম উত্তরণ অর্জন করতে পারেন নি। ইংরাজ শক্তির সঙ্গে নেপাল রাজশক্তির সংঘর্ষের অনিবার্ষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো।

আচার্য ভাস্তভক্তের জন্ম বর্ষে, ১৮১৪ প্রীষ্টাব্দে ইংরাজের সঙ্গে নেপাল রাজশক্তির যুদ্ধ অনিবার্য হলো এবং এই যুদ্ধের ফলেই ১৮১৫ প্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে আপাত শাস্তির প্রস্তাব নিয়ে ইংরাজ ও নেপাল রাজশক্তির মধ্যে 'সপোলি-সদ্ধি' স্বাক্ষরিত হলো।—এই সদ্ধি নেপাল জাতির প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ছিল না। কিন্তু এ সংস্বেও বণিক ইংরাজ ভার প্রতিশ্রুতি রাথে নি; ফলে ইংরাজ প্রবঞ্চনা প্রতিবোধী দৃঢ়-সংকল্প নেপাল জাতির সঙ্গে ১৮১৬ প্রীষ্টাব্দে ইংরাজ শক্তির আর এক রক্তক্ষরা যুদ্ধ সংঘটিত হলো। অসপিত নেপালী শহীদের তাজা কলিজার থুনে খুনে লাল পিচ্ছিল পথ বেয়ে শক্তিদ্বা ইংরাজ এগিয়ে এলো; মৃত্যু-প্রতিশ্রুত সেই প্রতিরোধের সামগ্রিক মৃহুর্তে ভীমসেন থাপা রাজপ্রাসাদ রক্ষার চেষ্টা করেও পরাজিত হলেন। এই শোচনীয় পরাজয়ের গ্রানি মৃক্তির অন্তিম পর হিসেবেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন। রাজপ্রাসাদ্বের পতন এবং ভীমসেন থাপার আত্মহত্যার যুগ্ম সংবাদ উৎকৃষ্টিভ নেপাল জাতির জীবনে মৃত্যুর হিম্বাহ নিয়ে এলো। তার পরের ইতিহাস শাসন এবং শোষণের রক্ত-নীল ধারার ইতিহাস।

এই পরিবেশ-প্রভিবেশে আচার্য কবি ভাস্তক্ত অস্তব করেছিলেন যে, একমাত্র 'আধ্যাত্মিকতা'-র অস্চর্চা থেকেই জাতির হত শক্তি ও জনতার মানসিক চেতনা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ভাস্তক্তের প্রথাত 'অধ্যাত্মরামায়ণ' সমকালীন নেপালের অবস্থা প্রতিবেশের পূর্ণায়ত চিত্র-লিপি। তিনি তাঁর স্বচ্ছ-আম্ভরিকতায় অস্তব করেছিলেন যে, 'রামচক্র'-ই একমাত্র আরাধ্য হতে পারেন; কেননা, রামায়ণের এই মৃথ্য-চহিত্র সামগ্রিক অক্তায়ের সংহারক এবং মানসিক মৃল্যবোধের অনির্বাণ স্মারক। সমকালীন নেপাল মানসিকতায় এখনি একটি অপরাজ্যের শক্তির উৎস থেকে প্রেরণা লাভের প্রয়োজন অনিবার্থ ছিল। স্তথাং জাতীয় প্রয়োজনের প্রেরণাই আচার্য ভাস্তক্তকে অধ্যাত্মবোধের রহস্তলোক মৃথীন প্রবণতায় প্রাণিত করেছে। তাই তাঁর রচনাবলী নেপালী ভাষা ও সাহিত্যে কেবল আধুনিকভার স্বরই বনিয়ে ভোলে নি; নেপালের জাতীয় জীবনে একটি সচেতন রাজনৈতিক প্রকার ইম্পাতী কাঠিয় ও সংহতি এনেছে।

আচার্য ভাত্মভক্তের সাধারণ রচনাগুলি তাঁর সমকালীন সমাজ-মানসিকতার পরিচয় বহন করে। সমকালীন সামাজিক অসাম্য সম্পূর্কে তিনি ক্ষুরধার সমালোচক ছিলেন। তদানীস্থন 'রাণাশাহী'র সামাগুতম অপরাধকেও তিনি ক্ষমার চোখে দেখেন নি। তবে অক্যায়-সমালোচনার প্রবণতা তাঁর ছিল না। সামাজিক মাহুষের কল্যাণ সাধনাই তাঁর সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল। এই স্বার্থ-মৃক্ত মানসিকতা তাঁর রচনার একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য এনেছে এবং রচনার এই গুণটি তাঁকে অক্যাগ্য রচনা থেকে স্বাত্ম্য চিহ্নিত করেছে।

আলোচনার অন্তিমে আচার্য ভাত্তক্তের রচিত একটি হাস্তরসাত্মক কবিতার বাংলা অনুবাদ তুলে দিছিছ। আমার শ্রুণা পরম আচার্য শর্ম ঘোষ অন্থবাদটির পরিমার্জনা করেছেন। 'উইট, হিউমার এবং সারকজমের' সংহত সমন্বয়ে কারাগারের নির্জন 'সেলে'র জাতক কবিতাটিতে কবি ভাত্তক্তের চরিত্রের একটি বিশিষ্ট চিত্র নিহিত আছে বলেই মনে করি,—

হে আমার বিধাতা, প্রতিদিন আমি তোমার এমন জীবস্ত স্পর্শ লাভ করি! ভাই এ-মন কথনও পীড়িত নয়। কোন মূল্য না দিয়েই,—বিরামহীন,— আমি এক নৃত্যের আনন্দের

প্রসাদ লাভ করি;—

মশা এবং মাছি এবং ছারপোকা
এরাই আমার রাত্রির সঙ্গিনী;—
মশার সঙ্গীত এবং
মাছির নাচ—
ভার-ই আনন্দ
আমি অবিরাম উপভোগ করি।

( ইংরাজী থেকে অনুদিত )

আচার্য ভাত্তভের কবি চারিত্র আমাদের এই দিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, তিনি-ই আধ্নিক নেপালের প্রেষ্ঠ কবি এবং কেবলমাত্র পনের মিলিয়ন নেপালী ভাষাভাষী মাহবের জীবন সীমানায় তাঁর পাঠক-সীমা সীমিত নয়,—বিশ্বের অক্যান্ত ভাষাভাষী অগণিত কাব্যবস্বিপাস্থদল নেপালের নব-জাগরণের অগ্রপথিক ও আধ্নিক রূপকার আচার্য কবির কবিভার অন্ত্রাগী পাঠক।

## ग্যাশনাল থিয়েটার ও তার নেপথ্য-নায়ক মধুসুদন

## পুলিন দাশ

নাট্যজগতে মধুস্দনের আবির্ভাব ধেমন আপতিক, অন্তর্ধানও তেমনি আকম্মিক। এ অঞ্চলে তাঁর অবস্থানও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এই ক্ষণচর্চাতেই বাংলার নাট্যলোককে তিনি যা দিয়ে গেছেন তার মূল্য অপরিসীম। ধে কথানি নাটক প্রহসন তিনি লিখে গেছেন তদানীস্তন বাংলা নাটকের সঙ্গে তুলনায় ভারা অসাধারণ। ভাবীকালের বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পথিকতের।

মধুস্থনের অনন্যসাধারণ প্রতিভাব অতঃ ফুর্ত প্রকাশই কি তাঁর হাতে বাংলা নাটকের এই অভাবিত সমৃদ্ধির একমাত্র কারণ ? অনেকাংশে হয়তো ভাই মনে হবে। কিন্তু পাদপ্রদীপের আলোকে উদ্ধাসিত এই সাফল্যের অন্তর্যালে যে একটা সদাভৎপর নাট্যচিন্তার নেপথ্যলোকও বিরাজিত ছিল একথা ভোলা ঠিক হবে না। দেশবিদেশের নাট্যসাহিত্য মহনজাত একটা স্বভন্ত নাট্যবোধে উদ্বোধিত মনন অধিকার অর্জন এবং ভার আলোকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন জাতীয় নাটক রচনার উপযোগী স্টেশীল নাট্যচন্তানির্মাণ মধুস্থদনের নাট্যকর্মের নেপথ্যবিধান। জাতীয় আশা বাসনার পরিপ্রক্তরূপে নাটককে দেখতে চেয়েছিলেন মধুস্থদন। স্বভাবত ভাই 'ন্যাশনাল জামা', 'ন্যাশনাল খিয়েটার' কথাগুলি প্রথম উচ্চারিক্ত হয়েছিল মধু-কঠেই। উচ্চারণ মাত্র নয়,—তাঁর নাট্যচিন্তার ও স্ট নাটকের মাধ্যমে মধুস্থদন জাতীয় নাটক ও জাতীয় নাট্যশালার উপযোগী উপকরণ উপাদান সংগ্রহ করে দিয়ে গেলেন। যার সফল পরিণতি ঘটল ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠায়।

'বদ্বাবলী'র অভিনয় দর্শনে ভৎকালীন 'অলীক ক্নাট্যের' প্রতি মধুস্থনের অনীহা এবং ভালো নাটক স্প্তি করে নাট্যরস-পিপাদা নিরাকরণের প্রেরণায় লেখেন 'শর্মিষ্ঠা নাটক'। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৫৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চছ হল শর্মিষ্ঠা। বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাভাদের আমাদের উদীয়মান 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' আদি সংগঠক স্কল বলে বর্ণনা করে শমিষ্ঠার অভিনয় প্রস্কেন লিখলেন—'Sarmistha is to be acted at the elegent private theatre attached to the Belgachia villa of the Raja of Paikpara. Should the drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen—the earlist friends of our rising National Theatre.'

দেখা যাচ্ছে নাটকের কেত্রে প্রবেশের সেই আদি মূহুর্ত থেকেই ভারতবর্ষে নাটকের পুনরভাদর মধুস্থন মানসের অন্তিই। নাটকের উৎকর্ষ মঞ্চের উৎকর্ষের উপর বেহেতু নির্ভরশীল সেই জন্য জাভীয় নাটক জাভীয় নাট্যপালাকে আশ্রন্থ করেই গড়ে উঠতে পারে এই প্রভান্ন থেকে মধুস্থন জাভীয় নাট্যপালা প্রভিষ্ঠা প্রদানের স্চনা যারা করে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পাইকপাড়ার রাজাদের ঐতিহাসিক ভূষিকার প্রসঙ্গ শ্বরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আতীয় নাট্যশালা বা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' সম্পর্কে মধুস্দনের প্রার্থনা পূর্ণভার পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল আহীরিটোলার রাধামাধব হালদার ও যোগীজনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাধারণ রক্ষালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মধ্যে। ১৮৬০ সালের গোড়ার দিকে 'দি ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার' নাম দিয়ে তাঁরা একটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জম্প্রটান পত্রও প্রচার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা জবশ্ব ফলপ্রদ হয়ে ওঠে নি। এই বিফল প্রয়াসকে সফল করে ভোলার আহ্বান ঘোষিত হল লোমপ্রকাশ-এর পৃষ্ঠায়। ১৮৬২ সালের ১২ই মে সোমপ্রকাশে লেখা হল—'…আমাদের পূর্বতন জভিনয়াদি পুনকজ্জাবিত হউক। এইধৃক্ত রাধামাধ্য হালদার প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি সাধারণ রঙ্গভূমি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু উৎসাহ বিরহে ভাহা পরিভাক্ত হইয়াছে। পুনরায় ভাহাদের এ বিষয়ে চেষ্টাবান হওয়া উচিত।'

১৮৬৮ পালে আগষ্টের নব প্রবন্ধে এই আগ্রহেরই পুনরাবৃত্তি---

'আমরা অভিনয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে স্বিশেষ অমুরোধ করি, যে তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া, কোন একটা প্রকাশ স্থানে নাট্যমন্দির প্রস্তুত করুন, বেতনভোগ নটনটা রাখুন, এবং নির্দিষ্ট টিকিট বিক্রয় করুন, ভাহা ঘারা অভিনয়ের সম্দায় ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিবে, উর্দ্ধতন হইয়া অভিনয় খাভায় শ্রমা হইলে ক্রমশঃ অভিনয়ের উন্নতি হইতে পারিবে।'

পর্মার কথা উঠলেও অভিনয় প্রদর্শনের মাধ্যমে পয়সা বোজগারই জাতীয় নাট্যশালার লক্ষ্য এমন কথা নবপ্রবন্ধের লেখক নিশ্চয়ই বলতে চান নি। সথের নাট্যশালাগুলির অনিশ্চয় স্থিতিতে আভবিত লেখক প্রস্তাবিত নাট্যশালাগুলির স্থায়িছের কথা ভেবেই টিকিট বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বাগবাজারের দেই মাণীয় যুবকগোটী বারা ক্যাশনাল থিয়েটারের অক্ত এই সব আকাজ্র্যাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন নাটক দেখিয়ে নিছক পয়সা রোজগার তাঁদের উদ্দেশ্ত ছিল না। ১৯ নভেম্বর, ১৮৭২ সালের 'গুলত সমাচার' পত্রিকায় যে বিক্রপ্তি প্রচায় করলেন তাঁরা থুব স্পত্ত ভাষায় সেখানে তাঁদের লক্ষ্য ও আদর্শ প্রতিফলিত—'সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা ঘাইতেছে যে আমরা আগামী ৭ই তিসেম্বর শনিবার তারিথে প্রিযুক্ত কৃষ্ণ মল্লিকের বাটীর সম্মুথে মৃত মধুস্থান সায়্যাল মহাশয়ের বাটীতে বঙ্গভূমির ও বঙ্গভাষায় অক্তপৃষ্টির নিমিত্ত বঙ্গভূমে আবিভূতি হইতে ইচ্ছুক ও যত্ত্বান হইয়াছি। সেদিন নীলম্বর্পণের অভিনয় হইবে।' ইংলিশম্যান্ পত্রিকার ১৮৭২ সালের ২০শে নভেম্বরে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এর সমর্থন মিলবে—

'A far native gentleman, residents of Bagh Bazar, have established a Theatrical Society, their object being to improve the stage, as also to encourage native youths in the composition of new Bengali Dramas from the proceeds of sales of tickets. The attempt is laudable one, and is first of its kind.

১৮৭২ এর ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নীলদর্পণের অভিনয় মাধ্যমে ক্যাশনাল থিয়েটার এর আত্মকাশকে আরো অনেকের সঙ্গে স্থাশনাল পেপার-এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্র স্থাগত জানালেন 'The event of National importance' বলে।

আতীয় রকালয়ের পোষকতা ভাতীয় জীবনের সঙ্গে হুগভার আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে জাতীয় নাটক আর ভার ফলে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সমূষ্তি সাধিত হবে—মধ্পদনের এই বাসনারই যেন রূপায়ণ ঘটল সেদিনের 'ক্যাশনাল থিয়েটারের' উছোধনের ভিতর দিয়ে।

মধ্বদনই প্রথম বাস্তব ও কিঞিং কটু অভিক্রতার ভিতর দিয়ে অন্থাবন করতে পেরেছিলেন আতীয় নাট্যশালার আশ্রয় আনুক্ল্য না পেলে আতীয় নাটক কথনো রচিত হতে পারে না। ব্যক্তিবা গোলীবিশেবের রুচিকে তুই না করতে পারলে ধনীর গৃহের সথের থিয়েটারে নাটকের আয়গা মেলা কঠিন। অথচ গভানুগতিক ক্ষচির ভোষণেই নাটকের দায়িত্ব অবসিত হওয়া সমীচীন নয়। দর্শক-ক্ষচিকে অভীষ্ট পথে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থোই নাটকের মৃক্তি।

শর্মিষ্ঠা এই লক্ষ্যের পথে মধুস্বনকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। শর্মিষ্ঠা সম্পর্কে মধুস্বন ষে মস্কর্যা করেছেন'…first attempt in the Bengali language to produce a classical and regular Drama' তা ঠিকই। বাংলা ভাষায় গ্রুপদী রীভির রীভিমত নাটক লেখার আদি প্রেয়াস শর্মিষ্ঠা নাটক সন্দেহ নেই। কিন্তু ঝোঁকের মাধায় তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলা এই নাটকে ওই প্রেয়াস ষে সর্বাংশে সার্থক হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। মধুস্বনত এ বিষয়ে সচেতন। শর্মিষ্ঠা লেষ করে প্রহ্মন ছ্থানি লেখার পরে রাজনারায়ণ বহুকে লিখেছেন—

'You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound of classical Dramas to regulate the national taste…'জাতীয় ফচিকে নিয়ন্ত্ৰণ করতে পারে, গড়ে তুলতে পারে, এমন নাটকের অভাব অহতে করেছে মধুসদনের অত্থ শিল্পীচেতনা।

শর্মিষ্ঠাকে সংস্কৃতরীতি অনুসারে পুনর্লিখনের যে পরামর্শ পেরেছিলেন রামনারায়ণের কাছ থেকে সরাসরি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মধুস্দন। স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন সংস্কৃত রচনামাত্রেরই অন্ধ দাসত্ব ভিনি করবেন না। তিনি নাটক রচনা করছেন সেই সব পাঠক দর্শকদের অন্ধ যারা মধুস্দনের অনুস্কপমনস্ক, পাশ্চান্তাচিন্তা আর পাশ্চান্তাের ভাবধারায় ঘাদের মন পরিপুষ্ট। কাজেই তাঁর নাটকে মধুস্দন যাকে বলেছেন 'foreign air' সেই বিদেশী হাওয়া প্রবশভাবে প্রবাহিত হবে। হয়েছে ভাই শর্মিষ্ঠায়। আবার এই বিদেশী হাওয়ার সঙ্গে শর্মিষ্ঠায় সংস্কৃত নাটকের রীতি পদ্ধতি বিবর্জিত হলেও সংস্কৃত নাটক, বিশেষ করে কালিদাসের শক্ত্রলা নাটকের ছায়া মিশে গেছে।

আসলে মধুস্দনের নিজম নাট্যচিন্তা একটা স্থসংবদ্ধরণে তথনো গড়ে উঠতে পারে নি। গ্রীক কাহিনীর ভারতীয় বেশে আশ্চর্য স্থান্থর সম্মেও পরবর্তী নাটক পদ্মাবতীতেও তা হয় নি। তবে শর্মিষ্ঠা রচনার সময়েই মধুস্দন ঠিক করে নিমেছিলেন বে পরিচ্ছর প্রোচ্ছন নাট্যভাবনার উদ্ধাসিত মোহনীর প্লট, স্থসমন্থিত চরিত্রচিত্রণ আর ব্যাকরণবিশুভ ভাষার সমাবেশে নাটককে সার্থক করে ভোলা সভব। পাশ্চাভ্যের শ্রেষ্ঠ নাটককে মডেল হিসেবে গ্রহণ করলেও তাদের কাছে নির্বিচার আত্মসমর্পনও বে অম্বৃচিত একথাও সেই সময়ই তিনি তেবেছিলেন। বিদেশের কাছ থেকে ঋণগ্রহণের বিষয়ে তাঁর মত—

'I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit.'
মূল পরিচ্ছণটি রচনায় যদি বাইরে থেকে উপকরণ আহরণে স্পষ্ট অনিচ্ছা ভাহলে কোন উপাদানে ভাবে

নির্মাণ করা হবে ? এই প্রশ্নের জবাব পুঁজে বার করার জন্ত মধুস্থানকে নাট্যান্ধিকের প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়েছে। রুঞ্জুমারী রচনার সমসময়ে এই চিন্তার গভীরভাবে নিম্মজ্জিত মধুস্থান। সেইকালে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে এই চিন্তার ইতিবৃত্ত।

এই চিন্তাস্ত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্লট, চরিত্র, সংলাপ, অভিনেশ্নতা প্রভৃতি নাটকের প্রভিটি অঙ্গ সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবেছেন ভিনি এবং এদের প্রয়োগযোগ্য আদর্শরণ নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। পাশ্চাত্য নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির প্রতি মধুস্থানের আভাবিক আকর্ষণ। ভারতীয় নাটক সম্পর্কে তাঁর ধারণাও অষথার্থ নয়—বে ভারতীয় নাটক "dramatic poems" অর্থাৎ নাটকের আধারে কাব্য। কাব্যধর্মী প্রাচ্য নাটকের প্রকৃত্তীবন আদে সম্পত্ত বলে তাঁর মনে হয় নি। নাটকের আলমারিক স্কোবলীকে প্রেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। অক্সদিকে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ নাটকের, তাঁর ভাষায়, 'stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment' তাঁকে মৃদ্ধ করে প্রল্ক করে। এই প্রলোভন সত্ত্বেও পাশ্চাত্য নাটক আর নাট্যস্ত্রোবলীর হবছ অম্পরণকেও অভিপ্রেত বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রতিটি পদক্ষেপে রাজ্য তাঁকে তৈরী করে চলতে হয়েছে।

ইউরোপীয় নাটকের প্যাসানের যে ভীব্রভা দীপক রাগে বাঙ্গে ভার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণে মধুস্দন মুসলমানী কাহিনী নিম্নে নাটক লেখার পরিকল্পনা করেন। মুসলমানরা তাঁর মভে 'fiercer race'। ভাদের কাহিনীর নাট্যরূপে ভিনি ইউরোপীর নাটকের অহরূপ 'heroism of sentiment'কে ফুটিয়ে ভোলার স্থােগ পাবেন। মধুস্দনের শিল্পা মানদ উল্লাস ভাগ করতে আগ্রহী অন্তর্মণ স্টের মাধ্যমে। কিন্তু মধুস্দনের সামাজিক চেতনাও সতর্ক হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। ইউরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার থুব একটা প্রভেদ তার সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ইউরোপের নাটকে ষে হাদয়াবেগের প্রবণভা, ভীত্র ছন্থ বিক্ষোভ আর প্রভার ঝড়ের গর্জন প্রভিধ্বনিত ওথানকার সমাজেই ভার অন্তিম ছিল। ভাই ওখানে তা স্বাভাবিক। মধুস্দন দেখলেন তাঁর দেশ-কালের পরিস্থিতি এমন যে হাদরধর্মে যদিও বা তাঁর দেশবাদী আর ইউরোপীরদের মধ্যে ভেদ নেই তবু তার প্রকাশের ভঙ্গি উভয়ত পূথক। কাজেই ইউরোপের নাটকের মতো করে বাংলা নাটক রচনা করতে যাওয়া অসঙ্গত, অসমীচীন। বাংলা নাটকের লেথককে দেশকাল আর তার সামাজিক অবস্থার স্বাভদ্রাকে স্বীকার করে নিম্নেই অগ্রসর হতে হবে। এই স্বীকৃতির বন্ধনে হয়তো মধুস্দনের শিল্পীসন্তা পীড়িত বোধ ক'রেছে কিন্তু এই বাঁধনই তাঁকে যুক্তি দিয়েছে জাতীয় নাটক আর জাতীয় নাট্যশালার আদর্শ আবিষ্ণারের পথে। 'I write under very different circumstaces. Our social moral developments are of different character'. আমাদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা ইউরোপের থেকে স্বভন্ত এই সভ্যকে অঙ্গীকার করে নিয়ে ভিনি নিজের পথে অগ্রসর হয়ে গেছেন। বলেছেন—'I have certain dramatic notions of my own, which I follow invariably'। তাঁর একাম্ভ আপন নাট্যবোধ আর তাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা নাট্যস্ত্রাবলী যাকে ভিনি অভ:পর অনুসরণ করেছেন তাঁর ভিত্তিভেই রচিত হয়েছে জাতীয় নাটক আর षाতীয় নাট্যশালা।

কৃষ্ণকুষারী নাটককে উদ্দেশ্ত করে মধুপুদন কেশবচন্দ্র গলোপাখ্যায়কে জানান—'If this Tragedy be a success, it must ever remain as the foundation stone of our National Theatre.' আমাদের জাতীয় নাট্যশালার ভিত্তি বচনা করে দেবে কৃষ্ণকুমারী এই লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি নাটকথানি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারীতে ভাই দেখা বাবে নাট্যকার প্রাচ্য পাশ্চাত্যের কোন বিশেষ দেশের বিশেষ নাটক নয়, জগতের প্রেষ্ঠ নাটকের প্রেষ্ঠ আদর্শ বা তাকে ভারতীয় পরিবেশে স্বদেশ ও স্বমাজের প্রকৃতি অন্থবায়ী পুননির্মাণ করে পরিকেশনের চেষ্টায় নিমগ্ন। সংস্কৃত নাটকের কাব্যময়তা যার অবশেষ তাঁর শমিষ্ঠা নাটকেও কিছুটা অন্থববেশ করেছিল তার ব্যক্তত বিবর্জন ঘটেছে এখানে। পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মতো পাশ্চাত্য নাটক বা নাট্রীতির অলম আক্ষরিক অন্তক্রণের পরিবর্তে পাশ্চাত্য নাটকের মর্মাদর্শ টুকুকে প্রহণ করে জাতীয় জীবনের বাস্তব্যার সঙ্গে সম্পুক্ত শ্বন্ত একটা কঠিন বন্ধ্র ভূমির উপর এনে নাটককে দাঁড় ক্রিয়েছিন। জাতীয় নাট্যশালার হার প্রাক্তে এশে দাঁড়িয়েছে নাটক।

नार्टे कि अक्ट किया करत अमाधि करत्र स्थानिक कर्य कि मध्य प्रमान के किया के किया के किया के किया के किया के किया কিছুটা আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট হবে। কৃষ্ণকুমারী রচনার সময়ে মধুস্দন মানসে এউরিপিদেস বা সেকাপীয়র-এর উপস্থিতি অহুভব করা ধায়। কিন্তু ক্লফকুমারী নাটকের চরিত্র চিত্রণে ভারতীয় আদর্শেরই অন্নবর্তন ঘটে। 'The position of European, both dramatically as well as socially are very different'—সামাজিক দিক থেকে এবং ফলভ নাটকীয় দিকথেকে ইউরোপের সঙ্গে ভারতীয় নারীর এই প্রভেদ চেতনা নিয়ে ভিনি ক্বফকুমারী নাটকের নারী চরিত্র চিত্রণে অগ্রসর হয়েছিলেন। রুঞ্কুমারীর ভালোবাসা ভাই উন্নাদনার অভিশান্নিভান গিরে পৌছোয় না। পরিবার পরিজনের মর্যাদা রক্ষার মহৎ প্রশ্নসংকটই ভাকে মৃত্যুমুথী করে ভোলে। অন্তর্দাহের অগ্নিগ্রাসী বিফোরণের ভীত্র জালাময় পরিণামের পরিবর্তে ক্লফকুমারীর মৃত্যু ঘনিয়ে ভোলে একটা অশ্রুবিধৌত সংযত বিযাদ। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতির স্তেই রাণী অহল্যাকে কোনোক্রমেই আগামেদনন জায়া ক্লাইটেমনেষ্ট্রার সমগোত্তীয় করে ভোলেন নি মধুস্থান বাদিও এউরিপিদেসের ইফিগেনিয়া নাটককে নানাভাবে শ্বরণ করেছেন ভিনি ক্লফ্র্মারী নাটকের পরিকল্পনায়। বিলাসবভীর আত্মীয়তা অনেকাংশে যদিও মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার সঙ্গে কিছ পুরোপুরি বসস্তদেনাও দে না। আর মদনিকা—মধুস্দনের 'ফেভরিট' ও ভারভীয় আদর্শেই স্ঞিত। 'ধনদাস, আমি ভাই, সভী স্ত্রী নই বটে, কিছু আমার ভ নারীর প্রাণ বটে—হাজার इडेक, পরের ত্থে দেখলে আমার মনে বেদনা হয়।'—প্রভিষোগিভায় পযুদ্ভ ধূর্ত ধনদাদের প্রভি মদনিকার এই উক্তি ইয়াগো, শাইলক লেভি ম্যাকবেপ কাউকেই শ্বরণ করায় না। সমভাময়ী নারীহৃদয়ের করুণাধারার অকপট প্রকাশই বরং স্থম্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাভীয় নাটকের ভিত্তির স্থপভি মধুস্দন তাঁর দায়িত্বের অপর অংশ সম্পর্কেও সমান সচেতন। দর্শকক্ষচির পোষকভা কেবলমাত্র নয়, অভীষ্টপথে তাকে নিয়ন্ত্রিত করার দায়ও যে তাঁর। অতএব প্রচলিত আদর্শের রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ভিত আদর্শের বীজন্ত তাঁকেই বপন করে দিভে হবে দর্শক পাঠক মনে। চিরম্ভন নারী স্থানের অন্তিত্ব মহিমায় ভাত্মর বারবণিতা মদনিকা হয়ে উঠেছে শ্রন্ধার পাত্রী। ভারতীয় আদর্শকে আহত না করে নারীর প্রতি নবজাগ্রত শ্রদ্ধাবোধের অন্থগামী নারীচরিত্রসৃষ্টির স্চনা করে দিয়ে গেছেন মধুস্দন ক্বক্রুমারী নাটকে মদনিকার চরিত্রে।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের পুক্ষ চরিত্রগুলিও মধুস্থনের এই একান্ত নিজ্ম নাট্যচিন্তার ফল। ভাই রাজা আগাদেম্নন-এর প্রচণ্ড প্রভাপের অগ্নুৎপাত বা লীয়রের নিজ্ল পরিভাপের বিশাল বিক্লোভ রাজা ভীমসিংছে অনুপদ্ভি। বিপন্ন স্বাধীনতা স্থদেশের সংকটমোচনের চিন্তান্ত নিজ্পান্ন রাজা নিয়ভি নির্দিষ্ট অমোঘ পরিণামের দিকে অসহায়ভাবে এগিয়ে যান। সংস্কৃত নাটকের বিদ্যকের থেকে ধনদাল বেমন পৃথক, ভেমনি লে আবার ইয়াগোও নয়। কিংজন নাটকের ব্যাষ্টার্ড-এর কথা ভেবে যদিও বলেন্দ্র সিংহ অন্ধিত তবু ব্যাষ্টার্ড-এর সঙ্গে ভার পার্থক্যও প্রচুর।

'অমিত্রাক্ষর প্রতই নাটকের উপযুক্ত প্রত; কিন্তু অমিত্রাক্ষর প্রত্ন এখনো এদেশে এত পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাংসপ্রক নাটকের মধে। সন্ধিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। ভণাচ ইহাও বজ্কব্য যে আমাদের স্থমিষ্ট মাতৃভাষায় রক্ষভূমিতে গল্প অভীন স্থাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি, অল্প কোন ভাষায় তদ্রপ হওয়া স্কৃতিন।' নাট্যসংলাপ রচনার অমিত্রাক্ষরের সামর্থ্য আর অমিত্রাক্ষর রচনায় নিজের অর্জিত অধিকার সম্পার্কে নিসংশয় হওয়া সজেও কেন মধুস্থান ক্ষত্রুমারী নাটকে অমিত্রাক্ষর সংলাপ রচনা করেন নি তা মধুস্থানের উপরে উদ্ধৃত উল্পিত্রে বোঝা বাবে। সেক্সপীয়রের প্রেষ্ট ট্যাজেভির সংলাপ অমিত্রাক্ষরে রচিত। আর মেঘনাম্বধ কাব্যকে নাট্যক্রপ দেবার সময় গিরিশচক্র এই অমিত্রাক্ষরকে ভেকে নাট্যসংলাপের একটা বিশেষ রপ দিয়েছিলেন বাংলা নাটকের সংলাপ রচনার মধ্যমক্রপে যার বহুল ব্যবহার ঘটেছে পরবর্তী সময়ে 'গৈরিশছন্দ' নামে। এসব সজেও কৃষ্ণকুমারীর সংলাপ রচনায় মধুস্থানের চিন্তা অভ্যাপথবর্তী। প্রত্যেক জাভির প্রাত্যহিক জাবন আচরণে লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু স্বত্র নিজস্ব বুলি গড়ে ওঠে। তার উপরে ভিত্তি করে নাট্যসংলাপ রচনার আদর্শকে অফুস্বণ করেছেন মধুস্থান কৃষ্ণকুমারী নাটকে।

সব থেকে লক্ষ্য করার বিষয় জাতীয় নাটক রচনা করতে বলে মধুস্থন কৃষ্ণকুমারীতেই প্রথম জাতীয় ভাবনার উৎসার ঘটিয়েছেন। স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাভাবোধের উরেম ঘটল প্রথম কৃষ্ণকুমারী নাটকে। 'ভগবভি, এ ভারতভূমিতে কি আর সে প্রী আছে। পূর্বকালীন বৃত্তান্ত স্থান হলো, আমরা যে মছ্যু, কোনমতেই ভা বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, ভা বলতে পারি না। হায়, হায়। যেমন কোন লবণান্ব ভরক্ত কোন স্থমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করে ভার স্কাদ নই করে, এ তুই ঘবনদলও দেইরূপ এদেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবভি, আমরা কি আরু এ আপদ হতে কথনও অব্যাহতি পার না।' ভীমসিংহের এই উক্তিতে প্রাথমিতার আপদ থেকে উদ্ধারের বাসনা প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল নাটকে। জাতীয় বাসনার রূপায়নের পথে জাতীয় নাটকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে দিয়ে গেলেন মধুস্থদন ভার নাটকে। এই জাতীয়-বাসনার স্কলাই উচ্চারণ স্বভংগর বাংলা নাটকের অন্তত্ম লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ায়। হার বিজ্ঞোহাত্মক নিনাদে ভীতচ্কিত ইংরেজ শাসকগোঞ্চী বাধ্য হয়েছিল অচিরেই আইন পাশ করে নাট্যশালার কয়রোধ করতে। স্বাধীন নাট্য-চিন্তায় আর তার স্কল রূপায়ৰে কৃষ্ণকুমারীতে মধুস্থন যে আম্বর্ণের ভিত্তি স্থাণন করেছিলেন ভারই

উপরে ১৮৭২এ এনে রচিত হল জাতীয় নাট্যশালার সৌধ। আর ভার চারবছরের মধ্যে ১৮৭৬ সালে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন সপারিষদ গভর্ণর পাশ করে নিলেন। আইনের ধারায় ঘোষিত হল সেই সব নাটকের প্রদর্শন দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে যে নাটক—'likely to excite feeling of disaffection to the Government established by law in British India [or British Burma']—The Dramatic Performance Act, 1876, cl 3 (c).

বাংলা নাটকের ইভিহাদে মধুত্দনই প্রথম মঞ্চদেভন নাট্যশিল্পী সমদময় ও সমাজের প্রকৃতির সঙ্গে সক্ষতি বজায় রেথে কী ভাবে ভিনি তাঁর নাট্যাদর্শ রচনা করেছিলেন এবং ভদস্দারে নাটক রচনা করার চেষ্টা করেছিলেন কৃষ্ণকুমারীর আলোচনা প্রসঙ্গে ভার কিছুটা পরিচয় আময়া পেয়েছি। অপরপক্ষে মঞ্চের দলে তাঁর যে যোগাযোগের ত্বচনা বেলগাছিয়ায় রত্মাবলী নাটকের অভিনয় কাল থেকে ক্রমশ ভা নানাদিক থেকে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সেকালের অগ্রভম শ্রেষ্ঠ অভিনেভা কেশবচন্দ্রের গালার্যায় ছিলেন সংযোগরক্ষাকরী সেতৃত্বরূপ। কেশবচন্দ্রের নাট্যবোধের প্রভি শ্রুরাছিভ মধ্তুদ্দন তাঁকে গ্যায়িকের সমকক্ষ অভিনেভার মর্যাদা দিভে কুন্তিভ হন নি। আবার সেই কেশবচন্দ্রের কাছ থেকে ঘণন কৃষ্ণকুমারী নাটকে সাব-প্রট' সংযোজনের উপদেশ আসে মধ্তুদ্দন ভাকে প্রভ্যাথ্যান করেন এই বলে যে 'it will require two more females,' স্ত্রীভূমিকায় অভিনয়ের জন্ত অভিরিক্ত ভ্রদন অভিনেভা সংগ্রহ করা ভ্রমহ ব্যাপার হয়ে উঠবে মঞ্চাধ্যক্ষের কাছে একথা বুঝেছিলেন।

বেলল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার অন্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ যে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন ঈশরচন্দ্র বিভালাগর, উন্নেশচন্দ্র ঘন্ত ও পণ্ডিত সামশ্রমীকে নিয়ে মধুস্দন ছিলেন তার অন্ততম সদস্ত। স্থায়ী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে মধুস্দন সেথানে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয়ের অন্ত অভিনেত্রী নেবার পরামর্শ দেন। বিভালাগর মহাশয় যদিও এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা কমিটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলেন তব্ একথা উল্লেখযোগ্য যে মধুস্দনের আগ্রহ অফ্লারে সেদিন স্ত্রীলোকের ঘারা স্থাভ্নিকা অভিনয়ের যে ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল এর পর থেকে অভিনেত্রী ব্যত্তীত পেশাদার মঞ্চ চলেনি।

মধ্বদন সব সময়ই চেয়েছিলেন তাঁর নাটকের মঞ্চায়ন ঘটুক। তাঁর প্রহসন ত্থানি অভিনীত না হওয়াতে প্রচণ্ড ক্ষ হয়েছিলেন তিনি। অভিনেয়তা গুণ আর নাট্যসাহিত্যের উৎকর্ষ মঞ্চনির্ভর একথা জানতেন তিনি। ন্যাশনাল থিয়েটায়-এর থায়োদ্যাটন মধ্ব্দনের নাটক দিয়ে হয় নি একথা ঠিক। তাঁর উপস্থিতিও সম্ভবপর হয়নি এই আয়োল্যালের মৃহুর্তে। কিছ্ক লক্ষ্য করার বিব্র এই বে ন্যাশনাল থিয়েটায়-এর জয়ের অব্যবহিত পরেই ফাশনাল আর হিন্দু-ন্যাশনালে ত্তাগ হয়ে পড়ার পর প্রয়ায় য়খন এই হই দল সমিলিভভাবে অভিনয়ের আয়োজন করেন সেদিনের আকর্ষণ ছিল মধ্বদনেরই কৃষ্ণক্ষারী নাটক। মধ্ব্দনের অনাথ সম্ভানদের সাহাষ্যকয়ে ১৮৭৩ সালের ১৩ই জ্লাই তারিথে কৃষ্ণক্ষারীয়র অভিনয় হয়। ন্যাশনাল থিয়েটায়-এর নিজ্য মঞ্গৃহ ছিল না। বেলল থিয়েটায়ই প্রথম রলমঞ্চ বার নিজ্য মঞ্গৃহ ছিল। মধ্ব্দনের মায়াকানন নাটক থিয়ে

বেলল থিয়েটারের খারোদ্ঘটনের কথা ছিল কিন্তু মধ্স্দনের অকালমৃত্যুতে তা আর হয়ে ওঠে নি। বেলল থিয়েটার-এর স্চনা হল শমিষ্ঠা নাটক দিয়ে ১৬ই আগষ্ট, ১৮৭০ সালে।

মধুস্দনের স্বপ্ন ও সাধনা এই ভাবে একাত্ম হয়ে রইল জাতীয় নাটক আর জাতীয় নাট্যশালার সঙ্গে। কেশবচন্দ্র গজোপাধ্যায়কে চিঠিতে লিখেছিলেন মধুস্দন—

'Should we ever have a national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress may be associate my humble name with yours.'

জাতীর নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস রচনায় ভাবী ঐতিহাসিকের বারা কেশবচদ্রের সঙ্গে তার নামও একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে মধ্যদনের এই বিনীত প্রার্থনা জাতীর নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পরে আজকের ঐতিহাসিক প্রদার সঙ্গে মেনে নেবেন বলেই জাশা করা যায়। নামটুকু উচ্চারণ করেই হয়ত তুই হতে পারবেন না; ঘোষণা করতে হবে মধ্যুক্তনকে জাতীর নাট্যশালার নেপথ্য নারকরপে।

## লোকবৃত্তের সপক্ষে

#### শঙ্কর সেনগুপ্ত

এক একজন পণ্ডিত এক একভাবে ইংরাজী 'ফোকলোর' শব্দের অন্থাদ করেছেন। কেউ বলেছেন লোকবিছ্যা, কেউ বলেছেন লোকধান, অক্ষে বলেছেন লোকবার্তা। তাছাড়া লোকশ্রতি, লোকচর্বা, লোকবিজ্ঞান, লোকায়ন, লোককৃতি, লোকলোর, লোকবার্য্যা, লোকতত্ব, লোকায়ত, লোকপরিচয়, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হচ্ছে 'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে আমাদের প্রস্তাব লোকবৃত্ত এই শব্দতির সমর্থনে তু'একটি কথা নিবেদন করা খেতে পারে।

এই নিবেদনের উদ্দেশ্ত সংজ্ঞা তৈরা নয়, বিষয় বা শক্ষটিকে গভীরভাবে জানার উদ্দেশ্তে এর চারিত্র বিজ্ঞেবনে সর্বপ্রথম মনে রাথতে হবে যে কোন অহ্ববাদ বা সংজ্ঞা জোর করে কারুর উপর চাপিরে দেওয়া বায় না, জন প্রয়োগের মারফং আসে ভাদের স্বীরুভি। দে দিক থেকে 'লোকবার্ডা' হিন্দী জগতে জনপ্রিয়, শক্ষটি হিন্দী ভাষা-ভাষীদের মধ্যে টিকে গেল, বাংলায় লোকযান বেশ কিছু গুণীজনের সমর্থন পেরেছে। ভাই এথান থেকে এমন গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বায় নাম 'সীমান্ত বাংলার লোকযান।' এথান থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রের নাম 'ভারভীয় লোকবান'। এবং এ শক্ষটির নির্মাভা এমন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীরী যিনি আধুনিক বাংলা ভথা ভারভীয় বিছৎ সমাজের মধ্যে বিশ্বস্তম। আমরা আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছি, ভক্টর স্থনীতিকুমার প্রবৃত্তিত শক্ষটি এথনও সর্বজন স্বীকৃতি পায় নি। পায়নি বলেই নানাজন নানাভাবে শক্ষটির অহ্বাদ করে চলেছে। এবং এই নানাজনের এই ভীড়ে আমরাও একটি শক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছি জন স্বীকৃতি বা সমর্থনের মাশায়, জনস্বীকৃতি বা জন প্রয়োগে টিকৈ না গেলে শক্ষটি হারিয়ে যাবে। তথন আমরাও স্বীকৃত শক্ষটিকে গ্রহণ করে প্রস্তাবিত শক্ষ বর্জন করতে রাজী থাকব। কায়ণ, আমরা লামাজিক জীব। বৃহত্তর জনগোডীর সঙ্গে নিজেদেরকে সংযুক্ত রাথতে ও মানিয়ে নিতে চাই বৈ কি!

'ফোকলোর' বা 'লোকর্ত্ত' বলতে আমরা কি বৃঝি, শব্দটি কর্ণগোচর হ্বার সঙ্গে সঙ্গে কোন চিত্রকল্প আমাদের চোথের উপর ভেনে ওঠে, শব্দটির কোন মাধুর্য বা আকর্ষণ অথবা বৈজ্ঞানিক চারিত্র আমাদের নিজেদের হারিয়ে ফেলতে ক্যাপার পরশ্পথের থোঁজার মত কিছু একটা খুঁজে বেড়াতে উৎসাহিত বা চালিত করে তা নিবেদন করার উদ্দেশ্যে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা, লোকর্ত্তের শাখা-প্রশাখা উপশাখা তথা কথা-ছড়া নাচ-গান, প্রবাদ, ধাঁধা, ব্রত আচার, আচরণ, অফ্রান, শিল্প-কলা ক্রীড়াদির একটি তালিকা পেশ করলে পাঠক সহজেই বিষয়ের গভীরতা ও ব্যাপকত্ব উপলব্ধি করতে পারতেন। কিছু এই মৃহুর্তে এরপ কোন তালিকা পেশ না করেও আমরা বিষয়টির ভাবনার পাঠকদের একটু সমন্ন কেড়ে নিতে পারি।

নতুন করে উচ্চারণের দরকার নেই ধে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের নিংহত সংহতিবোধ বে কোন জাতীয়ভাবাদের ভিন্তি, শক্তির উৎস, জাতীয়সন্তার ঐতিহাসিকরণ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্ত, বিশ্বসমক্ষে তাকে উদ্রাসিত করার জন্তই লোকবৃত্ত গবেষণা তথা সত্যাহ্মসন্থান। কারণ লোকবৃত্ত ঐতিহাতিতিক সৃষ্টি বা কালের প্রবাহ অতিক্রম করে জীবিত ও বস্তুতে শিরে এবং সাহিত্যে প্রতিদ্ধিপিত, এবং মৃথে মৃথে সৃষ্ট, মৃথে মৃথে ছিতিশীলতাপ্রাপ্ত, দেখে দেখে উত্তরাধিকার স্ব্রে রচিত উপাদান। এই উপাদানের মধ্যেই ল্কায়িত আছে লোকজ্ঞান ও মনীবার সবিভিত্ন। তাই আত্মপ্রচারের জন্ত নয়—সভ্য ক্রায় ও স্কারের প্রতিষ্ঠাকয়ে, জনজীবন উপলব্ধিকয়ে লোকবৃত্ত চর্চা তথা গবেষণা, বৈজ্ঞানিক অস্থশীলন, বিজ্ঞানের রাজ্যে কোন কল্পনা-বিলাস বা প্রচারধর্মী আচরণের অবকাশ নেই, সভ্য কথন, বস্তু নিষ্ঠা তথ্য এবং বিচার বিশ্লেষণ লোকবৃত্ত চর্চার ভিত্তি। মান্তবের চিন্তা, চেতনা কর্মপ্রয়াস, ক্রমবিকাশ ও সভ্যতা বিবর্তনের ধারা এবং মানব অভিব্যক্তির সবিভিত্ন গবেষকের অধ্যয়নের বিষয়। তার মধ্যে আছে ইতিহাস তথা ইতিবৃত্ত, আছে বৃত্তি ও সমাজ সম্পর্কিত বৃত্তান্ত ।

মানব ইতিহাস সম্পর্কিত বর্তমান ধারণা বা চেতনা প্রাচীনযুগের মাসুষের ছিল না। তাই তথন দেব-দেবীর কথা ও কাহিনী, রাজ-রাজরাদের যুদ্ধ সদ্ধি জয় পরাজরের বৃত্তান্তই ইতিহাসে ছান পেয়েছে। এবং বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর কথা, তাঁদের স্থুখ তুঃখ, আচার-আচরণ, অসন-বসন, কর্মকুত্যাদি সেখানে ছান পায় নি। সমাজ ও সভ্যবদ্ধ সামাজিক মাসুষের সামগ্রিক জীবন প্রবাহ তাঁদের চেতনায় অসুপন্থিত। অথচ মাসুষকে বাদ দিয়ে দে মাসুষের ইতিহাস রচনা করা বায় না এই সভ্য উপলক্ষি করতে দীর্ঘ সময় বায় করতে হয়েছে। শতানীর পর শতান্দীর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে সম্বল করে আধুনিক মাসুষ, শিক্ষিত মাসুষ, উপলব্ধি করে যে লোকবৃত্ত অসুশীলন না করলে বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীকে স্পর্শ করা বায় না, বায় না তাঁদের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে ইতিহাস, সমাজ ও বিজ্ঞানের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা। জানা যায় না অতীতকে, জানা যায় না সমসামন্ত্রিক সমাজের পুক্ষাস্ক্রমে লালিত-পালিত জীবনবেদকে, পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত অসুশীলনের হায়া, লোকবৃত্তের গবেষণার হায়া, সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা ও ইতিহাস অসুধাবন করা যায়।

অভ্করণ কিখা অত্সরণ অথবা কেলে আসা দিনের বাধা পথে চললে সভ্যাহ্মসদানী হোঁচট থাবেনই। এগিয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাঁদেরকে স্ব স্থ ঐতিহ্যাহ্যযায়ী চালিত করার জন্ম লোকবৃত্ত কি শিক্ষা দের তা অহুশীলন করতে হবে বিষয় অধ্যয়নকারীকে, কোন অনীহার সামন্থিক নির্বাসন অথবা হন্তুগ বা ফ্যাসানের আমেজে লোকবৃত্তের অহুশীলন নয় সভাটি বৃথতে হবে। বৃহত্তর জন সমষ্টির কাছে থেকে আহত জ্ঞানের আলোকে নতুন নিভূল পথ তৈরীর সামর্থ অর্জনের জন্ম এবং সমসামন্ত্রিক জনভাবনকে অভ্যরতর করে জানার জন্ম, হন্দরতর করে গড়ে ভোলার জন্মই লোকবৃত্ত চর্চার প্রয়োজনীয়তা। মানবের জীবিকাগত ও বিপুগত হন্দ্র এবং সংঘাতের কারণ নির্বাণের মাধ্যমে মানব চরিত্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোকপাত করে লোকবৃত্ত, সভ্যে পৌছতেও সে সাহায্য করে। এ জন্মই এ ঘুগের জ্ঞাণী-গুণী ও বিশ্বান্ধ সমাজের একাংশ লোকবৃত্তকে বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করছেন এবং ভারা লোকবৃত্তকে লোকসমাজকে জানার জ্ঞানশিক্ষা বা জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা বলে গ্রহণ করার জন্ম যৃত্তি প্রগর্শন করেছেন।

শ্বনীয় কোন অঞ্চলের লোকবৃত্ত গবেষণা বা আঞ্চলিক অধ্যয়ন আজকের বিশ্বজনীনভার যুগে বিচ্ছিন্ন ভথ্যের সংগ্রহমাত্র নম। মনে রাখতে হবে যে সংগৃহীত ভথ্যের সামগ্রিক মৃল্যায়ণের মধ্যেই খানীয় লোকবৃত্তের বিস্তার ও উপলব্ধি। তাই লোকবৃত্ত গবেষণায় তথু অঞ্চল বিশেষথেকে সংগ্রহ

বা বিবিধ তথ্য ও ঘটনার মালথানা তৈরী করলে কর্তব্য পালন করা হয় না। রঙ্গীণ জাতীয়তা বা উগ্রজাঞ্চলিকতা বোধাহত বিশ্লেষণও লোকবৃত্ত গবেষকের উপজীব্য নয়। বিচার বিশ্লেষণ, পরিমিতিবোধ, প্রয়োগ ও স্থনিদিই উপাদান ব্যবহারের কৌশল পরিজ্ঞাত হওয়া প্রত্যেকটি লোকবৃত্ত কর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব।

অর্থাৎ, লোকবৃত্ত কর্মীর পক্ষে শুধু সংগ্রহ ও অন্তুসন্ধানই যথেষ্ট নয়, ভাকে করভে হবে বৈজ্ঞানিক সর্ভাহ্নসারে সংগৃহীত তথ্যের শ্রেণীবিক্যাস ও মর্মোদঘাটন। তাকে হতে হবে একাধারে বিচারক ও তাত্তিক, মেঠোকর্মী ও অভিক্র বিশ্লেষক। তথ্য সংগ্রহক তথা গবেষক ও বিশ্লেষকের থাকতে হবে দেশ কাল জাত, সামাজিক, ধর্মীয়, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, অর্থ নৈতিক ও সমাজ বিজ্ঞানীর জ্ঞান। দেশজ চিস্তা-চেতনা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সংস্থার-কুসংস্থার, নাচ-গান, থাত্ত-পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রেম, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। অন্ত কথায় তাকে অর্জন করতে হবে সমস্ত জ্ঞানশাথায় প্রয়োজনীয় ব্যুৎপত্তি। এক-কথায় মান্ত্ষের সামগ্রিক জীবন ধারার সঙ্গে তাঁকে সামিল হতে হবে। তবেই তিনি লোকসমাজের জীবনবৃত্ত থেকে শংগ্রহ করতে পারবেন প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। তবেই তিনি সংগ্রহকে বিচার বিশ্লেষণাস্তে বৃহৎ জনসমাজের কাছে তুলে ধরতে পারবেন। এ কাজে প্রথমেই তাঁকে ঠিক করে নিতে হবে-কোনটা লোকবৃত্ত এবং কোনটা লোকবৃত্ত নর। বলাবাছ্ন্য, এই লোকবুত্ত বলভে আমরা লোকবৃত্তের উপাদানকে বোঝাভে চেয়েছি। লোকবৃত্তের উপাদান এবং লোকবৃত্ত উভয়কেই একই শব্দ ঘারা চিহ্নিত করার দক্ষণ পাঠক সাধারণের বিষয় অমুধাবনে অমুবিধা হতে পারে। এই অমুবিধা দূরীকরণে ইংরেন্সী ভাষায় ফোকলোর এর উপাদানকে Folkloristics বলা হয়েছে। আমরা folkloristics এর বদলে folklorology শব্দ গ্রহণে व्यक्षिक व्याग्रही। व्यवक्ष हेश्द्रको ভाষাভাষীদের কাছে व्याग्राप्तत व्याग्रह कछो। नमर्थन পাবে व्यान না, তথাপি প্রস্তাবিত শক্টির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। Sociology, Anthropology, Archaeology প্রভৃতির সঙ্গে Folklorology শব্দটি বেশ মানিয়ে যায়। আর ফোকলোর এর বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে পড়ে এই শব্দ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে।

লোকবৃত্ত যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার এ স্বীকৃতি বেশী দিনের নয়। স্বীকৃতি পাবার পর থেকেই বিশ্ববাপী চলেছে কাঁচামাল সংগ্রহের অভিযান। সংগ্রহাস্তে চলেছে শ্রেণী বিভক্তিকরণ, মর্মোদ্ঘাটন, ব্যাখ্যান প্রভৃতি প্রক্রিয়া। সঙ্গে চলেছে অবক্ষয়ী ভাবধারার প্রসার ও প্রয়োগবাদী মনোভাবের বিস্তার। একই সঙ্গে চলেছে প্রভিবন্ধকতা সৃষ্টি ঠিক ঠিক কাজ করতে না দিয়ে বিপথে চালিত করার প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরপের জন্ত সং গবেরক ও কর্মীরা খুঁজে বের করতে চেটা করেছেন লোকবৃত্তের চালিকা-শক্তি, এবং চালিকা-শক্তি খুজে বের করতে এসে বা পূর্ণায়ত মাহ্মবের জীবনবৃত্তের সামিল হতে গিয়ে তাঁরা শক্ষটির নানার্বিধ সংক্রা ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। এই সব সংক্রা ও ব্যাখ্যা পণ্ডিত ও গবেষক মহলে স্পরিচিত। সাধারণ পাঠক তা নিয়ে মাথা ঘামান না, এবং অনেক সময় শান্ধিক কচকচানি তাঁদের উত্তেপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এহ বাফ্।

নগর সভ্যতা পত্তনের শুরু থেকেই নগর সংস্কৃতির পাশাপাশি আদিম-গ্রাম্য-পল্লী-লোক সংস্কৃতি সমাস্তরালভাবে এগিয়ে চলেছে। সমাস্তরালভাবে চললেও একটি সংস্কৃতি অপর সংস্কৃতি থেকে পূথক। একটি ঐতিক্ষ্বাহী প্রামীণ এবং অপরটি কিছু ঐতিক্স কিছু ধার করা সংস্কৃতিতে বলীয়ান। প্রামীণ বা পশ্চাৎপদ বৃহৎ অনসমষ্টির মধ্যে লোকসংস্কৃতির সঞ্জীব অবহান ও সত্তেম অভিব্যক্তি। প্রথমতঃ অরণীয় পশ্চাৎপদ অংশীদার হিসাবে আদিম তথা উপ-থগু-বিষ্ক্ত-বক্ত-আতি প্রভৃতি সম্প্রদারের লোকেরা লোকসমাজভুক্ত হরে পড়ে বহু গবেষকের চোথে। পরে অবশ্ব তাঁরা লোকসমাজের বাইরে আদিম সমাজ ও সংস্কৃতির আগুভার আসে, তথন আদিম সমাজ ও সংস্কৃতিবুই মাহ্রবের কোন কোন কৃত্যা লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হলেও সামগ্রিক ভাবে আদিম সংস্কৃতি একটি ভিন্ন চেহারা নিয়ে দাঁড়াল, স্বতরাং যা কিছু আদিম বা বক্ত তা সবই লোকসংস্কৃতির অঙ্গ নয়। কিন্তু লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনায় প্রায়শই এমনভাবে উভয় সংস্কৃতিরে মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয় যা দেথে নৃতত্ববিদ পণ্ডিভগণ ক্র কুচকাচ্ছেন। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির পণ্ডিভ গবেষকগণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভিক্ন নিয়ে বিষয়টির অন্ত্রধানন ও পর্যালোচনা করলে নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিভগণের নিকট থেকে তাঁদের এই অবজ্ঞা সইতে হত্ত না।

নগর-সংস্কৃতি-আদিম ও লোকসংস্কৃতির নির্বাসসিক্ত হলেও যতদূর সম্ভব তাদের ছোঁয়া পরিহার করে চলতে সচেষ্ট। যদিও হৃদ্র অভীত থেকে এরা নগর সভ্যতা, চিরায়ত শিল্প সাহিত্য অসন-বসন ও সৌন্দর্য-বিলাদের বৈভব প্রদান করে চলেছে, এত দিয়ে এবং এত অবজ্ঞা সয়েও ওরা অফুরস্ত। অপূর্ব প্রাণস্থমায়মণ্ডিত। পূর্বে সংস্কৃতির মধ্যে এত বিভাজন ছিল না। ক্রমাগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন আদিম ও লোকসংস্কৃতি নিজম্ব চেহারা নিয়ে দাঁড়াল, ভেমনি অপর দিকে নগর তথা শাসক সংস্কৃতি আরেকটি চেহারা নিয়ে উপস্থিত হল। সংস্কৃতির বিভাজন তথন থেকে হুরু হল যথন পুঁজির দাপট সারাবিশে পরিব্যাপ্ত, যথন বিনিময়ের বদলে টাকা আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পেল। আর্থিক ব্যবহা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালটাতে হুরু করল মাহুষের জীবনবোধ। এই বোধ থেকে এসেছে প্রাচীন, আদিম, পল্লী, গ্রাম্য ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য। এসেছে লোকবৃত্তের পরিধি, ব্যাপ্তি ও অবয়ব নিয়ে নানা চিম্ভাভাবনা ও জিজ্ঞাসা। ক্রমে প্রাচীন ইভিহাস, সাহিত্য ও শিল্পকলাদির গবেষণার দক্ষে নৃভত্ব, পুরাভত্ব, সমাজ-ভাষাভত্ত, মনোবিত্যা এবং আদিম জনজীবনের বৃত্তান্তের দলে লোকবৃত্ত গবেষণারও ভফাৎ স্থচিত হয়, তফাতের স্ক্ষতা গবেষকের চোথে ধরা না পড়লে সব জিনিসকে একাকার করে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব, অবশ্য, কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আহরণের অন্য ভধুমাত্র সেই বিষয়টি অধ্যয়নের মধ্যেই তা সম্ভব নয়, অর্থাৎ বিয়য়টিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার অন্ত কাছাকাছি সব বিষয় সম্পর্কেই গবেষককে জানতে হবে। এছাড়া সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়া যায় না, ভাই বিভাগীয় জ্ঞানসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কোন প্রচার কর্মী, 'পক্কেশ' নিম্নে গবেৰণা স্থক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রচার ষয়ের মহিমায় 'আজীবন গবেৰক' ও 'শিক্ষক' বলে প্রচারিত হতে পারেন, কিছ বিষয় জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু কিছুতেই বিশেষজ্ঞ হয়ে টিকতে পারেন না। তবুও তাঁদের কর্মে বাধা দেওয়া ধায় না। কারণ লোকবৃত্তের মন্ত্রু ভাণ্ডারে হানা দেওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব, কারণ লোকবুত্তের প্রবেশঘারে কোন ঘাররক্ষী নেই, অপচ কে না জানে যে লোকবৃত্ত লোক-সমাজকে জানার অক্ততম একটি শ্রেষ্ঠ হাভিয়ার। সে হাভিয়ারের ব্যবহার ভিনিই করতে পারেন ষিনি বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

লোকবৃত্ত বংশ পরম্পরায় দক্ষিত লোকসমাব্দের জ্ঞানভাণ্ডার। এই জ্ঞানভাণ্ডারের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় লোকসমাজের শ্রমপ্রক্রিয়া অহুধাবনে। শ্রীঅফণকুমার রায় 'লেখা ও রেখা' সামন্নিক পত্তের প্রাবণ আখিন সংখ্যায় এতৎ সম্পর্কে একটি আলোচনা রেথেছেন তাঁর 'লোকায়ন চর্চার ভূমিকা' নিবন্ধে। ভিনি একটি বিশেষ দার্শনিক মভবাদে দীক্ষিত হওয়ার তাঁর আলোচনা সেই দার্শনিক মন্তবাদভিত্তিক হয়েছে, যার সঙ্গে হয়ত সকলে একমত হবেন না। একই দার্শনিক মতে আস্থাশীল স্থনীল চক্রবর্তী তাঁর 'লোকায়ত বাংলা' (১৯৬৯) গ্রন্থে শ্রম-প্রক্রিয়ার জয়গান গেয়েছেন। উভয়েই নিজ নিজ চিম্ভা-চেতনা ও ভাবনাভিত্তিক, সংজ্ঞা উত্থাপন করেছেন এবং ফোকলোর শব্দটির বঙ্গান্থবাদ করেছেন, কয়েক বৎসর পূর্বে কোন একটি আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান **मध्य विक्राणन, य विक्रिय काक्या क्या काक्या काक्या मध्या निय वापक व्यामानना हम्या अ** এদেশে লোকবৃত্তের এমন কোন সংজ্ঞা আমাদের লোকবৃত্তের পণ্ডিভগণ এয়াবৎ উপস্থাপিত করতে পারেন নি যা বিশের লোকবৃত্তের গবেষক ও পণ্ডিভদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এই কথার জের টেনে শ্রীরায় লিথেছেন—'শহর সেনগুপ্তের উক্তি যদি সঠিক হয় তা হলে বর্তমান প্রবন্ধকারই (শ্রীরায় ) সর্বপ্রথম ভারতে লোকায়নের (ফোকলোরের) সংজ্ঞা উপস্থাপনা করছেন।' প্রীরায়ের এ দাবী সম্পর্কে কোন মন্তব্য নিস্প্রয়োজন, ভবিশ্রৎ ভার উত্তর দেবে। তবে তাঁর মতে 'ধে দজীব উপাদান সমূহ মানব সভ্যভার উষাকালে ধৌপ প্রয়াদে সর্বজনগ্রাহ্য উপদৌধগুলির ভিত্তিভূমি রচনায় সহায়তা করেছিল এবং শ্রেণীভিত্তিক সমাজ অভিক্রম করে এর নব অভিজ্ঞভায় বলীয়ান হয়ে ভবিশ্যভের এক উচ্চভর সর্বজন গ্রাছ সাংস্কৃতিক উপসৌধ গড়ার চালিকা-শক্তিরণে আমাদের যুগের সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে---রূপে দেখা দেয় তাকেই লোকায়ন (folklore) বলে।" শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন 'মানবস্ভ্যতা তথা ইভিহাসের আদিম-স্তব থেকে স্থক্ষ করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উত্থান-পতন বন্ধুর পথ অভিক্রম করে ভাবীকালের শ্রেণীহীন সমাজে তার (লোক সংস্কৃতি) অপরাজেয় অভিযান···আরণ্যক, গ্রামীণ, নাগরিক সংস্থান নিবিশেষে সর্বস্তবে লোকসংস্কৃতির দৃপ্ত পদস্ঞার। সামস্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সর্বপ্রকার অর্থনীতি, সামাজিক বিবর্তন পরিবর্তনের ধারায় বিবর্তনশীল লোকসংস্কৃতির ভিত্তি। অর্থনীতি নিশ্মই মূলক অর্থনীতিই বনিয়াদ। লোকসংস্কৃতি চিরবহমান, অমর। কর্মপ্রক্রিয়া তথা মেহনভের উৎস থেকেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব।' উপরের বক্তব্যধন্ন লোকবৃত্ত বিজ্ঞদের কাছে কভটা গ্রহণীয় লোকবৃত্তের কর্মী ও গবেষকগণ তা ঠিক করবেন, কিন্তু লোকবৃত্তের অন্যতম উৎসম্থ ষে প্রমপ্রক্রিয়া তা অস্বীকার করা যায় না। মানুষ ও সমাজ অবিচ্ছেত। মানুষ সমাজ ছাড়া বসবাস করতে পারে না। ভাষের প্রকৃতি সমষ্টিগত বা ধৌথ। এই ষৌথ প্রকৃতির গুণেই আদিম মান্ত্ষের সমাজে উৎপাদনী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এবং সমাজের ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ পরস্পরের সহযোগিতা সৃষ্টি ছয়। এই সহযোগিতার মধ্যে স্ঠি হয় ফোকলোর তথা লোকবৃত্ত, এবং এই সহযোগিতা থেকেই আসে ঐভিত্-বোধ, বিশাস ও ধর্মচেতনা, আদে কর্মপ্রেরণা ও সুথী জীবন পরিচালনার চালিকাশক্তি। তৃষ্টি হয় গান আমোদ আহ্লাদ ও সময় কাটাবার অন্ত লোকক্রিয়া আরও কত কি। তাই লোকবৃত্ত ও লোকজ্ঞান ব্যষ্টি নম্ন সমষ্টির জীবনাভ্যাদের জ্ঞান, জীবনাচরপের জ্ঞান—মহাজ্ঞান।

শব্দস্টির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের গভীরতার দিকে নজর দেওয়া হয়। ফোকলোর অভিধানে

ভাই ২১ জন মার্কিন পণ্ডিত গভীর মননশীলভার দলে ফোকলোর এর বিভিন্ন দিক পর্বালোচনা করে বে ২১ রকম সংজ্ঞা উপস্থাপিত করেছেন ভাতেই ভার ব্যাপকত্ব ধরা পড়েছে, ভারপর আরও নানাভাবে হামেশাই এ নিয়ে আলোচনা হছে । তাদের কর্মকাণ্ড আমাদের গবেষক ও পণ্ডিতমহলে স্থপরিচিত ভাই ভার পুনরাবৃত্তির কোন মানেই হয় না । ইতিমধ্যেই আমরা 'ফোকলোর' এর প্রভিশক্ষ হিসাবে লোকবৃত্ত ব্যবহার করেছি । অক্যাক্ত গবেষক পণ্ডিতেরা যে সব কাল উপহার দিয়েছেন ভারও উল্লেখ করেছি আলোচনার স্ক্রন্সতে । প্রায় সকলেই নিজ নিজ অম্বাদের সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন, পরম্পরাগতভাবে সকলের যুক্তি বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্যে ফোকলোর তথা লোকবৃত্তের প্রকৃত অরপ উদ্ঘাটন সম্ভব । কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমরা নানা কারণে এত বিশদ্ব হতে পারব না, এখানে শুধু এতটুকুই বলার চেষ্টা করা হবে যে এতগুলো শক্ষ খেকে কোন একটাকে গ্রহণ না করে কেন আমরা 'লেকবৃত্ত' শক্ষিকে 'ফোকলার' এর সার্থক অম্বাদ্ব বলে মনে করি ।

ভবলু জে, থমস স্ট ইংরেজী ফোকলোর ফোক এবং লোর এ তুরের সমন্বরে জন্ম হর ১৮৪৬ সনে। স্টিলয়ে শক্তির পৃথক সভা বোঝাবার জন্ত শক্ষরের মধ্যে একটি হাইফেন (-) ব্যবহৃত হত পরবর্তীকালে মাকিন প্রভাবে হাইফেন বিদায় নিয়ে একটি শক্ষে রূপান্তরিত হয়। বথন শক্তি এক হয়ে বায় তথন অনেকে একে অনুবাদ করেন লোকসংস্কৃতি হিসাবে। কিছু ১৮৬৬ সন থেকে বথন কালচার শক্টি আমদানী করেন ই, বি, টাইলর তথন থেকে 'কালচার' শক্ষের অনুবাদ হয়ে এসেছে সংস্কৃতি। মাঝখানে আচার্য ঘোগেশচন্তর রায় বিভানিধির রূপায় কিছুদিন 'কালচার' শব্দের বলাহ্বাদ স্টি করা হয়, কিছু জন প্রেরোগে ও রবীক্রনাথের সমর্থন না পাওয়ায় তা তেমন সমাদৃত হয় নি।

গণতদ্বের আদর্শে সমাজ ব্যবস্থা পূন্র্গঠনের সঙ্গে সজে ইতিহাসের প্রতি গতারুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী পালটিয়ে বখন তা মানবম্থী হল তখন ঐতিহাসিকগণ সমাজের দিকে দৃষ্টি দিতে থাকেন এবং সমাজের সামগ্রিক সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন। এরই ফলে সাধারণ মান্ত্র তাঁদের অধ্যয়নের বিষয়ে পরিণত হয়। মানে লোকসমাজের শ্রম, কর্ম ইত্যাদি জানার দিকে তাঁদের ঝোঁক দেখা যায়, দেশে দেশে লোকবৃত্ত সংগ্রহ ও অধ্যয়নের সাড়া পড়ে যায়। লোকবৃত্তকে তখন নৃতত্ত্ব ও ভাষা ভত্ব অধ্যয়নের একটি অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করা হয়, ফলে প্রাচীন ঐতিহ্ব প্রক্ষারের প্রতি ঝোঁক এসে পড়ে।

ফোকলোর শন্তি আবিষ্ণারের সঙ্গে সঙ্গে সে বর্তমান চবিত্র পার নি। 'ফোকলোর' এর 'ফোক' প্রথমে জাভি অর্থে ব্যবহৃত হত ক্রমে অর্থ সংঘাচ হয়ে এখন জনসাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হত্ত ক্রমে অর্থ সংঘাচ হয়ে এখন জনসাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হত্ত ক্রমে অর্থ কিলেক' শন্তের ব্যবহার হত্ত। পরে বলা হল বে প্রাচীন চিম্ভাধারা ও ঐতিহ্যের উপর যে সমাজ এখনো দাঁড়িয়ে আছে ভাদের ঠিক 'প্রিমিটিভ' বা আদিম বলা যার না। তথন থেকে হয়ে আসছে জনসাধারণ অর্থে এর ব্যবহার। ইংরেজী শন্তিকে নিয়েও অনেক আলাপ আলোচনা চলে। অনেকে অনেক ভাবে এর ব্যাখ্যা করেন এবং উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেন। অনেকে দাবী করেন যে আগেলো-শুকুন Folkore শন্তি জার্মান Volkskunda শন্তের অনুবাদ, এই জার্মান শন্তি ১৮০৬ খুটাক্ব থেকে জার্মান ভাষার প্রচলিত।

ভারতীয় ভাষায় volk বা volks এর অনুবাদ করা হয়েছে 'লোক'। এই লোক শকটি স্প্রাচীন ভারতীয় শক। বৈদিক বৃগ থেকে বিভিন্ন অর্থে হয়ে চলেছে এর প্রয়োগ প্রায় সমার্থক ও প্রাচীন শক গণ। 'ফোর' এর অনুবাদ অনেকে করেছেন 'জন'। 'জন' প্রাচীন শক। সংস্কৃত ও পালিগ্রাছে 'জন' মানব সমাজকে বোঝাবার জন্ম ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিক থেকে 'জন' ও লোক শক্ষের স্থাতা বিভ্যমান, কিছু ব্যবহার ও ঐতিহ্যের প্রচারে লোক শক্ষি বেশী জনপ্রিয়। টিউটনিক ভাষা থেকে আহত প্রাচীন ইংরেজী Lore-কে জানদান বা জ্ঞান আহ্রণ করার অর্থে জার্মানরা বলতেনা Lehre এবং ডাচরা Leer, আরও পরে এর অর্থ হয় লোক জ্ঞান বা wisdom of the folk.

'লোক' স্প্রাচীন ভারতীয় শন্ধ তথাপি এর উৎপত্তি সম্পর্কে স্নিশ্চিত কোন তথ্য আমাদের আনা নেই। ঋর্যদের 'দেহি-লোকম' স্থান অর্থে ব্যবহৃত। ঋক্ এবং অথবঁবেদে 'লোক' হুভাবে অবস্থান করছে। কিন্তু আহ্বলগ্রহ, বৃহদারণ্যক ও বাজনেনীয় সংহিতায় এর কোন ভেদাত্মক স্থিতির উল্লেখ নেই। আর্থ আর্থ-অন-আর্থ সংঘর্ষের কলস্বরূপ 'লোক' শন্ধের অর্থ পাল্টে যায়। এবং বেদোত্তর সংস্কৃতির সীমিত অর্থ থেকে 'লোক' এর অর্থ বিশ্বত হয়ে পড়ে। গীতায় লোকশাত্ম এবং অলোকক আচারের গুরুত্ব দেওয়। হয়। অবস্থ এই 'লোকশাত্ম' লোকসমাজের শাত্ম নয়, অন্ত মানে বহন করে। অশোক শিলালেথ-এ লোক শন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে, প্রজা অর্থে ও প্রজার হিভার্থে। বৌদ্ধ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লোক মানব অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রাকৃত এবং অপ্রংশ সাহিত্য লোকজন্তা (লোকষাত্রা) লোকপ্রায় (লোকপ্রবাদ) আদ্ধি শন্ধ লোকিক নিয়ম অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ঋথেদে লোক ( সমাজ ) ব্যাপক অর্থে কল্লিভ। ধে পুরুষরূপী ঈশর, বার ছাজার ছাজার মৃথ, তভোধিক চকু আর পদ সেই লোক বছরপে ব্যাপ্ত। অর্থাৎ লোক শব্দটি বর্গভেদ রহিত, এবং প্রাচীন ঐতিহের শ্রেষ্ঠতত্তে পূর্ণ অর্বাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছোভক। নগর ও গ্রাম তথা পল্লীসংস্কৃতির উভয় রাজ্যেই শক্টির সমানাধিকার। স্থভরাং 'ফোকলোর' এর 'ফোক' এর অন্থবাদ নিয়ে তেমন কোন মতাম্বর উপস্থিত হয় নি। হয়েছে 'lore' এর অন্থবাদ নিয়ে। 'লোর' শব্দটিকে এক একজন এক এক দৃষ্টিতে অমুবাদ করতে গিয়ে 'ফোকলোর' এর বিভিন্ন অমুবাদ উপস্থাপিত করেছেন। 'লোর' শব্দের সার্থক অনুবাদ এখনও হয় নি। ইংরেজী 'লোর' বলভে জ্ঞান বা Knowledge gained through study of experience অথবা traditional knowledge or belief কে বোঝার। লোক মাহুষের জীবন সংগ্রাম, প্রকৃতির উপর ভার অধিকার বিস্তার প্রয়াস, এবং জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে স্ষ্ট উপাদান সমূহ লোক সমাজের চালিকা শক্তি। এই চালিকাশক্তি জ্ঞানভত্তের ভালিকাভুক্ত। লোকসমান্তের সব্কিছু এর অন্তর্গত। হদিও ঢাকা বাঙালা একাডেমির বর্তমান ডিরেক্টর জেনারেল ড: মধহারুল ইনলাম বলেছেন—"লোকবৃত্ত বলতে যা কিছু লোকজীবনের অন্তর্গত ভার সব কিছুকেই বোঝায়। ফোকলোর লোকজীবনের একটি বিশেষ দিক আমাদের সামনে তুলে ধরে—ভার সাহিত্য, তার বিশ্বাস, তার আচার অনুষ্ঠান, ভার দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত কিছু কিছু জিনিষপত্র, তার শিল্প, তার যানবাহন ইত্যাদি। কিছ একজন ফোক বা লোক রাতে কি ভাবে ঘুমার, কিংবা তার পুত্রের সঙ্গে কি ভাবে আচরণ করে, কিংবা তার প্রতিবেশীর সঙ্গে কি ভাষার কথা

বলভে অথবা ভার আত্মীয় এলে কি থেভে দেয় এসব নিশ্চয়ই ফোকলোরের অন্তর্গভ হভে পারে না। এগুলো বৃহত্তর অর্থে Folk Civilization এবং আরও দীমিত অর্থে Folk Culture এর অন্তর্গত, স্থভন্নাং লোকবৃত্ত দারা ফোকলোর এর সার্থক ভোভনা ও বর্ধ প্রকাশ করা সম্ভব নয়।" ( পূর্ব বাওলার লোক সংস্কৃতি ) ডঃ ইদলাম আরও বলেছেন 'ফোকলোর এর সীমা এমন সর্বপরিব্যাপ্ত নয়…লোকবৃত্ত শব্দে লোকদের সামগ্রিক পরিচয়ের কথা বলা খেতে পারে—অক্তপক্ষে ফোকলোর সামগ্রিক পরিচয় দান করে না।' বিশেষক্ষ অধ্যাপকের এই উক্তির সঙ্গে সহমত হ ওয়া যায় না। লোকবৃত্তের মধ্যে যদি লোকসমাজের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় ভবে ফোকলোর এর অন্ত্বাদ হিসাবে লোকবৃত্তকে গ্রহণ করতে কোন অস্থবিধা দেখি না। আমরা কোকলোর তথা লোকবৃত্তের মারফৎ লোকসমাজের সামগ্রিক পরিচয় পেতেই চাই। থণ্ডিভ অংশকে আমরা লোকবৃত্তের অংশ বলে মনে করি। মনে করি লোকরুত্ত তথা ফোকলোর থেকেই folk civilization বা লোকসভ্যতা এবং folk culture বা লোকসংস্কৃতির স্ষ্টি। ড: ইসলাম সাহেবেব সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্যের কারণ মৌল। তিনি গোটা জিনিষকে থগুচিত্রের মারফৎ দেখতে চাইছেন আর আমরা গোটা জিনিষটাকে গোটারূপেই দেখতে চাই, চাই বলে ভার যুক্তি মানতে না পারার জন্ম ছঃথিত। অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁর লোকায়ত বাংলা গ্রন্থে বলেছেন যে Folklore এর অহুবাদ হিসাবে 'অভিব্যাপ্ত' ও 'অব্যাপ্ত' এবং ব্যাসবাক্যের অক্তম মুখ্যাশব্দ 'জ্ঞান' সমাস নিম্পন্ন সমস্তপদ লোকবৃত্ত থেকে ভিরম্বত--ফলে--লোকবৃত্ত শব্দটি প্রত্যাশিত অর্থবহনে অক্ষম ও অনর্থবাচক হয়ে পড়েছে। --- বিনীতভাবে নিবেদন করতে হচ্ছে বে শ্রীচক্রবর্তী শব্দটির তথা বিষয়টির গভীরতা ও ব্যাপক্ত অন্থাবনে সক্ষম হলে 'অভিব্যাপ্ত' এবং 'অব্যাপ্ত' একই সঙ্গে ব্যবহার করভেন না। ভাছাড়া ব্যাসবাক্যের অক্তম মুধ্যশব্দ 'ভান' সমাস নিষ্পন্ন সমস্তপদ লোকবৃত্ত থেকে ভিরম্বত—লোকবৃত্তের আলোচনায় এ যুক্তি মোটেই প্রাদিকি নয়, কাষ্টেই তাঁর থণ্ডন গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারছি না। ভঃ ছলাল চৌধুরী তাঁর 'বাংলার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন 'বৃত্ত শব্দের ছারা একটি সীমার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ …হয়। লোকায়ত সংস্কৃতি বে প্রাণবানপ্রবাহে কালকালান্তরে প্রবাহিত হচ্ছে, গতী এঁকে তাকে পাওয়া যাবে না।' লোকবৃত্তের বৃত্ত একটি কেন্দ্র বিন্দু। এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে পোকজান বিচ্ছুবিত দিকে দিকে সীমাহীন পথে। কাজেই গণ্ডী আঁকার প্রশ্ন এখানে আসতেই পারে না। আর সেজক্ত তাঁর সঙ্গেও একমত হতে পারা যায় না। যতদিন না অক্তকোন উপযুক্ত গবেষক 'লোকবৃত্ত' শব্দটি গ্রহণের বিপক্ষে আরও গ্রাহ্ম ভথ্যাদি উপস্থিত করেন অথবা সর্বজন স্বীকৃত কোন শন্ম উপহায় দেন ভভদিন 'ফোকলোয়' এর বাংলা প্রভিশন হিসাবে লোকবৃত্ত গ্রহণে কোন বাধা দেখি না। ভাছাড়া, ইভিবৃত্ত, পুরাবৃত্ত, মনোবৃত্ত প্রভৃতি শব্দের সঙ্গেও লোকবৃত্তের একটি চমৎকার মিল লক্ষিত হয়। লোকসমাজকে বৃত্ত বা কেন্দ্রবিন্দু ধরে লোকসমাজ সম্পর্কিত সর্বপ্রকার জ্ঞানকে আমরা লোকবৃত্ত বলভে পারি। লোকবৃত্তের একটি স্বভন্ত অন্তিত্ব আছে। এটি প্রবহ্মান, ঐতিহ্ধারা প্রবাহের মুথে পড়ে নষ্ট হয় না বরঞ্চ নিভ্য নবরূপে প্রকাশিত হয়। তাই এর মধ্যে গভাহ-গতিকতা থাকে, থাকে লোকসমাজের অপরিমিত শক্তি সাহস, মনোভাব, সিদ্ধান, বিধাস, রাগ, বেৰ, ঐতিহ্ বন্ধন তুকভাক অহমান বীভিনীতি বেওয়াল, গীতগন্ধ, বেশভূষা প্ৰভৃতি লোক চৈডন্তপূৰ্ণ অন্তিষের ঘোষণা, শুধু প্রাচীনকে নিয়েই নর—জীবিভ লোকভাব, লোকবিভক্তি ও লোকবৃত্তের অধ্যয়নের বিষয় কারণ এটি নির্জীব বিজ্ঞান নয়। বাহ্নিক দিকের অপেকা এর আন্তরিক দিকের অধ্যয়ন বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

মনে রাখতে হবে মাহুবের মধ্যে উভূত কোনও শন্ধ পরিপূর্ণ বা নির্দোষ নয়। **অক্যান্ত বতার** মত কোন ভাষাও ভাষপ্রকাশে এবং উচ্চারণ, লিখন ও বর্ণবিন্তাস বিষয়ে পূর্ণভাবে নিয়মাহ্বর্বিভার ক্রেটীন নয়। দোষ, গুণ মিলিয়ে একটি নিজম বৈশিষ্ট্য, স্বকীয় প্রকৃতি বা ধর্ম গড়ে ওঠে। যুগধর্ম অফুলারে ও ব্যবহারী মাহুবদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক গতি অবলম্বনে ভাষা ও শব্দের প্রকৃতিতে ও ধর্মে পরিবর্তন আদে। কারণ সে বহতা নদী, বন্ধ উদক নয়। স্বাভাবিক গতিতে সে চলে। এ গতি বিবর্তনমূলক, বিপ্লবাত্মক নয়, স্বভরাং আবশ্যক মত 'লোকবৃত্ত' ও পান্টাবে বা বদলে যাবে; কিন্তু যতদিন ভা না হচ্ছে ভতদিন এ শন্টিকে ব্যবহার করতে কোন অস্থবিধা আছে বলে মনে করি না

# বিশ্বিষ সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

### অশোক কুণ্ডু

## সহজ রচনাশিক।।

বিষয়নক রচিত এই পাঠ্যপুত্তকটিব প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল জানা বার নি। 'বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ বধাক্রমে ১৮৯৪ (ভিসেম্বর), ১৮৯৬ ও ১৮৯৮ সনে প্রকাশিত ইইরাছিল। এই প্রয়ের 'Advertisement' অংশের প্রথমে গ্রন্থরনার উদ্দেশ্য বণিত হয়েছ—'It is a standing reproach against the educated Bengali that he cannot write in his mother tongue. The reproach has perhaps an application still more forcible in the case of those who receive only an elementary education in the Vernacular Schools than in the case of their more educated brethren turned out of the Colleges. But the Bengali student labours under a serious disadvantage in this respect; there exist no rules for his guidance, more at least which an ordinary teacher is able to prescribe for his study. The compiler of this little primer on composition has endeavoured to collect in it some rules derived from the practice of the best writers in the language and from his own experience in Bengali composition. He has tried to render it suited to the capacity of beginners and to be as brief as well as clear as possible.'

গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় 'রচনা অভ্যাদ'। মোট আটটি পাঠে উদ্দেশ, বিধেয়, ক্রিয়া, বিশেষণ প্রভৃতি আলোচনা দায়া প্রাথমিক বাক্যরচনা শেথান হয়েছে।

ষিভীয় অধ্যায়ের চারটি পাঠ যথাক্রমে—াইশুদ্ধি অর্থব্যক্তি, প্রাঞ্জলতা ও অলম্বার সমস্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পত্রলেথার কোশল বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্ককটির শেথানর ভঙ্গী একাস্ক সহজ ও মনোরম।

সংযুক্তা ( গছ পছ ও কবি: পু: )॥

व्यः क्षकाण-- 'वक्रमर्भन', टेड्य ১२৮८, शृ, ६२३-६७०।

বাল্যকাল থেকেই বৃদ্ধিচন্দ্রের কল্পনা ইভিহাসাপ্রয়ী ছিল। বিশেষভাবে টডের রাজস্থান গ্রন্থ তার প্রধান আকর্ষণ ছিল। পৃথীরাজ সংযুক্তার কাহিনী নানাভাবে নানারূপে বিবৃত হয়েছে। এখানে মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণে পৃথীরাজের মৃত্যু ও সংযুক্তার চিভারোহণ দীর্ঘ কবিভার সাবলীল ছন্দে বণিত হয়েছে। বৃদ্ধিচন্দ্রের নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেমের প্রকাশ কবিভাটির মধ্যে বিরেছে। কবি শেষে লিখেছেন— 'কবি বলে যাতা কি কান্স করিলে

मस्राप्त क्वांत्रा निष्म भनारेल,

এ চিতা অনল কেন বা আলিলে,

ভারতের চিতা পাঠান ডরে।

দেই চিভানাম, দেখিল সকলে

আর না নিবিদ ভারতমণ্ডলে

দ্বহিল ভারত ভেমনি অনলে

শভাৰী শভাৰী শভাৰী পরে॥

## चজনপ্ৰীতি (ধৰ্ম:/২৩)॥

প্রীতিই যে ঈশরসেবার প্রকৃত উপায়, একথা বহিষ্যন্ত অনেকবার ব্যক্ত করেছেন। এথানেও গুরু-শিশ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে অঅনপ্রীতির স্থরপ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বজনপ্রীতির প্রধানতঃ ত্'টি ধারা। একটি হল অপত্যপ্রীতি, অর্থাৎ পুত্র-কন্যাদের প্রতি ভালবাসা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িছা। অক্টি হল দাম্পতাপ্রীতি, স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কে। এছাড়া সংসারের অক্যান্ত পরিজনের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করাও কর্তব্য।

## আছেশপ্রীতি ( ধর্ম/২৪ )॥

আত্মপ্রীতি ও স্বন্ধনপ্রীতি অপেকা স্থানেশ্রীতি যে অধিকতর কাম্য এথানে সেকথা বোঝান হয়েছে। কারণ দেশ শত্রুর হারা পীড়িত হলে আত্মরকা ও স্বন্ধনরকা তথা ধর্মরকা সম্ভব হবে না। এই স্থানেশ্রীতি যে ইংরাজী প্যাটিয়টিজম-এর নকল নয় একথা বিদ্যা বলেছেন। 'ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্থানেশের প্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অক্ত সমস্ত আতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই ত্রুত্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিল্পু হইল। জগদীশ্ব ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরপ দেশবাৎসলা ধর্ম না লিখেন।'

## সাবিত্রী (গত পত বা কবি: পু: )

প্র: প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পূ, ৩৭১-৩৭৩।

'সাবিত্রী' কবিতায় সাবিত্রী সভ্যবানের পৌরাণিক কাহিনীর অংশবিশেষকে রূপদান করা হয়েছে। নির্জন বনে সাবিত্রী মৃতস্বামীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় য়ম এলেন সভ্যবানের মৃতদেহ নিয়ে বেতে। কিছু সাবিত্রী দেহ ছাড়তে চাইলেন না। তথন মম সাবিত্রীকে স্প্রের নিয়ম বোঝাতে লাগলেন। শেষপর্যস্ক সাবিত্রী বললেন—স্বামীকে যদি নিতে হয় তবে য়েন এই সভীনারীর প্রাণম্ভ নেওয়া হয়। এইভাবে সাবিত্রী পতির জন্ম প্রাণভ্যাগ করলেন।

### কবিতা, আরাম, বিরাম, সংগ্রাম

কবি বললেই একটা ছবি ফুটে ওঠে। একটা কেন অনেকগুলো। তবে একই ভাবে। শাস্ত উদাস আর আপনভোলা। অবশ্য ভাবের রকমকেরে তাঁর দাড়ি শাদা হতে পারে, অথবা থোঁচা থোঁচা, নয়ত থাটো। বেশভূষা হতে পারে উত্তরীয় অথবা পাঞ্চাবী অথবা বর্ণাঢ্য উৎকট। তিনি পদাতিক ট্রাম-বাস-বিকশো-ট্যাক্সিচারী হতে পারেন আবার বিমানবিহারীও হতে পারেন। কিন্তু আমাদের চোথে আমাদের অভ্যাসে কবি মানেই ভাবুক আর উদাসীন। এই জন্মেই কবিকে ব্যবদা করতে দেখলে চাকরি করতে দেখলে রাজনীতির মাঠে দেখলে অথবা সমরবাহিনীর শিবিরে ষেতে দেখলে বলি কবিন্ধ এবার পেল। নিটোল নিভাঁজ কবিমান্থ্যটির এবার পঞ্চত্তের পালা।

কিছ ইংলণ্ড জর্মান ফরাসী রুশ স্পেন ইতালী চীন ও বিশ্বসংসারের আরো সাত সভের দেশে এমন ঢের ঢের কবি ছিলেন বা আছেন যারা রাইফেল ঘাড়ে করেছেন, সম্রাস্বাদী বিপ্লবে পুলিশের সরকারের কোপদৃষ্টিভে পড়েছেন, ফেরার হয়েছেন, কেউবা লাম্পটা করেছেন, ঈশ্বর গীর্জা ও ঐতিহের মৃথে কালি লেপেছেন, ফেরার হয়েছেন ( খুন করেছেন কিনা জানি না ) অপচ যারা কবি ও বেশ বড় কবি । ইতিহাসে যারা শ্বরণীয় । আমাদের নজরুল নিয়মভালা অসামাজিক; মৃক্ত স্বাধীন প্রমিধিউস। ফ্রেছে বাংলাকাব্যের তীত্র নিথাদ। এককালে দলমতবাদের সংকীর্ণভায় নিন্দিত। এই ব্যতিক্রমের, কবিমৃতির এই বৈসাদৃশ্যের স্প্রপাত মাইকেল মধুস্দনেই দেখি প্রথম। তথু তাঁর সাহেবিয়ানায় নয় চলন-বলনে ভিনি যেন পুরুষালী গত্যের ভারী বুট পরে ইাটছেন অথবা পুরুষকণ্ঠের থেদে বলেছেন—'রে প্রমন্ত মন মম কবে পোহাইবে রাভি!'

রবীজ্রনাথ আপাদমস্তক কবি। স্থদরের কবি, আরামের কবি। স্পর্শকাতর তাঁর শব্দগুলি বেন কোন রূপকথার বাগানের ফুল। রাজশেখর কবি-সংসদে বোধহয় এই কবিয়ানাকেই থানিক কশাঘাত করেছেন।

কবিতা যে নির্জন, তার ভাবগংগায় যে শাস্ত উদয় অস্তের বর্ণালীর আনাগোনা এটা অস্বীকার করা শক্ত। তার ছন্দ, তার রূপকল্প তার শক্তুলি যেন অতি স্ক্র্মভাবে আমাদের জৈব মানবিক দৈনন্দিন জীবন থেকে একটু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সরে সরে থাকতে চায়। তাকে ষতই বাস্তব দায়িছে নিয়োগ করা হোক না কেন সে কেনা গোলাপের মত জোয়াল কাঁথে করতে নারাজ। তিড়ের ভেতর তার জন্ম হলেও, ভিড় থেকে সে আলাদা। প্রয়োজনের সীমানায় তার কর্ম হলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে।

এও অস্থীকার করা যায় না যে কবিতার সৃষ্টি মৃষ্ঠে একটা বিরতির প্রয়োজন। সে বিরতি কেবল কালের নয়, মানসিকভার ও কবি-স্বভাবের। আরাম কেবল বাইরের নয় ভিভরেরও। বরং

ভিতরটাই আগে। কবির জীবন বেশি নিশ্চিম্ভ হলে, তাঁর পরিবেশ বেশি প্রশান্ত হলে তাঁকে নর লোকে জবি কবে আর নর বাব্ বলে। তাঁর পোষাকে বেশি স্থাের চিহ্ন থাকলে হয় লোকে জাব গদ্গদ হয়ে প্রণাম করে আর নর বড়লোক বলে দ্রন্থ রক্ষা করে। তব্ বাউল কবি, চারণ কবি, যাঁরা চাষবালের কর্ম করলেও বন্ধ নর। কবি শক্টাকে আর একটু লখা করে যদি চিত্রকর আর গীতকরদের কথার আগি তা হলেও দেখি তাঁদের ঘাম-ঝরানো সাধনা ঠিক কল-শ্রমিকদের মন্ত নর। শিল্লকর্মের পেশী-স্থালন ঠিক উৎপাদনকারী শ্রমিকের, মেহনতী মাহ্মষের কর্মশক্তির মন্ত এক জাতের নর। এতো সকলেরই জানা কথা। আর তাই ক্মানিষ্ট রাষ্ট্রে বথন আরাম বিরাম প্রশিবাদী ভোগের পরিদর আনেক সীমিত হয়ে আসবে তথন কবির দশা কি হবে, আদে কাব্য থাকবে কিনা এ নিরে অনেকে চিন্তান্বিত।

কিন্ত দেখা যাছে কাব্য আছে, কবি আছে। সমাজবাদী, গণভান্তিক, ফাসীভাবাপর শোষণশীল সব দেশেই আছে। বেখানে কবি শুধু কেখেন, ফসল ফলান না, যেখানে কবি কারখানার যান না, থামারে কান্ত করেন না, সেথানকার কবিভা এক ধাঁচের আবার বেখানে কবি শ্রমিক ক্লবক মেহনভী জনভারই একটি সক্রিয় অংশ সেথানকার কবিভার ধরণ আর একরকম। কিন্ত ত্রেরই মধ্যে কাব্য আছে, এটা আজ তৃটি বিরোবী ভাবাপর সমাজব্যবন্থাভেই মাক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ আরাম-বিরাম-সংগ্রাম-কর্ম সব অবস্থানেই উৎকৃষ্ট কবিভার জন্ম। শুধু ভাদের জাভ আলাদা। ইংরেজি কবিভা রাশিরানরা পড়ছেন হয়ত চীনারাও। আবার ক্লপ চৈনিক কবিভা অ-ক্মানিট রাষ্ট্রে পড়া হচ্ছে। কিন্ত আমার মনে হয় কোথায় বেন সেই কবিয়ালি চংটা ঠিক বজায় আছে।

আমি মনে করি কবিতার কোনো শাখত শাস্ত নেই, বেটা সর্বকালে দেশে অবস্থায় এক্ষের মত এক অবিতীয় আর অনড়। কবিতার প্রকারভেদ আছে। তার নিয়মের প্রকারভেদ আছে। শান্তির কবিতা আর অশান্তির কবিতা এক আতের নয়। বিপ্লবের কবিতা আর ইণ্ডিশীল সমাজব্যবস্থার কবিতা এক রক্ষের নয়। কোনো কোনো কবিতার জয় অতি তাৎক্ষণিক কোনো চিত্রে বা ঘটনার, অথবা একটা তবে। বেটাকে ইংরেজীতে 'Immediacy' বলা চলে। আবার কোনো কোনো কবিতা দ্রায়ত, অথবা সর্বসাধারণ। কোনো কবিতায় একটা জনচিত্রগামী বিষয়ের অবতারণা করা হয়। একটা পাবলিক থীম নিয়ে লেখা হয়। তথন তার একটা নিদারণ সাম্প্রতিক প্রয়োজন থাকে। হয়ত অতি ক্রত, কবি ঘটনাচক্রের মধ্যে ঘুরপাক থেতে থেতে অথবা আতংকিত হতে হতে অথবা বিজয়োদ্ধত আশায় লড়তে লড়তে কাব্যভাবার গাঁথুনির বিস্তাসের দিকে অসভর্ক হয়ে লিখে ফেলে হাঁফ ছাড়েন আবার কোনো কবিতা স্বচিন্তিত ধীর স্থবিন্যক্ত অথবা সময় সাপেক্য এবং চিরায়ভ্যানা বিলম্বিতা।

একই যুগে অভি নিকট কালে জীবনানন্দ ও স্থকান্তের মধ্যে কী গভীর বৈষমা। জীবনানন্দ আরাম-বিরামের কবি, স্থকান্ত সংগ্রামের কবি। আরাম-বিরামটা নিন্দার্থক নয়। সংগ্রাম কথাটাও ক্যানিয়াল নয়। আমি সেদিক থেকে প্রয়োগ করছি না। জীবনানন্দ রোমান্টিক। কিছ রাবীক্রিক নন। স্থকান্ত বিদ্রোহী কিছ নজকণীয় নন। স্থকান্ত বেমন জনপ্রিয়, জীবনানন্দ ভেমনই অন্তর্ভেদী। একজন বেমন স্পষ্ট ও উচ্ছল, আর একজন ভেমনই ছারাঘন ও অভীক্রিয়। আধুনিক

বাংলা কবিতা, মানে পঞ্চাশ বাট দশকে মূলত মননশীল বুদ্ধিদীপ্ত অলস আরামম্থী ও নিতান্তরকম তির্বক। তার ত্র্বোধ্যতা বেমন সাধনলক তার হ্রবোধ্যতা তেমনই সাবেকী বলে পরিহার্য। আধুনিক কবিতা অথবা সাম্প্রতিক কবিতা এই জল্প নিতান্ত আরাম-বিরাম-মৃথী হয়েও ধরণান্তর্জয় ও ক্ষেত্র-বিশেষে বর্তমান ভঙ্গু জীবনাদর্শে কভবিক্ষত জনসংগ্রামের আখাল, উন্নতত্ত্ব সমাজব্যবন্ধার আশা বেমন কবিকে আজ আর ভেমন উৎফুল্ল করে না, তিনি বেমন গুপ্ত হৃত্থপের চিন্তসরণি দিয়ে একলা চলেছেন স্থতিরবোঝার মুঁকে পড়ে তেমনই আতংকে কাঁপছেন, বদি বুলেটের আঘাতে তিনিও মাটিতে পড়ে ধান। এই বিধাদীর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে এখন কবিরা চলেছেন। তাঁদের মধ্যে বেকার আছেন, শিক্ষক আছেন, সংবাদপত্রসেবী আছেন, রাষ্ট্রপুরস্কার ধক্য, বুর্জোয়া পারিতোধিক ধক্য অলস সমাজবাদী আছেন, নিরপেক্ষ উদাসীন আছেন, আবার ভবিয়ন্তর্টা স্থিতধীও আছেন।

আরাম, বিরাম, সংগ্রাম—কবিতা এই বিপরীত আলোকমালার ঐতিহ্ন। বেমন দেখছি আলেকজান্দার ব্লক মায়গকভন্ধি য়েট্সের কবিতার ক্লণ ও য়েরোপীর নির্যাতিত অভিশপ্ত মানবাত্মার মৃক্তির গান সংগ্রামী ভাষায় অথচ প্রচারবিম্থ আশ্চর্য প্রতাকীত্যোতনা। তেমনই আবার একালের নেক্রদার কবিতার জটিল নিজেবিত মাত্রের আর্তনান ও শৃংথলমোচনের তীব্র অভিলাব। অপর পক্ষে শান্তির প্রত্যাশায় বিরামের সন্ধ্যায় কবিতা মাহুবের তপ্ত ললাটে শীতল প্রলেপ দিচ্ছে মাথিরে।

ষে রবীক্রনাথ উর্বশীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন একদিন, ষিনি তাঁর জীবনদেবতাকে খুঁজছেন নিভ্ত মিদিবের নিশীথের একান্তে ও আলোকিত প্রান্তরের অরুণিমায় তিনিই আবার দীর্ণবিশ্বাদে রাজনৈতিক আন্দোলনক্ষ রোরোণের দিকে চেয়ে তাঁর ভাষা ভংগী ও ব্যক্তিত্বের ভোল বদলে লিখলেন, 'রোন্ত্রীরাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষ গান।'

ষদি কোনদিন আরাম-বিরাম-ধ্বংদী বঞ্চিত অনতা হৃবিধাবাদীশ্রেণীর বিরুদ্ধে রুপে দাড়ায় তবে দেদিন কবি তাঁর অদৃষ্টকে ধিকৃ হার দিয়ে বলতে পারেন—

> তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লক্ষা এবার সকল অংগ ছেয়ে পরাও রণসক্ষা।'

> > কুক্তলাল মুখোপাধ্যায়

# গভাশিলী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেজ্রনাথ ঠাকুর ঃ জিজ্ঞাসা, ১এ কলেজ রো, কলকাতা-১।

উনিশ শভকের প্রথমাবধি নিথ্য ভাষা রূপে বাংলাগত্যের জন্ম; ভারপরে ধীরে ধীরে ঘটেছে ভার সাহিত্যিক চরিত্রের বিকাশ ও বিপ্তার। গত্যে প্রথম এসেছিল মননশীল রচনার পরিপতি; ভারপরে দেখা দের স্জনমূলক সাহিত্য। এদিক থেকে বাংলা প্রবন্ধ বাংলা কথাসাহিত্যের চেয়ে বয়:প্রবীণ। এমন কি সামগ্রিক বিচারেও রেনেসাঁস প্রস্তুত বাঙালি মানসিকভার ফদল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধে ভূমিকাই অপ্রজের। রামমোহন বথন বিচার-বরিষ্ঠ মননে দূচবদ্ধ ভাষার প্রবন্ধ লিথেছেন—শেই ধারার ধখন বাক্রীভির সাবলীলভা এবং চিস্কনেরও অনারাসগতি আয়ত্ত হয়েছে অক্ষরকুমার দত্ত, দেবেজ্রনাথ ঠাকুর কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগরের হাতে—পত্য সাহিত্যে তথনো ঈশ্বর গুপ্তের একাধিপত্য। অভএব উনিশ শভকে বাংলা সাহিত্যের যে সর্বাক্ষীণ নবজাগরণ লেখা দিয়েছিল, নিছক কালের হিসেবে দেখলেও তার উৎসার গত্য প্রবন্ধকে নিয়ে, ধারাক্রমে ভারপরে জয়েছে কার্য নাটক এবং কথাসাহিত্য। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা খাবে প্রাদানিক মননশীলভাই সেদিন সাহিত্যের দৃঢ়বন্ধ সর্বান্ধক অগ্রগতির প্রবণদটি বেঁধে দিয়েছিল। উনিশ বছরের ভক্ষণ রবীজ্রনাথ বাঙালি কবিধর্মের প্রতি বিরূপতা প্রত্তেই অমুভব করেছিলেন, 'যে দেশে অভ্যন্ত বিজ্ঞান-দর্শনের চার্চান কর্মার প্রত্তর উৎকর্ম সম্পর্কেও এই অমুভব আশেষ মূল্যবহু।

উনিশ শতকের দিতীয়ার্থে সাহিত্যে সর্বাভিম্থী মৃক্তির অর্ণর্গ যথন ধীরে থারে এল, প্রবন্ধের চরিত্রও তথন হয়েছে বিচিত্র বিশিষ্ট। সেদিক থেকে বাংলা প্রবন্ধের তিনটি শতর মৃথ্য ধারার কথা মনে আসে—(১) জ্ঞানমূলক প্রবন্ধ, (২) সাহিত্য সমালোচনমূলক প্রবন্ধ এবং (৩) গবেবণা প্রবন্ধ। সকল যথার্থ প্রবন্ধই জ্ঞান মূলক, লিটারেচার অব নলেজ; সমৃত্য অধ্যয়নের মার্জনাবশে পরিশীলিত মননের ফসল। তাহলেও চিন্তার আলহন ও প্রযুক্তির পার্থক্যহেতু প্রবন্ধের জ্ঞানমূলক চরিত্রের তারতম্য ঘটে। সেই অনুসারে বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিতা, ইতিহাস ইত্যাদি বিশুদ্ধ জ্ঞানগর্ভ বিষয় অবলঘনে খৌলিক চিন্তার প্রসার হুত্রে লেখা প্রবন্ধকেই বিশেষভাবে প্রথম প্রেণীর অন্ধর্গ করা সন্ধর:—রামমোহনের 'বেদান্ত দর্শন', অক্ষরকুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীর উপাসক সম্প্রান্থর', বহিমের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অনেক লেখা, রবীক্ষনাথের ভারতবর্ষ করো শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধানলী অথবা এং বারে শেষের দিকে রামেক্সত্মন্ধর ত্রিবেদীর রচনাবলী অনুরূপ প্রবন্ধ-চরিত্রের করেকটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অন্ধর্পকে সম্বালীন সাহিত্য সমালোচনার রাজ্পণ উৎসারিত হুন্মে গিয়েছিল বৃদ্ধিম প্রবৃত্তি বঙ্গদর্শনের কাল থেকে বিশেষ করে। সার্থক গ্রন্থ সমালোচনাও যে অধিবিত্যাগত কর্ষণের অপেক্ষা রাথে বন্ধদর্শন-এ বৃদ্ধির তার নিঃসংশন্ধ স্বাক্ষর রেথেছেন। আর

বাংলা সাহিত্যের উপাদান অবলম্বনে গবেষণা-অন্সম্বান ঈশর গুপুই স্চিত করেছিলেন 'সংবাদপ্রভাকর'-এর পৃষ্ঠার, তাঁর সংকলিত 'কবিজীবনী' কেবল পণিক্রৎ নয়, এ বিষয়ে উল্লেখ্য আদর্শন্ত।
পরবর্তীকালে বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্বায়ে বাংলা
পঠন পাঠনের ব্যবস্থা এবং আরো বিভিন্ন কারণ ও প্রেরণাবলে এই শাখার বিস্তার আর
সমৃদ্ধি ঘটেছিল।

এ-সবই বিশ শভকের প্রথম তুই শভকের কথা। অর্থাৎ উনিশ শভকের স্চনাকাল থেকে নানা হুত্রে নানা ধাপে বাংলা প্রবন্ধের যে বৈচিত্র্য ও পুষ্টি সাধিত হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্তর পরিপ্রেক্ষিতে তার রূপান্তর এবং সঙ্কুচন সাধিত হয়েছে ক্রমশ। জ্ঞানের চেয়ে রসের দিকে ঝোঁক গিয়েছে বাঙালী সাহিত্যপাঠকের বেশি করে, এবং সেথানেও আন্তরিক জীবন সন্ধানের চেয়ে বাইরে থেকে সংগ্রহের উৎসাহ গেল বেড়ে। ফলে আত্মমন্থন ধেমন স্বজনশীল সাহিত্যে ভারও চেয়ে বেশি পরিমাপে মননমূলক রচনার উপযোগী আত্মকর্ষণের প্রবণতা গেল কমে। ত্রিশের দশকেও ঝড় ঝাপটা অনেক গেছে,—কিন্তু চল্লিশের দশকে পৌছে দিল অবক্ষয়ের সীমান্ত ধাপে। ফলে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা প্রবন্ধের ভূমিকা ব্যাপক সাহিভ্যমোচনের দরবারে কোণঠাসা হয়ে গেল। সামরিক সাহিত্য পত্তে সাহিত্য সমালোচনার নামে স্বন্ধনের পৃষ্ঠ কণ্ড্রন স্থতে ক্রমে এই শেষ ধারাটিরও অপমৃত্যু অবধারিত হল। কিছু এ দঙ্গেই প্রবন্ধ-চর্চার এক নৃতন পটভূমিও গড়ে উঠল বিশ্ববিত্যালয়ে। প্রবন্ধ সাহিত্য নয়, সাহিত্যের অনুসন্ধান ভিত্তিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেথার 'উপাধি' লোভাতুর প্রয়াস। স্বাধীনতা উত্তর দেশে বিশ্ববিত্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও পেটের ভাত জোটেনা, মাধ্যমিক বিভালয়ের শিক্ষকতার জন্মেও বুঝি একটা 'ডক্টরেট' ডিগ্রী হলে ভালো,—অস্তত সভা স্বাধীন যুগে রাজনৈতিক স্বার্থবৃদ্ধির ভাড়নায় যত্ততত্ত গজিয়ে চলা কলেজের জলাভূমিতে অধ্যাপনা জীবির পক্ষে তো সে নিম্নতম গুণ! জীবিকার দায়, অতএব নৃতন যুগের ছাত্রবাংসল্য দীনভারণের ভূমিকা নিলে 1 ভাতে কম ভালো হয়নি; কিন্তু সবটাই যাঁরা মন্দ হয়েছে বলেন তাঁরাও স্বভাব-নিনুক। পরিমাণের তুলনায় গুণের পরিসর হয়ভ কম, কিন্তু বাংলা সাহিত্য, সমাজ, বাঙালীর জীবন ও ইতিহাস নিয়ে ষা কিছু তথ্য উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তা অকিঞ্চিৎকর নয় কিছুতেই; তার সঙ্গে চিস্তা বেটুকু অধিত হল তার মান হয়ত খুব উচু নয়,—সর্বত্র ডো নয়ই। তা হলেও ঋণাত্মক দিকটি নিয়ে আক্ষেণ যভই করা হোক এই সীমিত উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাভূমিতেও গবেষণা-প্রবদ্ধের উৎকর্ষ বিধানের সম্ভাবনার কথা যথোচিভ পরীকা করে দেখা খেভে পারত।

এই কথাটি মনে করিয়ে দিল দিলী বিশ্ববিভালয়ের 'ভক্টরেট' উপাধির স্বীকৃতি প্রাপ্ত একটি গবেবণা নিবদ্ধ; ডঃ নবেন্দু সেন কৃত 'গভালিয়ী অক্ষয়কুমার দঙ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।' [পৃঃ ২৬ + ৬৫৫; প্রকাশক 'জিজ্ঞালা,' ১-এ কলেজ বো, কলকাতা-১, মৃগ্য সভের টাকা]। অভ্যন্ত গভাহগতিকতার অর্থমনন্ধ পরিবেশে এই সচেতনভার সঞ্চার ডঃ নবেন্দু সেনের এক শ্রেষ্ঠ দান; বাংলা গবেবণা নিবদ্ধ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম আবির্তাব ভাই সবিশেষ সংবর্ধনাবোগ্য।

বিষয়ের দিক থেকেও এই ভক্ষণ গবেষকের নির্বাচন বিশেষ মূল্যবহু; বাংলা গভ প্রবন্ধের প্রথম সক্ষতা প্রাপ্তির মূগে মূগদ্ধর ছুই প্রেষ্ঠ লেখককে ভিনি গ্রহণ করেছেন অনুসন্ধানের বিষয়রূপে। এঁদের মধ্যে নৈকটা ষভ নিবিভ, স্বভাব-দ্রত্বও তেমনি আন্তরিক এবং চ্ন্তর; চুই বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। অথচ পরস্পার সন্নিহিত এই চুই ব্যক্তিত নানা দিক থেকেই পরস্পারের পরিপুরক। নির্বাচকের অন্তর্দৃষ্টি প্রথমাবধি একথা অন্ত্রধাবন করেছে।

দেবেজনাথ প্রাচ্বের মধ্যে জাত, বর্ষিত, অফ্রন্থ সমৃদ্ধিভেই তার অবহান। তাঁর সম্পর্কে অফ্রন্থান আলোচনাও হরে আছে গুণে ও পরিমাণে অমেয়। অক্রর্কুমার তার বিপরীত। দরিজের সন্ধান, প্রাচ্য পরিবেশে জাত এবং লালিত; উর্রনের প্রে গ্রাম-শহরের পার্থক্য তথনো ছিল একান্ত ভ্রন্থর। অবিরাম বৃদ্ধ করে ভাগ্যের সঙ্গে আমৃত্যু ছিল তাঁর হারজিভের থেলা। উত্তর প্রীদের হাতেও তাঁর মৃশ্যারন স্থাপূর্ণ হয়নি। 'তত্ববোধিনী' পত্রিকা তৃজনেরই লেখক সন্তার প্রকাশের শেক্তরাথ ছিলেন তার প্রভিষ্ঠাতা সভাপতি, অ্বাধিকারী; অক্রর্কুমার বেতনভূক্ত প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। অক্রর্কুমার ইতিহাস-ও বিজ্ঞান-দর্শন-ভিত্তিক বিভন্ধ জ্ঞানের উপাসক ছিলেন, দেবেজ্রনাথ মনখী-ধর্মসাথক, তাঁর দার্শনিক মনন ও বৌক্তিক চিন্তা কবি-মনস্থতার অনভিপ্রথর সহজ দীপ্তিবশে লাবণ্যযুক্ত। প্রথমজন বাংলা গছ্য প্রবন্ধে রামমোহনের ধারার সার্থক উত্তর সাধক; বিতীয় জন রবীজ্ঞপদ্বার পূর্বস্থরী গ্রুবতারা। বরং এমন কথাও হয়ত বলা চলে অক্রর্কুমার ও দেবেজ্রনাথের প্রাদিক্ত সন্তার রাসায়নিক সময়র-পরিণামই হয়ত 'বিবিধ প্রবন্ধে'র বৃদ্ধিয়। বিষয় নির্বাচনের মূলে এই পারম্পারিক বৈচিত্র্য-উদ্ধাদিত সাযুজ্যের চরিত্রটি নির্বাচকের দৃষ্টি এড়ার নি, গ্রন্থ মধ্যে তার প্রমাণ ররেছে যথেষ্ট।

কিছ তার চেয়েও বড় কথা, ষথাক্রমে স্বয় ও বছল আলোচিত এই ছই ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের বচনার মূল্যায়নে লেথক অভিন্ন মান প্রয়োগ করেছেন, বাংলা গতা বিচারের ইভিহাসে যা অভিন্ন । আর এই কারণেই দেবেজনাথ সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য প্রাতনের প্নরাবৃত্তিতে পর্বসিত হয়নি, অক্ষর্মারের মূল্যায়নের মত এথানেও তিনি সমপরিমাণে মৌলিক।

বাংলা সাহিত্যে হঠাৎ যথন স্নাভকোত্তর পঠন-পাঠন আরম্ভ হল, ভারপরে এই দীর্ঘ উপেক্ষিত সাহিত্যের একটা মোটাম্টি হলেও সামগ্রিক মৃল্যায়নের আগ্রহ তথা প্রয়োজন প্রবল হয়েছিল। ভাই ব্যাপক পরিচয় রচনার ব্যক্ষভায় অনেক সময়েই অহপুঝ সন্ধান ও ভার যথামূল্য বিচারের দায়িত্ব পরিহার করে চলা হয়েছে। ভাই ছিল স্বাভাবিকও। যে-কোন বিষয়ের ব্যাপক চৌহন্দি টুকুয় জরিপ শেষ করে ভবেই ভার গভীরে প্রবেশ করতে হয় আভ্যাস্তরীণ খুঁটিনাটির সন্ধানে। এই তিতীয়োক্ত দাবীর ভাগিদ ডঃ নবেন্দু সেন বিশেষভাবে অহথাবন করেছেন। পূর্বস্থীদের গভায়গতিক অহ্তকরণের অভ্যন্ত পথ ছেড়ে। এই কারণেও ভিনি বিশেষ প্রশংসারবোগ্য।

ন্তন মৃল্যায়নের ন্তন মানদগুও তিনি প্রয়োগ করেছেন। গ্রন্থাম থেকেও ব্ঝি অক্ষরকুমারও দেবেজনাথকে প্রধানত তঃ দেন গভাশিরী হিসেবেই পরিমাপ করে দেখতে চেয়েছেন; এঁদের গভারীতি বা 'স্টাইল'-ই তাঁর বিশেষ আলোচ্য; সেই স্থ্রে আধুনিক পরিসংখ্যানমূলক 'স্টাইলিকটিকস' বা প্রভীচ্য রীতিশাল্পের মূল্যবান বাংলা গ্রন্থে ডঃ সেন এই প্রথম প্রয়োগ করলেন। এথানেও তাঁর ভূমিকা প্রথম বাজীর। পথের স্চনা করেছিলেন ডঃ শিশিরকুমার দাশ ইংরাজী ভাষার লেখা তাঁর Bengali Prose Carey to Vidysaagar নামক গবেষণা গ্রন্থে। ভিনিই ছিলেন ডঃ নবেন্দু

সেনের গবেষণা নিয়ামক অধ্যাপক। ডক্টর দাশের তুলনায় ডক্টর সেনের আলোচনার পরিধি আরো হ্রস্ব, মৃল্যায়নের গভীরতা ভাই আরো অমুপুঞ্ছ হতে পেরেছে।

এক সময়ে বিভিন্ন লেখকের বিচ্ছিন্ন রচনাংশ থেকে ষদৃষ্ট উদাহরণ সংগ্রহ করে বিভিন্ন লেখকের রচনারীতির মূল্যায়ন করতে চাওরা হত। এদিক থেকে ব্রিণ সিংহাদনের উদ্ধৃতি সহযোগে মৃত্যুঞ্জয়কে সাবলীল গভের রচয়িতা প্রতিপন্ন করলে কেবল মাত্র প্রবেধ-চল্রিকার ভাষাংশ উদ্ধার করেই তাঁকে একাধারে চলিত রীতি কিংবা অবোধ্য প্রায় পণ্ডিতী কীতির লেখক বলে যুগপৎ প্রতিভাত করা যেতে পারে। তঃ দেন ভার বদলে নতুন পরিসংখ্যান সমর্থিত রীতির মাধ্যমে যেকোনো একজন লেখকের বাক্প্রকরণ বা 'স্টাইল'-এর সম্পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করতে চেয়েছেন। লেথকের রচনার বিভিন্ন আংশ থেকে যথেছে উদাহরণ (sample) নিয়ে তারই মধ্য থেকে প্রযুক্ত শক্তেছে, শক্তেম বা শক্ষকজা, বাক্য বিক্রাস, ষতি চিহ্ন, অফছেদে প্রভৃতির নির্মাণ ও ব্যবহার-বৈশিষ্ট্যের আছ্পাতিক হার ক্যে ব্যাসন্ত্র গাণিতিক যাথায়াথ্যের সঙ্গে তাঁর 'স্টাইল'-এর পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হয়েছে। এই গারাহ্সয়রণে 'তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা'র একটি নামহীন রচনা অক্ষরকুমারের লেখা বলে সনাক্তও করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি ও নির্মাকণ শক্তি অভিনব, কিছু নিঃসন্দেহে প্রভাবোগ্য।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাথতে হয়, এক সময়ে ব্যক্তিম্থ্য ব্যাপকতা প্রত্যাশী মৃল্যায়ণ বাংলা-গতের দকল সাফল্যের একমাত্র আকর রূপে ঈশ্বরচন্দ্র বিতাসাগরের ভূমিকাকেই একচ্ছত্র করেছিল। বিশুদ্ধ গগুরীভির অন্মদান, ভাতে ছান্দসিক লালিভা সঞ্চার, নিভূলি লয় কংকৃত বিরতি চিহ্নের প্রয়োগ, ইত্যাদি সকল কীতিরই উৎস নির্দেশ করা হয়েছিল বিভাসাগরের রচনায়। বিভাসাগর 'ভত্ত বোধিনী পত্রিকা' সম্পাদক মণ্ডলীভে দেবেন্দ্রনাথ—অক্ষয়কুমারের সঙ্গী ছিলেন; পত্রিকায় তাঁর রচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ভাষা-শিল্পী রূপে তাঁর প্রথম নির্ধারিত আত্মপ্রকাশ আরো পরবর্তী কালের ঘটনা,—'বেভালপঞ্চ বিংশভি' ( ১৮৪৭ ) তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। কিন্ধ বিভাসাগরের কীতি বিন্দুমাত্র থর্ব না করেও বাংলা ষতিচিহ্নের ব্যবহারে অক্ষয়কুমার, কিংবা কাব্যস্থাদী গত রচনায় দেবেন্দ্রনাথের, তথা ভাষা নির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের ত্বজনের মৌলিক মহিমার প্রদঙ্গ ড: সেন গাণিতিক ভথ্যচিত্র (chart) এবং নকশা (Graph) এ কৈ পরিচ্ছন্ন প্রামাণ্য সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোনো কোনো কেত্রে তথ্যচিত্রাদি প্রয়োগের প্রকরণ নিছক বিবৃত্তির চেয়ে কত স্পই এবং প্রভাক্ষ আবেদনসহ হভে পারে ভার চমকপ্রদ নিদর্শন আছে দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমারের ব্যক্তি-বিশ্বাসের পার্থক্য নির্দেশে (পূ. ৩৬), অক্ষরকুমারের রচনার বিষয়পরিচয়নে (পূ. ৫৪) কিংবা 'ভারতব্যীয় উপাদক সম্প্রদায়' এবং উইলদন ক্বত 'Religious seets of the Hindus' গ্রন্থ ছটির বিষয় পার্থক্য প্রদর্শনে (পু. ১০৬, ১০৭)। ব্যবহারের দক্ষভায় লেথক তাঁর প্রকরণকে নি:দন্দেহে স্বীকৃতির আসন দান করতে পেরেছেন।

তথ্য নির্ণয়ের অক্যান্ত ক্ষেত্রেও ভিনি অক্লান্তকর্মা। বিশেষভাবে অক্ষকুমারের রচনাবলী দম্পর্কে অনেক অপরিচ্ছন্ন সংস্কার ভাতে দৃহীভূত হতে পেরেছে। 'ভারতবর্ষীর উপাসক সম্প্রদায়ে'র আলোচনা পরিধি যে 'Religious seets of the Hindus'-এর চেম্নে অনেক ব্যাপক ভার গাণিভিক প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে। কিংবা, বাহ্যবন্ধর উপর কুমের প্রভাব সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে, চিস্তার দিক

থেকে উভয়ের কিছু মিল আছে সত্য; কিছু অক্ষরকুমার সোজাহুজি কুমের প্রছের প্রভাবে 'বাহ্নবন্ধ' বচনা করেন নি।—এই ধরণের স্পটোক্তি গ্রাহে স্প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই সবকিছু মিলিয়ে অকুণ্ঠ ভাবেই স্বীকার করতে হয় বে, বাংলা গছ শিল্পের আলোচনায় ডঃ নবেন্দু সেন রীডি-বিজ্ঞানের ভাষাভত্ত সমত আধুনিক মৃল্যমান বাংলা গবেষণা গ্রন্থে প্রথম ক্বভিত্তই নয় কেবল, সেই সঙ্গে তার সার্থক প্রয়োগের গরিমাও অর্জন করেছেন। সেই সঙ্গে গবেষণা মৃলক প্রবজ্বে ক্ষেত্রে গভীর অনুপূষ্ট তথ্য-অন্বীকারও এক নতুন মান স্থাপনে সমর্থ হয়েছেন।

কিছ এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু সংশয়ও মনে দেখা দিয়েছে, লেখকের সামর্থ্য গরিষার পাশে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। তবু এই সমৃদ্ধ প্রথম প্রয়াসকে সব দিক থেকেই নিংসংশন্ন প্রতিষ্ঠা দেবার দায়িছটুক্ও এই তরুণ পথিকতদেরই গ্রহণ করতে হবে; ডং দেন এবং ডং ছাল, বাঁরা রীতি বিজ্ঞানের আধুনিক প্রকরণটি আমাদের ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সাফল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ভাষা বিচারের এই প্রকরণটি বিজ্ঞান সমর্থিত, এবং পরিসংখ্যান বতটা নিশুত হতে পারে ততটা পরিমাণে নির্ভূলও নিংসন্দেহে। কিছু এই বিস্তীর্ণ বিচ্ছেদ-বিপ্লেমণমূলক আলোচনার পরেও শিল্পের সামগ্রিক অরপটি আয়ন্ত করতে পারার পিশাসা থেকেই যায়। ফুলের নির্ভূল পরিচয় সংগ্রহে ভার বোঁটা পাশাছ থেকে বীজ কোব পর্যন্ত সর্বাব্যবের পরিচয়টি বিচ্ছিন্ন করে নির্ভূলভাবে পেতেই হবে; কিছ ফুলের সৌন্দর্য তো তদারিক্ত কিছু। দীর্ঘ আলোচনা শেবে একটি সংক্রিপ্ত 'উপসংহারে' এই সামগ্রিক শিল্প রমণের সন্থান লেখক করতে চেয়েছেন; নিজের দান্নিন্ত সম্পর্কে তিনি অভন্ত। ভাহলেও অভ দীর্ঘ বিশ্লবণাত্মক পদ্ধতি অন্থলনের পরে সংক্রিপ্ত করেকটি মন্তব্যে প্রয়োজনীয় প্রত্যালা পরিপৃবিভ হর না। লেথক নিজে বলেছেন, অক্ষম আনলেন বিজ্ঞান সাধনার সাহিত্যিক রূপ এবং দেবেন্দ্রনাথ আনলেন ধর্মসাধনার সাহিত্যিক সৌন্দর্য। (পৃ-৩০০)। কিছু 'সাহিত্যিক রূপ' 'সাহিত্যিক সৌন্দর্যটি' কি সে কথা অন্তবে প্রতিষ্টিভ হলো না তেমন, বেমন হল্লেছিল এই তথ্য চিত্রাদির গাণিতিক উপত্থাপনা।

ডঃ শিশিরকুমার দাশ গ্রন্থের ম্থবছে নির্দেশ করেছেন, দেবেজনাথ বাংলা সাহিত্যে ধর্মীর গভের অক্সভন প্রষ্টা। (পৃ-১০)। এই 'ধর্মীর গভ'র অরণটির পূর্ণ উদ্যাটন মূল প্রন্থে প্রভাগিত ছিল। রাজনারায়ণ বস্ত্র কথা মনে পড়ে। 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যিক বিষয়ক বক্তৃতা'তে দেবেজ্ঞনাথকে তিনি বক্তৃতার ভাষার প্রবর্তক বলেছিলেন। এবং সীর্জার প্রীষ্টার পুরোহিত্তের ধর্মপ্রচারের বক্তৃতামূলক রীতির সঙ্গ সাদৃশ্য সন্ধান করেছিলেন দেবেজ্ঞনাথের রান্ধ সমাজের প্রদন্ত বক্তৃতার ভাষার। তাঁর সিদ্ধান্তের প্রহণীয়তা বাই হোক, বক্তব্যকে তিনি প্রাঞ্জল করেছেন। ইছে করলে ডঃ সেনও পূর্বস্থীর এই মূল্যায়ন পরীক্ষা করে দেখতে পারতেন হয়ত। কিংবা ঐ 'বক্তৃতা'-তেই রাজনারায়ণ দাবি করেছিলেন অক্ষয়কুমারের 'বাহ্বন্ত' ও 'ধর্মনীতি' প্রভৃতি অনেক পরিমাণে ইংরাজীর অহ্ববাদ-মূলক রচনার তৃলনার 'ভত্ববোধিনী'র পূষ্ঠার যুত্ত তাঁর অকণোল রচিত প্রভাবই তাঁহার সর্বোত্তম রচনা। করেকটি রচনার নামোলেখও করেছিলেন রাজনারায়ণ। ডঃ সেন তাঁর অবল্যিত প্রক্রণের মান্যতে 'ভত্ববোধিনীর' একটি বচনা অক্ষয়কুমারের লেখা বলে নির্দেশ করেছেন; এই স্ত্রে পূর্বস্থীর মূল্যায়নও পরীক্ষা করে দেখা বেতে পারত। এসব কথা আটি নির্দেশের

পতে নয়; কেবল অমুসদানের আমুপ্রিকতা হয়ত আরো সম্পূর্ণ হতে পারত। সবচেয়ে বড় কথা বিশ্বেবণের সকল প্রয়াস নিধ্ত হয়ে বাবার পরেও আশ্লেষমূলক একটি প্রত্যাশ। সৌন্দর্বসদানের কেত্রে হয়ে হয়ে হয়ে হয়ে হয়ে হয়ে হয়ে য়য়য়য় সাধনের পথ ভক্রণ সদানীরা শ্রতবেন, এই প্রার্থনার সঙ্গে নবেনু সেনের অভিনব প্রথম প্রয়াসকে প্রদাপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

# जूरमव कोश्रुती

ভারত ইতিহাস অভিধান ( সিন্ধু সভ্যতা থেকে স্বাধীনতা ) ॥ যোগনাথ মৃথোপাধ্যায় ; পনেয়ো টাকা ; এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২।

৩৫৬ পৃষ্ঠান্ন সম্পূর্ণ এই মৃল্যবান বইথানির ভূমিকায় লেথক জানিয়েছেন বে দিরু সভ্যতা থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত স্থদীর্ঘ সময়ের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক বিভাগ বা রাষ্ট্রদীমার আয়তন নানা ভাবে পরিবভিত হয়েছে—'কথনো উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান, কথনো বা পূর্বে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ভারতের সীমানা বিস্তৃত হয়েছে। নেপাল ও ভারতের মধ্যেও দীর্ঘকাল কোন স্থনিষ্টি রাষ্ট্রীয় সীমানা ছিল না। কিন্তু এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের এক্তিয়ার ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারিথে স্ট ভারভের সীমানার সীমিভ রাথা হরেছে। অর্থাৎ যা সম্পূর্ণরূপে আফগানিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশ প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নিজম ব্যাপার তা এই গ্রন্থে স্থান পায়নি। তবে সিন্ধু সভ্যতা এই নীভির উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, কারণ সিন্ধু সভ্যতার পীঠভূমি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তত্তি হলেও ভাকে বাদ দিয়ে ভারভের ইভিহাস ভক করা বার না। একই কারণে সিন্ধুতে আরব অভিযানও এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত। ভারপর আফগান যুদ্ধ, ব্রহ্মযুদ্ধ, নেপাল যুদ্ধ প্রভৃতিও এই গ্রন্থের বিষয়, কারণ ভারত ইভিহাসের পরস্পরায় ভারা অপরিহার্য।' পাকিস্থান ও 'বাংলাদেশ'ও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার লেথকের কথায়—'এই গ্রন্থ তথু সেইসব ভারত তত্তবিদ্ স্থান পেয়েছেন যাঁয়া ভারতে এসে ভারত ইতিহাসের রহস্ত উদ্যাটনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।' পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এসেছে বটে, কিন্ত—'দীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ অথবা করাচি, পেশোয়ার, ঢাকায় ভারভের ইভিহাসে একদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ওধু বঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, যুক্ত প্রদেশ, অথবা কলিকাভা, বোষাই, মাজাজ প্রভৃতি ভারতীয় প্রদেশ ও শহরগুলি।' বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য-পুরাণাদির কিছু কিছু প্রসঙ্গও ভিনি নিয়েছেন এ বইয়ে।

বাংলায় এই ধরণের অভিধান যে বিশেষ শারণীয় প্রবর্তনা, তাতে সন্দেহ নেই। অভিনব শুপ্ত, হভাষচক্র বহু, সেলিউকস, সারজন শোর, যাস্ক, বিবেকানন্দ ইত্যাদি ব্যক্তি প্রসন্দের বিচিত্রতা বেমন, তেমনিআবার নীল-বিজ্ঞাহ, থিলাফৎ আন্দোলন, ওয়াহাবি আন্দোলন—বা দ্রাবিড়, পালবংশ, ফা-হিয়েন, মগধ ইত্যাদি অক্সান্ত প্রসন্ধ অনুসন্ধিৎস্থ পাঠকের বিচিত্র জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি ঘটাবে।

কংগ্রেদ, কম্। নিন্ট পার্টি ইত্যাদি স্লাছে, কিছ 'হিন্দু মহাসভা' নেই কেন? সে কি ১৯১৭ এর আগন্টের পরের ঘটনা? 'হিন্দু উপীনিবেশ'-এর পরে এই প্রসঙ্গটি পাওয়া যাবে বলে মনে হয়েছিল, কিছ অনুরোধের কোনো সংগত কারণ বোঝা গেল না। বিনায়ক দামোদর সাভারকার প্রসঙ্গে হিন্দু মহাসভার উল্লেখ আছে যথন, তথন লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার ফলেই বোধ হয় এরকম কোনো কোনো প্রসঙ্গ বাদ গেছে। বছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরজন দাশ প্রভৃতি এই অভিধানে জায়গা পেয়েছেন, এবং তা খ্বই প্রভাশিত; দীনবদ্ধ মিত্র বাদ গেছেন,—এরকম অনুরেখ সম্বন্ধেও পরবর্তী সংস্করণে লেখক পুনর্বিবেচনা করবেন বলে আশা করি। নীহারবঞ্জন রায়, রমেশচন্দ্র মন্ত্র্মদার প্রভৃতি আমাদের মধ্যে এখনো বর্তমান আছেন বলেই কি তাঁদের অন্থলেখ ঘটেছে? ভূমিকায় লেখক অবস্থা এ বিষয়ে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন সেটির আগেই উল্লেখ করা হয়েছে,—'এই গ্রন্থে তথ্ সেইসব ভারত-তত্ত্ববিদ্ স্থান পেয়েছেন যাঁরা ভারতে এসে ভারত ইতিহাসের রহস্য উদ্ঘাটনে উল্লেখবাগ্য ভূমিকা নিয়েছেন',—কিছ এ কৈফিয়ৎ ও পুনর্বিবেচনাম বিষয়। ভাছাড়া আরো অনেক প্রসঙ্গ আছে যা বাদ গেছে।

শ্রীযুক্ত বোগনাথ ম্থোপাধ্যায় লিথেছেন—'গ্রাছের বিষয়বন্ধ বাছাই করা, বর্ণায়ক্রমিকভাবে সাজানো, প্রফ-সংশোধন প্রভৃতি ধাবভীয় কাজ এক হাজে সাল করতে হয়েছে।' এ বে শুক্তর ক্ষর্যবিধার ব্যাপার, ভাতে সকলেই একমত হবেন। এই ক্ষর্যবিধা স্বেও তিনি বে প্রভৃত অধ্যবসায় ও দৃঢ় সংকল্প সহযোগে এই বইখানি প্রকাশকের হাতে দিতে পেরেছেন এবং প্রকাশক বে সমৃচিত প্রয়হে এটি প্রকাশ করেছেন, সেজ্যু উভয় পক্ষই অভিনন্ধন গ্রহণ করন। বেদ, উপনিষদ সম্বর্কে আলোচনা আছে, কিছু সাংখ্য, স্তায়, বৈশেষিক সম্বন্ধে তাহলে সংক্ষেপে পৃথক পৃথক প্রদাস হিসেবে ক্যেকটি কথা থাকবে না কেন? চৈত্যাদের সম্বন্ধে অবশাই কিছু পরিচিতি থাকা উচিত। ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর অবশাই ভারত ইতিহাসের শ্রনীয় ব্যক্তি। এরকম প্রসঙ্গ আবো কিছু কিছু ধ্বা পড়বে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় হয়তো ইতিমধ্যে নিজেই এরকম অন্যন্ধের তালিকা তৈরী করেছেন! পরবর্তী সংশ্বন স্বায়িত হোক্—এটিই বিশেষ কামনা। তাঁকে পুনরায় অভিনন্ধন জানাই।

হরপ্রসাদ মিক্র

## একবিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা



## সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

# 双的双丁

পট ॥ বিষলেন্দু চক্রবর্তী ১০৯

প্রাচীন বাংলার একটি বন্দর ॥ ত্রিপুরা বহু ১১৮

वाःनारम् विथवा विवारं चार्मानन ॥ टेम्टन्नक्यांत्र मस ১२२

বাংলার লৌকিক নৃত্যধারা ॥ অভিভকুষার মিত্র ১২৭

বৈষ্ণব কবির নিসর্গ-কলনা ॥ দেবনাথ দাঁ ১৩২

বিষিম সাহিভ্যের বর্ণান্তক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ডু ১৩৬

আলোচনাঃ রবীক্রনাথের গভ কবিতা ॥ স্থরঞ্জন চক্রবতী ১৪০

जगादनाइना : हेन् विश्वान गानाम् किन्छे (भिष्टिः : काम्भानी कृषिःम् हेन् वि हे किष्ठा स्थिम नाहेर्द्रवी : बोत्रकृष्यत यम भटे ७ भट्टेग्रा ॥ मरकायक्ष्मात वस्र ১৪৫

### मण्यापक ॥ व्यानन्तरभाषां स्मनश्र

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন ক্ষোয়ার হুইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হুইতে প্রকাশিত

# আঞ্চলিক ভাষায় বুনিয়াদী সাহিত্য প্রতিযোগিতা এক হাজার টাকা লাভ করুন

দশম সর্ব ভারতীয় বুনিয়াদি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত যে কোনও বিষয়ের ওপর পাণুলিপি বা পুস্তকাকারে (নাটক সমেভ) লেখা পাঠাবার জন্ম ভারতীয় লেখক/লেখিকাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে বিষয়

- \* निविष् भन्नो উन्नन्तव याधाय कर्य मः द्वानिव व्यवाग वृक्ति।
- পরীঅঞ্লে অপৃষ্টির সমস্তা।
- \* व्र ७ भन्नी खरत भतिकत्तनात्र गांधारम दानीम उन्नमन कर्मश्ठी।
- পঞ্চামেতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ স্থানিশিত করার উপায়। (করেকটি রাজ্যে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার সাফল্য এবং করেকটি রাজ্যে ভার প্রগতির অভাবের তুলনামূলক चालाठमा कक्न )।
- 🛊 স্থানীয় সমস্তার সমাধানে পদ্ধী-সমান্দ কর্তৃক নতুন ব্যবস্থ। গ্ৰহণের সাফল্য সংক্রান্ত কাহিনী।
- नशे-नशास्त्र (नक्ष गठेन (नाक्ना-काश्नीय मृक्षेस पिन)।

- 🔹 পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিধান করে পন্নী জীবন স্থমন্ন করা।
- + कृषि উৎপাদন विভिन्न প্রকারে ব্যবহারযোগ্য করা ও বাজারে বিক্রন-সমবার দৃষ্টিকোণ থেকে।
- \* উপজাভীয় এলাকার উন্নয়নে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা।
- 🖚 দুর্বলভর শ্রেণীগুলির সেবার সমবারের ভূমিকা।
- কৃষি উৎপাদনে সহায়ক সমবায় প্রতিষ্ঠান।
- # সমবায় আন্দোলনে ভক্লণ সমাজ।
- \* সমবার প্রভিষ্ঠানের মাধ্যমে খেত-বিল্লব (ছ্ম্বশালা-সমবাধিকা )।
- \* থাতাশক্ত ও অক্তান্য অভ্যাবশ্রক সামগ্রীর সরকারী বিভরণ পদ্ধভিতে দমবায়ের ভূমিকা

বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়া, গুলুরাতী, হিন্দী, কালাড়, কাশ্মীরী, यामग्रामय, यात्राठी, भाक्षाची, निकी, जायिन, उड्रम् ଓ উर्छ्।

वाक ও সমযत्र कार्यग्ठीय मान मानिष्ठे क्योरिय क्या অভএব এই সাহিত্য যাতে সহজবোধা ও মনোগ্রাহী হয় ভার অন্ত প্রভাক লেখার ভাষা সহজ ও সফল হওরা চাই। आंत्रका: नाष्ट्रनिनि/वहे याठीय्ि वन राजारवव यख नन সম্বাতি এবং তা উপযুক্ত চিত্ৰ সম্বাতি হওয়া চাই।

পুরস্কার: প্রভাক ভাষার, বে বচনাট শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিভ হবে, সেইটির জন্ত এক হাজার টাকা নগদ পুরস্কার (ए वज्रा हर्द ।

লেখনত : পুরন্ধত রচনার লেখনত ভারত সরকারকে অর্পণ কয়তে হবে যায় দকন লেখককে অভিনিক্ত এক হাজার টাকা দেওয়া হবে।

লেখা পাঠাবার নিয়ম: প্রত্যেক লেখা ছ'কণি করে পাঠাতে হবে এবং ভার সঙ্গে পাঠাতে হবে একটি ভিন টাকার

ब्राञ्चा देवानी: এই माहिला इन मबष्टि উन्नवन, नकारकली क्रमण नामितान वर्णाव ( निर्वाद में किनार्टियन्टेम অফ কমিউনিটী অ্যাপ্ত কো-অপারেশন, নিউ দিল্লী পোস্ট অফিন)।' পোন্টাল অর্ডার সমেত এ লেখা পাঠাতে হবে निम्निषिख ठिकानाम विकिशेष-এ, षि, कवा। अ' ठिकाना থেকেই প্রতিযোগিতার নির্ম-কান্ত্র ও অক্তান্ত নির্দেশ পাওয়া যাবে।

> विकाना एन: — **डिद्रक**हाद ( दिनक निहादकाद ) মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাব, भडनं(मन्हे चक हे खिन्ना, (ডিপার্টমেন্টস অফ কমিউনিটী ডেভালাপষেণ্ট স্মাও কো-ম্পারেশন) কুৰি ভবন : নিউ দিল্লী---110001

লেখা পাঠাবার লেখ ভারিখ 16-8-1973

একবিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

# পট

# বিমলেন্দু চক্রবর্তী

পট ও পটুয়ার আবির্ভাব আজকের কথা নয়। তবে মানব সভ্যতার কোন স্তরে পটুয়াদের আবির্ভাব ঘটেছিল তা বলা যায় না। ধর্ম প্রচার এবং লোকশিকার এই বাহনটির আবির্ভাব সমাজের ভাগিদেই ঘটেছিল। ভারতবর্ষের প্রায় সব এলাকাতেই পটুয়ার অস্তিত্ব ছিল।

কালিদাস ও ভবভূতির নাটকে পট আঁকা এবং পট দেখানোর উল্লেখ আছে। পটের বাস্তব উল্লেখ বিশাথা দত্তের মূদ্রারাক্ষসে আছে। মূদ্রারাক্ষসে পটুয়াদের 'যম পট্টক' বলা হয়েছে। মূদ্রারাক্ষসের রচনাকাল নিয়ে মভাস্তর থাকলেও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শভান্দীতে যে 'যম পট্টক' বলে বিশেষ এক শ্রেণীর পটুয়ারা ছিল একথা সর্বজন স্থীকৃত। বাণভট্ট তার 'হর্ষচরিতে' 'যম পট্টক'দের পট প্রদর্শন নিয়ে একটি স্থন্দর দৃষ্ট চিত্তের অবভারণা করেছেন।

পটিদারদের ভিতার থেকেই কুন্তকার জাতির উদ্ভব। বাংলা দেশে পটিদারদের ধেমন কুন্তকারের কাজ করতে দেখা যায় তেমনি কোন কোন কুন্তকার পটিদারের কাজ করে। অবশ্য এ হ'ল এক রক্ষ ব্যতিক্রম। পট যারা করে ভারাইতো পটিদার। জাতিতত্বে পটিদারদের সঙ্গে কুন্তকার জাতি সংশ্লিষ্ট। মধ্যে সন্ধি রূপে গোপকস্তার অবস্থান। ভার্গবরাম মতে

'পটিকোৎ গোপকস্থায়াং কুলালো জায়তে ভভ:', মভাস্তরে— 'পট্টকারচ্চ ভৈলক্যাং কুন্তকারো বভূব হ',

গুজরাট অঞ্চলে এক রকম পট আছে যাকে বলা হয় 'চিত্রকথী', এরাও বাংলার পটুরাদের মন্ত পট দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়। স্বভরাং একথা বলভেই হয় পট এবং পটুয়া বাংলা দেশে অভিনব নয়। সারা ভারতবর্ষে পটুয়াদের অন্থিত ছিল। এই পটুয়ারা লোক শিক্ষার বিরাট এক গুরুত্বপূর্ণ দারিত্ব भीर्घ मिन श्रद्ध शानन करत्र अरमह्ह ।

বাংলার সমাজে কোন সময় পটুয়ার আবির্ভাব হয়েছিল তা নির্ণয় করার মত কোন তথা নেই। বৌদ্ধ ধর্মের হাত ধরে এদের আবির্ভাব এমন কল্পনা করার স্থযোগ নেই। বাংলার সাঁওভালদের ভিতরেও পট আঁকা এবং প্রদর্শন রীতি আছে। বাংলার পটের দর্বপ্রধান দাহিত্যমূলক দাক্ষী 'কবি চঞী'র পাতায়। 'কবি চণ্ডী'তে পটের উল্লেখ আছে।

বাংলায় প্রচলিত পটকে বলা হয় 'ষমপট' বা যাত্ব পট। 'ষমপট' নাম হবার কারণ বোধ হয় পটের শেষে ষমরাজের রাজ্য দেখবার রীতি থেকে। পটের শেষে যমের রাজ্য দেখানো বোধ হয় প্র প্রাচীন রীতি। জীবনের অনিত্যতা প্রকাশ করার জন্মই পটের ব্যাপকতর প্রসার ঘটেছিল। বৌদ্ধর্গেই এমন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশী। 'ষম পট্টিক' নাম এভাবেই ভারা পেয়েছিল।

বাংলায় পট আঁকিয়েদের 'পটিদার', 'পটুয়া' বলা হয়। আদিবাদী সমাজে এরা 'পাটকিরি' নামে পরিচিত। পটুয়ারা পট আঁকাকে বলে পট লেখা। 'লেখা' ভাষার ব্যবহার থেকে পটুয়াদের লকে চিত্রলেথকদের সংযোগ অসুমান করা যায়। 'চিত্রলেখা' কথা অর্বাচীন নয়। প্রাচীন ভারতে 'চিত্র' শব্দে আঁকা ছবি এবং ভাস্কর্য শিল্প ছ'ই-ই বোঝাত। তুলি দিয়ে আঁকা ছবিকে আলাদা করার জন্ত 'লেখা' চিত্র বলা হ'ত। ছবি আঁকাকে বলা হ'ত 'চিত্র লেখন'। বাংলার পটুয়ারা যেন ভার শ্বতি রক্ষা করতেই পট আঁকা না বলে 'পট লেখা' বলে থাকে।

াংলার পটুয়াদের সম্বন্ধে নির্ভর্যোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে রেথে গেছেন গুরুসদয় দত্ত। পটুয়ারা ব্যবহারিক জীবনে হিন্দু ও মৃদলমান ধর্মের এক বিচিত্র সন্মিলন। নামাজ পড়ে জাবার বিশ্বকর্মার সম্ভান বলে বিশাস করে। হিন্দু মৃদলমানের জনাবিল সমীকরণ যদি হয়ে থাকে ভবে সে গোরব বাংলার পটুয়াদেরই প্রাপ্য। জবশু বাউলরা জার এক জাতীয় সমীকরণের অপরূপ ইতিহাস তৈরি করেছে। ভা হ'ল জন্ম প্রসাকের কথা।

'পতিতো ব্ৰহ্মশাপেন ব্ৰাহ্মণঞ্চ কোপড:'

বাংলার চিত্রকরদের এই হল নিয়তি !

বিনম্ন ঘোষের অনুমান বাংলার পটুয়ারা নিষাদ জাতির শাখা। অবশ্র কোন কোন লক্ষণ দেখে তিনি এদের নিষাদ জাতির শাখা বলে অনুমান করেছেন তা স্পষ্ট করেন নি। অবশ্র এ হ'ল নৃতত্ত্বের কথা।

পটুরারাই বাংলার একমাত্র চিত্রশিল্পী বলে সন্তিয় ভারা এক কৌতুহলের বিষয়। সমাজের বহু নির্যাতন, অবহেলা, অর্থ নৈতিক উপেক্ষার মধ্যে থেকেও এরা শতাব্দীর পর শতাব্দী চিত্রনির্ভয় জীবন যাত্রা নির্বাহ করে এসেছে।

পটুয়ারাই আদিমতর চিত্রকরদের বংশধর এ কথা বলা যায় কি না তা ভেবে দেখা উচিত। দেখা যায় অনেক পটুয়া ছবি আঁকার সঙ্গে পুত্ল নির্মাণ করে থাকে। বিনয় ঘোষ এদের ভক্ষণ শিয়ের কাজ করতে দেখেছেন। গুরুসদয় দত্ত পটীদার স্তর্গরের পট সংগ্রহ করেছেন। চিত্রকরেরা এক সময় সমাজের প্রদার আসনে ছিল। পরবর্তীকালেও মাহুষের পারলৌকিক ও দার্শনিক প্রভায়ের স্থানো নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। সমাজের ধর্ম আন্দোলনগুলোর স্থযোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ ধর্মের

অমুক্লে প্রচারের এক সরস মাধ্যম ছিল এদের হাতে। এদের হাত ধরেই বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছিল।

বাংলার ইভিহাসের অনেক গভীর গোপন থবর পটুয়াদের ইভিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। পণ্ডিভজনদের ব্যাপক প্রয়াসে তা আবিশ্বত হতে পারে। লোক শিল্পের শিল্পীদের প্রভি ব্রহ্মণ্য ধর্মের আচরণ কোন স্তরে ছিল তা পটুয়াদের—

> ব্যতিক্রমেন চিত্রানাং স্থান্ডিক্রকরম্ভণা। পতিতো ব্রহ্মণাপেন ব্রহ্মণানাঞ্চ কোপভঃ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ॥

এ' কথার ভিততর স্পষ্ট হয়ে আছে। ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ত্রহোদশ শতকের রচনা।

অস্থান করা যায় লোক শিল্লের এই সবল নাটকীয় রূপের সামনে ব্রহ্মণ্য ধর্ম নিজেকে খুব অনহায় মনে করতো। বৌদ্ধ যুগের অবদানে চিত্রকর পটুয়া সমাজ অনহায় এবং আশ্রেয়হীন হয়ে পরে। এই ক্রোগ আভিজাতাভিমানীয়া পুরো ব্যবহার করেছে। এরপরে ম্নলমানরা এদের ধর্মপ্রচারে ব্যবহার করে। এরা সামাজিক সংঘর্ষের পথে পা না দিয়ে আত্মরক্ষার নহজ পথ বছে নেয়। ধর্মে ম্নলমান হয়ে বেমন আত্মরক্ষা করে তেমনি জীবিলার জক্ত অস্থ্যরণ করে হিন্দু কাহিনী। এটা খুব বাজব কথা বে, "এই পটীলারদের পূর্ব পুক্ষরা বৌদ্ধ ছিলেন। বাহ্মণের অত্যাচার থেকে বাঁচার জক্ত ম্নলমান হ'লেও ঐতিহের দিক থেকে তারা হিন্দুই থেকে গেছে।' (লোক শিল্ল রবীক্র মন্ত্র্মদার) এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় রাজশক্তি যথন ম্নলমানদের করায়ত্ব ঠিক তেমন এক সময় এ রূপান্তর্ম ঘটেছে। অক্সথায় এরা ধর্মে ম্নলমান হবার কথা ভাববে কেন? অনেকে অন্থ্যান করেন বিজয়ীদের আবির্তাবের আগেই পর্দাপণ ঘটেছিল ম্নলমান প্রচারকদের। 'ম্নলমানেরা যথন বাংলা আক্রমণ করে তথন এখানকার হিন্দু ধর্ম অত্যন্ত শিথিল ও তুর্বল ছিল।…নিয় বর্ণের লোকদের গোলামে পরিণত করা হল্লেছিল।…… ধর্মান্তরিত করতে বিশেষ অত্যাচার প্রয়েছালন হয় নি।' প্রবোধচক্র ঘাব (বাঙালী) তারা সম্ভাব্য দব রকম মাধ্যমই দক্ষভার সঙ্গে ব্যবহার করেছে। অনেক পটুয়া তালের প্রচারে বান্তব শাহায়্য দিয়েছে। 'এমন কি এই সব পটে ধ্যেশ শ্বহুমনের আলেথ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের কাহিনী চিত্রিত করা হ'ত।' (স্বধান্তর্মার রায়)

ব্রহ্মণ্য ধর্মের প্রতি ভীব্র ঘুণা থেকে প্রতিশোধ নেবার আকাজ্যা এর পিছনে কাজ করতে আবার জাত ব্যবসায়ী বলে ধর্ম বিশ্বাস সব সময় বাঁচিয়ে চলা ষায় না এটা বুঝতো। এরাইগাজীর পট আঁকিয়ে পটুয়া রূপে পরিচিত।

ম্দলমান ধর্মালম্বীদের কাছে পট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। পট ছিল তাদের কাছে প্রচারের প্রয়োজনের মাধ্যম। তার উপযোগিতা ক্রমশই কমতে থাকে। বাধ্য হয়ে পটুয়ারা হিন্দু দেব দেবীর কাহেনীর জগতে ফিরে আসে।

বাংলা দেশের পটুয়াদের মত ডোকরা শিল্পীদেরও তুর্ভাগ্য বহন করতে হয়েছে। তাদের <sup>প্রতি</sup> সমাজের এ অবিচার কেন ভার বাস্তব কোন ব্যাথ্যা অন্তপস্থিত। এরাও পটুয়াদের মত গাস্থিত শিল্পী।

## কোপা হইতে বুড়ো এক ডোকরা বামন। প্রণাম করিল মোকে একি অলকণ।। ভারতচন্দ্র

পটের দৃষ্ঠ একের পর এক এঁকে চোথের সামনে নাটকীয় ভাবে উত্থাপন করা হয়। বিক্রমপুরে এর জন্মই প্রচলিত ভাষায় 'পট নাচানো' বলা হয়। পটে কতগুলি পর পর দৃষ্ঠ গেঁথে ভোলা হয়। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয় না। ঘটনার বিশেষ মৃহূর্ত শিল্পী ভার কাহিনী অন্থায়ী বেছে সাজিয়ে নেয়। করুণ, কোমল, হাস্ত, মিলনাস্তক, দাস্ত প্রভৃতি রসের উপাদান এগুলোভে আছে।

পটের উপাদান ধর্মের বিভিন্ন কাহিনী। এগুলো মাহুষের নীতি বােধকে জাগ্রত করে রাথে এবং ধর্ম প্রচারে বাস্তব ভূমিকা আছে। ধর্ম শিক্ষার তাগিদ থেকেই পটের প্রসার। জাতকের গল্পলো গভীর ভাবে দেখলে গল্পলো ধেন পটের জন্ম তৈরী বলে মনে হয়। অজস্তার ছবিগুলি দেখলে সন্দেহের অবদান ঘটতে পারে। শিল্পীরা ধে জাভক কাহিনী আঁকায় দক্ষ এতাে প্রমাণিত। দাঁচী ও ভাক্ষত ভূপে পটের মত করে দৃশ্য পট উথাপন করা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে 'গাজীর পটের' মিলটা খুব কাছাকাছি।

পটের কাহিনীর মধ্যে জনপ্রিয় হল রামায়ণ, চাঁদ সদাগর, রুঞ্গীলা, প্রীচৈতন্ত, বেজ্লা, নরমেধ যক্ত প্রভৃতি। সভীর সভীত্বকে করা হয়েছে মহিমময়। সস্তানের পিতৃভক্তি রুভূতায় রুজ্ঞতায় নম। রাজায় প্রজায় বাৎসল্য রসের স্রোভ অবগাহন করে। 'একটা বিরাট মহ্য্য-সমাজ, যারা বাস করে পল্লীর শাস্ত পরিবেশের মধ্যে বিশাস করে অসংখ্য দেব-দেবীতে, জীবনের আদর্শের সন্ধান নেয় পৌরাণিক গল্ল ও উপখ্যানের মধ্যে ••• তাদের আদর্শ, তাদের সমাজ জীবন সব কিছুরই নিখুঁত চিত্ত।'

এ আদর্শ এ সমাজ বাঙালীর নিজম। পটুয়ার ধ্যানে দেবভারা বাঙালী রূপ নিয়ে জাভির আত্মাকে গৌরবান্বিত করেছে। 'পটুয়া শিল্পীর বৃন্দাবন বাঙলা দেশে, অঘোধ্যা বাঙলা দেশে, শিবের কৈলাস বাঙলা দেশে, তাহার রুফ, রাধা গোপগোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙালী। রামের বিবাহ হইয়াছে ছাতনাতলায়। পার্বভীর কাছে সব অলকার হইতে শাঁথার মর্যাদা ও আদর বেশী।' —গুরুসদর দত্ত

আট থেকে দশ হাত এমন কি আঠারো উনিশ হাত লম্বা পট দেখতে পাওয়া ষায়। বড় বড় পটে বছ চিত্রের ভিড়। দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজানো। হ' পাশে হ'টি কাঠি লাগিয়ে জড়িয়ে রাখা হয় বলে একে জড়ানো পট বলা হয়। পট দেখবার সময় পটুয়া জড়ানো পটটি একটি বাঁশের ছোট বার পায়ার উপর রেখে বাঁ হাত দিয়ে উপরের কাঠি ঘুরিয়ে পট খুলতে থাকে। ভান হাত দিয়ে ছবির চরিত্রগুলো দেখিয়ে হ্বর সহযোগে কাহিনী বর্ণনা করে। ছবি দেখাবার একে অভিনব রীতি তা দ্বীকার করতেই হয়।

পটের পিছনে পুতুল নাচের স্থানুর শ্বভির ষোগাষোগ আবিষ্ণত হয়ে পড়লে অবাক হবার কিছু নেই। পট দেখতে দেখতে পুতুল নাচের কথাই মনে আসে। চরিত্রগুলি পুতুল নাচের পুতুলের আজিকে আঁকা। চরিত্রগুলো মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকে না। পটের চরিত্রগুলো দেখলে মনে হয় এরা ষেন পটের পটভূমিতে ঝুলে আছে। এ ষেন নাচের পুতুলগুলি স্থভোর টানের আশার খির হয়ে অপেকা করছে। অস্ত দিকে পটের নাক চোথের ফাঁদ, মৃথের স্থভোল রঙের বিক্তান ষেন

পুত্লের মন্ত করে—একথা বলার স্থবোগ আছে। 'ইলামবাজারের গালার পুত্লের চোখ, বর্ণ পটগুত মুর্তির আত্মার আত্মীর।' (লোকশিরের নানা প্রেম্ক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যার) পটিরে আর পটুয়া সঙ্গীত পরক্ষারের পরিপূরক। গানগুলোতে ধথাবথ ভাবে পটের বর্ণনা থাকে না। পটে বা আঁকা নেই তাই গান গেয়ে অদেখা দৃষ্টের ব্যঞ্জনা আরোপ কথা হয়। তাই পট চিত্রের পট সঙ্গীতের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলার গণ সাহিত্যে পটুয়া সঙ্গীতে স্থান কম গোরবের নয়। বস্তুত পক্ষে পটুয়াদের সাহিত্যে বা পটুয়া সঙ্গীতে বাঙালার আত্মার স্বতঃ কৃত্ত আত্মপ্রকাশ আছে। এর একটা আলাদা মূর্তি আছে। কিন্তু পটুয়ার কাছে উভয়ের মিলনেই পূর্ণতা। দর্শকের কল্পনা উদ্প্র করে তোলার এক স্বচ্ত্র কৌশল। তাই পটুয়ার শুধু পট লিখেই দার মেটে না। তাকে সহজ কবির ভূমিকাও পালন করতে হয়। পটুয়া সঙ্গীত বাদ দিলে পটের সরস্তা কমে একথা মানতেই হয়। সঙ্গীতহীন পট অনড় আচল, পট অলক্ষার হীন গৃহবধুব রূপ নেয়।

লক্ষ্য করার মত পটুয়া সঙ্গীতের ভাষায় মধ্য যুগীয় প্রভাব আছে। এতে এটা বোঝা ষায় পটে উল্লেখ করার মত কোন পালা বদলের অধ্যায় আসে নি। বংশামুক্রমে লোক শিল্পের চরিত্র অমুষায়ী পট ও পটুয়ার সঙ্গীত এক রকমেই থেকে গেছে। কাহিনী, দৃষ্ঠা, ভাব, অন্ধন কৌশল এক থাকাতে নতুন নতুন সঙ্গীত ভৈরী করার ভেমন কোন উৎসাহ সঞ্চার হয় নি। তাই ভারা আজোপট মেলে গান ধরে—

মনসা জগংগোরী জয় বিষহরি।

অষ্টম নাগের মাথায় পরমা হুন্দরী॥

নাগের হোলো ঘাটপাট নাগের সিংহাসন।

মঙ্গলে বেড়ায় পুঠে দেবীর আসন॥

পট আঁকার জমি, তুলি বং এসব পটুরার নিজের হাতে তৈরী। লোক শিল্পে ব্যবহার করা উপাদান লোক শিল্পীদের সংগ্রহ করাই রীতি। দেশজ নীল, মেটে সিঁহুর এলামাটি। গেরিমাটি, থড়িমাটি হরিতাল প্রভৃতি ধাতব এবং উদ্ভিদ রংয়ের সাহাষ্যে পটুরারা পটের অপরূপ জ্বাৎ গড়ে ভোলে। প্রদীপের কালি থেকে আসে কালো রং। তেতুল বীচি বেলের আঠা আর এক উপাদান। নারিকেলের মালা হল বং গোলার পাত্র। ছাগলের ঘাড়ের এবং তল পেটের লোম হ'ল তুলি তৈরীর উপাদান।

কাপড় পরবর্তী সময়ে কাগজের উপর পটচিত্র আঁকা হত। কাগজের উপর কাগজ আটকে কাগজখানাকে মজবুত করে নিত। আঁকার খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে জমি তৈরী করে নিয়ে লাল বেথার বহি: রেখা এঁকে নিত। ভারপর শুরু হত অক্স রংয়ের কাজ। একের পর এক রং লাগিয়ে জারগাগুলোকে ভড়াট করে জমজমাট করে ভোলা হ'ত। রংয়ে আঠা ব্যবহার করা হয় বলে একে টেম্পরা বীতির ছবিও বলা যায়।

অতি সাধারণ সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এরা যুগের পর যুগ সমাজের চাহিদা মিটিয়ে এসেছে।

কি করে জনগণকে খুলী করা যায় শিল্পীর সামনে খুব বড় একটা সমস্তা। অথচ এই পটুয়ারা সহজেই

এ সমস্তার সমাধান করতে পেরেছে। এত সহজ উপাদানের মাধ্যমে কি করে অসাধারণ দায়িত্ব

অনায়াসলরভাবে চালিয়ে এসেছে; কেন না পট মাত্রেই উচ্চাঙ্গ শিল্প নয়। অনেক কাঁচা হাতের বেথা, ফ্রটিপূর্ণ বর্ণ বিক্যাস, রচনার পর ভাব ভাঙ্গীতে বাস্তববোধের অভাব আছে। অথচ পূরো পটথানি বথন চোথের উপর সচল গভিতে যাত্রা করে ভথন রসভঙ্গের কারণ ঘটে না। স্থভরাং বলতেই হয় গভীর ভাব ও সরল রচনাভঙ্গী পটের প্রাণ। বর্ণবিক্যাসের সরলভা এর ঐশর্ষ। সহজ্ব অনাবিলভার এক অপরূপ রস আছে। সেই রস পটের অবয়বে বিগ্রভ। দর্শকের দলও যে সহজ্বে খূশী হ'তে পারে একথা মানতে হয়। শিশুর অনাবিল রসে বাংলার পট চিত্র আগাগোড়া মোড়া আছে।

দর্শক মাত্রেই পটে আঁকা বিষয়বন্ধ সত্য বলে বিশ্বাস করে। একটা দেশের বিরাট মানব সমাজের বিশাস পটে প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায়—পটের জনপ্রিয়তার এটাও একটা কারণ হতে পারে। সরল মাত্র্যগুলির কাছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা—একথা বলতেই হয়।

পটের সহজ সারল্য এবং বিশ্বাসই এর প্রাণধর্ম। তাই পটকে বলা যায় সরলগণ মানসের সহজ ফুলরী। গৃহবধু যেমন সংসারে সহজরপে অনাভূম্বর জীবন যাত্রায় অপরপের ঈশারা দেয় পটও তেমনি। তাই পট চিরস্তনের সম্পদ। দর্শকের কাছে পট নিত্য-নবীন, চির সত্যের প্রতিভাস মাত্র।

পট আঁকার রীভির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার জোরালো রেখা। অজস্তার এবং কালীঘাটের পটে আমরা বে রেখা দেখি, রেখার বে স্বভাব, জড়ানো পটের রেখার তা নেই। অজস্তা বা কালীঘাটের রেখা দেহের ডৌল এবং ওজনের স্পষ্ট ধারণা দের। দেহের উচ্ নীচ্ বোধ দর্শকের মনে স্পষ্ট করভে পারে। পটের রেখার এ গুণ একেবারেই অমুপন্থিত। জড়ান পটের রেখা ঘূরে ঘূরে কখনো তরঙ্গায়িত হয়ে ছবির অবরবে আশ্চর্য ভারসাম্য স্পষ্ট করে।

সম-চরিত্রের রেখা পুঁথির পাভার দেখার কোন দৃষ্টাস্ত নেই। পুথির পাভার আমরা যে রেখা দেখি ভার অভাব তীক্ষ এবং কোনালো হয়ে ওঠা। গুজরাট থেকে উড়িয়া হয়ে এরকম রেখা ব্রজ্মের প্রাচীর চিত্রে পর্যন্ত দেখতে পাওরা যায়। ভালপাভাই কোনালো ভীক্ষ রেখা স্বষ্টির কারণ। নয়ভো রেখার এমন ধাতব প্রলেবতা আবিষ্কারের অক্স কোন কারণ খুজে পাওরা যায় না।

পটের রেখা স্বভন্ত। থুব দৃঢ়ভার সঙ্গে জোরালো টানে রেখাগুলো টানা। রেখা ভাবনীলার গড়িরে ধার।

"এই সব জড়ানো পটের সঙ্গে মৃখল রীতির বিন্দুমাত্র মিল ছিল না। মিল ছিল দান্দিণাত্য ও উড়িয়ার প্রাচীন রীতির। সে ছিল মূলত চিত্র রীতির, অর্থাৎ সমান ফ্রাট জমিতে ছই মাত্রিক অলম্বারময় চিত্রধের, বাতে ভল্যম, ম্যাস, পারস্পেকৃটিভ্ থাকতো না। (অশোক মিত্র। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস)

একথা স্বীকার করতেই হয় পটের রেথার সহোদর রেথার ব্যবহার ভারভবর্ষের অক্তর আছে।
কিন্তু দে সব রেথার সঙ্গে পটুয়াদের পটের রেথার সমধর্মীতা নেই। এ রেথার উৎস অক্তাভ তেমনি
এরেথা বে অপরের ধার করা অভিক্তভার ফলশ্রুভি তা বলার হুষোগ নেই। এ রেথা বালালীর
নিজম্ব সম্পদ।

ভেবে বিশ্বিভ হতে হয় যে পটুয়ারা পট অবিকৃত কেমন করে রাখলো। বাংলাদেশের শিল্পে স্থাপত্যে ইসলামী প্রভাব আছে দেখতে পাওয়া যায়। "ম্সলমানেরাই পোড়ামাটির অলম্বরণের রীতি এবং নকশা সম্পর্কে পরিচয় ঘটায় এবং পরে তা মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।" (ম্যাক্কাচনে) অথচ লোকশিল্পের মাধ্যমগুলি দীর্ঘদিন ম্সলিম ধর্মবিশাসের আওতায় থেকেও বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছে। পটুয়ারাতো ম্সলমান ধর্ম অবলম্বন করেছে। তাদের জীবন্যাত্রায় ম্সলমানী প্রভাব প্রাষ্ট আ অবচ তার বিন্দুমাত্র ছাপ তাদের পটে পড়েনি। আশ্বর্ষ এক মমতায় মাভার মত ম্সলমানী শিল্পের ছোঁয়াচ থেকে পটকে নির্ভেঞ্জাল অবস্থায় রক্ষা করেছে।

পটের রেখা এবং ফ্রাট দেহাবয়বের মধ্যে আমরা শিল্পের এমন এক পরিণতি দেখি বা ব্যাপক আলোচনার বিষয়। একথা বলতে হয় পটে চোথে দেখার অভিজ্ঞতার মূল্য নেই। জোর দেওয়া হয়েছে 'ভাবের দেখা' রূপের লীলায়। ব্যাঞ্চনাই প্রধান, কল্পনাই মূল ধর্ম, অপার্থিব রহস্ত-এর কেন্দ্র-বিন্তুতে বসমূতিতে তরঙ্গিত।

রঙ ব্যবহারের অভিনবতা আর এক কথা। রঙ আদে আলোর হাত ধরে। পটের আলো পটের পশ্চাতে। তাই পটুয়ার আলোর কোন সমস্থা নেই। পটের রঙ চরিত্র বর্ণনা করে না ভুধু রঙের মায়া অঞ্চন চোথে লাগিয়ে দেয়। রঙ কথনো উজ্জল কথনো সত্য পরিণীতার মত নম্র।

সীমা থেকে অসীমের রহস্তময়তার পথে যাত্রাই হচ্ছে পটচিত্র। তার অনেক অনেক বিপরীত জিনিষ এবং অসংলগ্নতা আছে। সেটাই বড় কথা নয়। পটই একমান্ত্র চিত্র যা বাঙলার চিত্রকলার বাস্তব দৃষ্টাস্ত।

পটচিত্রে আঞ্চলিকতা আছে। আঞ্চলিক ইতিহাস অর্থনৈতিক পট আগে না পোড়ামাটির মৃৎকলকগুলো আগে তা নির্ণর করার মত কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। পটকে বিদ মৃৎকলকগুলি অফুসরণ করতে থাকে ভাতে বিশ্বরের কিছু নেই। আবার উন্টোটাও বে ঘটতে পারে না এমন নয়। স্কুরাং কে কাকে অফুসরণ করেছে তা নির্ণর না করা গেলেও এটা খুব বাস্তব সভ্য—"পটের ছবির হাঁদ গঠন তোল প্রভৃতির সঙ্গে মন্দিরের পোড়ামাটির ইটের অলম্বনণ তার রূপ, আরুতি টান, রেখা ভঙ্গ ও প্রাসন্ধিক বিষয়াবলীর বাহ্য মিল ঘডটা না ভারো বেশী অস্করের মিল।" (লোকশিল্পের নানা প্রসঙ্গে, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়)।

পট আঞ্চলিকভার বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্ত্যেয়। আঞ্চলিক ইভিহাস, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রকৃতি পরিবেশের প্রভাব এ বৈচিত্ত্যের উৎসভূমি। পার্থক্য ষা ভা একটি বৃক্ষের বছবর্ণের পল্লবের মত। এগুলোকে আঞ্চলিক রীভিও বলা বেতে পারে। পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাব জনিত ব্যতিক্রম। ভার ফলে কোন কোন অঞ্চলে রং ও কাহিনীর বৈচিত্ত্য সৃষ্টি হয়েছে। 'প্রভিভাবান শিল্পী বা পরিবারের চেষ্টায় হয়তো কোন এক গ্রামে একটি ঘরানা বা সক্ল গড়ে উঠেছিল দেখতে পাই পাশাপাশি অন্যান্ত অনেক গ্রামের পটুয়ারা ভারই নকল করে চলছেন। ( স্থধাংশুকুমার রায় )

আশুতোষ মিউজিয়ম ও গুরুসদয় মিউজিয়মে কয়েকটি পট আছে ষা ইগুয়ান রেডের জমির উপর নীল সবুজের ব্যবহারে সজীব হয়ে উঠেছে। রংয়ের উজ্জলতাই এর প্রাণ। মাঝে মাঝে সাদা বংয়ের ব্যবহার চরিত্র গুলিকে ষেন নাড়াচাড়া দিয়ে সজীব করে তোলে। বাহুল্য বর্জিত রংয়ে রেথায় গভীর বাঞ্চনা এনে দেয়। গ্রুপদী রসে পটগুলির সারা অবয়ব মণ্ডিত হয়ে আছে। এ পট আহমদপুর আয়েল এর পটুয়াদের আঁকা।

মেদিনীপুরের পটুয়ারা লোকমুখী। প্রচলিত কাহিনী এঁকে তোলার দিকেই তাদের ঝোঁক দেখতে পাওয়া বায়। পটের গল্পগুলি একটু অন্তুত জাতের একথা বলতেই হয়। গল্পের পত্র পল্লবের সঙ্গে হয়ে আছে অতীত বাংলার হারিয়ে যাওয়া দিনের শ্বতি আভাস। একদা স্থমেরীয় মিশরীয় জন পদের সঙ্গে বাঙলার ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষীও আজ আর অলভ্য নয়। মেদিনীপুরের পটের আছে তার ছায়া। মেদিনীপুরের পটের উল্লেখবোগ্য বৈশিষ্ট্য তার দীর্ঘায়ত অবয়ব এবং একাধিক চরিত্রের সমাবেশে। একই পটভূমিতে একাধিক চরিত্র সমাবেশ আনে পটুয়ারা অরুপণ হাতে। প্রশন্ত ললাট আর আয়ত চক্ষ্ আর এক বৈশিষ্ট্য।

পটের রং উজ্জ্বল নীল। নীলের পটে দরাজ হাতে সাদা বৃটির অলক্ষরণ। লাল ব্যবহার করা হয় ঘন করে।

ঠেকুয়া চকের পট ব্যতিক্রমের লক্ষণে উজ্জল। বাংলার ঠেকুয়া চকের শিল্পীরা জাপানী শিল্পীর বেন দোসর। জাপানী শিল্পীর মত হাল্ধা হাতের তুলির ছোঁয়া কেমন করে এল বাংলায়! পটের জমির রং হাল্কা। তার উপর হাল্ধা হাতে তুলির টানে পটের চরিত্র। ফিকে নীল রং। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার দিকে ঝোঁক। সকালে শিউলি ঝরার আমেজে বেন পটে আগা গোড়া মোড়া। অনেকের মতে এ চিত্র রীতি নবীন। এবং পটের এ রীতিই স্বাধ্নিক ভধু নয় শেষ রীতিও বোধহয়।

ইওবাপে কিউবিজিমের জন্ম বিংশ শতান্ধীতে। তার পূর্বস্থরী পাওয়া যাবে বাংলাদেশের পটে। বাস্তবিক বংলার পটে কিউবিজিমের বাস্তব উপস্থিতি আছে। জন্ম নিয়েছে স্তর্থের পট্রার হাতে। মেরতলা গ্রাম থেকে এ রকম পটের নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন গুরুসদম্ম দত্ত। এগুলো উনবিংশ শতান্ধীর ফসল। 'আমরা এ রকম পট দেখেছি যার সঙ্গে কিউবিজমের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে অনেকে হয়ত এ ছবিতে ইউরোপীয় শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করবেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই বিশেষ পটটে কিউবিক শিল্পের আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের বহু পূর্বের আকা হয়।' (অজিত ঘোষ)

উনবিংশ শভাব্দিতে কাঠের পালকে গ্রীক ভাস্কর্ষের নকল এক জনপ্রিয় রীভি। প্রীক ভাস্কর্ষের

ডেপারীর কাজ লীলারিত ভলীমার নয়। এই বিলেতী পুত্ল দিয়ে কাঠের পালছ তৈরী করার অভিজ্ঞতাই বাংলার কিউবিজিমের জন্মের ভিত্তিভূমি। ডেপারির ভাজ থেকেই বের হয়েছে কিউবিজিয়মের রেখা। রেখার কি পটের আঙ্গিকে বিদেশী প্রভাব না থাকলেও এগুলোর নেপথ্যে নায়ক বে বিদেশীর মূর্ভি একথা মানতেই হয়।

বাস্তব ক্ষেত্রে এ হল এক ব্যতিক্রমের দৃষ্টাস্ত। কারণ এ রীভির অন্ত কোন পটের নিদর্শন আর পাওয়া যায় নি। ভাই এর আকস্মিকভাকে অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তীকালে কোন পটুয়া এ রীভি ব্যবহার করে নি। নব্য কিউবিজিমের রীভি ভালের অস্প্রাণিভ করে নি বলেই ব্যতে হবে।

বিষ্ণুপ্রের পটের মর্মটুকু আলাদা ধাঁ চের। তারা ষেন অতীত বাংলার চিত্রশিরের ঐতিহ্যের এক বাস্তব ঈশারা তুলে ধরে। একদা বাঙালী শিল্পারা বৃহৎ ফ্রেফোচিত্র আঁকায় দক্ষতা অর্জন করেছিল। বিষ্ণুপুরের পট ষেন তার শ্বতি পরম মমতায় লালন করে চলছে। এ মমতা স্পষ্ট নয় বরং গোপনচারী। বিষ্ণুপুরের পটে চরিত্র রূপায়নের ভঙ্গীতে ফ্রেফা আঁকার শ্বতি ধরা আছে।

পট্যাদের ছবি নিয়ে গবেষণার ষথেষ্ট অবকাশ আছে। এবাই একমাত্র শিল্পী ষারা বাংলার চিত্রশিল্পীর জীবিকা বহন করে এসেছে। ভাই এদের প্রসঙ্গে ব্যাপক অন্তসন্ধানের প্রয়োজন আছে। হর্ভাগ্য পটের আলোচনায় আজ পর্যন্ত ষথার্থ গবেষকের আবির্ভাব ঘটেনি। ভার ফলে পটের রহস্ত আজো আমাদের কাছে ছায়াময় জগতের সামগ্রী হয়ে আছে। হর্ভাগ্যের কথা এই যে, ভারতবর্ষে উনবিংশ শভানীর থেকে পুরানো কোন পটের সংগ্রহ নেই।

### প্রাচীন বাংলার একটি বন্দর

### ত্রিপুরা বস্থ

বর্ধমান হাওড়া সেকসানের ব্যাণ্ডেল টেশন থেকে মাত্র মাইল তিনেক দ্রে মৃতপ্রায় নদী সরস্বতীর তীরে ছোটগ্রাম সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ। নিকটস্থ রেল টেশনটির নাম আদি সপ্তগ্রাম। গ্রামের বৃক্ চিরে বেবিয়ে গেছে গ্রাণ্ড ট্রান্ধ রোড। দূরে কাছে কয়েকটা ছোট বড় কলকারথানা। কিন্তু নগরজীবনের উন্মন্ত কোলাহল এই চিরনিজিত প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের নিস্তর জীবনের ধারে কাজেও আসতে পারে নি। প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত বন্দর সপ্তগ্রাম। আর সবকিছুর ছোঁয়৷ বাঁচিয়ে সে একাকী, একপ্রকার পরিভাক্ত। ইতিহাসের অনুসন্ধান প্রচেটা সপ্তগ্রামের বিবর্ণ অধ্যায়ে এসে ভিন্ন পথ ধরেছে।

একটু পুরোনো দিনের কথায় যাওয়া যাক। মহাভারতে হৃষ্ণদেশের বর্ণনা বা অবস্থিতি পরবর্তীকালে স্ট ইতিহাস সাদরে গ্রহণ করেছে। গ্রীক পণ্ডিত টলেমী তাকেই বলেছেন 'গঙ্গারিডি'। এর রাজধানী ছিল 'গঙ্গেশ রিজিয়া' যার পরবর্তী নাম 'সপ্তগ্রাম' বা সাতগাঁ। গ্রীকরীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্যে এসে বিপাশা নদীতীরে অবস্থানকালে (৩২৭ খ্রীঃ পৃঃ) আগাবর্তের পূর্বপ্রাস্তে অবস্থিত হুটি পরাক্রাস্ত রাজ্যের অন্তিত্ব জানতে পারেন। তল্মধ্যে একটি হোল 'গঙ্গারিডি' বা রাঢ়দেশ। এর রাজধানী ছিল গঙ্গাবন্দর। ঐতিহাসিক প্র্টার্ক ও প্লিনির তথ্য অন্ত্রসারে জানা যায় 'গঙ্গারিডি' রাজ্যের অধিপতির ছিল যাট হাজার পদাতিক ও দশ হাজার অন্বারোহী সৈতা। Diodorus Siculus এর মতে ঐ সময় ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে গঙ্গারিডিই ছিল স্বাপেকা ক্ষতাশালী।

হিউয়েন সাঙ্, ইৎসিং, মেগান্থিনিস প্রমুথ বৈদেশিক পর্যটকগণ বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলির সম্পর্কে সম্যক বর্ণনা দিয়েছেন। হিউয়েন সাঙ্ ভাষ্মলিপ্তিতে অবস্থান করে ভাষ্মলিপ্তি ও কর্মস্বর্ণের (শশান্ধের রাজধানী রাঙ্গামাটি) প্রশংসা করলেও গঙ্গারিভির রাজধানী 'সপ্তগ্রাম' বা সাভগাঁ বন্ধরটির নামমাত্র উল্লেখ কেন করলেন না কে জানে! ভবে কি ভিনি সপ্তগ্রামকেই ভাষ্মলিপ্তি বলে চালিয়ে দিয়েছেন? ভিনি পুত্রধন, সমভট, ভাষ্মলিপ্তি ও কর্মস্বর্ণ সম্পর্কে অনেক কিছুই বললেন অবচ 'গঙ্গো বিজিয়া' বা সপ্তগ্রাম সম্পর্কে নীরব থাকলেন কেন? এ প্রশ্ন আজ বহুপ্রশ্নজড়িত।

সপ্তথাম ঠিক কতদিন আগে সম্থানে অবস্থিত ছিল তা বলা নিতান্ত শক্ত ব্যাপার। তবে তার অবস্থান ছিলো বঙ্গোপদাগরের তীরে। ত্থান্ধার বছরে সমূদ্র অনেক দ্রে সরে গেছে। সে ছিদাবে সপ্তথাম তাত্রলিপ্তির চেয়েও প্রাচীন। প্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অন্দে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার এই পরাক্রান্ত বন্দর বা রাজধানীটির থবর পেয়েছিলেন (Mccrindle's Ancient India, its invasion by Alexander the Great)।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই স্থমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতির সঙ্গে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক

সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠে। তবে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণদানে কালের সাক্ষী ইতিহাস নিতান্ত নীরব। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর জেলার ওরগাঁদা, সিলদা, অটজুড়ি, সাহারি, ভাঙাবাঁদ, পালা, কুকড়াঘুণী, গিদনি, চিলকিগড়, বাঁকুড়া জেলার কালা লালবাজার, মনোহর, বন আহুরিয়া, শহরজোড়া, কাঁকড়াঘার, বাউরিভাঙ্গা, কাসিন্দা এবং বর্ধমান জেলার গোপালপুর, সাতঘেনী, সাগরভাঙ্গা, আড়া প্রভৃতি প্রায় বাইশটি স্থানে প্রত্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান হয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্ষের বিষয়, সপ্রগ্রাম প্রসন্ধ প্রায় নীরব।

পরবর্তীকালে মাধবাচার্যের চণ্ডী (১৫৭৯), খাদশ শতকের শেষভাগে রচিত লক্ষণসেনের সভাকবির কাব্য, মৃকুন্দরামের 'অভয়ামঙ্গল' বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' ও সর্বোপরি কবি রুফরামদাসের 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যে সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীনবন্দরটির অবল্পু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্ সম্বন্ধে হুন্দর বর্ণনা পাওয়া গেলেও এর অধিক পূর্বের ইতিহাস অজ্ঞাত। অর্থাৎ এক হিসেবে ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের সপ্তগ্রামের ঐতিহ্ আমাদের অহুমান করে নেওয়া ছাড়া গভ্যস্তর নেই।

বাংলার শেব স্বাধীন হিন্দুরাজা লক্ষণসেনের আমলে পাঠান সেনাপতি ইঘতিয়ার-উদ্দীন-বিজ্য়ারখলজী বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম ম্সলমান দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন এই সপ্তগ্রামে। এত জায়গা থাকতে সপ্তগ্রাম বন্দরটাই থলজী সাহেবের কেন পছন্দ হোল তার নানাপ্রকার কারণ আছে। তথন অবশ্র বঙ্গোপসাগর অনেক দ্রে সরে গেছে। সপ্তগ্রাম তথন সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত বন্দর, সম্প্রবন্দর নয়। এটি একহিসেবে ভৃথগুর মধ্যভাগে। যাতায়াতে স্থবিধা, সবচেয়ে বড় কথা স্বীয় শক্র লক্ষণসেনকে লক্ষ্য রেথে গোপনে তার সর্বনাশের জাল বিস্তারের জন্ম এথানটি উপযুক্ত বলে থাঁ সাহেব অনেক আগে থেকেই স্থির করে রেথেছিলেন।

এরণর ইতিহাস বলে, বাদশাহ মৃহ্মদ তুঘলক কর্তৃক বিধা বিভক্ত বলদেশের একাংশের রাজধানী হোল সপ্তথাম। সমাট গিয়াহুদিন বলবনের মধ্যমপুত্র ক্রকুদিন শাহের রাজ্যের শেবের দিকে সপ্তথাম মৃসলমানগণ কর্তৃক পুরোপুরিভাবে বিজিত হয়। কিন্তু তা কবে? গঙ্গা সরস্বতীর সঙ্গমন্থলে একটি পাধরের দেবমন্দির ছিল—এটি ঠিক মন্দির নয়। জাফর খাঁর সমাধি। এখানে পূর্বে অনেক হিন্দু বৌদ্ধ মন্দিরও ছিল। সে সমস্ত পাধর ও ইট নিয়ে পরবতীকালে আদি সপ্তথামে জি, টি, রোভের ধারে একটি বড় মসজিদ তৈরী হয়। এতে একটি প্রাচীন আরবী শিলালিশি বসানো হয়। তার পাঠোদ্ধার করে স্বর্গত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করেন, '৬৯৮ হিজরায় (১২৯৮ খ্রাঃ) একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল এবং নির্মাতা বাকর খা হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া মৃসলমানদিগকে ধনগত্ব দান করিয়াছিলেন Journal of the Asiatic Society—1870) কিন্তু এই শিলালিশি এখন অস্পন্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে রাজার নাম ছিল কিন্তু সেই স্থান ভাতিয়া গিয়াছে। হত্তামে সপ্তথাম ক্রকুদিন শাহের রাজ্যকালে বিজিত হইয়াছিল কি ফিরোজ শাহের রাজ্যকালে—তা বলা শক্ত।' হত্তাম সপ্তথাম বা দক্ষিণবঙ্গের এই এলাকার প্রথম শাসনকর্তার নাম আজ্বও অজ্ঞাত। এরপর ১০০৮ খ্রীষ্টান্দে ফক্রুদিন মৃবারক শাহ্ সপ্তথাম আক্রমণ করেন ও ইজুদ্ধিন কর্তৃক পরাজিত হন।

এর পরবর্তীকালে সপ্তগ্রামে মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক টাকশাল নিমিত হয় ও বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন অধিকর্তা স্ব স্থান মুদ্রা অন্ধন করেন। বর্তমানকালে বিশেষ ঘটনা বা পর্বোপলক্ষে সরকার প্রচলিভ ডাকটিকিট ব্যবস্থার স্থান্ত একটি প্রাচীন পদ্ধতি।

সমাট প্রথম মৃহামদশাহের আমলে প্রাপ্ত শিলালিপি অন্থদারে জানা বায়, ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমদিন বরবকশাহ সপ্তগ্রামের শাসক ছিলেন। বিখ্যাত পর্যাটক ইবন্ বতুতা বঙ্গদেশের এই প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামে আবিভূতি হয়েছিলেন।

সপ্তথামের চতৃপার্শে মৃসলমান আমলে অনেক সৌধ নিমিত হয়। যেমন শেখ আমালউদ্দিন ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এর ত্বছর পরে আমালউদ্দিনের সমাধি নিমিত হয়। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত হয় 'কদম রহল'। বর্তমানে এসব পুরাবন্ধ প্রায় অবল্পু। তবে ধ্বংসভূপের নীচেই বোধ হয় এই সৌধগুলি অভিমনিজায় শায়িত। যে কয়েকটি অবন্ধিত আছে তন্মধ্যে প্রিপার্শে ছাদহীন একটি ভগ্ন মসজিদ, সৈয়দ ফকরুদ্দিনের সমাধি ও পীরের দ্বগা—এগুলি সপ্তগ্রামের মুসলমান আধিপত্যের থওকুত্র প্রমাণ।

হুশেন শাহের বাংশধর মৃহত্মদ শাহকে পরাজিত করে শেরশাহ ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ অধিকার করে সারা দেশকে কয়েকটি সরকারে বিভক্ত করেন ও প্রতি সরকারে একজন করে ফৌজদার নিযুক্ত হয়। এমন একটি মূল ফৌজদারী কেন্দ্র হোলো সপ্তগ্রাম। ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম টাকশাল থেকে সপ্তগ্রামের পরবর্তী শাসক সামস্থাদিন মহত্মদ শাহ্ গাজীর নামে মূস্রা তৈরী হয়। কিছুদিন পর বিহারের শাসনকর্তা সোলেমান কররাণী বঙ্গদেশ জয় করলে সামস্থাদনের সোভাগ্যরবি অস্তমিত হয়।

আকবরের শাসনকালে বাদশাহী সভ়ক সপ্তগ্রাম থেকে জাহানাবাদের মান্দারণ পর্যন্ত টেনে আনা হয়। এ সময় আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায় যে তথন দক্ষিণবলে সরকার স্থলেমানাবাদ, সরকার মান্দারণ ও সরকার সাঁভগাও নামে ভিনটি জেলার অভিত ছিল। সরকার সাভগাও এর পঞ্চাশটি মহালের উপসত্ত ছিল চার লক্ষাধিক টাকা। পরে সাভগাঁও-এর উপকঠে 'হাভেলী' মহল গঠিত হয়। এটিই বোধ হয় বর্তমানের হালিশহর।

গ্রীষ্টার বোড়শ শতকের তৃতীয় দশকে যথন পতু গীজদের আবিষ্ঠাব ঘটেছে তথন চট্টগ্রাম স্বর্গ-গ্রামের চেয়ে সপ্তগ্রাম বন্দরের খ্যাতি কোন অংশে কম নয়। তবে এটি তথন 'A fair citie for a citie of Mores (Musalmans) and very plentiful and Sometimes Subject to patnas' অর্থাৎ কথনও কথনও বিহারের অধীন।

বন্ধদেশে বাণিজ্যের অধিকার লাভের আশায় পত্নীজ জল দহ্যরা সপ্তগ্রামের স্থলতান তম মৃহাম্মদের সঙ্গে দেখা করতে এল অজ্ঞ উপহার নিয়ে। কিন্তু স্থলতান উন্টে রেগে গেলেন ? ভাদের দহ্যবৃত্তি ও অভ্যাচারের সংবাদ আগেই পেয়েছিলেন। ভাই এবার ভাদের সমস্ত আহাজ ও মাল বাজেয়াপ্ত করলেন। তথন সরস্থতী নদীতে জোয়ার-ভাঁটা থেলভো। বড় বড় আহাজ হুগণী দিয়ে এখানে আসভো। ইতিমধ্যে শেরশাহের বলদেশ আক্রমণকালে অবশ্র পত্নীজদের কাছ থেকে স্থলভান হথেই সাহায়ও পেয়েছিলেন।

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের কথা। এ সময় থেকে আর বড় বড় জাহাজ সরস্বতী নদী দিয়ে আসতে পারলো না। স্থলতানও দেহরকা করেছেন। পতু গীজদের সঙ্গে গোলও মিটে গেছে। কিছ ব্যবসাবাণিজ্যের ধারা সপ্তথ্যামে তথনও জোর কদমেই চলেছে, বদিও পলিগ্রস্ত বন্দরে জাহাজ যাতায়াতের অস্থ্যির কথা জানা যায় 'দ্য এশিয়া' থেকে, 'Satgaw is a great and noble citie though less frequented than Chittagong on account of the post being not so Convinient for the entrance and departure of ships'

এরপর থেকে দেখা যাচ্ছে, ক্রমান্বরে পতুর্গীক্স বোষেটেদের অভ্যাচারের ফলে বখন নদী বা সমূত্রপথ বড় বিশক্জনক হয়ে উঠলো, ছোট ছোট জাহাজ আর তথন সপ্তগ্রামে আসতে পারলো না। বড় জাহাজ ভো আর এলোই না। সমাট শাহজাহান পতুর্গীজদের আক্রমণ ও অভ্যাচার থেকে সদর দপ্তর স্বরক্ষার জন্ত সপ্তগ্রাম থেকে সরকারী দপ্তর হুগলীতে সরানোর নির্দেশ দিলেন ও বাংলার তৎকালিক নবাব নাসিম থাকে পতুর্গীজ্ঞ দমনের আদেশ দিলেন। হুগলী থেকে পতুর্গীজ্ঞরা অনভি বিলম্বেই বিভাড়িত হয়। এরপর থেকেই সপ্তগ্রামের জৌল্ব কমভির দিকে। ধনাত্য বণিকেরা উঠে এলেন নতুন বন্দর হুগলীতে। অবশ্র এরপর ক্ষীণভাবে স্থলপথের সঙ্গে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য চলেছিলো। কিন্ত মুশীদকুলীথার সময়ে সপ্তগ্রাম বা সাঁতিগা নামটাই বদলে গেল। আজ্ঞ কোধান্ন সেই কোলাহল মুখর অবল্প্র বন্দর সপ্তগ্রাম। এখানেই একদিন বিদেশী স্বদেশী ধনাত্য বণিকদের আনাগোনা ছিল। ঘাটে বাধা থাকতে ছোট বড় অজন্ম বাণিজ্যপোত। অসংখ্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সাক্ষী সেই সপ্তগ্রাম কবে কিন্তাবে বিশ্বতির অতল তলে তলিরে গেছে, কেউ ভার হিসেব রাথে না। আজকের সপ্তগ্রামের বোণঝাড়, থালবিল, বন-বাদাড়, পরিত্যক্ত তিশিগুলোর মধ্যে ও মৃতপ্রায় নদী সরস্বতীর বালিরাড়ির গহররে সপ্তগ্রামের ঐতিহ্বের জীর্ণতম অংশকেও থুঁক্তে পাওয়া ঘাবে কিনা সন্দেহ।

## वाश्लापिल विधवा विवार जामालन

### শৈলেনকুমার দত্ত

বাংলাদেশে বছ বিবাহ এবং গৌরীদান প্রথার অনিবার্য ফল হিসেবে বুদ্ধের মৃত্যুর পর ভঙ্গণী ভার্বার হুর্গতি বেড়েছিল চরম। তারই একটা বাভৎদ সমাধান হিসেবে শেষপর্যন্ত শুরু হয়েছিল সভীদাহ প্রথা। আমীর মৃত্যুর পর নাবালিকা পত্নীদের সহমরণে চাপিয়ে তাদের আইবনের ছেদ এনে সে-যুগের একটি কুসংস্কার রাজত্ব করে এসেছে বছ বছর ধরে। সে-যুগের মাত্র্যের এই সংস্কার এমনই বিকৃত ছিল যে, তারা কথনও এইসব অবলাদের কথা একবারও চিম্বা করেনি। সে যুগের মাহ্নবের মনোভাবটি আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ভাষায় বলতে গেলে—'পুরুষ বাট বৎসরের বুড়ো হইলেও অনায়াসে আবার বিবাহ করিতে যান, কেহ টু শক্টিও করে না। কিন্তু নারী ১২।১০ বৎসরে বিধবা হইলেও বৈধবা যুগো কর্মন, এক সন্ধ্যা আহার কন্মন, সর্বপ্রকার প্রথ-অচ্ছন্দতা পরিভ্যাগ কন্মন, লাতার সংসারে আধাদাসী হইয়া কাল যাপন কন্মন……।'

কিছ অত্যাচার অনাচার যথন দানা বেঁধে ফটিকে পরিণত হয়, তথনই সাধারণত তার শেষপর্ব ঘনিরে আসে। যুগগুরু রামমোহনের হাতে তাই তার সমাপ্তি অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ দিনের শিকড় বসা এই প্রথা বিলুপ্ত করতে রামমোহন রায়কে যতই বেগ পেতে হোক না কেন, শেষ পর্যস্ত উইলিয়ম বেণ্টিকের সাহচর্যে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি সম্ভব হয়। সেই ঐতিহাসিক দিনটি হল ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর।

শতীদাহ বন্ধ হতে সমাজে নাবালিক। কিশোরী বিধবাদের অত্যাচার বন্ধ হয় ঠিকই এবং বাংলাদেশে একটি বীভংগ অমাশ্রবিক সামাজিক বিধির ছেদ পড়ে, একথাও সত্য ; কিন্তু সমস্যা থেকেই যায়। দারিত্র্য বা কুলরক্ষার অজুহাতে ষেসব কিশোরীদের যৌবন উৎসর্গ করতে হয়েছিল বৃদ্ধ আমীর কাছে—তাদের জীবন রক্ষা পেলেও, জীবন সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি। তাই কার্যকারণ সমন্দেই তাদের ভবিশ্বৎ অর্থাৎ পুনর্বার বিবাহ প্রদানের প্রশ্নটি প্রগতিশীল সমাজে প্রকটিত হয়ে উঠতে থাকে।

অবশ্ব বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন একটি কুপ্রথা বিলুপ্তির অনিবার্ষ ফল হিসেবে প্রকটিত হলেও, আন্দোলনটি কিন্তু অতি প্রাচীন। বিভাসাগরের সক্ষম প্রচেষ্টা এবং উভোগে এটি ফলপ্রস্থ হলেও এ আন্দোলন শুরু হয় তাঁর বছ আগে। বিভাসাগরের দেড়ণত বংসর আগে ঢাকার রাজা রাজবল্পত বিধবা বিবাহ চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্ব তিনি সফল হতে পারেন নি। দেওয়ান কার্তিক, চক্র রায় সকলিত 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে' জানা বায় বে, বিভাসাগর পরাশর সংহিতার বে বচন নির্ভ্র করে এই আন্দোলন শুরু করেন, নবনীপের রাজা শ্রীশচীক্র বছ পূর্বেই সেই বচন নিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সে পর্ব ছাড়াও সভীদাহ প্রথা বিলুপ্তির পরও যে নতুন পর্বায়ের আন্দোলন হয়, তারও স্বর্থণাত বিভাসাগর করেননি। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতম্ব লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমার্য গ্রন্থে লিথেছেন—'১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোর প্রমৃথ

ভিবোজিও শিশুগণ যে বেঙ্গল স্পেক্টোর নামক কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন ভাহাতে তাঁহারা বিধবা বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন। কয়েক মাস ধরিয়া ঐ পত্রে উক্ত বিচার চলিয়াছিল। এমন কি 'নষ্টে মতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি যে পরাশর বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিভাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত তর্কগৃদ্দে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভাহা সর্বপ্রথমে উক্ত পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধৃত করা হয়।'

সে যাক, স্চনা ধেথানেই ছোক, স্ত্রপাত থার হাতেই হোক না কেন, বিধবা বিবাহের সভিয়াবের উদ্যাভা বিভাসাগরই। তাঁরই হাতে এ আন্দোলনের সার্থক পরিণভি। এটি শুধু বাংলা দেশের জাতীয় ইতিহাসেই নয়, বিভাসাগরের জীবনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অভুজ শস্তুচন্দ্রকে লিখিত একটি পত্রে (৩১ প্রায়ণ ১২৭৭) বিভাসাগর নিজেও স্বীকার করেছেন—'বিধবা বিবাহ আমার জীবনের সর্বপ্রধান সংকর্ম।'

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বিভাসাগরের আগ্রহ সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার শস্তচন্দ্র লিথেছেন—'এক দিবস, কোন আগ্রীয়ের দাদশ বর্ষীয়া ছহিতা বিধবা হইলে, তদর্শনে জননীদেবা শোকে অভিভূতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অগ্রজ জননীকে সাস্তনা করিলে পর, জননী ও পিতৃদেব বলিলেন যে, বিধবা বালিকার পুনর্বার বিবাহ বিধি কি ধর্মশাস্তের কোনও স্থলে কিছু লেখা নাই ? শাস্ত্রকারেরা কি এতই নির্দয় ছিলেন ? জনক জননীর মুখ নি:স্ত এই বাক্য তাঁহার হৃদয়ে প্রোধিত হইয়া রহিল।'

এরপর থেকেই বিভাসাগর এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। বছ পুঁথির পাভায় মনোনিবেশ করেন। শেষ পর্যস্ত ১৮৫৩ সালের ডিসেম্ব মাসে ভিনি পরাশরের রচনাটি উদ্ধার করেন। এই বচনটিই হয় তাঁর এ আন্দোলনের একমাত্র শাস্ত্রীয় হাভিয়ার—

> নষ্টে মৃত্তে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চমাপৎস্থ নারীনাং পতিরক্যো বিধীয়তে॥

স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মৃত্যুম্থে পতিত হয়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয় তাহা হইলে নারী পত্যস্তর গ্রহণ করিবে।

এই অমোঘ অন্ত হাতে নিয়ে বিভাগাগর ১৮৫৪ সালের ২৮শে জানুয়ারী 'বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা' পৃষ্কিকা প্রচার করেন। পৃষ্কিকাটি প্রকাণিত হবার পর থেকেই বাংলাদেশে পক্ষবিপক্ষের ছটি শিবির নির্মিত হয়। বাংলা দেশের সে সময়ের অবস্থাটি রাজনাবায়ণ বস্তর ভাষায় বলতে গেলে—'শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্রচন্দ্র বিভাগাগর মহাশয় 'বিধবা বিবাহ উচিত কিনা' একটি ক্ষ্প্র চটী প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দু সমাজ রূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল, এই চটী বাহির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সম্জের ন্যায় অত্যম্ভ অন্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরক্ষ সকল উঠাইতে থাকে।'

এই আন্দোলনে বিভাসাগরের পক্ষে এলেন তত্তবোধিনী পত্তিকা। 'সংবাদ প্রভাকর' পক্ষ সমর্থন করলেও ভোষণা করলেন—'বিধবা মাত্তেই বিবাহ করিবার অধিকারিণী হইতে পারেন না। তিনি একমাত্র অক্ষত-যোনিদিগের বিবাহের পক্ষপাতী।' ঈশ্বরচল গুপ্ত বিধবা বিবাহের পূর্বে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এ বিবাহ সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকরের ( ১লা মাঘ ১২৬৬) সম্পাদকীয়

প্রবন্ধে লিখনে—'অপ্রে সোপান নির্মাণ না করিয়াই উপরে ঘর করিবার অস্ঠান করিতেছেন। বোড়ার সন্ধৃতি না করিয়াই চাবুক কিনিতেছেন। থাল খননের পূর্বেই সেতু বন্ধনের আড়ম্বর হুইতেছে। এখনো ভাভের হাঁড়িতে জল চড়েনি, কিন্ধু ঠাঁই করিয়া পাতৃনির আঁটুনি বিলক্ষণ হুইতেছে। ফলে প্রণিধান করুন স্থীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ ইহার কোন্ বিষয়টি অপ্রে করা বিধেয় হুইতেছে? আমার বোধে প্রথম ব্যাপারেই উপযুক্তরূপ মৃত্ব করা উচিত।' রাজা রাধাকান্ত সেব, রামগোপাল ভর্কলমার প্রমুখ ব্যক্তিরাও বিভাসাগরের সঙ্গে প্রভাক্ষ দ্বযুদ্ধে অবভীর্ণ হলেন।

কিন্ত উৎসাহিত করারও লোক মিলল। এলেন পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ভারানাথ বাচপ্পতি, গিরিশচন্দ্র বিভারত প্রম্থ পণ্ডিতেরা। শ্রীরামপুরের 'ফ্রেও অব ইণ্ডিয়া' আরও উৎসাহিত করলেন —'হিন্দুগণ বিধবার বিবাহ নিমিত্ত কেবল কথার ধ্মধাম না করিয়া ষ্তাপী কার্যে দেখাইতে মনোযোগী হয়েন তবে অতি উত্তম হয়।'

ধনকুবের মভিলাল শীল, মহাত্মা কালীপ্রদন্ধ সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিরা পত্ত পত্তিকার বিজ্ঞাপন দিলেন—যিনি বিধবা বিবাহ করবেন তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হবে। দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘোষণা করা হল। প্রভাবশালী গ্রাণ্টসাহেব বললেন—যখন সভীদাহ নিবারণ করা হইরাছে ভখন বিধবা বিবাহ হইতে দেওয়া উচিত। চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা সহু করা অপেক্ষা একেবারে পুড়িয়া মরা ভাল।

গুপুক্বি মভামত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ রসিকভাও করতে শুরু করলেন---

ভনিয়া বিয়ের নাম 'কোনে' সেজে বৃজি।
কেমনে বলিবে মৃথে 'থুজি থুজি থুজি ?'
পোড়া মৃথ পোড়াইয়া কোন পোড়াম্থী।
'হু:খী' 'হুথী' মেয়ে কেলে কেঁচে হবে খুকী ?

কিন্তু কিছু হল না। বিভাসাগর ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন। বিপক্ষ শিবির থেকে প্রচারিত পৃস্তিকার অবাব দিলেন তাঁর বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা পৃস্তিকার বিভীয় খণ্ডে। বিপক্ষ শিবির থেকে তার অবাব মিলল না। বিভাসাগর প্রমুথ আরও উৎসাহিত বোধ করে ভারভের বড়লাটের কাছে পেশ করলেন এক আর্জি। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই পাশ হল বিধবা বিবাহ আইন। গ্রাণ্ট সাহেবের স্থারিশে স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ভার কলভিনের সমর্থনে পাশ হল বিধবা বিবাহ আইন। গুপুক্বি লিখলেন—

গ্রাণ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাব। কাল বিল কাল বিল করিলেন পাশ॥

প্রতিপক্ষের বাধা তব্ও কমল না। আইন পাশ হলেও তার প্রয়োগ করা দম্ভব হল না। শেব পর্যন্ত ১৮৫৬ দালের ৭ই ডিদেম্বর তারিথে কলকাতার স্থাকিরা দ্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যারের বাড়ীতে এ বিবাহ অস্ত্রিত হল। বর হলেন শ্রীশচন্দ্র বিভারত্ব। কনে অখ্যাত হলেও বর অখ্যাত দাধারণ নন। দীনবদ্ধ মিত্রের ভাষার 'দাহিত্য দবিতা শ্রীণ' দেই বিভারত্ব মহাশর ছিলেন বিভাদাগরের স্থন্থ । মনীয়া রাজনারায়ণ বস্থ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন—'তিনি প্রথমে সংশ্বত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন পরে ডেপুটি ম্যাজিট্টেট হয়েন।'

#### এ হেন বর, ভারপর এ হেন বিবাহ!

বীভিমত বর সেবে বিয়ে করতে এলেন শ্রীশচন্দ্র। বরাত্যগমন করলেন রামগোপাল ঘোষ, ছরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীটাদ মিত্র, রমাপ্রসাদ রায় প্রমূপ বাঙালী মনীবীরা। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন শ্রীশচন্দ্রও বিপত্নীক ছিলেন।

বাংলা দেশে প্রথম বিধবা বিবাহ নির্বিদ্নে সমাপ্ত হল। দ্বিতীয় বিধবা বিবাহ হল ঠিক পরের দিন। রাজনারায়ণ বস্থ এ সম্পর্কে লিখেছেন—'দ্বিতীয় বিধবা বিবাহ করেন পানিহাটির মধুস্থন ঘোষ। তৃতীয় বিধবা বিবাহ ও চতুর্থ বিধবা বিবাহ আমার জেঠতুত ভাই তৃর্গানারায়ণ ও সহোদর মদনমোহন বস্থ করেন।'

কিন্তু প্রতিপক্ষের সমস্ত প্রচেষ্টা বার্থ হলেও বিধবাবিবাহ অন্তুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা কোনদিনই হয় নি। বিধবাবিবাহ বিধিসমত এবং অন্তুষ্টিত হবার পাঁচ বছর পরেও সংবাদ প্রভাকরে যে সব কবিতা প্রকাশিত হয় তাতে ব্যঙ্গের প্রকট মৃতিটিই প্রকাশিত দেখা যায়। একজন কেরানীর বিধবাবিবাহের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত একটি কবিতা তার সাক্ষ্য—

শ্রুত মাত্র দূরে গেল মনের বিলাপ।
বিধবার থালিকম হইল ফিলাপ॥
ভাল ধর্ম, স্থরাজ্য, কার্য বটে পাকা।
কেরানীর কর্ম নয়, ক্রম থালি রাখা॥
ধামধুম টামধুম সন্ধকারে আলো।
ভ্য কোরে, উম পেয়ে, ঘুম হবে ভালো॥
জয় জয় কালধর্ম, আর কারে ভয়।
কারু ময়ে, মাকুদেবী হোলেন সদয়॥

শুধ্ কি তাই, বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বিতাসাগর মহাশয়কে বছ টাকা খণ করতে হয়। এমন কি বারসিংহ প্রামে এজত্যে তিনি শেষ জীবনে একবার প্রামবাসীর হাতে নিগৃহীতও হন। তবু বিতাসাগর যে এ প্রথাকে মনেপ্রাণে কতটা শ্রন্ধা করতেন, তা তাঁর শেষ দীবনের একটি পত্র থেকে জানা যায়। পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ষথন তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিয়; তথনও তিনি নারায়ণের বিধবাবিবাহ হয়েছে শুনে অনুজ্ঞ শস্ত্চক্রকে পত্র (৩১শে শ্রাবণ, ১২৭৭) লেখেন—'নারায়ণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মূথ উজ্জ্ল করিয়াছে এবং লাকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে।'

এ থেকে বোঝা ষায় এ আন্দোলনকে কার্যকরী করতে তাঁর আন্ধরিকতা কভটা গভীর ছিল। মবশ্য সহায়ের মধ্যে ছিল সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েক ব্যক্তির সহযোগিতা এবং সাহচর্য।

কিছ সমাজে সহাত্ত্তি কম ছিল বলে বিতাসাগরের মৃত্যুর পরই প্রায় এ আন্দোলন বন্ধ হয়। বিধবা বিবাহের সমর্থক হিসেবে পরবর্তীকালে রবীস্ত্রনাথ, স্থরেক্তনাথ, আশুতোষ, দেশবরু চিত্তরঞ্জন শৃত্তি মনীধীকে পাওয়া যায়। বিষমচন্দ্র, বিজেক্তলাল এ প্রথা সমর্থন করলেও তাদের সমর্থন উদার ইল না। বিষমচন্দ্র বলেছেন—'বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দুও নহে, সকল বিধবার বিবাহ হওয়া

কদাচ ভাল নহে, ভবে বিধবাগণের ইচ্ছামভ বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।' (বিষমজীবনী, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

তবে তাঁর সহাত্তৃতি যে ছিল তার প্রমাণ আছে অন্ত উজিতে। বিষর্ক উপক্যাসের কুল সম্পর্কে তিনি একস্থানে বলেছেন—'ভার অপরাধ থাকুক বা না থাকুক, আমি কুলকে মারিভে পারিব না। সে বালবিধবার আমি সবে বিবাহ দিয়াছি; স্র্বম্থীর স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে চিরস্থী করিয়া সমাজকে দেখাইব বিধবাবিবাহে অধর্ম নাই, অশাস্তি নাই।' ( এ )

ছিজেন্দ্রলালের বঙ্গনারী নাটকের একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেও এ প্রসঙ্গে সমর্থন পাওয়া ষায়। ছিজেন্দ্রলাল লিখেছেন—'ষদি কুমারীরা ব্রহ্মচর্য করতে পারে না এই তোমার মত হয়ত বালবিধবারাও পারে না। ভবে বিধবা বিবাহ প্রচলন কর।'

বিভাসাগরের মৃত্যুর পরে বাংলা দেশের সমাজ ও সাহিত্যে এ প্রশ্নটি আছে আছে আবার বিচার বিভর্কের বিষয় হতে থাকে। বৃদ্ধিসভন্তর কুন্দনন্দিনী, রোহিনী, রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী, শরৎচন্দ্রের মাধবী, সাবিত্রী, রাজলন্দ্রী প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলি এ প্রশ্নটিই তুলে ধরেছে সমাজ এবং সাহিত্যের সামনে।

কিন্তু সমাজের প্রতিনিধিন্থানীয় কয়েকটি পরিবার ভিন্ন এ বিবাহ সাধারণ জন সমাজে খ্ব বেশি অম্টিত হতে পারে নি। এ থেকেই বোঝা যান্ন বিভাসাগর প্রম্থ নেভার নেতৃত্বে এ আন্দোলনের স্তর্নাত এবং সার্থকতা লাভ কয়লেও বাংলা দেশের মান্নয প্রাণ দিয়ে এটি সমর্থন করে নি। পরবর্তীকালে যে কয়টি বিধবাবিবাহ অম্প্রতি হয় ভার মধ্যে রাজা দক্ষিণারঞ্জন ম্থোপাধ্যারের প্রথমা পত্নী জ্ঞানদাস্থলরীর মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে বর্ধমানের মহায়াজা ভেজচক্র বাহাত্রের বিধবা

সহাত্বভূতি এবং সমর্থন থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পরিবারে বিধবাবিবাহ অহাইত হন্ন বহু পরে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজের বিবাহকে তাঁদের পরিবারের প্রথম বিধবাবিবাহ বলে উল্লেখ করেছেন। 'পিতৃত্বতি' গ্রন্থে তিনি লিথেছেন—'বাবা আমান্ন কলকাভান্ন ডেকে পাঠিয়ে আভিভ্রাভা গগনেন্দ্রনাথের ভাগিনেন্দ্রী প্রতিমাদেবীর সঙ্গে আমান্ন বিবাহের প্রস্তাব করলেন। বিবাহ হল ১৯১০ সালের ফেব্রুনারী মাসে—আমাদের পরিবারে এই প্রথম বিধবা বিবাহ।'

কালের সঙ্গে সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। আজকের বাঙালী সমাজে বিবাহ সম্পর্কে কুসংস্কার জনিত বিধিনিষেধ ধে আজ অনেক দ্বীভূত হয়েছে তার মূলে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের অনেক অবদান আছে। একথা শ্বরণ করলে আজও এ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়ভাকে প্রকা জানাতে হয়।

# वाष्टलात (लोकिक नृज्यवाता

### অভিতকুমার মিত্র

বাওলার লৌকিক চিত্রাংকণ রীতি মৌথিক সাহিত্য আর নানাপ্রকার সংস্থারের মন্তই লৌকিক নৃত্য ধারার বিবর্তনের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের স্চনা করে। সমবারিক সংগীতের গীভরীতি গাথা গীভিকার রচনা, যৌথ লোক শিল্প ও লোক চিত্রের মন্তই লৌকিক নৃত্যধারা একাজভাবেই গোলী নির্ভর। এই নাচ সর্বাংশে অফুষ্ঠান কেন্দ্রিক। লোকদেবভার পূজাকে কেন্দ্র করে প্রায়শ ক্ষেত্রে এই নৃত্যরীতি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নাচই অনেক পূজার বিশেষ অংগ। গান, নাচ বাদ দিয়ে লোকদেবভার অভিজ্বের কথা করন। করা যায় না।

অংকুরের ফুটে ওঠা আর প্রজননের কেলিক্রীড়ার মধ্যে যে আঘাত ভার ভিতর আদিম ছ্ম্পের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়। প্রকাশের উন্মাদনায়, ব্যাকুলভায় নৃত্যরীতি বিকাশের স্বর খুঁজে পায়। অর্থেবণের বিক্তিপ্ত পদপাতের মধ্যে বাঙালীর নৃত্যধারা ছন্দোবদ্ধ হয়। সম্ভাবনার মধ্যে যে আলোড়ন তাই বাঙালীর নৃত্যভাবনা। ধর্মজিজ্ঞাসার আকুলি ব্যাকুলিতে নৃত্যের স্পন্দন সৃষ্টি হয়। শশু আর সম্ভানের কামনা নৃত্যের ছন্দে ছন্দে দোলায়িত হয়ে ওঠে। বাঙালীর আদিম জীবনের গহনে এর স্বর্জ সন্ধান করতে হবে। লোকিক নৃত্যে ভাই জীবনের খোনামুভূতি—দৈহিক কুধার লিপ্সা প্রজননের অভীপ্সা হয়ে দেখা দেয়। কেন না নাচের প্রভিটি মূলার দেহের আকর্ষণ প্রতি পদপাতে যেন কার জন্ত কার টান আর এই নাচে কাক্ব-কৃতির সুলতা সজ্ঞোগের বাসনায় মূখর হয়ে ওঠে। ভাই নাচের ছন্দে বাঙালী জীবন বিকাশ লাভ করে।

অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক বলে এই নৃত্যরীতি বিবর্তনহীন। প্রথম কেন্ত্রে গোগ্রী পরস্পরাগন্ত বলে কথনও বংশান্থক্রমিক বা কথনও গুরু মুখাপেক্ষী ভাই লৌকিক নৃত্যরীতির রূপ করনা গণ্ডী নির্ভর। এই নাচের মধ্যে বাজনা নাচ আর গান পরস্পর সাযুজ্যবদ্ধ। নাচ গানের মধ্যে বাঙলার ঋতৃর মর্মার্থ উপলব্ধি করা বায়। অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক নাচগুলি নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হয় বলে প্রত্যেক নাচের সংগে প্রকৃতির সংবোগ রাখতে এবং প্রকৃতির ধারা অনুষায়ী এই নাচের গভিতংগী ছন্দারিত। বর্ষার নাচে বৃষ্টির রূপায়ন অলধারার হুর বজায় রাখবার চেষ্টা করে। শরভের নাচে সাদা কাশফুলের আর ভিমিত ভরংগ নদীর অন্ধতার হুর জাগে! শীতের নাচের মধ্যে ধরধবানি স্পষ্ট অনুভূত হয়। বসস্ভের নাচে ফুলদোল অনুভব করা যায়। গ্রীংমের নাচে রুজভার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

চৈত্র বৈশাধ হতে গাজনের ভক্তারা 'বেড' হাতে নৃত্য করে। মূথে তাদের ব্যাস ব্যোস ধ্বনি। নৃত্যের তালে তালে ঘন ঘন বেত সঞালনের ছন্দে প্রকৃতির কক্ষতা প্রকাশ পায়। আগুনের মাঝে নৃত্য করতে হয় ভক্তাদের। নাচতে নাচতে পায়ে পায়ে আগুন নিভিয়ে ফেলার বীতি আছে। না হলে দেবভার রোৰ গ্রামের অমংগল ডেকে আনবে। তৃটী গক্ষর গাড়ী মুখোমুখী বেঁধে চার চাকার গাড়ী ভৈরী করে সেই গাড়ীতে চার কাঠের ক্ষেম বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ঐ ক্রেমের মাথার কাঠে পায়ে দড়ি বাধা অবস্থায় নীচু মূথে ত্লতে থাকে ভক্তা। হাতে বেলপাতা নিয়ে ত্লাভে

ছলাতে জলস্ক আগুন পেরিয়ে শিব শিলার মাথায় পুল্প দিরে আদে বার বার। দেবপুলার কৃচ্ছত। থমথম করে চৈত্র শেষের আকাশে। এই দোলেরও ছদ্দ আছে। গ্রামের মাহ্মর অন্তর্চানটিকে একরকমের নাচ বলে। বর্ষার আগমনের দাথে দাথে মনদার ঘট-বারি মাথায় নিয়ে ভর-নৃত্য করতে করতে দেয়াশী গ্রাম পরিক্রমা শেষে পূজা বেদীতে দেবীর ঘট বা দেবী বিগ্রহ স্থাপন করে। ভর-নৃত্যে নাকি দেবত্ব অন্তর্পরিষ্ট হয় ঐ দেয়াশীটার মধ্যে। বর্ষার শেষে রাধা অষ্টমীর দিনে দাত ভাইদের পূজায় ভর-নৃত্যের মধ্যে বাঘ মহিষ আর রাখাল নাচ অপূর্ব লৌকিক নৃত্যধারা সঞ্জীবিত রাথে। মনদার ভর-নাচে বর্ষার বিহরলতা প্রকাশ পায় আর বর্ষার শেষে ফদল রক্ষার আকুলতা দেখা যায় বাঘ মহিষ আর রাথাল নৃত্যে। লোক-দেবতারা উপোদী ভক্ত্যাদের মধ্যে ভর করে। কেউ বাঘের প্রেভাত্মায় উদ্দীপিত হয়। কেউ মৃত রাথালের ভূতে নেচে ওঠে। মহিষ ভূতের প্রেভাত্মা ভর করে অন্তর্দের। বাঘ থেতে চায় মহিষদের। রাথাল রক্ষা করতে চেষ্টা করে। আর মহিষরা বাঁচতে চায়। কৃষি নির্ভর আদিম জীবন হতে এই নৃত্যধারা বিকশিত। এই নাচের ভালে ভালে গান হয়।

সাত ভাইরা বাণাসিং

সভের শয়তান হরে

সাত বেগুণ জালির বন

সাতভাই থেলে জিয়ান সাভ।

ছোট মূট জিয়ান কাঠি ভূমে লুটে যার।

ভাহারই ভলে সাভভাই ঠাকুর থেলে

সাভভাই থেলে জিয়ান সাভ॥

বলি দেওয়া ভেড়া ছাগলের বক্ত খেয়ে এই নাচ শেষ হয়। বর্ষার শেষে নৌকা বাইচের নাচেও অপূর্ব ছল্ল জাগায়। ভরা ভাল্রে আদিবাসীদের 'ছাভা' পরবের ষৌথ নৃত্যে কাশফুলের মেলার ছল্ল জাগে। ছাভ ধরাধরি করে নাচে থেয়েরা পায়ের ভালে তালে শরীরের অংগ সঞ্চালনে কচি শশ্তের নাচন জাগে কুমারী মেয়েদের ঘৌবনের তটে তটে। বাউলের নাচে উদাসী মনের হুদ্বপটে যেন অধর আকাশের নব রূপায়ণ। কোথায় পাবো ভাবে—ছল্ল এ নাচে। মংগলগান গায়কের গানের সংগে চামর হাতে নাচ অপূর্ব ব্যক্তনার সঞ্চার করে। বাঙলাদেশের অনেক জেলায় যাযাবর জাভের কয়েক রকমের পূজারী নানা রূপের আভাষ এক ধারার মাতৃমূতি নিয়ে ছয়ারেছয়ারে ভিল্লা করে বেড়ায়। তাদের গানের সাথে নাচের ছল্ল আছে। শরতের আকাশের মতই তা মধুর। মেয়েদের-শশ্ত রোপন উৎসবে নাচ ও পূজা অমুঞ্জিত হয়। শীতের আগমনের স্টনায় হরিনাম সংকীর্তনের আসবে, চবিশশপ্রহর কীর্তনে, অইপ্রহর সংকীর্তনে গৌরনিভাই নাচ বাঙালীজীবনে নাচের উন্মাদনা জাগায়। খোলের তালে তালে রাধাক্রফ নাচ অপূর্ব ভক্তিরদের সঞ্চার করে। হহিনাম সংকীর্তনে তৃটা কিশোরকে রাধাকৃষ্ণ সাজিয়ে হরিনামের দলের মাঝে নাচিয়ে বেড়ায়।

থেয়েছিলে হরি ননী চুরি করে ! তেমনি করে ও কালাটাদ আর কি ননী থাবে না॥ একভাল খোলের বাজনা। এক ভালেরই নাচ। নাচন জাগার ধর্মপ্রাণ বাঙালীর মনে। শীভের প্রথমে পানী বাহকের নাচ লোকিক নৃত্যধারার অপূর্ব সংযোজন। প্রাচীন বাঙলার ভাকাভের কালিপুজার বলিদানের নৃত্য থেকে এক রক্ষের নৃত্য ধারার স্পষ্ট হয়। ভার থেকে বলিদানের পর দেবী প্রদক্ষিণের নাচ এখনও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। শীভের শেষে বাঙালী আদিবাসীদের মধ্যে পূজা অন্তর্গানে সমবায় নৃত্যরীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাদনা পরবে দিনের পর দিন বৌধ আদিবাসী নৃত্য মাত্র্যকে পাগল করে ভোলে। আদিবাসীদের 'এক্ষেণ' দিয়ে নববর্ষের নাচে ভাদের উদ্দাম করে ভোলে। বসস্তের ফুল্ল প্রভাতে বাঙালীদের বিয়ের নাচ বিশেষ বৈশিষ্ট্যময়। তৃ পংক্তি গানের সংগ্রে বাউরীদের বিয়ের নাচ মাত্র্যকে মাভিয়ে ভোলে।

**গাঁইভের সরানে রাঙা ধুলোরে** 

সাঁইতের সরানে রাঙাধুলো।

ধৈবুনবভীর পানে ভাকায়

ওপাড়ার বাবুগুলোরে

ওপাড়ার বাবুগুলো॥

বিবাহ আসরে রাইবেশে নাচের রেওয়াজ আজও লুগু হয়ে যায় নি। এই নৃত্য ধারাকে বাঙলার জমিদাররা এককালে লালন করে এসেছে।

প্রতি পূজার নানা অন্থানকে কেন্দ্র করে নাচের রীভি বাঙালীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পূজার চাকীর চাক সমেত নৃত্য, মৃদংগ বাদকের বাজনা বাজাতে বাজাতে নৃত্য, থোল বাদকের বোলের তালে তালে নৃত্য অপূর্ব উন্মাদনার সঞ্চার করে। দেবী বিসর্জনের নাচ হয় প্রত্যেক গ্রামে। পূক্লিয়ার ছৌ-নাচ আজ পৃথিবী বিখ্যাত। পূত্ল নাচ নাচাতে নাচাতে এক রকমের নৃত্য করতে হয় স্ত্রধরকে। পূজা অন্থানে আসর রাখবার জন্ম রুম্ব নৃত্য গানের তালে তালে মেয়েদের মধ্যে অপূর্ব নৃত্য ভংগীমার সৃষ্টি করতো। ভাত্ন গানে কুমারী নৃত্য একক নাচের অপূর্ব নিদর্শন। বোলান গানে মেয়ে বেশী পুরুষের গান গাইতে গাইতে নৃত্য লোকিক নৃত্য ধারাকে বেগবান রাখে। গুলঞ্চ ফুলের মালার সজ্জার সজ্জিত পুরুষদের পোষাকে অপূর্ব চাঞ্চল্য জাগায়। এমন কি ছাদ পিটুনিদের নৃত্যের তালে তালে নৃত্যের ছন্দ আনে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙলাদেশে একরকমের যাযাবর জাত কোন্ প্রাচীন কাল হতে জীবিকার সন্ধানে গ্রামে ত্রামে তুকে পড়ে। পুরুষদের পাথী মারা ব্যবসা। যুবতী মেঠেরা গ্রামের মধ্যে নাচে গানে উন্মাদনা জাগায়। লাশুময়ী এই রমণীরা জনেক সময় যাত্ব দেথাবার জন্ম গৃহত্বের ত্রারে এসে উপস্থিত হয়। গানে গানে মাতিয়ে তোলে গ্রামীণ জনজীবনকে। বাংলাভাষী যাযাবর বাজচ্যুত এই জনগোগ্রী জনজীবনে হাসি জানন্দের থোরাক জোগায়।

মূশিদাবাদ জেলার কান্দি অঞ্লে গলিত শব নিয়ে এক রকমের বীভংস নৃত্য অঞ্চিত হয়।
শকুনের ডানা ঝাপটানোর বীতি সে নাচে আদিমভার নকারজনক পরিবেশ। এই নাচের সংগে
গানও গাওয়া হয়। কথনও কথনও একে কালকে পাভার নাচ বলা হয়।

রাঢ় বাঙলার বহু গ্রামে জিভাষ্ঠার অহ্নষ্ঠান হয় অভ্যস্ত আড়ম্বরের সংগে। এই ষ্ঠী পূজার

অহান ছোলা ভিজিয়ে রেখে অংকুরের কামনায় মহয়া পাভা হাতে খেরেরা বটাকথা শোনে। কথা ভনতে ভনতে মহয়া পাভা সমেত হাতটা কথনও মাটিতে রাখতে হয় কথনও উপরে তুলতে হয়। ভাই হস্ত সঞ্চালনেরও ভাল আছে। এই অহার্চানে জংগলে ফুল তুলতে যাওয়ার সময় কুমারী মেয়েদের হাত ধরাধরি করে যাওয়াও রীভি বদ্ধ চলার গতি লোকিক নৃভার রূপায়ণ ছাড়া আর কিছু না। বহু ব্রভ পালনে মেয়েদের এমনি নাচ আছে। বিভিন্ন ব্রতে বিভিন্ন নাচ। এমন কি শিশুদের থেলায়ও নাচ আছে। স্বাভাবিক নিয়মে এই নাচে ছেলেরা অভাস্থ হয়ে ওঠে। কাউকে শিক্ষা দিতে হয় না।

বৃষ্টির প্রার্থনায় বাঙালী জীবনে লোকিক নৃত্যধারা বিবর্তিত হয়ে উঠেছিল তা ভাবতে অবাক লাগে। বীরভূম জেলায় মতে নাচ বলে একরকম নাচ প্রচলিত আছে। এই নাচ মূলতঃ বাঙালী জীবনে বৃষ্টির প্রার্থনা। বৃষ্টির অভাবে ব্যাপক শহ্যহানির আশংকা দেখা দিলে অস্তাজ জাতির সুমারী মেয়েরা নিশুতি রাতে উলংগ অবস্থায় দল বেঁধে গ্রাম পরিক্রমা করে।

এই গ্রাম পরিক্রমারও এক রকম ছন্দ আছে। যাতু ইঞ্জালের উপর মাহবের আদিম বিশান এই অন্থর্চনে প্রকট হরে ওঠে। আলা ম্যাঘ দে পানি দের কাতর অন্থনর এই অন্তাল ক্যারীদের নাচে মৃত হয়ে ওঠে। এই শোভাষাত্রার সন্থথে থাকে একজন বর্বরনী বুলা উলংগ মহিলা। ঝাঁটা আর গোবর গোলা জলের ইাড়ি হাতে ঐ বুলা পথ চলে। পথে অকন্মাৎ কোন পূক্ষের দেখা পেলে অকন্মাৎ গালাগালি দেবার রীতি আছে। ঐ গোবর গোলা জলও পূক্ষের মাথায় চেলে দেওরা হয়। এই নাচের অন্থর্চান করলে নাকি বৃষ্টি হবেই হবে। কৃষি কেন্দ্রিক বাঙালী জীবনে ইক্সজাল চিন্তা ও বাছ বিশ্বাদের প্রতি মোহ এইসব নাচে এখনও বেঁচে আছে। প্রায় বাঙলায় প্রচলিত মাদার নাচও নাকি বৃষ্টির প্রার্থনা। চৈত্র মাদের প্রথম সপ্তাহ হতে বৈশাথ মাদের প্রেরার মধ্যে যে রবিবার পড়বে, সেই রবিবারের রাজে জলন্ত কুল কাঠের অন্যারের উপর নৃত্য করতে করতে ঐ আন্তন নিভিন্নে ফেলার পর অন্তর্চানের সমান্তি ঘোষণা করা হয়। মূনলমান ফকিররাই এই নাচের ধারা বাঁচিয়ে রেখেছে। কোথাও একটি বাঁশ ঝাড়ে যদি কোন বাঁশ মাটি থেকে উঠেছটি হয়ে যায় ভাহলে মাদার নাচের জন্ম ঐ বাঁশ ছটীকে সংগ্রহ করা হয়। একটি বাঁশকে রেখে দিয়ে অন্ত বাশতিকে পোষাক পরিয়ে মাথায় নানারকম সাজ সজ্জা দেওয়া হয়। একমানের উপর মাদার নৃত্য করতে করতে হব চাল পয়্না আদার হয় তা দিয়ে অন্তর্চানের শেব দিকে লোক খাওয়ানো হয়। এই গানে বাজনার বোল একই তালে বাজতে থাকে।

## ধুম ধুম ধুম মাদার— চেধুমাধুম ধুম ॥

একটি ঢোল আর কাঁসির বৈচিত্রাহীন এক তাল বাজনা। বারভূম জেলায় দাভাসাহেবের মেলার উরাদ মাদার নাচ দেখালে মেলা কর্তৃপক্ষ মাদারের সম্মানে চাদর দান করে। এই নাচ একক নৃত্য হলেও ছু'তিন জন মাদার নাচিয়ের • যৌগ নৃত্য প্রয়াদ বিশেষ আনন্দের ছল্লোড় ভোলে। বিরাট আকাশম্থা বংশ দণ্ডটি কথনও নাকের ডগায়, কথনও মাধায়, কাঁধে, কন্নইয়ে, হাতের ভালুভে দাঁড় করিয়ে রেথে মাদার নাচিয়ে ঢোলের ভালে ভালে নাচতে থাকে। অপূর্ব লোকিক নৃত্যের জনবভ

নিদর্শন এই মাদার নাচ। আকাশম্থী প্রার্থনা বেন তপস্থা করে নানা রুজুতার। অনেকে বলে মাদার বক্স বলে একজন পীর নাকি এই নাচের প্রবর্তন করেন। তা ছাড়া মাদার পীর বলে বাঙলাদেশে এক লৌকিক দেবতা আছেন। আগুনের রোখ থেকে তিনি মাসুষকে রক্ষা করেন হয়তো বৃষ্টির অমৃত বর্ষণে। এখনও অনেক গ্রামে গ্রামবাদী মাসুষেরা মাদার পীরের উপাসনার বার নির্বাহের জন্ম ধানীজমি উৎসর্গ করে।

লোক-সংগীতের মতই লৌকিক নিত্য ধারার নিজস্ব একটা হার আছে যেন। আদিম কালের কোন প্রভাতে এই নাচগুলির প্রবর্তন হয়েছিল কেন না গোষ্ঠী নির্ভিত্র সমাজে একক জীবনের অসহায়তা যখন মাহ্যকে বিপদসংকুল করে তোলে তথনই সমাজ-বিক্যাদের প্রথম স্তরেই যৌথ-নৃত্যের প্রবর্তন হয়। তাই এই নাচগুলির বৈচিত্রাহীনতা কোন অভাব হাই করেনি। প্রভাতকটি নাচে বিভিন্ন বাজনা আছে। এই সব লৌকিক নাচে সাধারণতঃ ঢোল, থোল, কাঁসি, ঢাক, মৃদংগ বাজনা বাজে। কাঁঠির তালে তালেও অনেক নাচ দেখানো হয়। গ্রামকে জানতে হলে, মাহ্বের জীবনধারা সম্পর্কে জানলাভ করতে হলে এই নৃত্যধারার জ্ঞানলাভ করা বিশেষ প্রয়োজন। নাচে নাচে প্রাচীন বাঙলা মৃথর ছিল। নাচের আনন্দে প্রাণের জোয়ার উছল গতি-তরংগে লৌকিক জীবনধারাকে গতিশীল রেথেছিল।

মতে নাচ—১৩৭৮ সালের আষাঢ় মাসে বীরভূম জেলার ত্বরাজপুরে সংঘটিত হয়। বৃষ্টির প্রার্থনায় মতে নাচের অনুষ্ঠান হয়েছিল।

ষাদার নাচ-—রাঢ় বাঙলার অনেক গ্রামে মাদারের থান আছে। বীরভূম জেলায় অনেক গ্রামে মাদার নাচ দেখানো হয়। বীরভূম জেলায় সেকেড্ডা-মকদমনগরে মহম্মল আলি একজন মাদার নাচিয়ে।

সাভভাইয়ের নাচ—বীরভূম, সাঁওভাল পরগণায় রাধা অষ্টমীর আগের দিনরাত্তি হতে সাভভাই পূজা বা ভূভপূজা অহুষ্ঠিভ হয় অনেক ঝোপঝাড়ে দেরা ভূতুরে থানে।

### বৈষ্ণব-কবির নিসর্গ-কল্পেনা

#### দেবনাথ দা

নিদর্গ-প্রকৃতির সৌন্দর্য-মাধ্র্য একালের কবিদের যতথানি মৃদ্ধ ও প্রভাবিত করেছে, দেকালের কবিদের তেমন নয়। আমাদের দেকালের বাংলা সাহিত্য ছিল ধর্মভিত্তিক ও দেবতানির্ভর। পুরোনো ও মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা ধর্ম-চিন্তার ও দেবতার অন্থ্যানে এতথানি নিমর ছিলেন যে, মানব-মনের স্থত্থের আলোছায়া এবং প্রকৃতি-অগতের বিচিত্র শোভা-সৌন্দর্য তাঁদের চিত্তলোকে সেভাবে ছায়াপাত করতে পারেনি। মঙ্গলকাব্য বা বৈষ্ণব পদাবলীর এথানে ওখানে হ'চার চরণ প্রকৃতির ছবি আছে অনস্থীকার্য, কিছ বিশিষ্ট কোন উদ্দেশ্ত সাধনের জন্তই ঘেথানে প্রকৃতি-বর্ণনা স্থানলাভ করেছে। দেবতার কর্তৃত্ব স্থীকার না করলে মানুহের ভাগ্যে কি নিদারুণ সর্বনাশ নেমে অন্যে তা দেথবার জন্ত মঙ্গলকাব্যের কবিরা প্রলম্বরের অন্তর্যুত্তির অবতারণা করেছেন। তাছাড়া মানুহের জগতকে যেহেতু ঘিরে রয়েছে প্রকৃতি, সেই কারণে সাহিত্য থেকে প্রকৃতিকে একেবারে বাদ দেওয়া অসন্তব। শ্রীরাম যথন পিতৃসভা পালনের জন্ত গোদাবরী তীরের পঞ্চবটী অরণ্যে সীভা ও লক্ষ্মণের মঙ্গে বনবাস জীবন অভিবাহিত করেছেন, তথন অরণ্যের গাছপালা পশুপক্ষীর অল্লম্বন্ধ কথা আপনি কাব্যে এসে যায়।

কিছ আরো প্রানো সংস্কৃত সাহিত্যে নিস্গ-সংসারের স্থান এতথানি সঙ্গুচিত ছিল না। প্রকৃতি মান্থবের স্থভাব-চরিত্রে কি অনপনের প্রভাব বিস্তার করে, কালিদাসের শকুন্তলা নাটক ভার আশ্চর্য নিদর্শন। তা ছাড়া কেবল প্রকৃতি নিয়েই যে কাব্য লেখা চলে ঋতুসংহারে কালিদাস তা দেখিয়েছেন। প্রানো বাংলা সাহিভ্যের কবিরা কালিদাসের কাব্য ও নাটক থেকে অনেক কাহিনী, অনেক অলহার নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন, কিছ তাঁর নিঃসীম প্রকৃতি-অনুরাগকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। তবু আমাদের পুরাতন সাহিত্য, বলছিলাম, একেবারে প্রকৃতি-চিত্র বজিত নয়। আবার প্রকারে ও পরিমাণে বৈষ্ণব কবিভাই এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট ও উল্লেখযোগ্য।

বৈষ্ণব কবিভার কাব্যক্ষে কভ বে কোকিলের কলকণ্ঠ শুনেছি তা শ্বরণ করা কঠিন।
স্পোনে একদিকে আছেন বিভাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, অন্তদিকে কে জানে কভো
নামহীন খ্যাভিহীন কবি। স্থভরাং বৈষ্ণব পদাবলীতে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য যেমন আছে, ভেমনি আছে
পলবগ্রাহিভা ও গভাহগতিকভা। বৈষ্ণব কবিভাভে প্রকৃতির স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা
প্রথমোক্ত কবিদের কাব্য থেকেই চরণ চয়ন করব। ভাভে নিস্গচিত্রণে উৎকর্বের দিকটা চোথে পড়বে।
বেখানে কেবল পলবগ্রাহিভা ও গভাহগতিকভা ভার কেবল ঐতিহাসিক মৃল্যটুকুই শ্বরণীর।

বৈষ্ণব পদাবলীতে মেঘমেত্র বাদল-প্রকৃতির পাগল ছবি একটু বেশী চোখে পড়ে। বর্ষা অবশ্র কেবল বৈষ্ণব সাহিত্যে নয়, ঋথেদের কাল থেকে ভারতীয় কবিমানসে গভীরভাবে ছায়াপাভ করে আসছে। বর্ষা ভারভবর্ষের বিশিষ্টতম ঋতু। বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসার এবং মাণ্র পদে কবিরা নিবিত্ব বর্ষাপ্রকৃতির ত্বস্ত উল্লাস ও অফুবস্ত সমারোহকে রূপান্নিত করেছেন। মেঘাত্মকার বর্ষানিশীথের ভীবণ রমণীয়তাকে বিতাপতি নীচের পংক্তিগুলিভে কি অপূর্ব নিপুণভার সঙ্গে চিত্রিভ করেছেন: রয়নি কাজর বম

ভীম ভূজকম

কুলিস পরত ত্রবার।

গরজ ভরজ মন

বোস বরিস ঘন

সংস্থ পড় অভিসার॥

বর্ষারাত্রির স্চিভেন্ত অন্ধকার, ভার প্রচণ্ড মেঘগর্জন ও মৃত্য্র্ছঃ বিহাৎ-বিচ্ছুরণ কবিভাটির শন্ধ-চয়নে ছন্দ-বিষ্ণাদে ও চিত্রাঙ্কণে কি ভাবে না ধরা পড়েছে। অভিদারের একটি পদে গোবিন্দদাস লিথেছেন:

মন্দির বাহির কঠিন কপাট। চলইতে শহিল পহিল বাট॥

সেই পথে অভিসারিকা শ্রীরাধা পা দিভেই বর্ষার দিগস্ত ব্যাপী স্থদীর্ঘ ঝটিকা-প্রবাহ তাঁকে লুপ্ত করে নিল:

> उँहि चाक प्रवाद वामन मान। वादि कि वादर नीन निष्ठान॥

ঝড়ের বেগে উৎক্ষিপ্ত দেই বৃষ্টিধারার প্রচণ্ডতা সরে ষেতে কবি বললেন:

স্করী কৈছে করবি অভিসার। হরি রহ মানস স্বরধুনী পার॥

কিছ বলতে না বলতেই:

ঘন ঘন ঝন ঝন বঙ্গর নিপাত। ভনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥

অভিসারের পদে বর্ষাপ্রকৃতির এই মনোরম চিত্রসৌন্দর্য কিন্তু কবিদের বিশুদ্ধ প্রকৃতি অমুরাগের বসে আসে নি, এসেছে শ্রীরাধার তৃ:থজরী প্রেমের অলৌকিক মহিমা বর্ণনার জন্ম। অবাধ্য সন্তানের শতসহস্র অভ্যাচারকে জননী ষথন হাসিম্থে সহ্ম করে, সেইখানেই ভার গোরব। উভলা মাধবী রাত্রে কিংবা শরতের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দয়িভের জন্ম পথে নামা এমন কঠিন নয়, কিন্তু প্রেমের জন্ম ধে শাবণের ত্র্যোগকে উপেক্ষা করতে পারে, বক্ত-বৃষ্টি দর্পভীতি যার গভিকে রোধ করতে পারে না, ভার প্রেমের তুলনা কোধায় ?

মাথ্র পদে বর্ধা-বর্ণনা এসেছে প্রধানতঃ, সংস্কৃত আলম্বারিকগণের পরিভাষার, উদ্দীপন বিভাব রূপে। বড়্ঞতু আপন পুস্পপর্যায়ের সঙ্গে সাহ্যবের হৃদয়কে নানা রঙে রাঙিয়ে ভোলে। বর্ষার ঝড়-জল-অন্ক্রারের এমন একটা আবেদন আছে যা আমাদের বিরহবেদনার গোপন উৎসটিকে এক মৃহুর্তে অবারিত করে দেয়। মেঘদ্ভের কবি লিখেছেন:

মেঘলোকে ভবভি স্থিনোহপ্যক্তষাবৃত্তিচেত:। কঠাপ্লেষ প্রদার্থিকনে কিং প্রদূরসংস্থে॥

প্রাক্তত-অপশ্রংশে লেখা প্রকীর্ণ কবিভাতেও আমরা মেঘ দেখে বিরহী নায়িকাকে অশ্রমোচন করতে দেখেছি:

ফুলা নীবা ভম ভমরা দিট্ঠা মেহা জলে সমলা। নচ্চে বিজ্জু পিল সসিলা আবে কংতা কন্ত কহিছা॥

বিভাপতির 'ই ভর বাদর মাহ ভাদর' নামক বিশ্রুত পদটি ভারতীয় কবিতার এই ধারা অহসরণ করেই বৈফব পদাবলীতে দেখা দিয়েছে। রূপময়ী প্রকৃতির শোভাদৌন্দর্ধের পানে তাকিয়ে শ্রীরাধার দীর্ঘণাস এক্রিফকীর্তন কাব্যেও আছে:

> ফুটিল কদম ফুল ভরে নৌআইল ডাল। এভে গোকুলক নাইল বাল গোপাল॥

বর্ষা মাসুষকে কেন কাঁদায় ভার চমৎকার ব্যাখ্যা আছে রবীন্দ্রনাথের নববর্ষা, কেকাধ্বনি, ভাবণ-সন্ধ্যা ইত্যাদি রচনাতে। বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাকে স্বীকার করলে বলতে হয়, ষদিও রাধাক্তফের প্রণয়লীলার অলৌকিক মহিমা বর্ণনার জন্তই কবিরা লেখনী ধারণ করেছিলেন, তবু তাঁদের মনোলোকে প্রকৃতি—সামান্ত হলেও—নিজের মায়াময় প্রভাব বিস্তার করতে একেবারে ছাড়ে নি।

বৈষ্ণব পদাবলীতে কাহিনীর পটভূমিকা হিসাবে কোথাও কোথাও প্রকৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া ষায়। রাধাক্তফের স্বপ্নফুন্দর নর্মলীলার পটভূমিকাতে রয়েছে ষমুনা-ভীরের মধুময় নিদর্গদংসার —কোথাও তার নিবিড় তমাল অরণা, কোথাও বিকশিত কদমকুঞা। বর্ধার মেঘকজ্জল রাত্রে সে অরণ্য শ্রীরাধাকে অভিসারে ডাক দেয়, শরতের জ্যোৎস্নামাথা স্বপ্ন-ষামিনী আভীর কন্তাদের পাগল করে তোলে। প্রকৃতির রূপমাধুরীকে প্রকাশ করার যে অবকাশ আছে বৈফবপদাবলীতে, সকল কবি কিন্তু তার সন্থাবহার করতে পারেন নি। অধিকাংশ স্থলেই প্রকৃতি-বর্ণনা কুত্রিম এবং গভাত্মগভিক। রাসনীলা পদে শরতের বর্ণনায় নরোত্তম লিথেছেন:

কদম্ব ভক্ষর ডাল

ভূমে নামিয়াছে ভাল

ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।

পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন

कि करत्र खमत्रा-खमत्री ॥

পটভূমি হিদেবে প্রকৃতির বর্ণনা বৈষ্ণব কবিতা ব্যতীত মঙ্গলকাব্য ও অন্থবাদ সাহিত্যেও পাওয়া ষাবে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিভার সব বর্ণনা গভাহুগভিক নয়। শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় মাঝে মাঝে এমন ত্'চার ছত্র পাওয়া যায় যা এক মৃহুর্ভে আমাদের অস্তরে বর্ণময় সৌন্দর্যের আগুন জালিয়ে দেয়। এই वामनीनावरे भए भाविनामास्मव हवन व्यवन कक्रनः

> भवा हक भवन भक বিপিনে ভরিল কুম্ম গছ ফুল্ল মলিকা মালভি যুথি মন্ত মধুকর ভোরণি।

वामनीमात्र व्यम् এकि। भए त्याविम माम निथह्न :

## কিয়ে শরদ চান্দনি রাভি। নিকুঞ্চে ভরণ কুত্রম পাতি॥

এই রকম পংক্তি রচনা করা আভকের দিনের কোনো কবির পক্ষেও গর্বের বিষয়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রকৃতিকে আর পাওয়া যায় অলম্বরণের ক্ষেত্রে। ঘরের নিশ্চিম্ভ সুথ ছেড়ে পথে নামার তু:থ বোঝাতে গিয়ে চণ্ডীদাস বলেছেন:

গুরুজন জালা জলের শিহালা

পড়সী জিয়ল মাঝে।

कून পাनि कन केंग्रिय नकन

मिल नातिशा चाहि॥

এথানে স্থাপলা-পানায় ভরা নিভ্য পরিচিত পল্লী পুন্ধরিণীর ছবি আমাদের চোথের ওপর ভেসে উঠে। সন্ধ্যার কালো অন্ধকারের পটে গৌরবর্ণা শ্রীরাধার উজ্জ্বল রক্ষতকাস্তি লক্ষ্য করে বিভাপতি निर्थाह्न :

> षव लाध्नि ममंत्र विन ধনি মন্দির বাহার গেলি নব জলধরে বিজুরি রেহা হন্দ পদারি গেলি।

উপমান হিসেবে প্রকৃতি চিত্রণও আমাদের সাহিত্যে প্রধান্থগত পদ্ধতি।

সে যাক, পুরোণো বাংলা সাহিত্যে যেথানে প্রকৃতির স্থান নিভাস্তই সঙ্গুচিত, সেথানে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকৃতি বর্ণনাকে উপেক্ষা করার নয়। সেকালের বাঙালী কবিরা হয়তো একালের কবিদের মভো সাক্ষাৎভাবে নিসর্গ দৌন্দর্যের দারা প্রভাবিত ও অমুপ্রাণিত হন নি, কিন্তু অধ্যাত্মরস নিমগ্ন অম্বরেও যে কথনো কথনো প্রকৃতি তার মায়াময় ষাতৃস্পর্শ অস্ততঃ কিছুটাও বিস্তার করতে পেরেছিল ভাভে সন্দেহ কী ? আবার এ কেত্রে বৈষ্ণব কবিভার দাবী মঙ্গলকাব্য ও অহ্বাদ সাহিত্য অপেকা किছू (वनी।

# বিশ্বম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

#### অশোক কুণ্ডু

#### সামঞ্চত্ত (ধর্ম:/৬)॥

অমুশীলন বৃত্তিগুলির সামঞ্জুসাধনের কথা এথানে বলা হয়েছে। সামঞ্জুস বলতে সবগুলি বৃত্তিরই একপ্রকার বৃদ্ধি নয়। যে বৃত্তিগুলির যে পরিমাণ বৃদ্ধির দরকার সেগুলিকে সেইপ্রকার হ্বোগ দান করা। ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে উচ্ছেদ করা উচিত বলে মনে হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রোধেরও প্রয়োজন। ভাই ক্রোধেরও সীমিত অমুশীলন দরকার। ভবে এগুলি নিরুষ্ট বৃত্তি। ভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলিরই সম্যুক অমুশীলন করা উচিত।

#### সামঞ্জস্তা ও ত্বথ ( ধর্ম:/৭ )॥

সামঞ্জসাধনের আলোচনার দেখা গেছে যে কতকগুলি চিত্তবৃত্তির ষেমন অধিক অফুশীলন দ্বকার, তেমনি কতকগুলি আবার অল্প অফুশীলন প্রয়োজন। কিছু কোনগুলি অধিক এবং কোনগুলি অল্প প্রাথান্ত পাবে তা বিচার করা একটি সমস্তার বিষয়। এই বিচারের মাপকাঠি হল হুখ। হুখদারিনী ক্মতাই হল বৃত্তিগুলির সার্থকতা। কিছু হুখও আছে ভিনপ্রকার—ছায়ী, ক্ষণিক কিছু পরিণামে তৃংখশূল, ক্ষণিক—কিছু পরিণামে তৃংখর কারণ। শেষোক্ত হুখটিকে হুখই বলা যায় না। প্রথমটিই শ্রেষ্ঠ। হুভরাং যে বৃত্তিগুলির অফুশীলনে ছায়ী হুখ বৃদ্ধি হয় সেগুলিরই প্রাথান্ত দেওরা উচিত। সাংখ্যদর্শন (বিং প্রঃ/১ম)॥

প্র: প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন'—১২৭» সালের পৌষ, মাঘ ও ফান্তন সংখ্যা এবং ১২৮০ সালের বৈশাধ ও আবাঢ় সংখ্যা।

বিষমচন্দ্র এই পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে কপিলের সাংখ্যদর্শনের বিভারিত আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটির উদ্দেশ বিষম প্রবন্ধমধ্যেই ব্যক্ত করেছেন—'সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের সুল উদ্দেশ ব্যাইয়া দিবার ষত্ন করিব। আমরা ষাহা কিছু বলিতেছি, তাহাই বে সাহিত্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব।'

সাংখ্যদর্শন বছ প্রাচীন। বৌদ্ধর্মের পূর্বে ইহা রচিত এবং এর মধ্যে বৌদ্ধর্মের মূল স্ত্রগুলি নিহিত রয়েছে। বেদে অবজ্ঞা, নির্বাণ এবং নিরীশ্বরতা বৌদ্ধর্মের বিষয় এবং এগুলিও সাংখ্যদর্শনের মধ্যে পাওয়া ষায়। এই সমস্ত বিষয়গুলি কিভাবে সাংখ্যদর্শনকার উপস্থিত করেছেন, বৃদ্ধিম তার বর্ণনা দেন।

এই প্রসঙ্গে বিষমচন্ত্রের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের পার্থক্যের আলোচনাটি উল্লেখবোগ্য— 'ইউরোপীয়েরা শক্তি অমুণারী, ইহাই তাঁহাদিগের উল্লেখ্য মৃল। আমরা শক্তির প্রতি ষত্মহীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদের উদ্দেশ্য পার্যারক—ভাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না প্রকালে হইব কি না, ভবিষয়ে মভভেদ আছে।'

সাংখ্যদর্শন যে অনেকাংশে বাস্তবভিত্তিক, একথা স্বীকার করভেই হবে। স্থেখ কি ? ( ধর্ম:/২ )॥

স্থের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়েছে অমুণীলনী বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশই স্থ, অপরপক্ষে বলা থেছে পারে যে স্থেই অমুণীলন ধর্মের সার্থকতা। প্রসঙ্গক্ষমে অমুণীলন ও অভ্যাসের পার্থক্য স্থত্তেও আলোচনা করা হয়েছে। অমুণীলন হল স্বাভাবিক শক্তির অমুগামী, কিন্তু অভ্যাস অনেকক্ষেত্রে স্বাভাবিক শক্তির বিপরীত। আবার সাধারণ দৃষ্টিতে স্থের স্বরূপ ভেদও আছে। একজনের কাছে যে জিনিবটি স্থের আর একজনের কাছে তা স্থের নাও হতে পারে।

স্থবর্ণগোলক ( লোকরহস্ত ) ॥

প্র: প্রকাশ---'বঙ্গদর্শন', চৈত্র ১২৭৯, পৃ. ৪২০--২২।

'স্বর্ণগোলক' রচনাটিতে একটি কাহিনীর মাধ্যমে হাস্তরস পরিবেশন করা হয়েছে। কৈলাসশিধরে একদিন হর-পার্বতী একটি স্বর্ণগোলক বাজা রেখে পাশা খেলতে আরম্ভ করেন। পার্বতী স্বর্ণগোলকটি জিতে নিয়ে পৃথিবীতে কেলে দেন—মহয়সমাজে এটির কি ক্রিয়া হয় দেখার জন্মে। মহাদেব বললেন—এর ফলে তাঁদের স্ট নিয়মের রাজ্যে বিশৃদ্খলা ঘটবে।

এদিকে মর্ত্যে—কালাকান্ত বহু, রামা চাকরকে দক্ষে নিয়ে শুভরবাড়ী চলেছে। কালাকান্তবার্ পথে হ্বর্গোলকটি পেয়ে রামাকে লুকিয়ে রাখতে বললে। ভার ফলে কালাকান্তবার্র বৈশিষ্ট্য রামাতে দক্ষারিত হল এবং রামাচাকর হয়ে গেল কালাকান্তবার্। শুভরবাড়ীতে এসে উভয়ের বিশরীত আচরণে বিশৃত্যলার দক্ষার হল। এদিকে আবার রামার কাপড় থেকে গোলকটি পড়ে গেলে বাড়ীর কর্তা নাল্যভনবার্র হাতে সেটি দিল তরক্ষ ঝি। অমনি নাল্যভনবার্ কোঁচার খুঁটটি মাধায় দিয়ে স্ত্রীহলত লজা প্রকাশ করতে লাগল। এমনিভাবে যথন চরম বিশৃত্যলা উপস্থিত হয়েছে তথন মহাদেব গোলকটির বিশেষ গুণ সম্বণ করলেন।

এই গল্পের মাধ্যমে বাহম মান্থবের প্রকৃত স্থরপণ্ড আমাদের কিছুটা দর্শন করিয়েছেন। তাই মহাদেব পার্বতীকে বলেছেন—'হে শৈলহতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ ন্তন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না ধে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভূত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভূত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ ধে, পুরুষ স্থালোকের লায় আচরণ করিতেছে, স্থালোক পুরুষের মন্ত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিছ তাহা যে কি প্রকার হাল্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রতীক্ষভূত করাইলাম।'

স্বভদ্রাহরণ ( ব: চ: ৪ )॥

মহাভারতে আছে অর্জুন রুঞ্জগিনী স্থভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে যান এবং ভাতে রুঞ্বে পরোক্ষ সম্মতি ছিল। এই ঘটনাটির দ্বারা অনেকে রুঞ্জকে অক্সায়কারী বলে মনে করেন। কারণ বর্তমান দৃষ্টিতে জোর করে কক্সাহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করা ও ভাকে সমর্থন করা অভ্যস্ত অসামাজিক কাজ। কিছু প্রথমে দেখতে হবে যে বিবাহের এইসমস্ত আচরণবিধি নির্ণয়ের কারণ হল সমাজের শৃদ্ধলা বক্ষা করা। কৃষ্ণ বেহেতু জানেন যে অজুন ও স্ভদ্রার মিলনে মঙ্গল ছাড়া জমঙ্গল নেই তথন ডিনি নেই কাজে সম্মতি দান করেছেন। তবে জনেকে বলতে পারেন যে বিবাহটি জন্তায় নয়, বিবাহের পদ্ধতিটিই জন্তায়। কিন্তু এ বিষয়ে দেখা যায় বিবাহের বহু পদ্ধতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও জনেকরকমের বিবাহ পদ্ধতি আছে। ক্ষত্তিয়দের ক্ষত্তে জাবার রাক্ষণবিবাহ জথাৎ কল্তাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করা গৌরবের। সেদিক থেকে জন্তুন বীবোচিত কার্য করেছেন। ফলে স্বভন্তাহরণজনিত ঘটনায় ক্ষুক্তের কোন দোষই ঘটে নি।

সূচনা [ প্রচার ] ( পু: অপ্র: )॥

প্র: প্রকাশ—'প্রচার' আবে ১২৯১, পৃ.— ১-৬।

'প্রচার' পত্তিকার প্রথমে সম্পাদকের নাম না থাকলেও এটি যে বহিমচন্তের সহযোগিতার প্রকাশিত পত্তিকা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; অক্সত্ত ভিনি লিথেছেন—'নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচাবের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচাব, আমার সাহায়ে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়।' (আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়)। এই পত্তিকা প্রকাশের সময় ভিনি স্চনাংশে পত্তিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। প্রচার একটি ছোট পত্তিকারণে আত্মপ্রকাশ করবে। কারণ তাঁর মতে বড় পত্তিকা সকলে সবটা পড়ে না। এই পত্তিকার নামকরণ ও উদ্দেশ্য সহছে ভিনি বলেছেন—'সভ্য, ধর্ম' এবং 'আনন্দের' প্রচারের জন্মই আমরা এই স্থলভ পত্ত প্রচার করিলাম। এবং সেই জন্মই ইহার নাম দিলাম 'প্রচার'।' এই পত্তিকার বহিষের বছ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। স্চনাংশে বহিষ্মচন্দ্র সাময়িকপত্তের উদ্দেশ্য সহছেও মূল্যবান ত্'চারকথা বলেছেন।

জীলোকের রূপ (ক: দ:/৮ম সংখ্যা )॥

'স্ত্রীলোকের রূপ' রচনাটি ১২৮১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বঙ্গর্দর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি বৃদ্ধিচন্দ্রের রচনা নয়। বৃদ্ধিগোগীর লেখক রাজক্ষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা।

রচনাটি কমলাকান্তের নামসাদৃশ্রে দপ্তরে স্থান পেলেও, ভাবসাদৃশ্রে বহিমমানসের সঙ্গে পার্থক্য আছে।

লেথক এথানে স্থীলোকের রূপের গরবের কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারপর তিনি প্রকৃতিজগতে স্থা অপেকা পুরুষের দৌন্দর্যের বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। যেমন ময়্র ময়্রী অপেকা স্থন্দর, সিংহ সিংহী অপেকা স্থন্দর, বৃষ গাভী অপেকা স্থন্দর। সবশেষে তিনি রূপের অসারত্বের কথা চিস্তা করে, প্রকৃত রূপ দেহে নয় গুণে—এই তত্ত্ব আবিষ্ণার করে ক্ষাস্ত হয়েছেন।

বিষমচন্দ্র দপ্তথ্যের রচনার অনেকক্ষেত্রেই হয়তো গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কিন্তু সেথানে তিনি রচনাভঙ্গীতে যে সাবলীলতা ও লঘুতা সঞ্চারিত করতে পেরেছেন, এই রচনাটিতে তা তুর্লভ। লেথক এথানে যেন গুরুতর প্রবন্ধের মতই প্রতিপাত্য বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

হনুমন্বাদ (লোকরহস্ত )॥

প্র: প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন'—মাঘ, ১২৮৯, পৃ. ৪৭১—৭৫।

এদেশে ইংরেজীয়ানায় দক্ষ বাবু সমাজের সার্থক প্রতিচ্ছবি আছে রচনাটিতে। এইসমন্ত বাবুরা মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে ইংরেজী ভাষাতেই কথাবার্তা বলাকে গৌরবের বলে মনে করেন। এঁদের কাছে ইংরেজ আগমন—স্বাধীনতা এবং স্বায়ন্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিভূ। ইংরেজের কাছে পরাধীনতা ভোগ করেও এঁদের ধারণা তারা ইংরাজের কাছেই স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করেছে। হন্মান এবং এক বাবুর কথোপকথনের দ্বারা রচনাটি পরিচালিত হয়েছে।

# हित्रदश्मं (कृ: ठ: ১/১৬)॥

হরিবংশে আছে যে এই গ্রন্থ মহাভারতের পরবর্তীকালে রচিত। কিছু কত পরবর্তীকালে রচিত সে বিষয়ে কোন নিঃসংশায়িত প্রমাণ নাই। গ্রন্থমধ্যবর্তী মনেক ঘটনাও পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে হয়। তাই মহাভারতের ঘটনাবলীর বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ণয়ে হরিবংশের সাক্ষ্য না দেওয়াই ভাল।

# হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস ( কঃ চঃ ৫/৭ )।

শীকৃষ্ণ হস্তিনায় এসে বিত্রের গৃহে আভিণ্য দ্বাকার করলেন। পরদিন তিনি কোরব রাজসভায় গিয়ে ত্থোধনকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবার জন্তে বললেন। কিন্তু তথোধন সেকথা না শুনে কৃষ্ণকে আক্রমণ করবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ সেকথা জানতে পেরে গুভরাষ্ট্রকে জানালেন ষে তিনি ইচ্ছা করলে একাই তুর্যোধনের শান্তিবিধান করতে পারেন, কিন্তু তা করবেন না। তবে তুর্যোধন বেন সাবধান হয়। এখানে কৃষ্ণের শিশুরূপ দেখানর ঘটনা যে বণিত হয়েছে তা নিভাস্তই কালনিক ব্যাপার মাত্র। এটি প্রক্রিপ্ত।

### রবীন্দ্রনাথের গত্ত কবিভা

পৃথিবীর কাব্য ও কবিতা-চর্চার ইতিহাস যতদ্র জেনেছি আমরা, দেখেছি তাতে অধিকাংশ কবিই সিদ্ধির পথিটকে চিনে নিয়ে একবার সেই পথেই জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতার শেষ পরমায়টি উজার করে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ভাষায় কবি রবীক্রনাথ কদাচিৎ সেই একই সিদ্ধির পথে চিরকাল দিগন্তভ্রমণে উৎসাহবোধ করেছেন। একমাত্র তাঁরই কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে আমরা সবিশ্বয়ে দেখছি পরীক্ষা নিরীক্ষার নব নব প্রয়াস ও প্রেরণা, যার ফলে তাঁর কাব্য প্রোঢ় বয়সের প্রান্তে এসেও খৌবনের স্বপ্নে বিভোর, তাক্ষণ্য ও হু:সাহসিকভার দীপ্তিতে প্রাণবস্ত ।

রবীক্রনাথের গতকবিভার বিষয়টি যার স্চনা জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর, আমার মনে হয়, খেন মনোলোকের অরণ্যেরই কমল। নৃতন স্প্তির আনন্দময়, রসঘন বিরল অভিব্যক্তি। এও একধরণের নির্মারের স্বপ্রভঙ্গ বা কোন অজানা অচেনা কাব্য ভূগোলের সীমাস্ত আবিষ্কার।

নবদীমান্তেরই আবিদ্ধার। সন্দেহ নেই। কিন্তু কোদালের মুথে হঠাৎ গুপ্তধন বেরিয়ে যাবার মতন দৈবিক ব্যাপার এ নয়। নয় হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্তের কোন রোমাঞ্চকর অহুভূতি। কোন আকস্মিকতার আলপথ বেয়ে আসেনি এই প্রেরণা ও প্রচেষ্টা। হয়তো এসেছে সেই পরমেশবের প্রদাদে যাকে কবি দীর্ঘকালের সাধনায় করেছেন পরিতৃপ্ত। গছ ও পত্তের মধ্যে পার্বভীপরমেশর মিল সংঘটন, স্থী সহবাসের সম্ভাবনা ও স্থায়েগ আনয়ন, বলাবাছল্য কবির কোন আকস্মিক থেয়ালমাত্র নয়। পরস্ক এ হলো তাঁর দীর্ঘদিনের পরীক্ষার পরিণতি। প্রচেষ্টার প্রাণময় উল্লোগ পরিচালিত কর্মকাণ্ড যা তিনি দিয়ে গেলেন সমকালীনদের হাতে। সমকালীনদের তত্ত নয়, উত্তরস্বীদেরই দিয়ে গেলেন উত্তরাধিকার।

কবি অনেকদিন থেকেই অহতব করছিলেন, কাব্যের ছন্দোবদ্ধ হৃদ্ অবশ্ববের মধ্যে চিন্তাধারার একটা স্বাভাবিক সরল প্রবাহ আনবার প্রয়োজনীয়তা ব্য়েছে। প্রয়োজনীয়তা হ্য়েছে ছন্দের প্রাচীর প্রান্তবের গণ্ডীবদ্ধ দীতারূপী কাব্যলন্ধীকে মৃক্ত করে অনস্ত আকাশের তলে, অহত্তির অনাবিল বাভাসে অবারিত করে দেবার। অশোকবনের অযোঘ প্রহরা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবার ইদিও ছন্দগুরুর রবীজ্রনাথ নানা ছন্দের সমাবোহকে লছাছীপের অনার্যসভূত চেরীদল বলে মনে করভেন না কথনো। কথনোই ছিল না তাঁর ছন্দ সম্পর্কে তেমন অতৃপ্তি অগ্রজ মধুস্দন যাকে প্রকাশ করেছেন মিত্রাক্ষর নামক ত্র্লভ সনেটটিভে, যার প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া থেকে প্রবর্তন করেছেন অমিত্রাক্ষর। বিজ্ঞোহ আছে মধুস্দনের সামিগ্রিক ক্রিয়াকাণ্ডে। কিন্তু রবীজ্রনাথ বিল্রোহী নন। অতৃপ্তিবশে, প্রতিক্রিয়ার প্রেরণার নর কাব্যে তাঁর গভ ছন্দের প্রবর্তন। আমারতো মনে হয়, চিরনতুনছের প্রয়াসী রবীজ্রনাথের এ আরেক আবির্তাব। প্রেমিক রবীজ্রনাথ তাঁর প্রণয়িনী কবিতাকে আরেক আবির্তাবে সম্যোহিত করেছেন।

কিছ এই সম্মেহন পদ্ধতিকে আর্থ করার প্রচেষ্টা অনেকদিন থেকেই। বদিও রঙ্গমঞ্চের বাছ্করের বাছ্দণ্ডের স্পর্শে অভাবিত প্রশ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে বায় সহসাই তবু ভূললে চলবে নাবে ঐ সহসা উদ্ভাসেরও নেপধ্যে রয়েছে এক স্থণীর্ঘকালেরই সঞ্চয়, অনেক দিন ও রাত্রি পরিশ্রমের দাদন। কাব্যে গভাছন্দের প্রবর্তক রবীক্রনাথের ছন্দকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীকা শুক্র হয়েছিল বলাকা পর্ব থেকেই। বলাকাতে প্রথম তিনি ছন্দ আতয়্রের প্রবর্তন করেন। এখানেই তাঁর চিস্তার প্রথম মৌল্ড, স্বকীয়ভার সমারোহে অনিবার্থ কাব্যমূহ্ নায় ধরা দিয়েছে। কিন্তু বিধাহীন এখানেও হতে পারেন নি কবি তেমন ছংসাহসিকরপে। ভেঙে ফেলতে পারেন নি ছন্দের গঠন সম্পূর্ণভাবে। এখানেও অক্র্মার রেয়ে গেছে অন্তর্মিল ও ছন্দের ফন্তপ্রবাহ। রয়ে গেছে অন্তর্গনি হয়ে। রুল আবির্ভাবও অন্তর্মিলর রুক্তভাতেই হয়েছে অভিব্যক্ত—

হে কন্ত আমার, লুৰভাৱা, মৃগ্ধভাৱা, হয়ে পার ভব সিংহদার,

সংগোপনে

বিনা নিমন্ত্রণে

সিঁদ কেটে চুরি করে ভোমার ভাণ্ডার।

পুরবী ও মন্ত্রাতে—১৯২৫ ও ১৯২৯-তে যাদের রচনা—দেখানেও কবিগুরু পুনরায় ছন্দের কোলাজকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অর্থাৎ নৃতনকে আহ্বানের লগ্ন তথনো অনাগত হয় নি তাঁর কাছে। প্রতির আরও কিছু বাকী তথন পর্যস্ত।

তারপর ১৯৩২ সাল। কবি প্রকাশ করেলেন তাঁর পুনশ্চ। পুনশ্চতে রবীক্রনাথের কাব্যক্ষেত্রে পুনরাবির্ভাব—বাংলাকাব্যে এ এক যুগান্তর বঙ্গেই মনে হয় আমার। বিষয় নির্বাচন, ছন্দবিক্সাস—এই ছ'দিক দিয়েই পুরাতনের দঙ্গে সবপাট চুকিয়ে দিয়ে, খুলে ফেলে দিয়ে পুরাতনের জীর্ণ নির্মোক বেরিয়ে এলেন নবীন রবীক্রনাথ; আরেক মেঘের পর্দা ছিঁছে বেরিয়ে এলেন তরুণ সূর্য। দেখা দিল আলোক। 'দঙ্গীতের আবেগমূক্ত' নির্মোক, 'বক্তব্য বিষয়ের গোরবের উপর নির্ভাবিত্তাবে দণ্ডায়মান। নিরাতরণ পৌরুষের প্রভীক।' এক সম্পূর্ণ নৃতন ধরনের কবিতাকে তিনি উপহার দিলেন তাঁর পাঠক-পাঠিকা, অন্ত্রাগী-অন্তরাগিণীর কাছে।

পুনশ্বর ভূমিকাতে লিখলেন 'গছছন্দের স্থান্ত অকর না রেখেনানানা গছে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা' এটাই তাঁর পরীকাষীন বিষয়। তাছাড়া 'পছকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে বে একটা সম্বদ্ধ অবগুঠনপ্রথা আছে তাকে দূর করে গছের স্বাধীনক্ষেত্রে কবিতার সঞ্চরন স্বাভাবিক করাও তাঁর উদ্দেশ্ত। এই উদ্দেশ্তের কথা পুনশ্বর কয়েকটি কবিভাতেও অভিব্যক্তি পেয়েছে। পুনশ্বর প্রথম কবিতা কোপাই-এ ভিনি কোপাইর 'জলে স্থলে, তরুণে শ্রামনে' গ্রন্থিবদ্ধ গতিছন্দে তাঁর নবপ্রবৃত্তিত কাব্যছন্দের প্রতীক আবিদ্ধার করেছেন। কবির মতে, এখানে "ভাষার গান" ও "ভাষার গৃহস্থালী" সদ্বিত্বতে আবদ্ধ হয়ে পরস্পারের সায়িধ্য স্বীকার করে নিয়েছে অনায়াসে। এর অক্ত কী চাই, তা-ও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই নিয়লিখিত ছঅগুলিতে— একে অধিকার বে করবে

ভার চাই রাজপ্রভাপ;

পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে এর নানারকমের গতি অবগতি।

বাইরে থেকে এ ভাগিয়ে দেয় না স্রোভের বেগে,

অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ,

গুরু লঘু নানাভঙ্গীতে।

ভাবীকালের ইচ্ছে ও ক্লচির দিকে দ্কপাত করেই অন্ত:পুরবাদিনী কাব্যলম্বীকে প্থিকবধ্র ধ্লি-ধ্দর বেশ পরিয়েছেন কবি। শেষ সপ্তকের ২০, ২৪ ও ২৫ সংখ্যক কবিভাতে ভিনি নৃতন কাব্যাদর্শের প্রদক্ষ উত্থাপন করেছেন। নবযুগের কবি 'কঠিন চিত্ত' 'উদাদীনের' গান গাইবেন। ছন্দবন্ধ কবিভাতে রয়েছে আভিজাভ্যের স্থাসনে সংহত হৃদয়াবেগ। মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ নয়। তা ধেন টবের গাছ। আর ছন্দহীন কাব্য হলো মাটির সঙ্গে দৃঢ়মূগ। যথেচ্ছ বিস্তৃত। এ ধেন বনের আসল সম্পদ এখর্ষে এবং সৌন্দর্শের স্বাভাবিক স্বতক্ষ্ রসে ভরপুর। কবি মনে করেন, 'অসংকুচিত গভারীভিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদ্র বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস……' এই বিশ্বাসে ভর করেই রবীক্রনাথ লিথেছেন পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩০) ও শ্বামলী (১৯৩৬) ধার মধ্যে তাঁর গভাকবিভার অধিকাংশ সংগৃহীত।

পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপৃট ও ভাষলী কাবোর প্রায় পর কবিতাই গভাবিত। ষণার্থ গভকবিতার লক্ষণ হলো বিষয়াত্রিক যতি, অসমছন্দ সম্পদ এবং গভোচিত বাগভঙ্গি। এইসর এসর সংকলনের কবিতার এসেছে। গভের সঙ্গে গভকবিতার ভফাৎ পংক্তি সালাবার ভঙ্গিতে নয়, প্রধানত ছন্দের দোলে এবং অপ্রধানত বাগভাঙ্গতে। পভছন্দ ও গভছন্দের মার্যথানে গাঁড়িয়ে আছে গভকবিতার ছন্দ। গভছন্দ বাক্যার্থকে অফ্রমরণ করে। তার ষতি পড়ে বাক্যের পরে ধ্যোনে অর্থের সঙ্গে শাসবায়্য সাম্বিক বিহাম। এতে পর্বের মধ্যে তাল বা মাত্রার সম্তার প্রমই ওঠে না। গভছন্দ অফ্রমরণ করে মাত্রার বা তালের সম্ভাকে, ধ্যোনে বিরাম আছে নির্দিষ্ট মাত্রার বা তাল পরিমাণের পর। স্বন্ট মাত্রার বা তালের সম্ভাকে, ধ্যোনে বিরাম আছে নির্দিষ্ট মাত্রার বা তাল পরিমাণের পর। স্বন্ট মাত্রার সম্ভান এবং গভকবিতার ছন্দ হলো বিষমভাল। রবীক্রনাথের গভকবিতা রচনার প্রথম প্রচেষ্টার পরিচয় রয়েছে লিপিকার প্রথম সংশে। পভের মত পংক্তি ভেতে ছালা না ছলেও এগুলির মধ্যেই যে গভকবিতার ঝংকার রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহই থাকা উচিত নয়। রবীক্রনাথের গভকবিতায় বাংলা গভকলার শক্তি দ্ব প্রদারিত হয়েছে। পুনশ্চর গভকবিতাশুনিতে রেথাচিত্রের যে স্ক্রে ব্যক্তনা ও ভাবের যে বলিট প্রভাব ফুটে উঠেছে ভা' গভকবিতাতে হলে ছন্দের বর্ণবিছল ঐশ্বর্য ভাষায় পেলবভার ও হ্লেরাবেগের উচ্ছালে অনেকটা আচ্ছয় হয়ে পড়তো। কিছে গভকবিতাতে বলে তেমনটি হয় নি।

এবারে দেখা ষেতে পারে এই গত কবিতার কত রক্ষের শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। স্থবিধাজনক শর্তে আমরা রবীক্রনাথের যাবতীয় গত কবিতাকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম শ্রেণীতে বে কবিভাগুলিকে ফেলা যায় ভার মধ্যে রয়েছে আখ্যারিকা জাভীর ব্যালে ধর্মী কবিভা। ভার লক্ষণ স্থারের হাজাভাব ও করনার অর্ধসক্রিয়ভা। কভকগুলি আবার মনের ক্ষণিক আবেগ ও আকম্মিক থেয়ালকেই ধরতে সচেই। বিভীয় শ্রেণীর কবিভাগুলি করানার উচ্চস্থরে বাঁধা। গত্যের বিশ্বরাশী প্রসার দার্শনিকভার উচ্চবেদীতে প্রভিত্তিত। এগুলিতে আছে বিশ্বপ্রকৃতি, স্টিরহস্তা, প্রহনক্রাদির অমোঘ নিয়ম শৃল্খলে বদ্ধ কক্ষ পরিক্রমণ ইভ্যাদির কথা। তৃতীয় শ্রেণীতে যে কবিভাগুলিকে ফেলেছি ভাতে ধ্বনিত হয়েছে চিরস্কন ক্ষর। সীমা অসীম, থণ্ড অথণ্ড, রূপ অরপ্রের উপলব্ধি সঙ্গত কবিভা। চতুর্থ শ্রেণীতে আছে প্রেমের চিরস্কন রহস্ত সম্পর্কে কবির মনোভাবের কবিভা। আর পঞ্চতম শ্রেণীতে আছে আর্ট ও জীবন সমস্থার উপর কবির প্রগাঢ় চিস্তাশীলভার কথা। এই সাধারণ শ্রেণী বিভাগ থেকেই আমরা যুবতে পারলুম রবীন্দ্রনাথের গত্য কবিভার বিষয় বৈচিত্রাকে।

প্নশ্চর—অপরাধী, ছেলেটা, দহধাত্রী, শেষচিঠি, বালক, ভেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, ক্যামেলিরা, সাধারণ মেয়ে ও প্রথম পূজা; শেষ সপ্তকের—রঘু ডাকাড, নেহাল সিং-এর আত্মদান; শ্রামলীতে—কবি, ছুর্বোধ, অমৃত ও বঞ্চিত মূলতঃ কাঁকে কাঁকে কাব্যরস মেশানো গল্পবিবৃতি। শ্রামলীর—বিদায় বরণ ও হারানো মন মেঘথণ্ডের মত লঘু, ভাসমান মূহুর্তের ভাব—ঝলকের প্রভিচ্ছবি। এক স্ফুর্লভ স্থণালোক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গতকাব্যে কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংঘত রীতি আপনা আপনি উদ্ভূত হয়…। গত বলেই এর ভিতরে অতি মাধুর্য, অতি লালিভ্যের মাদকতা থাকতে পারে না।' কবি অন্তত্ত্ব করেছেন যে তাঁর গদ্য কাব্যের বিষয়বস্থ তিনি অপর কোনরূপে প্রকাশ করতে পারতেন না। অলংকত গদ্যবীতির মাধ্যমে উচ্চতম কাবোংকর্ষে পৌছানো যায়। তার প্রমাণস্করপ তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাথের গল্প, বাইবেলের অন্ত্বাদ, যজুর্বেদের উদাত্ত গদ্যমন্ত্র ও গীতাঞ্চলির গদ্যঅন্ত্বাদের দৃষ্টাস্ত দেখিখেছেন।

ভালোকথা। কিন্তু কোমনে কঠিনে মিলে যে এক ন্তন, সংখতরীতির উদ্ভব তিনি প্রত্যাশা করেছেন বন্ধত তা' উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে সিদ্ধির সীমান্তে গিয়ে সম্ভবতঃ পৌছায় নি। তারপর রবীন্দ্রনাথের তীব্র মননশীলতা ও দর্শনপ্রবণতাও মনে হয় তাঁর কাব্যছন্দেই অনেক স্বতোৎসারিত এবং পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গছরীতির স্থপক্ষে ওকালতি করে যে সব কথা বলতে চেয়েছেন, বলেছেন সেগুলি সম্পর্কে একথাই বলতে পারি যে সেগুলি যে সময়ের রচনা তথন গভপত্যের মূলগত ব্যবধান এভাবে ধরা দেয় নি। বাইবেলের মধ্যে গত থাকা সত্তেও তুছতেম আখ্যায়িকার মধ্যেও গন্ধীর মূদক্ষনাদের মত একটা সঙ্গত ধারা প্রবাহিত। গীতাঞ্চলির ইংরেজী অন্থবাদের মধ্যেও আছে এমন একটি গতিছন্দ একটি অচল প্রবাহ্মানতা।

ছদ্দই হলো কবিতার প্রাণ-ভার নিয়ত হৃদস্পন্দন। তাকে ভেঙ্গে ফেলে যথেচ্ছভাবে বৈচিত্র্যপ্রয়াদ দেখানো চলতে পারে। কিন্ত হৃদস্পন্দন বন্ধ হলে যেমন দেহ টে কৈ না, মৃত্যুই হয় তার অনিবার্য নিয়তি ভেমনি একবারে ছন্দকে পরিহার করে কাব্যচর্চার কথা চিন্তা করাও বাত্লভামাত্র। যার প্রমাণ যত্তত্ত্ব নজ্ব করা যায় অভ্যাধুনিকদের কাব্যচর্চায়।

পুরোপুরি ছন্দবর্জিত কবিতায় ওয়ার্ডণতয়ার্থ বার্থ। বার্থ ডান। ব্রাউনিং। রবীন্দ্রনাথের

অনাভবণ কাব্যপ্ত যে খ্ব সার্থক হরেছে, এমন কথা বলা যার না। তাঁর গছকবিতার মধ্যেও যেশুলি সার্থক হয়েছে যথা—শ্যামলীর—ছুটি, গানের বাসা ও পরলা আখিন; পুনশ্চর—শিশুতার্থ ইত্যাদি তাদের মধ্যে আমরা একটা ছল প্রবাহ অমুভব করে ধন্ত হই এবং প্রধানতঃ এইজন্তই তাদের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য গড়ে উঠেছে। এই কবিতাগুলিতে চিত্রের সমাবেশ ও ভাবব্যপ্তনা একটি কেন্দ্রন্থ রসকে ফুটিরে তুলেছে। অনাবশ্তকের প্রক্রেপে কবি অহথা ভারাক্রান্থ করে ভোলেন নিভাদের। "হন্দ যে শক্তিশালী কর্মনার পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি—তা সে যতই ক্ষীণ ও ছ্নিরীক্ষ্য হউক"—তা' এইসব কবিতাগুলি পড়লেই ধরা পড়ে।

ববীক্রনাথের কবিভার বিশ্বজনীনতা, কালজরীতা, শাখতনবীনতা বে কাব্যে সবচেয়ে বেশী শংবৃত্ত, সম্বোধিত, যুগচারী তা' হলো তাঁর ছন্দবন্ধ কাবতাতেই। সংধ্যের সম্রমে রবীক্রকাব্য সেথানে মনোম্মকারী। গভকবিভাতে ধেখানে ছন্দের বন্ধন রয়েছে প্রায়শই সেথানেই তাঁর কবিভার স্থার্থিসঞ্চারী প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে আমাদের রিসিক মনে এবং/অথবা আমরা ভালোবেসেছি ছন্দগুক ববীক্রনাথকেই যিনি আমাদের ভূতকালের, বর্তমানের এবং অনাগত ভবিষ্যতের ঘাবতীর ছন্দকে আপন প্রতিভার আসনে সংঘত সবল করে দিয়েছেন তাঁর বছকথিত অনিভাতার কপালে নিত্যভারই অয়ভিলক পরিয়ে॥

ন্থপরঞ্চন চক্রবর্তী

ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়ান ম্যানাস্ক্রিপ্ট পেণ্টিং।। রজভানদ দাশগুপ্ত। ডি. বি ভারাপোরেবালা সন্দ এও কোম্পানী প্রা: লি:, বোম্বাই, ১৯৭২, [ইংরাজী] মূল্য: ৮০২ টাকা।

কোম্পানী ডুয়িংস্ ইন্ দি ইণ্ডিয়া অফিস লাইত্রেরী।। মিলডেড্ আর্চর। হার ম্যাক্ষিস ষ্টেশনারি অফিস, লণ্ডন, ১৯৭২ [ইংরাজী]

বীরভূষের যম-পট ও পটুয়া॥ দেবাশিদ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বর্ণরেখা, কলিকাভা; ১৯৭২, মূল্য: ৪, টাকা॥

ভারতের চিত্রকলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপক স্বীকৃতি ও সাধারণ পরিচিতি ভিত্তিচিত্রের সম্পর্কে। এর মধ্যে অজন্তার চিত্রকলা, বাঘ গুহাচিত্র প্রভৃতি নানারপ পদ্ধতির মাধ্যমে বহল প্রচারিত। ক্রমশঃ মধ্যযুগীয় ভারতীয় চিত্রধারা, বিশেষতঃ পশ্চিমভারতের রাজস্থান ও গুজরাটের ক্ষুত্রায়তন গ্রন্থানেখ্য, মুঘল ও দুখ্নী চিত্রধারা ও বর্ণসমূজ্যল পাহাড়ী ধারার সম্পর্কে চিত্ররসিকের দৃষ্টি পড়েছে।

ষ্ট্র দক্ষিণের ভিত্তিচিত্র ও পুথিচিত্রণ বিষয়টি আলোচিত হতে চলেছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে। ইতিমধ্যে ভারতীর প্রস্থালেখ্য অবলয়ন করে করেকটি স্প্রচলিত বক্তব্যের একাধিক পণ্ট স্থিতিরছে। একপথের পথিকজন চিত্ররচনার ভাবাদর্শ ও ভাবগত রূপায়নের বিশ্লেবণ করে থাকেন। ভারতীয়ত্বের আবরণে চিত্রায়ন হয়ে ওঠে সাহিত্য বিচারের পর্যায়ভূক্ত। যেথানে চিত্রকর থাকেন প্রচ্ছের ও শিল্পকর্মের অস্তর্যালে সেখানে অনেক সময়ে রঙ ও রেখার ও সংস্থাপনের ছারা আঞ্চলিক শৈলী বা পৃথকীকৃত কলমের অন্তর্সভানে সময় ব্যন্থিত হয়। এর স্বাভাবিক ফললাত হয় হাতেনাতে। প্রবহমান ধারাপথের প্রভিটি বাঁকে, প্রভিটি গাছ পাথরের আড়ালে অথবা তম্ব পথরেথার জরাজীর্ণ ঘাটে-আঘাটায় স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পলৈরীর অবশুদ্ধাবী অন্তিত্বকে মান্সিক স্বীকৃতি দান করা হয় মাত্র। মুঘল প্রভৃতি এবং রাজদরবারের জানিত ও প্রমাণিত শিল্পীদের আশ্রের করে চিত্রালোচনা কেবলমাত্র নিরবচ্ছির তর্কের মল্লশালার পরিণত হয়। চিত্রকে রসস্টিরূপে দেখা হয় না আলোচনার অরণ্যে। সাংস্কৃতিক সম্পদরূপে গণ্য হয় না চিত্রের অবদান।

পূর্বভারতীয় চিত্রকল্প ও চিত্রায়ণের সামগ্রিক মূল্য নির্দেশ উপরে বর্ণিত প্রথাসমূহের প্রাবল্যে অপেকাক্কত অবহেলিত। নির্দানের অপ্রত্নতা, কালগত ধারাবাহিকতার অভাব বিচ্ছিন্ন নির্দানের উপস্থিতি ও লিল্লকর্মের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য এ বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে ও এক সাধারণ পটভূমিতে বৃক্ষিত মূল্যান্নরে পথে অস্করান্ন সৃষ্টি করেছে।

ঠিক এ অবস্থার অধ্যাপক রজতানন্দ দাশগুপ্ত মহাশরের গ্রন্থটি একটি ব্যতিক্রম। একটি অনাদৃত ও অনালোচিত বিষয়ে আলোকপাতের সম্ভাবনার জন্ম এই রচনাটি স্থবসিক পাঠককে উৎসাহিত করতে সক্ষম। এতে প্রধানতঃ বৃহৎ ভিত্তিচিত্রকে বাদ দিতে হয়েছে। কারণ ক্ষুত্রারতন

গ্রেষালেখ্যই পূর্ব ভারতে মধ্যকালীন ও মধ্যপর্বের অন্ধিম যুগের অধিকাংশ সময়ে সাংস্কৃতিক প্টভূমিকে প্রায় অধিকৃত করেছিল। পূর্বভারতীয় সংস্কৃতিতে এ ধারার চিত্রের অবদান কোনমতেই অস্বীকার করা বায় না। ভূমিকা ও প্রাক্কথনের প্রসঙ্গ অতিক্রম করে লেখক তাঁর সমগ্র বক্তব্য বিষয়ের বর্গীকৃত উপস্থাপন করেছেন বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার, কোচবিহার, ওড়িশা—এই চারটি অধ্যায়ে। এর 'বিহার' অধ্যায়টি বিশেষিভ 'বৌদ্ধ উত্তরাধিকার' ঘারা। আসামের পর্বটি আঞ্চলিক চিত্রশৈলীর ঘারা এবং ওড়িশার অংশটি রীতিগত মিশ্রণের সাহাব্যে ব্যাখ্যাত ও চিহ্নিভ। গ্রন্থের শেব ভূটি অধ্যায়ে চিত্রেরচনা পদ্ধতির বর্ণনা ও পূর্ব-ভারতীয় রাগচিত্রের প্রকৃতিগত ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা প্রকাশিত।

পালযুগের প্রাচীন চিত্রধারা যে ভৌগোলিক প্রাক্তনে উথিত ও প্রসারিত হয়েছিল সেটি প্রাচীন পূর্বভারতের বা প্রাচ্যের বর্তমানকালান বলীয় ভূতাগ, বিহার ও তৎসংলয় অঞ্চলকে প্রথিত করেছে একস্ত্রে। এ সময়ের চিত্রনিদর্শন এসেছে কাগজ ও তালপত্রের পূঁথির প্রত্যক্ষ নিদর্শনের ঘারা এবং মান্ততোয় চিত্রশালার বিখ্যাত তামপট্রের অগজীর অন্ধনের সূত্র্য রেথানির্দেশের আসনাদীন বিষ্ণু মৃতির পরোক্ষণর উপাদানে। পালযুগীয় যে চিত্রকলা বৌদ্ধ মানসিকতা তথা মহাযান-বজ্রঘান প্রভৃতিকে আশ্রয় ও অবলয়ন করে সেটি সক্ষত কারণেই সমগ্র অঞ্চলির সম্পদ এবং নেপালন্থিত কাঠমাত্ উপত্যকার অবদান ও উত্তরাধিকার থেকে এটিকে আলাদা করার প্রশ্নাস প্রথাসিদ্ধ গভাহগতিকতার নামান্তর মাত্র। অইনহন্ত্রিকা প্রজ্ঞাপারিমিতা, পঞ্চরক্ষা প্রভৃতি পূঁথির চিত্রকলায় একটি বিশিষ্টভাব ফুটে উঠেছে অলক্ষত 'বঞ্জনাক্ষর' ঘারা বিভিন্ন পার্যন্থ ও মধ্যবর্তী স্থানকে আর্ত করে চিত্রদন্থানের প্রভিত্র সাহায্যে। রেথা এখানে ঐতিক্সগতভাবে 'ক্লাসিকাল' কিন্ধ প্রকশাশতরূপে ছান্দিক ও প্রসঙ্গ অন্থাবিক প্রশ্নাস এবং মধ্যযুগীয় রীতির চিত্রান্থবাদ স্ক্র অন্ধন ও অন্থপাশিত।

বিহার অঞ্চলে ও বঙ্গীর প্রেক্ষাপটে স্থানীয় চিত্রধর্মের বিকাশ মধ্যযুগের বিভীয়ার্থের সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থার উত্তরভারভীর রাজনৈতিক সাম্রাজ্যিক ধ্যাগস্ত্রের বারা পুঁথির পাটায় ও পত্রন্থিত চিত্রাবনীতে মূলতঃ পঞ্চদশ, বোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে উত্তর ভারতের ষম্নাতটবর্তী অঞ্চল এবং পূর্ব ও মধ্যপূর্ব রাজস্থানের প্রভাব কোবাও জিমিত কোবাও অবদমিত, কোবাও বা সোচ্চার ও প্রকটিত ছাপ রেথেছে পূর্বভারতের চিত্রকলায়। এটি মূলতঃ সম্ভবপর হয়েছিল তৃটি কারণে। ভীর্থ পরিক্রমণ চক্রের বারা উৎপন্ন জন সংযোগ ও সংস্কৃতি সমন্বর এর মধ্যে অক্সতম। চিত্ররূপের প্রত্যক্ষ অবদানের ক্ষেত্রে মূললিম শাসককূলের অনুগৃহীত ষম্নাতীরবর্তী সওদাগর সম্প্রদায় এবং রাজপুত সৈনিক রাজকর্মচারীদের প্রাচ্যমুখী অভিষাত্রী হয়ে ক্রমশঃ বস্তিকারী ও পরে ভূমাধিকারীতে পরিণভ হবার ঘটনা আভাবিকভাবেই পূর্ব-ভারতের চিত্রকলায় পশ্চিমী ধারার ছাপ এনে দিতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু একটু গভীরে থতিরে দেখলেই বোঝা বাবে যে প্রাচ্যদেশের চিত্রকলার স্বকীয়ভার উৎস স্থানীয় লোক্যানের মধ্য দিয়ে।

আনতোষ চিত্রশালা ছাড়া বিষ্ণুপুরের একাধিক পুঁপির পাটায় এই সমর্থন লাভ করা বাবে। আবার অন্তদিকে পার্যার্গত এবং তীক্ষমক সমন্বিত মুখভঙ্গি মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চের পাটার ধরা পড়েছে ওড়িশার একটি চিত্রপ্রভাব। এ প্রসঙ্গে আন্তভোষ চিত্রশালার পাটাগুলি অধিকতর ব্যবহৃত। তবে বিষ্ণুপুরের আচার্য ধোগেশচন্দ্র পুরাকীতি ভবনের নিদর্শনসমূহ আরও গভীরতর মূলানির্ণয় করার বে ঘোগা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্তিম অষ্টাদশ ও উনবিংশ শভকের পূর্বীর চিত্রের ক্ষেত্রটি জটিল। মধ্যযুগের শেষপাদের মূর্শিদাবাদ শৈলী, বাঁকুড়া, বাঁরভূম, মেদিনীপুর, হগলী প্রভৃতি ছানের নানান পর্বায়ের পাটা, কাগজে আকা পট, রথের ফলকের ছবি, পূজা দালানের বা ইমারতের দেয়ালে আকা ছবি, মুঘলধারার অপভংশ ইউরোপীয় প্রথার মিশ্রিত ও প্রভাবিত ছবি এবং লোকচিত্র এ সমস্তই আলোচনার যোগা। এ ছাড়া আছে হাতীর দাতের পাত, অভের পাত এসবের ওপর আকা ছবি, পাটনার চিত্র শৈলী, দেশজ ভাব প্রকাশক কিন্তু ইউরোপীয় চিত্র পদ্ধতির প্রচলনের কথা।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কোচবিহারের যে চিত্রসন্তার আমাদের সন্মুথে এনে দিয়েছেন তার পর্যালোচনা ইতিপূর্বে হয়নি। অসমীয় চিত্রধারার সঙ্গে এই চিত্রের রীতিগত প্রভাব প্রকটিত হয়েছে সাধারণ দেহ সংস্থানের সাদৃশ্যযুক্ত রূপায়ন পদ্ধতিতে। তবে এই ধারার ভূষণ ও ভঙ্গি পশ্চিম ভারভের কথাও শারণ করিয়ে দেয় অল্লাধিক পরিমাণে। যদিও বিষ্ণুপুরস্থ পাটাচিত্রের অফুনীলন ও রূপায়নের স্ক্ষা কলা বিক্তাস এতে থানিকটা পরিমাণে অফুপস্থিত।

শঙ্করদেব প্রবৈতিত বৈষণ্টীয় রূপকল্পনায় প্রস্কৃটিত বৈষণ্ট ধর্ম পুস্তকের অভ্যস্তরে ও আবরণীভে অসমীয় চিত্রকলা প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের অসমীয় কুদ্রায়তন চিত্রকলার অধ্যায়টি স্থলিথিত এবং কোচবিহারের মতই চিত্রালোচনার জগতে এখনও উপেক্ষিত। অষ্টমঙ্গলা, গোবিন্দস্ততি, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে অসমীয় চিত্রের পরিচয় লাভ করা যায়। এর মধ্যে স্বকীয়তায় ও বৈশিষ্ট্যে 'হস্তিবিত্যার্ণব' পুঁপি এবং অহোম শাসনের প্রথম যুগের পঞ্চদশ শতকন্ত 'ফুং চিন' গ্রন্থের চিত্রকলা অগুতম। অসমীয়া চিত্রকলার কয়েকটি বিশেষিত লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় বিশিষ্ট দেহরেথ কলার বিকাশে এবং উত্তর পূর্বের সংযোগ পথে ব্রহ্মদেশের প্রাচীন চিত্রধারার প্রভাবেও সংযোগে। এই অঞ্চলের চিত্রে একদিকে ধেমন পূর্বভারতীয় পুঁথি চিত্রণের তরঙ্গভঙ্গের থিলানকে প্রয়োজনমভ প্রদারিত করে নিমে নিমে দেহরূপায়ণের সাহায্যে চিত্রকল্প রচিত হয়েছে তেমনই অন্তদিকে চিত্র-মাধ্যমের উত্তর-পূর্বের স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিতে একটি ষথেষ্ট সহন্ধে বোধ্য ও আদিম উপজাভীয় সারল্য-মণ্ডিত প্রাণশক্তির সবলতা দর্শনীয়। এ বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার সম্ভাবনা থেকে আজকের চিত্র দর্শককে দূরে সধিয়ে রাখা উচিভ হবে না। কারণ উত্তর পূর্বের বিশিষ্ট পটভূমিভে উপজাতিদের উপস্থিতির সাংস্কৃতিক বিচার আজও সম্পূর্ণ নয় : সপ্তদশ-মন্তাদশ শতকীয় চিত্রে বিশেষ করে 'আসাম রাজ্য সংগ্রহশালার' ভাগবভ, গীভগোবিন্দ ও অল্লাধিক 'লব-কুশর যুদ্ধ' পুঁথিটিভে লক্ষণীয়ভাবে পূর্বভারত ভবা নেপালের ঐতিহ্য প্রকাশক ধারার সংমিশ্রণ দেখা যায় পশ্চিম ভারতীয় বেশভূষা ও আদবের। কিন্তু অন্যভাবে আসাম সরকারের 'ঐতিহাসিক ও প্রাচীনকালীন অধ্যয়ন বিষয়ক বিভাগে'র 'ভীর্থ কৌমুদী'র সম্ভরণকারীদের চিত্রে স্থানীয় আদিমভার সৌন্দর্য্য অনেকাংশে অমিপ্রিভ এবং অমলিন থেকেছে। আবার সবুজাভ পটভূমিতে খেত অকরে লিখিত ভাগবত গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ের চিত্রটিভে ছাপ পড়েছে মধ্যযুগের বিভীয়ার্জের ভারভপ্রাচ্যের ও নেপালের বিশিষ্ট রীভির।

লেখক পূর্বভাবতীয় চিত্ররচনার ক্ষেত্রে কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলের যে স্থল্য বিবরণ ছিয়েছেন এবং যে ধরণের নৃতন নিদর্শনাদি আমাদের বসিকজনের দৃষ্টির সম্মুখে আনয়ন করেছেন সেটি আশের ধক্রবাদের যোগ্য। কিছু বিহারের পূঁথিচিত্রের বিবরণে ও ওড়িশী চিত্রের কথার তাঁর সেই পারদর্শিতা সমপর্বাদের দক্ষতায় উত্তীর্ণ হতে অসমর্থ থেকেছে। এর মধ্যে বিহারের মধ্যযুগীয় ও তার শেষপাদের চিত্রকলার অধিকাংশ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহশালায় অবহেলিত ভাবে পড়ে আছে। আবার উত্তর বিহারের নেপাল সংলগ্ন ও তৎপার্থবর্তী মৈথিল অঞ্চলের পূথি চিত্রকীন্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে। অবহেলিত। ওড়িশার চিত্রকলার প্রাচীনতর নিদর্শন সমূহ কেবলমাত্র স্থানীয় সংগ্রহে নয় অন্ধদেশ সংলগ্ন বিভিন্ন পুস্তকভাণ্ডারে লক্ষণীয় বলে অন্ধমান করতে বাধা নেই। তালপত্রে খোদিত রেখাপাতের ছারা স্টেছবি কথনও অনলঙ্কত রৈথিক কুশলতায় কথনও রেথার সাহায্যে নির্মিত কক্ষাবলীতে রঙের আরোপে বর্ণাচ্য।

প্রাচ্য ভারতের চিত্ররচনা পদ্ধতির বিবরণে নিয়েজিত গ্রন্থশেরে অধ্যায়টি লেখকের পরিশ্রম নিষ্ঠা ও সভতার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কাঠের পুথির মলাট, আসামের 'অগর' বৃক্ষের বঙ্কল 'সাঞ্চীপাত', বিভিন্ন প্রকারের কাগজ, তৃলট কাগজ, তালপত্র, মৃগার কাপড় প্রভৃতির বঙ্কনিষ্ঠ বর্ণনা অভ্যন্ত প্রয়োজনীয়। 'সাঞ্চীপাত' প্রণয়ন পদ্ধতি, হ্বিভালরঞ্জন ও গছক ধৃণায়ন বা 'ফিউমিকেশন' এর প্রথা, বাঁশের পাত ব্যবহার, নাগেশ্বর বা 'নাহর' বৃক্ষের পাতা বা 'অলপাত' প্রভৃতির ব্যবহার ও শিবসাগরে ব্রহ্মদেশীয় পুথি সদৃশ অধিক লাক্ষা আরোপিত পুথির উল্লেথ প্রশংসাযোগ্য। কালি তৈরারীর রীতি, রঙ ও রঞ্জকন্তব্য তৈরারী করার পদ্ধতি ও অর্ণান্ড রঙ উৎপাদনের বিভিন্ন পর্ণায় সংগ্রহকারী ও সংরক্ষণবিদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয়। 'কাপ ঢেকিয়া' লেখনী, ভূটানে লভ্য 'হেমশিলা'র খড়ি, বাঁশের ভিতরে বক্ষিত মাটি পোড়ান পোড়ামাটির লেখনী এসব লেখকের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত।

পুস্তকে চারটি, বছবর্ণরঞ্জিত ছবির পৃষ্ঠায় প্রধানতঃ অসমীয় চিত্রকলার নিদর্শন আছে। এক বর্ণ ছবির সংখ্যা প্রায় একশত। লিখিতাংশের ব্যাখ্যামূলক রেথাচিত্র একাদশটি। এক কথায় চিত্রনিদর্শনের কেত্রে পুস্তকটি সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য।

পূর্বভারতীয় চিত্ররীতি নিয়ে সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে প্রকাশ করার উপযুক্ত প্রয়াস এতদিন হয়নি। সেদিক থেকে অধ্যাপক দাশগুপ্ত নি:সন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য কাল্ল করেছেন। আশা করব যে তিনি যেন শিল্পরসিক মহলে স্বীকৃতি লাভ করে অবিলয়ে পূর্বভারতীয় চিত্রের আরও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও উপলব্ধিসহ বর্তমান পুস্তকের আর একটি সংস্কঃণ প্রকাশার্থ প্রস্তুত হতে সমর্থ হবেন।

ইতিপূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ওড়িশা এবং প্রাচীন বাংলার চিত্রকলার পূর্বভারতীর রীতি ও অবদান সম্পর্কে নান্দনিক ও শিল্পশৈলীগত স্থন্দর আলোচনার স্ত্রপাত করে বিশিষ্ট স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। তাঁর নিকট পূর্বভারতীর চিত্রের পরিণত নির্বাচক, সংগ্রাহক, কালনির্বয়কারী শিল্পরসিক ও চিত্ররসবেতা রূপে একটি পূর্ণাঙ্গ পুক্তক আশা করলে অক্সায় হবে না।

আর্চর দম্পতি কালিঘাটের পট, পাটনার চিত্রশৈলী, শিথশৈলী, যুরোপীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় স্ট জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জাবনের দেশীয় শিল্পীদের চিত্রাবলী প্রভৃতি সম্পর্কে একাধিক পুস্তকের রচয়িতা। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে' রক্ষিত চিত্রাবলী সম্পর্কে আলোচ্য পুস্তকটির বিষয় কোম্পানীর আমলের চিত্রকলা। সহজ্ঞ কথার অষ্টাদশ শতক ও উনবিংশ শতকের এই চিত্রসভার আমাদের কাছে মূল্যবান একাধিক কারণে। এই তুই শতকের পূর্বতন ভারতীয় চিত্রধারা ও চিত্ররচনা পদ্ধতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে মূল্ল, রাজপুত, দখনী, ওড়িনী, চোলমগুলীয় ও গুজরাট সমেত পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ছিল অথবা হিমালয়াপ্রিত শৈলভূমিতে ও তৎসন্নিহিত নাহ্নদেশের প্রাণম্পানে বিকশিত হয়েছিল সেই চিত্র ও চিত্রী স্বদেশীয় ও বৈদেশিক অন্ধ্রেরণা, উপকরণ ও প্রকাশরীতিকে আত্মন্থ করে একান্ধ ভারতীয়তায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আর্চর দম্পতির আলোচিত সমন্ন পর্যায় দেশজ রীতি ও মুরোপীয় ভাবনা ও প্রয়োজনের এক অভ্তপূর্ব মিপ্রণের কাল। কাজেই সম্বত কারণেই এই সময়ের চিত্রধারায় আছে সেই বিষয়রীতির ছাপ যেটি প্রবর্তীকালে আধুনিক বা সাম্প্রতিক ভারতীর রূপকল্পনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

আমাদের দেশের চিত্র সম্পর্কিত আলোচনায় এই প্রদঙ্গের অন্তপস্থিতি পীড়াদায়ক। কারণ আমাদের সমস্ত চিত্র অলকরণের নকা, মুদ্রিত ছবি ও মুদ্রিত পুস্তকের চিত্রসম্ভার একাধিকভাবে অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের অবহেলিত ঐতিহুধারাবাহী ভারতীয় চিত্রকরদের অস্তিম প্রচেষ্টার ফল।

আলোচ্য পৃস্তকটি একটি বিবরণমূলক বর্গীকৃত ভালিকার আকারে গ্রন্থিত। এতে কোম্পানী আমলের চিত্রকলাকে দক্ষিণভারত, অংখাধ্যা সমেত পূর্বভারত, কাশ্মীর, পাঞ্চাব ও দেহলী আগ্রাসমেত উত্তরভারত, পশ্চিমভারত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, ক্যাণ্টন এই সাতটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে কোম্পানী আমলের ছবিতে উৎকীর্ণ শ্বাবলীর অর্থ নির্দেশক ভালিকা এবং আগ্রা দেহলী এলাকার ঐতিহাসিক সৌধ সম্পর্কিত চিত্রাদির জন্য প্রয়োজনীয় টীকা। প্রধান পর্যায়সমূহের মধ্যে সাধারণতঃ একাধিক শহরকে ক্রিক চিত্র প্রয়াসকে এক ত্রিত করা হয়েছে।

প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে অপেক্ষাক্ত প্রাচীন মাদ্রাজ সমেত দক্ষিণ ভারতের কোন্দানী চিত্র। এই শ্রেণীর চিত্রকলা বিভিন্ন সংগ্রহণালার থাকলেও এর সম্পর্কে নির্দেশযুক্ত আলোচনা আমাদের নিকট আসেনি। দক্ষিণী চিত্রাবলীর মধ্যে 'ভাঞোরের' কাঠের রথের ছবি (চিত্র সংখ্যা ৬), ভাঞ্জারের রাজ শোভাষাত্রা (৫) নাস্থুল্লি প্রাহ্মণ (১৬) ধথাক্রমে বর্তমান ভারতের কাঠরথ সংরক্ষক প্রদর্শক, ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্বিদকে উৎসাহিত করার মত তথ্য প্রদানে সক্ষম। পাটনা শৈলীর এ প্রকারের চিত্রের কথা অপেক্ষাকৃত স্থারিচিত। সেটি আর্চর যুগলের প্রচেটাতেই সম্ভব হয়েছিল। মাল্রাজ, ভাঞোর, ভেলোর, স্থারির পর আছে মুশিদাবাদ, কটক, পাটনা, কলিকাভার ছবি। এর মধ্যে পাটনা, কলিকাভার ছবি-বছদশিত ও আলোচিত। কিন্তু ছাণ্ রা, আরা, বেনারসের চিত্র, বেমন রাম ও গুহুকের ছবি (চিত্র সংখ্যা ৪৩) প্রভৃতির মধ্যে একটি অনাম্বাদিত দেশজভাব ও মুরোণীররীভির শ্বিমিত মিশ্রণ দেখা যায়। লক্ষ্ণে বা অযোধ্যার হাতীর দাঁতের ছবি, কাগজে আকা ছবি প্রভৃতি আমাদের বিভিন্ন আলোচনান্ন এসেছে একাধিকবার কিন্তু আগ্রা দেহলীর জাকজমক দেখানা শোভামাত্রাদির ছবি কিংবা দেশী কায়দায় বিদেশীয় 'নাবোব'দের নাচ দেখার ছবি (চিত্র সংখ্যা ৫৮ ও ৫০) পূর্বতন রীভিতে হঠাৎ কর্তা হয়ে ওঠার পর ভারতীয় রাজা রাজড়ার অন্তর্করণকারী কোম্পানীর কর্মচারীদের সামাজিক অবহানের ও জীবন যাপনের নির্ভরযোগ্য দলিল। অক্সদিকে কাম্মীরের তেলের যানি (চিত্র সংখ্যা ৭০) কছের হেনেড়া (চিত্র সংখ্যা ৭০) পাটনার ত্ই হাতে

>4.

'কাঠপুতলী'র থেলা দেখানোর কথক অভিনেতা, পথের শিল্পী (চিত্র সংখ্যা ৩৯), ত্রিচিনাপলীর পাথীধরা ব্যাধ দম্পতি (চিত্র সংখ্যা ১১) ভারতীয় জন জীবনের বে চিত্র আমাদের সামনে এনে দেয় সেটা ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে ও নৃতাত্ত্বিক মহলে আলোচিত 'মেটিরিয়াল কালচার' বা তৈজস নির্ভর বাস্তবিক জীবনধাত্রার অমূল্য উপাদান। এটা আশ্চর্যজনক বে জনসংখ্যা ও কাক্ষশিল্প বিক্যাস নির্দেশক আদমস্মারি, বিভিন্ন ধরণের ক্ষেত্রজ বিবরণ সংগ্রহ পদ্ধতিতে পূর্ণ সমসাময়িক ভারতে এই অমূল্য উপাদানের স্বষ্ঠু ব্যবহার আজও হয় নি।

শিল্প পদ্ধতিতে এই সময়ের অধিকাংশ ছবি প্রধানতঃ জলরঙে আঁকা। একশ্রেণীর ছবিতে যুরোপীর নিস্গতিত্বের ক্ষয়বৃদ্ধি উপস্থিত। আর এক বর্গের চিত্র মূলতঃ স্থাপত্যের কাঠামোতে ধরে রাখা দরবারী দৃশ্যের ছবি ষাতে পার্খাগত ভঙ্গির পূর্বী রীতি আলোছায়ার পশ্চিমী রীতির সঙ্গে মিশ্রিত। ভারতের বিভিন্ন বৃত্তির শ্রমজীবিদের ছবি—সাদামাটা পশ্চাদপটের উপরে রক্ষিত তাদের বিশেষ হাতিয়ার বা উপকরণসহ একই কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে বিভিন্ন নির্ঘণ্টের দাহাষ্যে কোম্পানী আমলের শিল্পী-চিত্তকর, প্রত্নাধ ও প্রাদাদসমূহ এবং বিভিন্ন বৃত্তির কর্মীদের চিত্র কোথায় পাওয়া বাবে তার স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বিবরণমূলক তালিকায় চিত্র কোন চিত্তরক্ষণী বা 'আ্যালবামে' আছে, চিত্তের শিল্পী, আহ্মানিক বা উৎকীর্ণ সময় অন্ধন পদ্ধতি, কোন সংগ্রহের নিদর্শন ও মূল সংগ্রহকারীর বিবরণ প্রতৃতি তথ্য প্রদশিত। গ্রন্থে ৭৪টি সাদা কাল ছবি ও চারটি বহুবর্ণ ছবি আছে।

কলকাতার কড়েয়া (?) অঞ্চলের শেখ মৃহ্মদ আমির, বেনারসের গোপালটাদও দক্ষিণের কয়েকজন শিল্পীদের চিত্র এই পৃস্তকের চিত্র সন্তারের মধ্যে কৌতৃহলজনক। এসব ছবি অনেকাংশে র্রোপীর কর্মচারী, দৈনিক, অমণকারী ও ভাগ্যশিকারীদের ছারা বা তাদের ব্যক্তির পরিপার্শের আদেশে প্রভাবে অভিত। কিন্তু কালের ও ইতিহাসের নির্মে এতে ধরা আছে আমাদের দেশের সাধারণ মাস্থবের বিবরণ। আলোচ্য প্রস্থের সমশ্রেণীর চিত্র প্রধানতঃ কলকাতার 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে' ও অক্যান্ত কয়েকটি স্থপরিচিত সংগ্রহশালায় আছে। 'ইণ্ডিয়া অফিস' প্রস্থাগারের অমৃল্য সংগ্রহের এই তালিকা ও চয়নিকা যদি আমাদের কলকাতার এই প্রতিষ্ঠানসমূহে একাধিকবার পরিভ্রমণের উৎসাহকে ভাগরিত করে তাহলে এই গ্রন্থ রচয়িত্রীর ঘণার্থ উত্তম কলকাতার নাগরিকদের পক্ষে সার্থক হয়ে উঠবে। দেশীয় শিল্পীর পরিশ্রেমে স্টে দেশক্ষ জনকীবনের এই রূপ নিবিড়ভাবে দেখার প্রয়োক্ষন আছে ও থাকবে।

আর্চর দম্পতি যুরোপীয় পেশাদার ও অপেশাদার চিত্রকরদের অন্ধিত চিত্রাবলী নিয়ে ইণ্ডিয়া অফিসের সংগ্রন্থ থেকে আরও কাজ করেছেন।

পট ও পটুয়ার কথা আজ একটি সাধারণভাবে আলোচিত বিষয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মত কয়েকটি বিবরণে একপ্রকার ভাববাদী আধিক্য ও চিরাচরিত শিল্পরসচর্চা করা হয়ে থাকে। ফলে শিল্পপদ্ধতি, শিল্পায়নের ঐতিহ্ আগত উপাদান এবং শিল্পীসমাজের সংবাদ অন্তরালে চলে যায়। শ্রীমান দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যমপট ও পটুয়াদের অবলম্বন করে রচিত পুত্তিকাটি এই ঐতিহ্বাহী

লোক শিল্পের প্রথাগভ উপস্থাপনের কেত্রে একটি বিশেষ ব্যভিক্রম। পটের বিষয়াহুগ শ্রেণীবিস্থাসে, অপেকাকত শ্রেষ্ঠতর শিল্পীদের উল্লেখে ও শিল্পনৈতিক রূপায়নের প্রাথমিক বর্ণনার সহায়তায় বীরভূমের পটভূমিকে উপযুক্তভাবে উদ্ভাগিত করে ভোলার প্রয়াগটি স্থন্দর। এটা আনন্দের কথা যে লেখক চমকপ্রদ কথা বা ভাবালুভার দ্বারা পরিচালিভ না হয়ে পটের অন্ধনমাধ্যম, পটের কাগভ ও কাপড়, রঙ-তুলি, পটের গান, পটুরার জীবিকা প্রভৃতি বিষয়কে ছেঁদো ভদ্রতার ঠেলায় পড়ে কোন রকমেই উপেক্ষা করেন নি। পটুয়ারা আদতে আর্ঘ কিনা একথা আমাদের দৃষ্টিতে ভতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে ষমের দেহ রূপায়নের রীতি মধ্যযুগের অন্তর্গত ও মধ্যযুগ পরবর্তী রাজ রাজড়ার আদর্শে রচিত কিনা সেটি ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। যমের ছবিতে দৃষ্ট শিরস্তাণ, বেশভূষা, জুতা, জামা, কাপড় পুঁটিয়ে দেখলে বসীয় পটরীতির অধুনামম্বর স্থোতধারায় বা প্রবাহে সমসাময়িক কালের ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করার কাজটি সরল হয়ে উঠবে। অবশ্য বহুদিনব্যাপী প্রচলিত লৌকিক আচরণে প্রাচীন রীতিও নবীন ভঙ্গিমার সহাবস্থান হওয়াতে আশ্চর্যায়িত হবার কিছু নেই। পুস্তিকার মধ্য অংশে আলোচিত বৌদ্ধ, পৌরাণিক এ লৌকিক কামনা মণ্ডিত পরলোক-স্বর্গ-নরক জন্মান্তরের কাহিনীটি স্থন্দরভাবে প্রসারিত করা হয়েছে। কিন্তু জীবনকেন্দ্রিক কোন সামাজিক পরিবেশে স্বর্গ-নরক ও ষমপুরীর রূপকল্পনা পটুয়াসম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল শিল্পী কথক-গায়ক-দর্শক শ্রোতা প্রভৃতিকে নিয়ে সেই বিবরণটি আরও বিস্তারিত হলে কৌতূহলজনক ও শিক্ষাপ্রদ হত। গ্রামাঞ্লের প্রমজীবি, চাষী শিল্পীকে লোকজীবনের প্রদারভার মধ্যে প্রভাক্ষ করার কাজটি সময় সাপেক্ষ। এই কারণে এ বন্দ্যোপাধ্যান্তের পুক্তিকাটিতে সিউড়ির নিকটন্থ ইটাগুড়িয়ার অদর্শন পটুয়া ও সরধার বাঁকু চিত্রকর সম্পর্কে স্থনির্দিষ্ট বিবরণ হটি একটি প্রয়োজনীয় অভাব মিটিয়েছে। এই হুই শিল্পীর বৃত্তান্তে পট পটুয়া সমাজের এমন অনেক সাদামাটা তথ্য আছে ষেটা উল্লাসিক ও পেশাদার লোকশিল-চর্চাকারীরা অগ্রাহ্ম করেন। বিশেষ করে লেখক পটুয়া চিত্রকরদের কাঠের রথের ছবি, মাটির পুতুল, প্রতিমা নির্মাণ করার কথাটি তুলে ধরে শিল্প কেত্রে এক ধরণের সমাজবদ্ধ প্রথা ও শিল্প মাধ্যম অভিক্রাস্ত সঞ্চরণের সংবাদ দিয়েছেন। অনুসন্ধিংহ পাঠক এই তথ্যের ভিত্তিতে দেশল কলা সম্পর্কে একটি সর্বব্যাপী ও স্থায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হ্বার প্রচেষ্টা করবেন বলে আশা রাথা অক্সায় নয়।

ষমণটে দৃষ্ট রাজ্যক। বিষয়ক চিত্রের মধ্যে এক প্রকারের দেহ সংস্থাপন সংক্রান্ত ধারা আছে খেটি রাজ্যকীয় চিত্রাবলীর স্বদেশীর রূপকল্পনার হারা কতটা প্রভাবিত অথবা কতটা অম্প্রাণিত সমসামন্ত্রিক নবাব জমিদার অধ্যমিত গ্রামাঞ্চলের চিত্রভাবনা ও চিত্রকল্পের হারা সেই তথ্য দর্শক পাঠকের নিকট যথাযথতাবে উপস্থাপনের প্রয়াস থাকলে বইটি অধিকতর কার্যকরী হত। যমপুরীতে দৈহিক নির্যাতনের চিত্র কাহিনীর অবশ্রই একটা সমাজতিত্তিক কার্যকারণ এবং পটভূমিকা আছে। এই পশ্চাতপটের বিশ্লেষণমূলক আলোচনার সামাজিক মৃদ্য অপরিসীম। দগুনীতির প্রকৃতি পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য স্বভাবজ রূপে এক বিশেষ সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন মাত্র। এর সঙ্গে আছে ঐতিহ্ববাহী প্রবাহে ভাসমান ভারতীয় শিল্পাকুলের অভূত রস ও ভল্পানক রসের আলেখ্য রচনার কুশলভার কালক্রমিক, অঞ্চল নির্দিষ্ট ও তুলনা নির্ভর বিচার। এই সামাজিক ও শিল্পকৌশলগত বক্তব্য বর্তমানে স্পরিচিত ও স্ক্ল পরিচিত গট পটুলা সম্পর্কিত পুস্ককাদিতে অম্পন্থিত।

শ্রীমান্ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রস্থাসে প্রথিত এই পুস্তকে লোকান্তরিত পট্যাদের নাম ও কর্মস্থানের তালিকা বর্তমানে বীরভূমের পট্যা অধ্যুষিত প্রামের নাম, রঙ ও মিশ্রণ মাধ্যমের সংবাদাদি চিত্রাবলী প্রভৃতি মূল লেখার বিষয়কে উপযুক্তভাবে প্রস্ফুটিত করতে সাহাষ্য করবে।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত ভারাপদ সাঁতরা ও তাঁদের সহযোগীগণ বাংলার লোক শিল্প আলোচনায় পর্বালোচনায় যে সবল ও হুত্ব বক্তব্য, সাদামাটা প্রকাশভদির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের বীতি আনয়নের প্রয়াস করেছেন সেই ধারায় শ্রীমান্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত বিবরণাদি যুক্ত হলে, আমরা আনন্দিত হব।

চিত্র রয়েছে ঘটে, পটে, পাটায়, পাভায়, বজাঞ্চলে, কাগজ কাপড়ের টানা পাড়ে। কথনও দে চিত্র প্রতীকী, কথনও আলহারিক কথনও বিষয় বা ভাব বর্ণনে নিয়োজিত। একরঙা রৈথিক ভঙ্কে সম্পূর্ণ অথবা রঙীন আবোপন, অনুলেপনে ভাব ও বিষয়ব্যঞ্জক। স্ক্রেতায় মনোম্থ্যকর ও রেথারঙের কারিগরীতে রসোত্তীর অথবা সহজ লোকলীলার ছন্দে স্পন্দিত। চিত্র ও চিত্রায়ন ইতিহাসের—সমাজের ও সমাজমানসের দর্শনিযোগ্য ভথাভাগ্রার। ভারতীয় চিত্রকলার এই সম্পদ সাধারণের আয়ভাধীন বিভিন্ন সংগ্রহশালায় আছে। উপরে বর্ণিত চিত্র সম্ভার ও ভার সমশ্রেণীর সংগ্রহ গুরুসদয় সংগ্রহালয়, আভভোষ মিউজিয়ম, বারাণসীর ভারতকলা ভবন, গৌহাটির আসাম রাজ্য সংগ্রহশালা, পাটনা মিউজিয়ম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত হয়ে আছে স্কর্মক পাঠক দর্শকের অপেকায়।

সন্তোষকুমার বস্থ

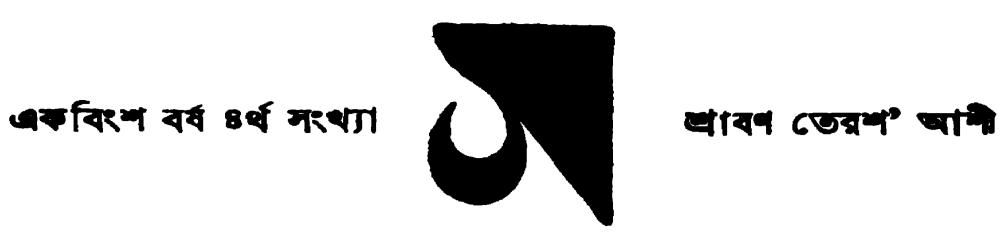

#### সমকালীন। প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

# 双的邓江

আধুনিক সংগ্রহশালায় ধনিপ্রযুক্তিবিতা॥ সমরকুমার বাগচী ১৬১ ननीरगानान मक्षणाव ॥ रगोवाकरगानान रननखर ১१১ বামমোহন বায়—নব্যুগের নেভা ॥ সোমেশ্রনাথ বস্থ ১৭১ **व्याटनाइना:** नामाविक पृष्टिकार्ष (भक्तनित्रत ॥ धनवत्र रतन ১৮७

#### मण्यापक ॥ जाननात्यापाल मिनश्र

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার रुट्रेंक भूजिक ७ २८ होतनो त्राफ कनिकाका-३० रुट्रेंक क्रकानिक

# New Central Jute Mills Company Limited

Producers of Carpet Backing Cloth, Jute Matting, Jute Yarn etc.

Factory:

**BUDGE BUDGE. 24 PARGANAS** 

Regd Office:

11, CLIVE ROW, CALCUTTA-1



একবিংশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

# আধুনিক সংগ্ৰহশালায় খনিপ্ৰযুক্তিবিগ্ৰা

### সমরকুমার বাগচী

ভারতের বিচিত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনপটে চাক্ষ্য শিক্ষার ও প্রভাক্ষ দর্শন এবং অভিজ্ঞতালাভের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ঐতিহাসিক কারণে স্ট সাম্প্রদায়িক সমাজের স্তর-বিক্যাসের ফলে
উচ্চশিক্ষা ভারতে যুগযুগাস্তরে কেবলমাত্র তথাকথিত উচ্চ জাতি ও গোষ্ঠীর ভূমাধিকারী ও ভাদের সহযোগীদের করায়ন্ত ছিল। এর ফলে পরবর্তীকালের কারুশিল্পের বিভাজনও গোষ্ঠাভিত্তিক হয়ে কয়েকটি
বিশেষিত শ্রেণীর-জীবিকা-অর্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ফলিভজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিভার বিভিন্ন দিক এইভাবে একাধিক বন্ধ সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে আবন্ধ থাকার অর্থনৈতিক অগ্রগভির পথ পড়েছিল রুদ্ধ হয়ে। বিভিন্ন সময়ে দেশজ ও বহিরাগত নানা কারণে উনিশ শতকে চিরাচরিত ভাতিভিত্তিক তাত্বিক বিভা ও প্রযুক্তি পদ্ধতির একচেটে অধিকারের প্রাচীর ভেকে পড়ভে থাকে। সেই ভাকনের ভাল ও মন্দ নানান দিক মিলিয়ে ভারত এসে পড়ে আধুনিক ব্যন্তিকভার মগ্র ও ধ্রজ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে থাকা আধুনিক যুগের দারপ্রাক্তে।

সামাজ্যিক বাধনের ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তোরণের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষীর জনগোষ্ঠী বা সমাজ সরাসরিভাবে সগর্বে প্রবেশ করতে পারেনি। মানবিক প্রতিভা ও প্রাকৃতিক সম্পদের জ্ঞাব না থাকলেও ক্রমে ক্রমে ভারত রুরোপ পরিচালিত ব্যরবিজ্ঞানের আধুনিক জগতে পিছিয়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। তিনটি প্রধান কারণে ভারতের এই ঐতিহাসিক পিছনে পড়ে থাকার অবস্থাকে অভিক্রম করতে হবে। প্রথমতঃ যার ও ক্রত উৎপাদনক্ষম যান্ত্রিক প্রতিকে আয়ন্ত করা দরকার দেশের অধিবাসীদের সামাস্ততম ক্রম্-জীবন-ধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় তৈজস ও সামগ্রী এবং পদ্ধতিকে করায়ত্ত করার জন্ত । বিভীয়তঃ সর্বব্যাপী গণতন্ত্রের সকলতার জন্ত দেশের সব স্বংশের মাম্বদের আধুনিক

বিজ্ঞান ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ বৃদ্ধিদীপ্ত বিচার-বৃদ্ধি ও জ্ঞান না থাকলে মাহুব আপন সামাজিক অধিকার ও মানবিক মৃল্যবোধকে বাচিয়ে নেওয়ার স্থোগলান্ডে বঞ্চিত হয়ে থেকে বার। তৃতীয় স্তরে আমাদের ফলিত বিজ্ঞান বা প্রয়োগবিভাকে বাতে সহজে দেশের সব অংশের জনশ্রেণীর নিকট অল্প সময়ের মধ্যে প্রচার করা বার তার জক্র উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যম নির্বাচনের বারা অনেকদিন পিছনে থাকার অস্থবিধাও প্রতিকৃলভাকে কাটিয়ে উঠে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রথম সারিতে দেশকে নিয়ে বেতে হবে।

মিউলিয়ামের বা সংগ্রহশালার চাক্ষ্ব ও প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের বছ পরীক্ষিত পদ্ধতিই উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যকে ক্রন্ডভালে কালে পরিণত করতে সক্ষম। সংগ্রহশালার আবেদন সর্বসাধারণের জন্য—গ্রাম্য পরিবেশ ও পটভূমি থেকে আগত ক্রয়ক ও ক্রন্তিকর্মী থেকে অর্থনৈতিক কারণে শিল্পশ্রমিকে পরিণত মাহ্র্য, আদিবাদী সমাজের সন্তান, শহরের পটভূমিতে লালিত শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের দল, নিয়, মধ্য ও উচ্চমানের ছাত্র, কুশলী কারিগর, এমন কি সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ঘারা চালিত হয়ে অকালে বিভালয়ের পড়ান্তনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়া ছাত্রহূল—এরা সকলেই সংগ্রহশালার এলে সরাসরিভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন, তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন অর্থবা আধ্নিক্তম প্রযুক্তি পদ্ধতি বা ষম্রভিত্তিক ব্যবস্থাকে সমস্ত রক্ষের পরোক্ষ ও অনাবশ্রক শব্দসন্তারের প্রতিবৃদ্ধতাকে বাদ দিয়ে বা প্রয়োজনমত অভিক্রম করে গিয়ে ফ্নিদিট ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের কার্য-কারণের মৌল সংবাদের ঘারা উপকৃত হতে পারেন।

বহু খনিজ পদার্থ, আকর ও খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ আমাদের দেশ। খনিজের আহরণ পছতি খনিবিজ্ঞান বা খনিজপ্রায়ুক্তি পছতির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাখা। খনিজ পদার্থের ভূতাত্বিক অবস্থান বিশেষ জ্ঞান বা পদ্ধতিযুক্ত অভিজ্ঞভাসাপেক সমীক্ষার সাহায়ে নির্ণন্ন করা হয়। খনিজের নির্দিষ্ট অবস্থান নিরূপণের পরবর্তী অধ্যায়ে হাতে কল্যে খনিজ আহরণের উপায় ঠিক করার ব্যবস্থা হয়। অবস্থিত খনিজভাগুরের আকার বা পরিমাণ অর্থনৈতিক দিক হতে বিচার করে স্থবিধাজনক হলে ভবেই খনিজ উত্তোলনকারী সংস্থা এ বিষয়ে অগ্রসর হতে সমর্থ হয়ে ওঠে। ভূতাত্বিক জ্ঞর বিভাজনের প্রকৃতি, খনিজ আকরের জ্ঞর উচ্চতা, বেধ ও হনত্ব, উপরের উন্মুক্ত ভূপৃষ্ঠ হতে খনিজ আকরের দূরত্ব ও খনিপ্রযুক্তি বিজ্ঞানসম্মত বাতাস চলাচলের উপায়, খনি-স্ভৃত্ত, খনককক্ষ এবং ভারবাহী জ্ঞ নির্মাণের সমস্থা ও প্রাচীর সংস্থানের স্থবিধা অস্থবিধা এই সব কয়েকটি সাধারণ ও প্রাথমিক বিষয় খনিবিষয়ক প্রযুক্তিবিদকে নির্ণন্ন করতে হয়। খনিমুখের প্রবেশপথের স্ভৃত্তখনন ও রক্ষণাবেকণের স্বিধা জল নিদ্যাশনের ব্যবস্থাদি প্রভৃতি ব্যাপারও পূর্বপরিকল্পিত প্রযুক্তিবিভাসম্মতভাবে নির্ণন্ন করার পরই খনির কাঞ্চ আরম্ভ করা চলে।

থনিজ আহরণ পদ্ধতি বে কোন উন্নতিকামী দেশের পক্ষে একটি সম্ভাবনামন্ন বিষয়। উপযুক্ত থনিজ আতীয় শিল্লায়নের মূল শাথাগুলিকে জালানী সরবরাহ করে অর্থনৈতিক ভিত্তিকে স্থান্ন করে। অক্তভাবে; ধাতবথনিজ আকর প্রাথমিক ও মৌল যান্ত্রিক অগ্রগতির ভিত্তিমূলক উপাদানরূপে যন্ত্রশিল্পন প্রশারতা ও বৈচিত্র্যকে স্থান্ন অগ্রগতির পথে নিম্নে যায়। কিন্তু ভধুমাত্র শিল্লায়নের অর্থকরী বিবেচনার দিক থেকে নম্ন; মানবিক ও বৃহত্তর অর্থে সামাজিক প্রয়োজনের একাধিক সম্ভাত্ত থনি-প্রযুক্তি-বিভার

পঠন-পাঠন ও বিজ্ঞানসমত ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। এদিক থেকে দেখলে ক্রমশঃ স্থাপট ছরে উঠবে বে থনিপ্রযুক্তি বিভার জন্মানন ও বভঃসিদ্ধস্ক্ত্বে জনীকার করলে ভূগর্ভন্থ ধনি প্রমিক ও খনক কর্মীদের জীবন সহজেই বিপর হতে পারে। বাভাসের জন্মপন্থিতি জপ্রভূলতা ও জভাব, ধনিকক্ষ্বা স্থাকের জাকনি নিয়াভিম্থী ধন্দ এ সবই ভয়াবহ হুর্ঘটনার কারণ হতে সক্ষম। আহ্রণকর্মে নিযুক্ত থনক আক্রম্ভর হতে থনিজ্ঞও সংগ্রহ করছেন সেই কর্মরত জবস্থায়ও বহু প্রকারের হুর্ঘটনার জন্ম প্রস্তুত্ব বা ক্রমনার ধূলি এবং বিষাক্ত থনিজ গ্যাসের বিক্ষোরণ বা ভূমিনিয়ন্থ জন-লোভের আক্র্মিক, জপ্রভিরোধ্য জন্প্রবেশ থনি ও খননকার্যের পক্ষে বিশক্ষনক।

· কোনও কোনও দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করে দেখলে থনিপ্রযুক্তি বিজ্ঞানকে মূলত দ্রব্য আহরণ, আছ্রিত দ্রব্য সম্ভারের বৈজ্ঞানিক বহনকার্য ও স্থানাম্ভর করার কাব্দ বলে মনে করা যায়। পূর্ব প্রচলিত ধনিসমূহে দৈহিক পেশীবলের সাথাষ্যেই আকরগুর হতে আকরপ্রগুরুরথও আহরিভ হত। দৈহিক শ্রমে বা ভারবহনকারী পশুকুলের সাহায়ে আহরিভ আকরসম্ভার প্রথমে স্থানাম্ভরিভ করা হভ একাধিক আহ্বক হুড়ল-মূথের দারদেশে। সেন্থান থেকে শেষ পর্যন্ত মূলথনি প্রবেশকারী প্রলম্ব অথবা চালু পথ বেম্নে উপরের দিক হতে নিম্নে অবভরণের প্রধান হুড়ক্ষ পথের সাহায্যে থনিক্ষ আকর নিম্ন হতে উপরে থনি মুথের বাহিরে আনীত হত। বর্তমানের থনিজ আহরণোপধোগী একাধিক শ্রেণীর শ্রম লাঘবকারী ষত্র ও ষত্রাংশ ক্রমান্বয়ে আবিষ্ণত ও ব্যবহৃত হচ্ছে প্রযুক্তিবিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতে। কিছ ঐতিহাসিক কারণাদির ঘারা অপেকাক্বত পশ্চাদবর্তী দেশে আধুনিক থনক ষত্রের ব্যবহার ক্রমশঃ বিলীয়মান দৈহিক শ্রম নির্ভন্ন আহরণ পদ্ধতির সঙ্গে সহাবস্থান করছে। ভারত উপমহাদেশের বর্ডমান থনি ও থননাঞ্চলে এই আধুনিক ও পিছিরে থাকা পদ্ধতি ছটিকে পাশাপাশি দেখা যার। এটা প্রায়ই দেখা ৰায় যে ষন্ত্রবিজ্ঞানের ব্যবহারে সমৃদ্ধ দেশ ও থনিপ্রযুক্তি বিভাকে চাকুষ মাধ্যমে উপস্থাপিত করে ষধেষ্ট উপকৃত হতে পারে। কায়িক শ্রমের ছারা থনিক আহরণের শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর ও ধীরগড়ি উৎপাদন রীভিকে পরিবর্তন করে থনির কাজকে দ্রুভ ষন্ত্রনির্ভর করতে উগ্যত ভারত উপ-মহাদেশের মন্ত অঞ্চলে থনিক আহরণে আধুনিকভম ও উন্নত্তম পদ্ধতিকে ষ্ণাবোগ্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখার স্থােগের কার্যকারীতা ও উপযোগীতা থনিক আহরণ বিজ্ঞানের ছাত্র, শিক্ষক, থনকষন্ত্র সম্পর্কে বিশেষক্ষ ষম্রবিদ্, থনি কমী ও সাধারণ দর্শকের পক্ষে অনেক বেশী শুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আরও ছু' একটি কারণও থনিপ্রকরণের সহজে দর্শনীয় উপস্থাপনকে অত্যম্ভ প্রয়োজনীয় করে তুলেছে আমাদের বর্তমান পরিবেশে। প্রথমতঃ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিতা যথেচ্ছাচারী খনন বা আহরণ পদ্ধভির ফলে আকর শুরুকে আহ্রুণের অধ্যোগ্য করে ভোলার ঘোর বিপক্ষে। থননের সঙ্গে সঙ্গে ভবিশ্যভের অন্ত থনিজ সংরক্ষণও আজ অগ্রসরমানের থনি-বিতার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। থনিজ আকর নিংশেষিত থনিগর্ভকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভরাট করে ভূপৃষ্ঠের শস্তুত্তামল দৃশ্রপটকে ধ্বস্ নামা থেকে বক্ষা করা, চাষযোগ্য জমি বা জাভীয় যানবাহন পথকে স্থরক্ষিত করা প্রভৃতিও এই বিশেষ বিত্যা অথবা বিজ্ঞানের চর্চার মধ্যে পড়ে। আকর নিংশেষিত থনিকে ফেলে আসা কোন রকমের সংরক্ষণের কাজ না করে আত্মকের সামাজিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যায় ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে নির্দেশিত।

বেসব থনন ও আকর-বহনকারী ষম্র ভূগভেঁ ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে ব্যবহৃত

ষুর্ভিকা অপসারণ ও থনকযমের অনেকাংশে মিল আছে। এ মিল বা সাদৃষ্ঠ মোটাম্টিভাবে মৃতিকা কর্তন, থনিভ মৃতিকাতৃপ স্থি ও থনক ব্য়ের কর্তনকারী অংশে সীমাবদ্ধ। ভূগর্ভে ব্যবহৃত বন্ধ সাধারণতঃ অপেকারুত আটো-সাটো গভনের, অনেক কম পরিভ্যক্ত দ্বিত সন্থ ভ্যাগকারী এবং স্বল্ল বায়ু ব্যবহারকারী। এ সমস্ত বন্ধ চালনার অন্ধ অগ্নি-নিরোধক মুখ্য চালক উপাদান বা চালক শক্তিই ব্যবহার করা হয় ভূর্গত্থে থনিতে। এছাড়া এই শ্রেণীর বন্ধণাতি এমনভাবে ভৈয়ারী করা হয়, যাতে ক্ত্রে আকারের হাতে বহন করার মত নির্মিত বন্ধাংশ থনির নিয়ে নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ বন্ধটিকে সামগ্রিকভাবে জুড়ে ফেলা যায় অথবা পুরাতন বন্ধাংশ খুলে উপরে আনয়নকরে সাম্বানো যায় ও প্রয়োজনে বদলি করেও দেওয়া যায়। এভাবে দেখলে বোঝা যাবে আধুনিক থনিতে কার্যক্ষম ক্ষাদির আকার ও গঠন সম্বন্ধ জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন কেন এত অধিক হয়ে পড়েছে।

ভূগর্ভে ব্যবহৃত ষয়ের মধ্যে 'কন্টিনিউয়াস মাইনার' বা নিরবচ্ছিয় খনকমন্ত্র, 'অগার বা 'ভোমর যত্র', 'কোল প্রাউ' বা কয়লা লাকল এবং 'কাটার' বা 'আকরকর্তন য়য়' উল্লেখনীয়। এসব য়য়ের মধ্যে প্রথমটিতে য়য়ের আগা'র বা ভগা'র দিকের বা মুখেরদিকের থেকে কয়লা থণ্ডিত করে নিয়ে টুকরো করে ফেলা হয়। এখন এই আগার দিক বা কাটবার মুখের দিকটায় শক্তধাতুর কাটবার ফলাসহ গাঁইভির সারি চড়ান থাকে বার বার ঘুরে আদা মাওয়া করা ঘুর্ণায়মান 'রিভল্ভিং' শৃন্ধলের সংহারেয়। এই য়য়ের য়ারা উপরে নীচে প্রলম্ভাবে অথবা আড়ে-পাশে আফ্রভ্মিক বা সমাস্তবালরপে আকরম্ভর কেটে ফেলবার মত মান্তিক ব্যবহা করা আছে। য়য়টির 'ক্যাটারপিলার ট্রিড' ও 'কনভেরর', অর্থাৎ দাঁতওয়ালা চাকায় চড়ান বার বার ঘুরে আসা পরিবেইনকারী চওড়া ফিতা ও মাত্রিক বহনকারী সাহার্যে খণ্ডিত আকররাশি পিছনের দিকে এলে পড়ে জমা হতে থাকে। 'অগার' বা ভোমর য়য়টি খোলা থনি আহরণ ক্রেরে ব্যবহৃত হয়।

মৃত্তিকানিমুদ্ধ থনিতে কাটার কাজ করার জন্ত 'কোল কাটার' নামক কর্তন্যন্ত আছে। এ বজের কাজ চালান হয় 'ডিস্ক' বা গোলাকার, 'বার' বা দণ্ড এবং যন্ত্রসংশ্লিষ্ট 'চেইন' থনক প্রভৃতির সাহায়ে। কর্তনী যন্ত্রের থনন বা কর্তনকারী অগ্রভাগ অথবা 'জিব্' সাধারণতঃ ১৮০° পরিমাণে বাঁকান সম্ভব এবং দরকার মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উপরে নীচে কেটে থনিতে কাজ করা পদ্ধতি স্প্রচলিত।

করলা বা অক্সান্ত খনিজ আকরন্তর থণ্ডিতাকারে আহরিত হবার পরে সে সমন্তকে বোঝাই করার সমস্তা দেখা দের। এর জন্ত ব্যবহৃত হর 'কনটিনিউরাস লোডার' বা নিরবছির বোঝাই কল, 'প্রেলার লোডার' বা চেঁছে ভোলার বোঝাই কল, 'রিতলভিং' ও 'ওভারকাই শভেল' বা ঘূর্ণায়মান ও উপর দিক দিরে রসদ ফেলা যাত্রিক বেল্চাকল ইভ্যাদি। এর মধ্যে না থামা বোঝাই কলে একটি আকর জড়ো করার কাঠামো থাকে বত্রের সামনের দিক বা মাথার দিকটিতে। এই কাঠামে। বা অবতল হাজা বা চামচের মত যজ্ঞাংশ থগুবিথগু আকরের জড়োকরা ভূপ অথবা ভূপিকার মধ্যে চুকিয়ে দিয়ে জড়ো করবার যাত্রিক হাত বা বাছ দিয়ে কন্ভেয়র বা বহনকারী ফিডার উপরে রেখে মাল টেনে নেবার যাত্রিক ব্যবহা বা 'হলেজ সিষ্টেমে'র মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয়। চেঁচে ভোলার বোঝাই কল কাজ করে কোদালসদৃশ যজ্ঞাংশের সাহায্যে ও বৈত্য়তিক শক্তি ব্যবহারের দ্বারা। উপর দিয়ে রসদ ( থণ্ডিভ আকর) ফেলবার বোঝাই কলের কাজ চলে বড় আকারের ভূগর্ভত্ব থনিতে এবং সাধারণভঃ লোহার

লাইন অথবা দাঁতযুক্ত ঘুরস্কচাকার শৃন্ধলযুক্ত ফিতা বা 'ক্যাটার পিলার' চালনার উপযোগী যন্তাংশের সাহায্যে।

এখন আমাদের নিশ্চরই ব্যতে কট হবে না যে একটি কাজে অগ্রসর হবার জন্ত একটি স্পরিকল্পত পর্যায়ক্রমের প্রয়োজন কতথানি। বিভিন্ন ভ্তাত্ত্বিক দিগ্বলয়ে প্রাকৃতিক মৃত্তিকাভার বিভরণের আভাবিক পদ্ধতি খুটিয়ে দেখে এবং খনির স্থান্ত ও প্রবেশথাত খনন করে কেলার ফলে স্ট মৃত্তিকাভার ক্রন্তিম পদ্ধতিতে পুনরায় বিভরণের ব্যবস্থা করাই খনিপ্রযুক্তিবিদ্ বা খনি বিশেষজ্ঞের মূল কাজ। একটি খনি কয়েকটি তলের বা স্থরায়িত ঘনাংশকে ('রুক অব লেভেলস') ক্রমায়য়ে খনন করে উপযুক্তভাবে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাসহ, খনিজ আহরণের ও খনন পরবর্তী অবস্থায় খনিজ আকর অপসারণ করা ও খনিমধ্যন্থ স্থান্তক, চলাচলের পথ ও খনিম্থের প্রবেশকৃপকে যথোচিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা খনি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রধানতম অন্ধরণে পরিগণিত হবার যোগ্য। সমতল ও সমাস্করাল ভাবে অবস্থিত কয়লার আকরস্তার অবস্থানের কেন্দ্রগুলিতে সাধারণত: 'লঙ্গুল্লণ' পদ্ধতিতে খননের কাজ চালান হয়। অস্ত্র উপায়ে সমমাপের ভূগর্ভস্থ কক্ষাবলীর সাহায্যে ভূ-অভ্যন্তরের খনিবিদ্যাস করা হয়। 'লঙ্গুল্লণ' কাংক্রমে একরেখার আয়ুভূমিক অগ্রগতিতে ক্রমশ: খনিজ কয়লার স্তরে প্রবেশ করে যায়।

ভারতীয় কয়লার খনিতে সাধারণভাবে হুড়ক ও পদ্ধতিকে ভারের সাহায্যে রক্ষণ করা হয়।
এটি 'বোর্ড এও পিলার' পদ্ধতি নামে পরিচিত। আগম নির্গম হুড়ককে খনিপ্রযুক্তি-বিজ্ঞানে
বলে 'গ্যালারী'। এই হুড়ক আকরের মধ্য দিয়ে যায় এবং একাধিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত আকরভারকে অভিক্রম করে। আকর ভারের ঢাল অভিমুখীন গ্যালারীকে 'ভিপ গ্যালারী' বা ঢুকে যাওয়া
হুড়ক অথবা অবভরণকারী হুড়ক এবং আকরভারের সহিত সমাভারাল হুড়ককে সমতল হুড়ক বলা চলে।
বে সমভা হুড়ক আকরকে বহন করার কাজে ব্যবহার করা হয় ভার নাম 'মূল হুড়ক' বা 'মেইন
গ্যালারী'।

অই।দশ শতকের শেষভাগে পূর্বভারতের রাণীগঞ্জ অঞ্চলে জে. সম্নার (J. Sumner) এবং এস জি (S. G. Heatly) নামক ত্ইজন রুরোপীয় সাতারামপুরের নিকট একটি থনির পত্তন করেন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে থনিশিল্ল ধারে ধারে প্রসারতা অর্জন করে। উনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকের মধ্যবতী সময়ে পূর্বভারতীয় রেলপথ স্থাপনের পর থেকে কয়লা থনির প্রসার ক্রমশঃ ব্যাপকতার হয়ে ওঠে। এহ সময় থেকেই ব্যাপক আহরণের যুগের স্টনা হয় এবং বিংশ শতকের প্রাক্তানে থনির কাজে অল্লবিস্তর ঘান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে থাকে। বর্তমানে ভারতে বিচ্ণিত আকর বহনোপ্রোগী কয়েক প্রকার যন্ত্র এবং কয়লা ও অক্রান্ত থনিজকে মৃত্তিকার অভ্যন্তরন্থিত ভূতাত্বিক স্তরাদি থেকে আহ্রণ করার যন্ত্র ও মৃত্তাংশের উৎপাদনের প্রয়াস দৃষ্ট হয়।

ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে আধ্নিক খনি প্রযুক্তিবিভার স্থান নিদিষ্ট কয়েকটি কারবে প্রযুক্তিবিভার ছাত্রদের নিকট অভ্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের বেশ কয়েকটি স্থানে; ধেমন শিবপুর ইন্জিনিয়ারিং কলেজ, ধানবাদের স্থল অব মাইন্দে, খড়গপুরের ইণ্ডিয়ান ইন্সটিট্ট অব টেকনোলজিতে ও বোধপুরে, বেনারল হিন্দু বিশ্ববিভালয়ে, খনি প্রযুক্তিবিভা পাঠক্রমের অক্তর্ক । ক্রমবর্জমান শ্নিজ উৎপাদনের জাতীর লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে সর্বাধ্নিক খনিতে ব্যবহারের উপরুক্ত হর ও হরাংশের ব্যবহার সম্বন্ধ সমাক জান ও অভিজ্ঞতা কাম্য। কিন্তু এটা আশ্চর্যের কথা বে খনি প্রযুক্তিবিভার ছাত্রেরা এই সমস্ত মান্ত্রিক খনিজ আহরকের কার্যপদ্ধতির পর্যবেক্ষণের মধেষ্ট স্থযোগলাতে বঞ্চিত। একাধিক আহ্বন্ধিক কারণ ছাড়াও ভারতীয় খনিসমূহে যন্ত্রের অহুপন্থিতিই ঐ প্রকার অবস্থার জন্ত বহুলাংশে দায়ী। অন্তাদিকে সামগ্রিকভাবে খনিজ আহ্বণের শিল্প উত্যোগ সম্পর্কে সাধারণ ভারতীয়কে সচেতন করাও একটি অবশ্রকাম্য কাজ বলে গণ্য হবার যোগ্য।

সাধারণ সংগ্রহশালায় মূল প্রদর্শকে বা 'একসিবিট'কে প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রয়োজনে একাধিক সহযোগী দর্শনিযোগ্য মাধ্যমের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। পূর্ণাঙ্গরূপে একটি মন্ত বড় থনিকে বা বৃহদাকার থনিজকর্তন যন্ত্রকে হয়ত সরাসরি সংগ্রহশালার কক্ষে এনে দেখান সন্তব নয়। সেক্ষেত্রে সাধারণতঃ মূল খনিবিস্তাস বা বিপুলাকার যন্ত্রকে সহজে বোধগম্য করে ভোলা যায় রড়ে ও আকারে নির্মৃত কৃত্র আয়ভনের সঠিক অহুপাভযুক্ত প্রতিরূপ অথবা 'স্কো-মডেল' এর সাহায়ে। থনিপ্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কীয় সংগ্রহশালার কক্ষে এই প্রকারের কৃত্রাকার প্রতিরূপের প্রদর্শন বাহ্ননীয়। প্রতিরূপ সচল ও নিয়্মিত সঞ্চালকের সাহায়ে কার্যরত অবস্থায় দর্শকের কাছে উপস্থিত করলে ব্রবিদ্যার অনেক মূল প্রশ্ন বোধগম্য হয়ে ওঠে এবং চাক্ষ্য অবলোকনের শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়ভাকে প্রমাণিত করে।

ু পনিপ্রযুক্তিবিভার প্রদর্শনকক্ষে জালানী ও শক্তিউৎপাদক রসদরপে কয়লার ধননপদ্ধতি আড়াবিকভাবেই সর্বাধিক প্রদর্শন স্থান অধিকার করতে পারে। থনি সমীক্ষা, থনির প্রবেশ-কূপের উৎপনন, ধনিমূধ ও ধনি অভ্যন্তর্গ্ধ ধানবাহন ব্যবস্থা, বান্ত্রিক জল উত্তোলন, মৃত্তিকাভারবাহক ও ভারবহন পদ্ধতি, বায়্সকালন সহজ্ঞদাহ্য গ্যাস, আলোকন এবং থনি হুর্ঘটনা নিরোধক পদ্ধতি—এই সমস্ত পরস্পরযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল বিষয় সমৃহের সামগ্রিক প্রদর্শনী যে কোন সংগ্রহশালার নিকট একাধিক সমস্থার সৃষ্টি করে থাকে।

দর্শনীয় দ্রব্য বা তার প্রতিরূপকে উপস্থাপিত করার সময়ে প্রথমেই প্রদর্শনকক্ষে প্রবেশকারী দর্শকদের আগমন-নির্গমন পথ অনুসারে প্রদর্শনদ্রব্যকে রাথা হয়। এথানে এমন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় না যাতে দর্শককুল সহজেই প্রাস্ত হয়ে পড়েন। দর্শক চলাচলের পথ বা 'ভিজিটর সারকুলেশন পাথ' ঠিক হবার পরে একটি 'প্রান' বা নক্সার ভিত্তিতে ও কাগজ ও কাভবোর্ডের পরীক্ষামূলক প্রতিরূপের মাধ্যমে ধনিপ্রযুক্তিবিভার সংগ্রহশালার প্রদর্শ রক্ষণের স্থান সঠিকরূপে নির্দারণ করা হয়।

বে কোন প্রযুক্তিবিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। এধরণের সংগ্রহশালার প্রদর্শন স্রব্যকে দর্শনযোগ্যরূপে প্রত্নক্ষত্রে বা প্রাকৃতিক সংগ্রহকেন্দ্র থেকে আনর্যন করা হয় না। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রদর্শশালার প্রতিরূপ নির্মিত হয় সংগ্রহশালান্থিত কারিগরীকেন্দ্রে বা 'ওয়র্কশপে'।

প্রতিরূপ নির্মাণের প্রাথমিক স্থারে বিভিন্ন উৎপাদক সংস্থাকে বিভিন্ন থনিভে ব্যবহাত ষল্লের নক্সা, আলোকচিত্র এবং সম্ভাব্যক্ষেত্রে আমুপাতিক প্রতিরূপের অক্স অমুরোধ করা হয়ে থাকে। বেহেতু কর্মরত ও চলন্ত অবস্থার ব্যের ব্যবহার সহজে বোঝ। যার সেই জন্ত আধুনিক কারিগরী প্রদর্শনীতে এই শ্রেণীর ব্যের গুরুত্ব সর্বাধিক। 'মিউজিয়ম' বা সংগ্রহণালা কর্মক্ষম বা চলস্ক প্রতিরূপের একটি বিশেব গুণ থাকা দরকার। প্রথমতঃ কর্মরত প্রতিরূপকে যথেই পরিমাণে সবল শক্তকরে তৈরারী করা উচিত কারণ এই রক্ষ প্রতিরূপকে দৈনিক ছুই বা তিনশত বার কর্মরত অবস্থায় দর্শক সাধারণের জন্ত দেখান হয়। প্রযুক্তিবিভার পদ্ধতিসমত নক্ষার ভিত্তিতে সংগ্রহশালার কারিগরী কেন্দ্র ধাতব উপাদানে প্রদর্শনবোগ্য প্রতিরূপ উৎপাদিত হয়। আলোকচিত্তের সাহায্যে স্থান বা অচল প্রতিরূপ বৈত্রী করার কার্মটি অভিক্র শিল্পী প্রতিরূপ নির্মাণবিদ বা 'আটিই মডেলার'-এর।

নিষ্ঠাবান প্রদর্শনবিদ্ ও মিউজিয়মকর্মী কথনই তাঁর আয়োজিত প্রদর্শনকক্ষে ক্রটিপূর্ণ কোন প্রদর্শনন্তব্য রাথবেন না। স্করাং উপযুক্ত করিগরী প্রক্রিয়ায় নিখুঁত প্রতিরূপ প্রভৃতি তৈয়ারী করার সঙ্গে সঙ্গেই মূল প্রদর্শকে রাথার মত সংগ্রহশালার প্রদর্শাধার বা 'ডিসপ্লেক্যাবিনেট' 'পেডেট্টাল' বা পাদপীঠ অথবা পাভাগরক্ষক এবং অক্তান্ত প্রদর্শন সামগ্রী ও আসবাবেরও ব্যবস্থা করার কাজ চলতে থাকে।

প্রদর্শের আকারে আয়তন ও অক্যান্য গুণাগুণ অমুসারে পূর্বকল্পিত ও সাবধানে ষ্থাযুক্ত বিজ্ঞপ্তি বা প্রদর্শ-পরিচিভি সরল ও অলমারবিহীন অক্ষরমালার সাহায্যে দর্শককে প্রদর্শিভ বন্ধসমূহ সম্পর্কে উৎসাহিত করে তোলা হয়। থনিপ্রযুক্তিবিভার প্রদর্শন কক্ষে বৈজ্ঞানিক থবরাথবর সম্পর্কে অঞ্জ এবং বিজ্ঞান-চেভনাবিহীন সাধারণ আগন্ধকের জন্ম বিশেষভাবে অভিজ্ঞ প্রদর্শক-ব্যবস্থা বা 'গাইড-সাভিদ্রু' থাকে। ভারতের সংগ্রহশালা অনেক সময়েই পুরাতন বসবাসের বাড়িভে বা প্রাসাদে স্থাপন করা रुप्तरह। এর ফলে নীচু জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের জালো ঢুকে প্রদর্শাধারের কাচের আবরণীজে প্রদর্শিত বম্বকে দেখার পক্ষে প্রতিবন্ধকম্বরূপ অ্যাচিত ও অকামা প্রতিবিদ্ব বা প্রতিফলন সৃষ্টি করে। এই প্রতিফলন কেবলমাত্র প্রদর্শাধারের ভিতরে উচ্ছলতর আলোকন পদ্ধতি দারা বা নীচু জানালাকে কাঠের পাত দিয়ে ঢেকে দিয়ে সঠিকভাবে রোধ করার চেষ্টা করা যায়। মূল প্রদর্শ ছাড়াও থনি-প্রযুক্তিবিভার সঙ্গে যুক্ত বিষয়কে একাধিক ভাবে সাজান যায়। তবে ছাত্রদের পক্ষে পনিপ্রযুক্তি-বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তকে পড়া বা থনিপ্রযুক্তিবিতার তাত্তিক পড়ন্তনায় পরোক্ষরণে আহরিভ জ্ঞান-ভাণ্ডারকে উদাহরণ সহযোগে স্থস্পষ্ট করে তোলাই এই প্রকারের কারিগরী প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্তরূপে পরিগণিত। থনিপ্রযুক্তিবিভার অধুনা প্রচলিত শিক্ষাক্রমের দ্বিভীয় বর্ষ থেকে ছাত্রদের প্রভাক শিক্ষাবর্ষের তুইমাস কাল প্রভাঙ্গে অভিজ্ঞভা ও ব্যবহাহিক জ্ঞানলাভের জন্ম তুইটি কার্যরভ থনিতে হাতেকলমে কাজে ধোগদান করতে হয়। এছাড়া ছাত্রদের নিকট চাকুষ অভিজ্ঞতায় থনিপ্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রাম্ভ কারিগরী পদ্ধভিকে আয়ত্ত করার অন্ত কোন হুখোগ নাই। ছাত্রদের মাঝে মাঝে শিক্ষণীয় ও বিষয়নিদিষ্ট চলচ্চিত্র দেথান হয় বটে কিন্তু কার্যরভ থনিতে গমন করার পর কোন কোন বিষয়সমূহকে বিশেষভাবে দেখভে ও মনে রাখভে হবে এব্যাপারেও ভাদের কোন পূর্বপরিচিভি বা প্রারম্ভিক জ্ঞান পার্কে না। এর ফলে ভধু উদ্দেশ্রহীন ও প্রক্ষিপ্তভাবে কার্যরত থনিতে যাভায়াভই সার হয় মাত্র। ভারতে প্রচলিত খনিপ্রযুক্তিবিভার শিক্ষাক্রমে আধুনিক খনিবিজ্ঞানের অধুনাতম পদ্ধতি পড়ান হলেও সে সমস্ত দেখে শেখার কোন উপায় নেই।

খনিপ্রযুক্তিবিভার মিউজিয়াম প্রদর্শনীতে বছপ্রকারের খনিপদ্ধতি ও আকর আহরণ, বিচুর্নিভ আকর বহন, মুক্তপ্রাঙ্গন থনি পদ্ধতি, খনিপ্রবেশকৃপের সমস্যা খনিমুখের নিকটন্থ ব্যবস্থাদি, ভাররক্ষণ প্রক্রিয়া প্রভৃতির বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যমকে একসঙ্গে দেখার ও প্রয়োজনে বিবর্তিত বিষয়াস্ক্রমে ও তুলনামূলক বিচারে হাদয়ক্ষম করা সম্ভব।

সংগ্রহশালান্থিত থ'ন প্রযুক্তিবিভার বা থনিপদ্ধতির কক্ষে একই স্থানে সমগ্র থনির কাজ দেখা সম্ভব। থনির প্রবেশকুপ সংরক্ষণের ইষ্টকনিষিত প্রাচীর স্থাপন, অমান কংক্রীট প্রক্রিয়া, শীতায়ন ও 'সিমেণ্টেশন' কার্যকৌশল খনিবিতার শিক্ষাক্রমে পড়ান হলেও এই সমস্ত বিভিন্ন কর্মকৌশলকে একই স্থানে অবলোকনের হ্রযোগ ছাত্রদের নিকট সহজ্ঞলভা নয়। থনিকুপ থননের যান্ত্রিক কৌশল সংগ্রহশালার সচল মডেল বা প্রতিরূপ প্রভৃতির সাহাষ্যে সহজে বোঝান ষায়। 'স্ভৃঙ্গ ও স্তভের' ভারবিভরণী পদ্ধতি ও 'লঙ্ওয়াল' থনিথননের পার্থক্য মিউজিয়মবিদের পক্ষে কার্যকরী করে দেখান শক্ত নয়। ভারতের অপেকাকৃত চওড়া ও মাটির নিকটস্থ কয়লার আকরম্ভরে 'হুড়ক ও স্তম্ভ' স্থাপনের পদ্ধতি অধিকতর প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে অধিকতর উৎপাদনের জন্ম উচ্চ বা ষথেষ্ট গমনাগমন বা চলাচলের ক্ষমতাসম্পন্ন 'কনটিনিউয়াস মাইনার' বা নিরবচ্ছিন্ন থনক যন্ত্র অথবা, 'টারারে' চডান কয়লা আকর কর্তন ষন্ত্র সংগ্রহশালায় নিথুঁত প্রতিরূপের সাহাষ্যে প্রদর্শিত হয়। পাঠ্যপুস্তকের আলোকচিত্র থেকে থনিতে ব্যবহৃত ষম্রাদির সম্পর্কে সমাক জ্ঞান হয় না। কারণ চিত্রায়ণের ছারা ষম্রের একপাশের मु**ण्डे** माधात्रने एक्या यात्र । ज्यापिक राष्ट्र विभाजिक श्रिक्ति मम्या यत्र ७ ७। एक वावक् यत्राः निक সকল অবস্থায় কি ভাবে কাঞ্চ করা হয় সেটিকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিভে সমর্থ। ইভিপূর্বেই আমরা আনি যে পনিথননের 'লঙ্ওয়াল' পদ্ধতি ভারতের কেত্রে দেথার স্যোগ কম এমতাবস্থায় এই পদ্ধতিতে নিয়োজিত কয়লাকাটার ষত্র ও স্বয়ংক্রিয় ভারবহনকারী ব্যবস্থা, সাঁড়াশি বেল্ডবাহক বা 'প্যান্জার কন্ভেম্ব' এবং দূর হভে চালনার মত করে তৈরী 'রিপিং মেশিন' বা ছেদককল দীর্ঘাকার আকর প্রাচীরে বা 'লঙ্ওয়াল ফেন' এ কিভাবে কাজ করে তার অতুলনীয় প্রদর্শন করতে সক্ষম কেবলমাত্র সফল সংগ্রহশালার কর্মীকুল।

কয়লার উৎপাদন অধিক হলেই প্রায় সাথে সাথে কয়লার বহনব্যবস্থাকে উন্নত ও ষাত্রিক করে ভোলা ছাড়া উপায় থাকে না। মিউজিয়মের প্রশস্ত 'ডায়োরামা' বা ত্রৈমাত্রিক দৃশাধার পূর্বভন অধান্ত্রিক থনিমূথের ব্যবস্থা, 'শাণ্ট ব্যাক্' বা 'ট্রাভারসার' থনিমূথ পদ্ধতির ব্যবস্থাও আরও উন্নত, 'লফকো' পদ্ধতির থনিমূথ বিক্যাসকে সার্থকভাবে দেখাতে পারে।

খনিপ্রযুক্তিবিতার ছাত্রেরা বিভিন্ন 'পিটিপ লে আউট' বা থনিম্থের ব্যবস্থানির নক্সা আঁকে পরীক্ষা পাশের অন্ত । কিন্তু মিউলিরম প্রদর্শনীতে প্রত্যক্ষভাবে না দেখলে ঐ বিভিন্ন থনিম্থের বিক্তাসসম্বারীর নক্ষার উপযোগীতা বোঝা যায় না । খনিপ্রযুক্তিবিতার শিক্ষাক্রমে খনি অত্যক্তরত্ব বায়্ সঞ্চালনের আভাবিক উৎসম্থ হতে আগত বা নির্গত বায়্প্রবাহ, উচ্চালোহী ও অবরোহনকারী বায়্প্রবাহ ও বায়্বিতরণের প্রক্রিয়া নিয়ে পড়ান্তনা করে থাকেন । কিন্তু আদর্শিত ও অন্ত বায়্ক্রোত কেবলমাত্র বিউলিয়মে প্রদর্শিত সরলীকৃত ও চলস্ত প্রদর্শন সামগ্রীর মাধ্যমেই দেখান যায় ।

পনিপ্রযুক্তিবিতার আধুনিক সংগ্রহশালাতে আধুনিক পনি অভ্যন্তরকে দেখান হয়। এর জঙ্গ

মিউজিরম গৃহের নিয়ের ভিত্তিসংস্থানকে কাজে লাগান হর। বর্তমানে পশ্চিম জর্মনীর 'রুঢ়' অঞ্চলের বেগরাউ মিউজিরম (বোথুস), 'ভারেশ মিউজিয়ম' (মিউনিক), জাতীয় প্রযুক্তিবিভার সংগ্রহশালা প্রাগ এবং শিকাগোর বিজ্ঞান ও ষদ্ধশিলের মিউজিয়ম বা 'সায়েন্স এও ইণ্ডার্য্য মিউজিয়ম' প্রভৃতিতে পূর্ণাঙ্গ কৃত্রিম থনি ও থনিগর্ভের প্রতিরূপ আছে।

ভারতে থনিপ্রযুক্তিবিতা বিকাশের ক্ষেত্রে মিউজিয়ম পদ্ধতির ব্যবহার করার সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্ব। পূর্বভারতের বিখ্যাত উন্নতধরণের কয়লার আকর ধানবাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিকট কোনও উপযুক্ত কিন্তু কয়লা আকর নিঃশেষিত, ফেলে ষাওয়া খনিতে হাতে-কলমে সব রক্ষম কাজ্বের শিক্ষামূলক প্রদর্শনী সময়তে মৃত্তিকা অভ্যন্তরন্থ থনিপ্রযুক্তিয়ার মিউজিয়ম গড়ে তোলা যায়। ভারতের ভবিয়তের প্রদর্শনকক্ষে নির্বাচিত প্রতিরূপায়ণে আনবিক থনি ও খনন পদ্ধতি, সম্প্রতলন্থিত খনি ও আকর আহরণের কর্মকৌশল এবং মহাকাশ অতিক্রান্ত চক্রপৃষ্ঠের খনি ও খননক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নির্ভর প্রতিরূপ দেখান যেতে পারে।

বর্তমানে ভারতের একাধিক মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালায় ভূতত্ত্বের নিদর্শন সমৃদ্ধ কক্ষ দেখা ষায়। এই দব প্রদর্শন কক্ষে বিভিন্ন প্রকারের দাবী ও স্বল্ল মূল্যের অলম্বণের উপযুক্ত পাণর, গৃহনির্মাণের উপযোগী পাথর ও সমশ্রেণীর উপাদান, অশ্রীভূত প্রাণীকুল ও উদ্ভিদীয় নিদর্শন, নানান ধাতব আকর, আঁশযুক্ত থনিজ পদার্থ, ও থনিজ জালানী ষণা বিভিন্ন কয়লা প্রভৃতির উপাদানসম্মত শ্রেণীভিত্তিক অথবা ব্যবহারনির্ভর বর্গবিক্যাসভিত্তিক প্রদর্শনী দেখা যায়। কিন্তু এধরণের প্রদর্শনীর আবেদন প্রধানতঃ থনিজবিতায় বা ভূতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ সংগ্রাহক ও শ্রেণীসংস্থানকারীদের জন্ম কার্যকরী। ভাও লাভিন নামের জটিল পরিচয়জ্ঞাপক বিজ্ঞপ্তি বা 'লেবেল' দিয়ে বোঝান এই ধরণের কক্ষের জিনিষকে সংগ্রহশালা পরিভ্রমণকারী সাধারণ দর্শক কেবলমাত্র পাশকাটিয়ে চলে যান। কিন্তু থনিপ্রযুক্তিবিভার প্রদর্শনীর চাক্ষ্য আবেদনকে অত সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কৃত্রিম দেওয়ালের পিছন থেকে 'মাইড প্রজেক্টার' বা স্থিরচিত্র প্রক্ষেপক্ষয়ের স্বয়ংক্রিয় পরস্পরায় দেখান কয়লার জন্মর্তাস্ত, ফাঁপাভোমর বা 'ড্রিন'-এর সাহায্যে ভূগভন্ত আকরস্তরের নম্না তুলে নিয়ে যাচাই করার পদ্ধভি, থনির অভ্যন্তরের বায়ু-সঞ্চালক পাথা, খনির ত্র্ণটনা-নিরোধ বাতি ও আলোকন, থনিযন্ত্রের কর্মরত প্রতিরূপ ভারবিতরণ প্রভৃতিতে সাধারণ দর্শকের আগ্রহকে বাড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আধুনিক থনিপ্রযুক্তিৰিতার কক্ষে প্রদর্শন সহায়ক সমস্ত কটি পদ্ধতি ব্যবহৃত। সাধারণ কর্মরত অথবা কুদ্রায়িত বা 'বৃহদীক্বত প্রতিরূপ। ত্রৈমাত্রিক প্রদর্শাধার বা ডায়োরামা, দর্শক-নিয়ন্ত্রিত প্রদর্শন ষন্ত্র ও যান্ত্রিক পদ্ধতি, সাল নক্মা বা চার্ট, এ সমস্তই দর্শকের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

ভারতের বছ গুরুত্বপূর্ণ থনি এখন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় পরিণত হয়েছে। জনসাধারণের জাতীয় উত্যোগে ও অর্থবরাদ্দে কর্মরত এই প্রতিষ্ঠানগুলি কি পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজ করে চলে বা তাদের থনিজ আহরণের প্রকৃতি, পরিমাণ ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা কি—এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরদানের একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। এমতাবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত থনিপ্রকল্পের উত্যোগে দেশের বিভিন্নস্থানের থনি অঞ্চলে একাধিক কৃদ্রাকার সংগ্রহশালা বা নিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। অক্যান্ত প্রধার্ম হাড়াও এই সমস্ত সংগ্রহালয়ের থনি ত্র্টনা নিরোধক কার্যক্রম ও ত্র্টনাকালীন জন্মবী ব্যবস্থার

সম্পর্কে প্রদর্শনীর আরোজন করা দরকার। এইসব প্রদর্শনীর 'গাইড-সাভিদ' বা 'প্রদর্শক ব্যবস্থা'তে এমন কর্মীরই প্রয়োজন থারা সহজে বোধগম্য 'লেবেল' বা প্রদর্শন বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে থনিপ্রযুক্তিবিভার ও থনি-ছর্ঘটনা এড়ানোর উপায় সাদামাটা কথায় সর্বপ্রেণীর কর্মীর নিকট তুলে ধরতে সক্ষ। সম্প্রতিকালের কয়েকটি ভয়াবহু থনি-ছর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এধরণের সংগ্রহশালার মূল্য অত্যধিক। থনিতে যান্ত্রিক পদ্ধতি নিয়োগ সম্পর্কেও যথেষ্ট অবহিত হবে প্রস্তাবিত সংগ্রহশালা সমূহ। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখনও আমাদের দেশের থনিকর্মীদের এক বৃহৎ অংশ থনিতে ব্যবহৃত যন্ত্র বার্বহারের কারিগরীতে ও দক্ষ পরিচালনায় বা কুশলতায় অভ্যন্ত নন। এক্ষেত্রে ছর্মাপুরস্থ 'মাইনিং এও এলায়েত মেশিনারীজ কর্পোরেশন' বা সমপ্রেণীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও থনিতে কার্যক্ষম প্রচায় ও প্রসারের জন্ত আধুনিক মিউজিয়ম পদ্ধতিকে গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

#### পরিশিষ্ট

কলিকাভার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম' অথবা 'ভারতীয় বাচ্ঘর' বা সংগ্রহশালায় দেশের সর্বাধিক ও সর্বোজ্ঞম ভূতাত্তিক নিদর্শনাদি রক্ষিত আছে। সাধারণ মিউজিয়ম গমনকারী দর্শকদের জন্ম এই ভূতত্ত্বে কক্ষটি উন্মূক্ত থাকে। এথানে পৃথিবীর শৈশবাবস্থা থেকে বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণী ও উদ্ভিদের ফসিল, প্রস্তরাদি জালানী ধাতব আকর ও অন্তান্ত থনিজ, মূল্যবান পাথর, প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রদর্শিত বর্তমানে লুপ্ত প্রাগৈতিহাদিক অভিকায় প্রাণীদের অন্মীভূত কদাল, কয়েকটি প্রদর্শধার ও অধুনা সংস্থাপিত একটি ঘূর্ণনক্ষম ভূগোলকের সাহাষ্যে পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক বিক্তাস এই প্রদর্শন কক্ষের অন্তত্ম আকর্ষণ। উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণে শহরন্থিত 'বীরবল সাহনি ইন্সটিট্রাট অব্ প্যালিওবটানি'র বিভাগীয় প্রদর্শনশালায় বা মিউজিয়মে উদ্ভিদ্জ ফসিল ও শিলীভূত নিদর্শনের স্বর্থৎ সংগ্রহ প্রত্ব-উদ্ভিদবিজ্ঞানের বা 'প্যালিওবটানি'র চর্চার কেক্ররণে বিশেষজ্ঞদের নিকট স্থপরিচিত। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন কেক্রে সর্বার্থনালা সমূহে ও উচ্চতর শিক্ষাকেক্রে অল্লবিন্তর ভূতত্বের নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে।

ভারতে ভূতববিভার চর্চার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট থনিজ আকর আহরণ বা নিদ্ধাশনের সমস্যা ও থনি প্রযুক্তিবিভা সম্পর্কিত সংগ্রহালয় অধিক নয়। রাজস্থানের বিলানি বিশ্ববিভালয়ের বিজ্ঞান সংগ্রহশালায় একটি প্রমাণ আকারের কয়লা থনি হতে এক চতুর্থাংশ পরিমাণে ক্ষুক্তবার একটি ভূতলন্থিত প্রদর্শনযোগ্য কয়লার থনি আছে। ধানবাদের 'ভারতীয় থনিবিভা বিভালয়ে' বা 'ইণ্ডিয়ান্ স্থল অব মাইনসে' তৈমাত্রিক প্রতিরূপ প্রভৃতি শিক্ষাদানকালে ব্যবহৃত হয়।

ভারত সরকারের অর্থে 'কাউন্সিল অব্ সায়েণ্টিফিক্ এও ইণ্ডান্তীয়াল, রিসার্চ' পরিচালিত কলিকাভাত্ব 'বিজ্ঞান ও কারিগরী সংগ্রহশালায়' (বিজ্লা ইণ্ডান্তীয়াল এও টেক্নোলজিকাল মিউজিয়ম নামে পরিচিত) একটি আধ্নিকতম থনিপ্রযুক্তিবিত্যা সম্পর্কিত প্রদর্শনকক্ষ আছে। এখানে থনি-প্রযুক্তিবিত্যার উপরিলিথিত প্রায় সকল প্রকার প্রদর্শনন্তব্যের সংগ্রহ ছাত্র ও জনসাধারণের কৌতৃহল নিবারণে সক্ষম। 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে'র ভূতাত্বিক নিদর্শনের সমারোহ ও উপরউক্ত কারিগরী সংগ্রহশালার থনিপ্রযুক্তিবিত্যার কক্ষ ভূতত্ব ও থনিপ্রযুক্তিবিত্যার কেত্রে কলিকাভাকে দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে একটি স্থায় স্থানলাভের যোগ্য করে তুলেছে।

# ননীগোপাল মজুমদার

24000

#### গৌরাঙ্গগোপাল দেনগুপ্ত

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর অবিভক্ত বঙ্গের ষশোহর অেলার দেবরাজপুর গ্রামে ননীগোপাল অন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ডাঃ বরদাপ্রসন্ন মজুমদার। ননীগোপাল পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্বভিত্বের সহিভ প্রবেশিকা ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ননীগোপাল কলিকাভার সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতে 'অনার্স' শ্রেণীতে অধ্যয়নের জন্য প্রবেশ করেন। ইভিপূর্বেই তাঁহার সহিভ স্থপ্রসিদ্ধ ঐভিহাসিক পণ্ডিভ রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল। রাথালদাসের সহায়তায় তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্তী, ঐতিহাদিক কাশীপ্রদাদ অম্বদোয়াল প্রভৃতি ধুরদ্বর পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহচর্ষে ননীগোপাল ছাত্রাবস্থাতেই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্বের প্রতি আরুষ্ট হন। ১৯১৮ গ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃতে প্রথমশ্রেণীর অনার্স সহ ননীগোপাল কলিকাতা বিশ্ববিতালয়ের স্নাভকত্ব লাভ করেন। এই পরীক্ষায় ক্বভিত্বের জম্ম ভিনি রৌপ্যপদক ও একটি বৃত্তিও লাভ করেন। স্নাভকত্ব লাভের পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের নব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এম-এ ক্লাসে যোগদান করেন। এই সময়ে এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন স্থপ্রসিদ্ধ ঐভিহাসিক দেবদত্ত রামক্বঞ্চ ভাণ্ডারকর। ননীগোপালের মেধার ইনি এবং ইহার সহকারী অধ্যাপকেরা সকলেই মুগ্ধ হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ননীগোপাল প্রথম শ্রেণীভে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ননীগোপালকে বিশ্ববিভালয়ের প্রাচীন ভারভীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লেক্চারার নিমৃক্ত করা হয়। এম-এ এমন কি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন ভাষ্রশাসন শিলালিপি প্রভৃতির পাঠোদ্ধার ও অ্যাক্ত विষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিথিয়া বিষৎসমান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছাতাবস্থারই 'ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী' নামক গবেষণামূলক পত্রিকায় তাঁহার রচিভ ১০টি প্রবন্ধ প্রকাশিভ হয়। (১---১০)। কলিকাভা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্চারার রূপে কার্য করিভে করিভে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারভীয় বজ্র-সাধনা' বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিথিয়া ননীগোপাল বহু আকান্খিত গ্রীফিপ পুরস্কার লাভ করেন। পর বৎসর ১০২১ গ্রীষ্টাব্দে ননীগোপাল মোয়াট পদক ও প্রেমটাদ রায় টাদ বৃত্তি লাভ করেন। প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তির জক্ত জাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল থরোঞ্চি লিপিমালার তালিকা। ১৯২২ খ্রীষ্টান্দ পর্যস্ত ভারতে আবিষ্ণুত সমস্ত থরোষ্টি লিপির আলোচনা ননীগোপালের গবেষণার বিষয়বম্ব ছিল। ভারতে মৌর্য যুগের প্রায় তৃইশন্ত বৎসর পূর্বে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ইরাণ দেশীয় আথামেনীয় বংশীয় সমাটগণের শাসনাধিকারে ছিল। প্রাচীন আথামীয় লিপিকে ভারতীয় রূপে সংস্কৃত করিয়া এই সময়ে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে থরোঞ্জি লিপি প্রবর্ভিত হয়। স্থানীয় লিপি হিসাবে থরোঞ্জি লিপি এটি জন্মের প্রায় পাঁচশত বংসর পরেও এই অঞ্চলে এবং ভারত প্রভাবিত মধ্য এশিয়ার স্থানে স্থানেও প্রচলিত ছিল। মৌর্য ও কুষাণ সমাটদের কালের বহু শিলালেথাদি (৪) থরোষ্টি লিপিতে প্রচলিত

হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বছ উপাদান এই লিপির পাঠোদ্ধার দারাই সম্ভব। স্থাসিদ্ধ থরোষ্ঠি-লিপি বিশারদ অধ্যাপক ষ্টেন কোনো ( Prof. Sten Konow 1867—1948 ) তাঁহার থরোষ্ঠি লিপি সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য গ্রন্থে ননীগোপালের থরোষ্ঠি বিষয়ক গবেষণা অভান্ত বিশ্বয় স্বীকার করেন। ননীগোপালের এই গবেষণা মূলক প্রবন্ধটি কলিকাভান্থ এসিয়াটিক সোসাইটির প্রিকায় ( জার্নালে ) প্রকাশিত হইয়াছিল (১১)।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ননীগোপাল কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের সহকারী অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করেন ও অবিভক্ত বঙ্গের রাজশাহী জেলার রাজশাহী শহরে অবস্থিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রত্মশালার অধ্যক্ষের (Curator) পদ গ্রহণ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষরকুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, দীঘাপাভিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের চেষ্টায় এই বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও তৎসংশ্লিষ্ট একটি প্রত্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লিপিমালার পাঠোদ্ধার এবং প্রত্মতাত্তিক উৎখননে ননীগোপাল সবিশেষ উৎসাহী ছিলেন বলিয়াই তিনি বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া এই নৃতন পদটি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রত্নশালার অধ্যক্ষতা কালে ননীগোপাল নালন্দায় প্রাপ্ত দেবপালের একটি ভাষ্রশাসনের পাঠোদ্ধার করেন ও ভাহা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ভাঁহার এই গবেষণা নিবন্ধটি বরেন্দ্র অমুসন্ধান সমিতি কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১২)। বরেন্দ্র অমুসন্ধান সমিতির প্রত্মশালার অধ্যক্ষতা কালেই ননীগোপাল প্রাচীন বাংলার চন্দ্র, বর্ম ও সেন বংশীয় রাজগণের সমকালীন ষে সকল ভাত্রশাসন ও শিলালেথাদি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে ভাহা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই মহামূল্য গ্রন্থটি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির লেখমালা দিরিজের তৃতীয় থণ্ড রূপে প্রকাশিত হয় (১৩)। এই সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় থণ্ডটি গৌড় রাজমালা ও গৌড়লেথমালা নামে ষ্ণাক্রমে ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ ও অক্ষয়কুমার মৈত্রের ছারা সম্পাদিত হয়। প্রাচীন বাংলার ইভিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে শেষোক্ত তুইটি গ্রন্থের মত ননীগোপালের সম্পাদিত গ্রন্থটিও অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রত্নশালাধ্যক্ষ ননীগোপালের বিভাবভার খ্যাতিতে আরুষ্ট হইয়া ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় অধ্যক্ষ জন মার্শাল (Sir John Marshall, 1876—1958) তাঁহাকে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষতঃ উৎখনন কার্য পরিচালন বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে বিশেষ আগ্রহান্থিত হন। তাঁহার অমুরোধে বরেন্দ্র অমুসন্ধান সমিতি ননীগোপালকে এই বিশেষ শিক্ষালাভের স্থোগ দান করেন। অভ:পর ১৯২৫-২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ছুইবার ননীগোপাল সার জন মার্শালের সহিত মহেঞােদাড়ে। অঞ্চলে উৎথনন অভিযানের সহ্যাত্রী হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অন্যতম উচ্চপদস্থ কর্মচারী স্থপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে ও চেষ্টায় এই স্থানে উৎথনন কার্য আরম্ভ হয়। এই স্থানটি অবিভক্ত ভারভের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার অস্তর্ভা। ইহার কিছুকাল পূর্বে অবিভক্ত ভারভের পঞ্জাব প্রদেশের মণ্টোগোমারী জেলার অস্তর্ভ হরপ্পা নামক স্থানে সিন্ধুনদীর অববাহিকায় উৎথননের ফলে ভামাশ্মীয় (Chalcolithic Age) যুগের বহু প্রত্নবন্ধ আবিষ্ণুভ হয়। রাথালদাস ভাঁছার অভিজ্ঞতা ও অন্তদৃষ্টি বলে বুঝিতে পারেন যে সিন্ধু প্রদেশের এই অঞ্চলেও অন্তন্ধপ সভ্যতার নিদর্শন

পাওয়া ষাইবে। উৎখনন কার্য চলার ফলে রাথালদাদের এই অন্ত্রমান সভ্য বলিয়া প্রমাণিভ হয়। ১৯২২ औष्टीय रहेट महाद्यामाए। चक्षाम উৎथनन कार्य चात्रस रहेत्राहिन किस हेरा चात्राहर बाद নাই। ১৯২৫ ছইতে ২৭ এর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় অধিকর্তা মার্শাল ননীগোপাল সহ ছুইবার এই অঞ্চলে উৎথনন অভিযান পরিচালনা করিয়া এই কার্যের স্তদ্র প্রসারী সম্ভাবনা সম্যকরণে স্বদ্ধসম করিতে পারেন। মার্শালের দৃঢ় বিশাস জন্মে যে তরুণ প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ ননীগোপালের সহায়তা ব্যতীত এই কার্য সম্ভব না হইতেও পারে। এই কারণে তিনি ননীগোপালকে স্থায়ী ভাবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি উচ্চপদে নিয়োগ করেন। অতঃপর ১৯২৭ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত ননীগোপাল মহেঞাদাড়ো ও জৎসন্নিহিত অঞ্লে উৎখনন অভিযানে নিযুক্ত থাকেন। এই সময়ে ননীগোপাল কর্তৃক আবিষ্ণত প্রেরম্বন্ত ও লব তথ্য সমূহের বিবরণ তাঁহার রচিত এক্সপ্লোরেসনস ইন সিদ্ধু নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। এই বহু মৃশ্যবান গ্রন্থটি ভারতীয় প্রত্ন বিভাগের একটি বিবরণী (মেমোয়বস)রপে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (১৪)। এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর ধুরন্ধর প্রত্বশান্ত্রীরূপে ননীগোপালের থ্যাতি বিশের বিদ্বৎস্মাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৭ হইতে ১৯৩১ পর্যস্ত স্বাধীনভাবে উৎথনন কার্য পরিচালনা করিয়া ননীগোপাল মহেঞোদাড়ো সন্নিহিভ সিন্ধু উপভ্যকায় আহমদ শাহ, আলি মুরাদ, আমরি, আমিলানো, বাচানি, বান্ধনি, চহুদাড়ো, চৌরা, ডিসন্ন, চল, ভাষুপি, গোরাতি, গালি সাহপীর ঝাঙ্গার, ঝাংড়ি, ঝুকর, ওরান্ধি, থড়ুয়, কোট্রাম, বৃপি, লহমঞাদাড়ো, লাথিমোপীড়, পোথরানপতি পাতিওয়াহি, মীরমাজারত, সাজোকাটিরো, ট্যাণ্ডো, বহিমথান, থারোপাহাড়, ত্রীভি প্রভৃতি প্রত্ন সমৃদ্ধ স্থান সমূহ স্থানিক্ষার করেন। এই স্থানগুলির বর্ণনা ইহাদের প্রতাত্তিক বৈশিষ্ট্য ও এই সব স্থানে লব্ধ প্রত্নতা দির বিবরণ তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট হইশ্নাছে। ননীগোপাল এই গ্রন্থে ইহাও প্রমাণ করেন যে কিছুকাল পূর্বে (১৯২৬-২৮) সার অরেল ষ্টাইন দক্ষিণ বেলুচিস্থানে উৎথনন কার্য চালাইয়া যে সভ্যভার ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন তাহার সহিভ সিন্ধু-সভ্যভার আত্মিক সম্বন্ধ আছে। ননীগোপাল তাঁহার গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেন ধে সিন্ধু-সম্ভাতার বে যুগের প্রত্মন্ত সমূহ আবিস্কৃত হইন্নাছে, সেই যুগের পূর্ববতীকালে যে এই সভ্যতা বর্তমান ছিল না ভাহা নহে। আবার যে যুগের প্রত্নবন্ত পাওয়া গিয়াছে দেই যুগেই এই সভ্যতা নিংশেষিত হইয়া গিয়াছিল ইহাও সভ্য নহে। বর্তমান কালে পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও বৈদেশিক উৎথনবিদ্দের প্রত্নাভিয়ানের ফলে ননীগোপালের এই ছুইটি মতই অভান্ত প্রতিপন্ন र्रेषाट् ।

১৯৩১ গ্রীষ্টাব্দে ননীগোপালকে প্রস্থ বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৫ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ননীগোপাল পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উৎথনন পরিচালনা করেন। ১৯৩৪-৩৫ গ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ বঙ্গের হুগলী জেলার মহানাদ নামক স্থান খনন করিয়া ননীগোপাল বহু প্রাচীন ভৈত্মপত্ম উদ্ধার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে এইগুলি গ্রীষ্টায় ৫ শতান্দীর গুপ্ত গ্রাচীন তৈই সময়ে তিনি বর্জমান জেলার মেমারি ষ্টেশনের নিকট দেউলিয়া গ্রামে মাটি খুঁড়িয়া একটি প্রাচীন ইষ্টক নির্মিত মন্দির আবিদ্ধার করেন। অবিভক্ত বঙ্গের বগুড়া জেলার অন্তর্গত প্রাচীন পৌজুবর্জনের রাজধানী মহাস্থানগড়ের নিকট গোকুল নামক প্রামের

মেঢ় বা লখিন্দরের মেঢ় নামক একটি ঢিপি খনন করিয়া ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টান্ধে ননীগোপাল শুপু যুগের একটি স্থাপত্য নিদর্শন ও অক্সান্ত বহু প্রত্বেশ্ব আবিষ্ণার করেন। এই সময়েই তিনি অবিভক্ত বঙ্গের দিনাজপুর জেলার হিলি রেলষ্টেশনের (বর্তমান বাংলাদেশ) তুই মাইল পূর্বে অবস্থিত বাইগ্রামে শিবমগুপ নামে খ্যাত ঢিপি খনন করিয়া সেই স্থানে ১২৮ গুপ্তাব্দের (খ্রী: ৫ম শতান্ধী) একটি তাম্রশাসন উদ্ধার করেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাদে ননীগোপাল কলিকাভান্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। (স্থপারিনটেন্ডেণ্ট আর্কিওলজিক্যাল সেক্শন)। এই সময়ে এই পদাধিকারীর উপর পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগের উৎথননাদি কার্যের দায়িত্বও ক্যন্ত ছিল। এই পদে নিযুক্ত থাকাকালে ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ননীগোপাল ভিনবার বিহার রাজ্যের চম্পারণ জেলার অন্তর্গভ লোরিয়া নন্দনগড় স্থানে উৎখনন অভিযান পরিচালনা করেন। এই স্থানটি বেভিয়া শহরের ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এই স্থানে বছ সংখ্যক ত্রিকোণাকৃতি ভূপ বর্তমান, এই ভূপগুলির অনভিদ্বে সম্রাট অশোক নির্মিত ৩৩ ফিট দীর্ঘ বালু-প্রস্তব নির্মিত একটি মস্থ স্তম্ভ আছে। স্তম্ভ-শীর্ষে ঘণ্টাক্বভিযুক্ত পীঠিকার উপর একটি সিংহমৃতি আছে। এই স্থানটি ভারভীয় প্রত্নবিভাগের নিকট স্থারিচিত থাকিলেও এথানে ব্যাপকভাবে উৎথনন প্রচেষ্টা হয় নাই। ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারভীয় প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগ এথানে উৎথনন আরম্ভ করিয়া কিছুদিন পর ইহা স্থগিত রাথেন। স্থদীর্ঘকাল পরে ননীগোপাল এথানে ভিনবার উৎথনন কার্য পরিচালন দারা উত্তর বঙ্গের পাহাড়পুরে আবিষ্ণুভ মন্দিরের স্তায় দীর্ঘায়তনযুক্ত একটি পুরাকীতি আবিষ্ণার করেন। এতদ্বাতীত এই স্থান হইতে কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক ও ত্বিষ্কের নামান্ধিত মূদ্রা, গ্রী: পৃঃ ২য় ও ১ম শতান্ধীতে প্রচলিত ব্রান্ধীলিপি যুক্ত মুগায় ছাপ ( সীল ) প্রভৃতি বছ প্রত্নবন্ধ আবিষ্ণুত হয়। ননীগোপাল ক্বত এই উৎথননগুলির বিবরণ প্রত্নভন্ত বিভাগীয় বার্ষিক বিবরণীগুলিতে লিপিবন্ধ ( দ্র: এ্যামুয়াল রিপোর্ট অব দি আর্কিওলজিক্যাল সারভে আফ ইণ্ডিয়া—১৯৩৪-৩৫, ১৯৩৫-৩৬, ১৯৩৬-৩৭)। ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্জমান জেলার তুর্গাপুর অঞ্চলে খনন কার্য চালাইয়া নীগোপাল এই স্থান হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরায়ুধের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইহার অধিক অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই তাঁহার জীবনাস্ত হয়।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে প্রত্নত্ত শাথার দায়িত্ব ভার লইয়া ননীগোপাল এই বিভাগের সমস্ত প্রত্নেরা ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক এই ছই ভাগে ভাগ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে পুনবিক্তম্ব করেন। এতঘাতীত তিনি এই প্রত্ন প্রবাঞ্জনির বিভূত বিবরণীমূলক তালিকা প্রস্তুত করিয়া ভাহা প্রকাশ করেন। ভারতীয় সংগ্রহশালার সাধারণ দর্শক ব্যতীত এই ছইটি বিবরণী ভারতীয় ইতিহাস-জিজ্ঞাহর পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে কর্মরত অবস্থাতেও ননীগোপাল কয়েক স্থানে উৎপনন অভিযান পরিচালন করেন ও তাঁহার অক্যান্ত প্রিয় বিবয়গুলি সম্বন্ধে গবেষণারত থাকেন। স্থদীর্ঘকাল সিক্ক্-সভ্যতার ঐতিহ্পূর্ণ স্থানগুলিতে উৎখনন কার্যে লিপ্ত থাকিয়া ননীগোপালের ধারণা জয়িয়াছিল যে সিক্ক্ প্রদেশের এই সভ্যতার যে সব নিদর্শন আবিদ্ধৃত ভাহার সংখ্যা পর্যাপ্ত নছে। সিক্ক্ প্রদেশে অম্পন্ধানের ফলে আর বহু লুপ্ত তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব। তিনি এ বিষয়ে ভারতীয় প্রত্নতন্ত্ব বিভাগের

দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ১৯৩৮ খ্রী:-র অক্টোবর মাসে ছয় মাসের জন্ম তাঁহাকে সিকুপ্রদেশে উৎথনন অভিযানের বিশেষ পদাধিকারী রূপে নিয়োগ করা হয়। এই নৃতন কার্যভার গ্রহণ করিয়া মহোৎসাহে ননীগোপাল সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন। প্রথমে তিনি সিন্ধু প্রদেশের দাত্ জেলার মাঞ্চার হ্রদের উত্তর পশ্চিমে এক জনশুন্য অঞ্চলে তাঁবু থাটাইয়া এই অঞ্চলে উৎখনন কার্য আরম্ভ করেন। তাঁহার সঙ্গে অল্প করেকজন সহকর্মীও থাকিত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর প্রভাতকালে সহসা একদল উপ-জাতীয় দফ্য ননীগোপালের তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বন্দুকের গুলীতে তাঁহার প্রাণনাশ করে। ননীগোপালকে হত্যা করিয়া এবং তাঁহার তিনজন অহচগ্রকে গুরুতর্রূপে আহত করিয়া তাহারা তাঁবু হুইতে অর্থাদি অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। ইভিহাদ ও প্রত্নতত্ত্বে সাধনায় আভভায়ী দ্সুদের হল্তে প্রাণবিদর্জনের এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি অল্লই আছে। কলিকাতা মাত্যরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ রপে নিশ্চিম্ব ও নিরুষিয় জীবনধাত্রার হুষোগ ননীগোপাল পাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি ইহাতে শাস্তি পান নাই। সিন্ধ সভ্যভার অমুদ্যাটিভ রহস্ম-লহরী উত্তীর্ণ হইবার বাসনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। ননীগোপালের নির্বন্ধাতিশয়েই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্ক তাঁহাকে সিন্ধুদেশে উৎখনন কার্যে প্রেরণ করা হয়। অমোঘ নিয়তি মৃত্যুবেলে সেই স্থানে যে ননীগোপালের জন্য অপেকা করিয়া বসিয়াছিল ভাছা অবশ্য সকলেরই স্বপ্নের অগোচর ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বন্ধু-বান্ধ্বদের নিকট লিখিত পত্রে ননীগোপাল এই আশা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার এই অভিযানের ফলে সিন্ধু-সভ্যভার সহিত বৈদিক আর্য সভ্যভার যোগস্ত্তের সন্ধান মিলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

মাত্র ৪১ বৎসর জীবিত থাকিয়া ননীগোপাল ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে কেত্রে তাঁহার বিশিষ্ট স্বাক্ষর রাথিয়া গিয়াছেন। প্রত্নতাত্তিক অভিযান ও উৎথনন বিষয়ে তাঁহার বচনাদির কথা ইভিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন ইভিহাদ অমুশীলনকারীর পক্ষে থরোঞ্জি ও ব্রান্ধী লিপিতে লিখিত মুদ্রা, শিলালেখ, তাম্র শাসনাদি পর্যালোচনা একাস্কভাবে প্রয়োজনীয়। ছাত্রাবন্থা হইতেই প্রাচীন লিপিমালার পাঠোদ্ধার ও তাহার ব্যাখ্যায় ননীগোপাল অপূর্ব দক্ষতা দেখান। ননীগোপালের স্বষ্ঠু ও নিভূল লিপি পাঠের ফলে ভারতেতিহাদের বহু অজ্ঞাত উপকরণ ঐতিহাসিকদের হস্তগত হওয়ায় ইতিহাসের বহু অস্পষ্ট অধ্যায় উজ্জলতর হইয়াছে। ভারত সরকারের প্রত্তত্ত বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিভ 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' নামক পত্রিকায় ননীগোপাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ও বিভিন্নকালে লিখিত বছ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ভাহার নিজম ব্যাখ্যা, মস্তব্য ও অমুবাদ প্রকাশ করিমাছিলেন (১৬-২৬)। ননীগোপালের সমসাময়িক ও পরবর্তীয় দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিকেরা ননীগোপালের এই পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা প্রামাণ্যরূপে তাঁহাদের গবেষণা গ্রন্থাদিভে ব্যবহার করিয়াছেন। 'এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা' ব্যতীত ননীগোপালের লিখিত লিপিতত্বের ব্যাখ্যামূলক ক্ষেক্টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ, 'ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিক্যাল কোয়াটালি' ও এশিয়াটিক সোদাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল (২৭-৩৩)। বর্ধমান জেলার মন্নাদাকল গ্রামে প্রাপ্ত দেনরাজ বল্লাল দেনের পিতা বিজয় সেনের তামশাসন ও জন্য ছুইটি শিলালিপি সম্বন্ধ ননীগোপালের ভিনটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ বন্ধীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (৩৪-৩৬)। প্রাচীন লিপি পাঠ সমজে ননীগোপালের অপর একটি বিরাট কীর্ভি সাচীস্থূপে প্রাপ্ত সম্রাট অশোকের সময় হইতে নম শভানী পর্যন্ত সমস্ত অনুশাদনের অকত পাঠনির্ণয়, মন্তব্য ও ইংরেজী অনুবাদ। এই প্রন্থে ৮৪২টি প্রাচীন লিশিকে শ্রেণীবন্ধ করিয়া, এইগুলির সময় নির্ণয়—প্রভাত্তিক মূল্য নির্মণণ ও ভাষ্যবিচারও করা হইয়াছে। সম্রাট অশোক হইতে শকক্ষত্রপ নহপালের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চারিশত বর্ষ ধরিয়া রাক্ষীলিপির গতি প্রকৃতিও এই প্রন্থে নির্ধারণ করা হইয়াছে। সার জন মার্শাল রচিত 'মনুমেন্টস অফ সাচী' গ্রন্থের অংশ হিসাবে ননীগোপাল রচিত এই প্রস্থাটি ভারতীয় প্রস্তত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় (৩৭)। মৃত্যাতত্ব সম্পর্কেও ননীগোপাল বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বাঙ্গালায় প্রাপ্ত তিনটি কুষাণ-মূলা সম্বন্ধীয় তাঁহার একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় (৩৮)। মৃত্তিতত্ব বিষয়েও ননীগোপালের দক্ষতা ছিল—পৌরাণিক ছিন্দু ও বৌদ্ধর্মীয় মৃতিকলা বিশেষজ্ঞ গান্ধার শিল্প সম্বন্ধেও ননীগোপাল বিশেষজ্ঞ রূপে পরিগণিত হইতেন। বৌদ্ধ-মৃত্তিতত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (৩৯)।

Sir John Cummings কর্তৃক সম্পাদিত 'Revealing India's Past' নামক গ্রন্থটির 'Pre-Historic and Protohistoric Civilization' ২৫ পৃষ্ঠ। সমন্বিত অধ্যায়টিও ননীগোপাল বচনা করেন (৪٠)।

বাল্যাবিধি ননীগোপাল মাতৃভাষার পরম অনুরাগী দেবক ছিলেন। সমসাময়িক বাঙ্গালা সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার রচিত বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পাটনা শহরে অমুষ্ঠিত প্রবাদী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেনের অধিবেশনে ননীগোপাল ইভিহাস শাথার সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ননীগোপাল কলিকাভা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যশুলীভূক্ত হন। কিছুকাল সোসাইটির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির সম্মানিত সদস্য বা 'ফেলো' নির্বাচিত হন। সাধারণতঃ পরিণত বয়স্ক ধুরন্ধর পণ্ডিতেরাই এই সম্মানিত সদস্যের সমান লাভ করিয়া থাকেন।

বছভাষাবিদ্ পণ্ডিত নলিনীমোহন সাক্তালের (শান্ত্রী) কক্সা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর সহিত ননীগোপালের বিবাহ হয়। মৃত্যুকালে ননীগোপাল স্ত্রী, ত্ইটি কল্ঠা ও একটি পুত্র রাখিয়া যান। ননীগোপালের পরলোকগমনকালে তাঁহার সন্তানেরা সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। স্থের বিষয় তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ তাপস মজুমদার পিভার ক্যায় গোরবোজ্জল ছাত্রজীবন অস্তে খ্যাতনামা অর্থশান্ত্রী ও অধ্যাপক রূপে জীবনে স্প্রেভিন্তিত হইয়াছেন।

ভি:—ইভিহাস, ৫ম বর্ষ, ১ম সং; প্রাচ্য-বিভাভরঙ্গিণী, কলি: বিশ্ববিভালয়, ১৯৬৯; An approach to India Archaeology, Vol. I, Calcutta 1972—Dr. S. R. Das ]

| > 1 | A Warsha Stone Inscription, Indian Andrews | ntiquary | Vol. 56, 1917 |
|-----|--------------------------------------------|----------|---------------|
| ₹ } | Kalidasa and Kamandaka                     | ••       | Vol. 56, 1917 |
| 91  | Date of Abhira Migration into India        | **       | Vol. 57, 1918 |

| 306.        | ] ননীগোপ                          | াল মজুমদার      |                  | 511              |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 8           | Vatsyana and Kalidasa             | 10              |                  | Vol. 57, 1918    |
| e 1         | Samaja                            | ••              | •                | Vol. 57, 1918    |
| ७।          | Home of Kalidasa                  | ••              |                  | Vol. 57, 1918    |
| 9 1         | Patna Musuem Inscriptions of Ja   | aya Sena        |                  | Vol. 58, 1919    |
| ь i         | The Lakshmansena Era              | <b>))</b>       | •                | Vol. 58, 1919    |
| 9           | Epigraphic Notes                  | ••              |                  | Vol. 58, 1919    |
| > 1         | Mundesvari Inscription            | ••              |                  | Vol. 59, 1919    |
| <b>33 I</b> | A list of Kharoshthi Inscription  | 18              |                  |                  |
|             | (Journal of Asiatic Soc)          | **              | Vol              | . 20, no. I 1924 |
| >> 1        | Nalanda Copper Plate of Devap     | al Deva         |                  |                  |
|             | Varendra Research Soc. Monogr     | aph no. I.—Ra   | jshahi           | 1926             |
| १७।         | Inscriptions of Bengal Vol. III,  | Varendra Resea  | arch Soci        | ety.             |
|             | Rajshahi, 1929.                   |                 |                  |                  |
| 28          | Explorations in Sind—Memoires     | s of the Archae | ological         | Survey of India  |
|             | no. 48, 1934.                     |                 |                  |                  |
| >¢          | A Guide to the Sculptures in the  | Indian Musue    | m_Delh           | i, 1937.         |
|             | Part I—Early Indian Scho          | 001             |                  |                  |
|             | Part II_The Greco-Buddl           | nist School of  | Gandhra.         | ,                |
| 161         | Peshwar Musuem Inscription of     | 168-Epigrapia   | India            |                  |
| 791         | Khorosthi Inscription from Jam    | al Gohri        | •                | Vol. 19, 1927-8  |
| 761         | Inscription on two relic casketts |                 | <b>5•</b> 9,     | Vol. 24, 1937    |
| 251         | Bajour Casket of the reign of M   | inander         | <b>39</b> 79     | **               |
| २०।         | Kosam Inscription of Reign of     |                 |                  |                  |
|             | Maharaja Vaisravana               |                 | ** **            | <b>&gt;</b>      |
| २५ ।        | Cuttack Musuem Plates of Mona     | avarman         | <b>&gt;</b> 1 •1 | <b>&gt;</b>      |
| २२ ।        | Nalanda Inscriptions of Vipulsr   | imitra          | ••               | vol. 21, 1931-2  |
| २७।         | Inda Copper plate of the Kamho    | jaking Nayapa   |                  |                  |
|             |                                   |                 |                  | vol. 22, 1933-4  |
| २८।         | Nandanpur Copper Plate of the     | Gupta year 169  | 9,               | vol. 23, 1935-6  |
| २६ ।        | Mallasarul Copper Plate of vijag  | ya Sena         | **               | >9               |
|             | Four Copper Plates from Soro.     | •               | <b>&gt;•</b>     | ••               |
| २१          | A New Brahmi Inscription from     | Mathura         |                  | A A A A A A A    |
|             | ·····Indian Historical Quarter    | ly              | vol.             | II, No. 3, 1926  |

| 546        | সমকালীন [ শ্রাব্ণ                                                      |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| २৮।        | Rohitagiri of the Rampala Copper Plate ,, ,,                           |  |  |  |  |  |
| २३।        | China Inscription of the reign of Sri Jajna Satakarni                  |  |  |  |  |  |
|            | Journal of the Asiatic Soc., N. S. vol, 16, 1920                       |  |  |  |  |  |
| 9.         | Notes of Khorosti Inscriptions ,, N. S. vol.18, 1922                   |  |  |  |  |  |
| ७५।        | Maner Copper plate of                                                  |  |  |  |  |  |
|            | Govinda Chandra "N. S. "                                               |  |  |  |  |  |
| ७२।        | Sanchi Inscriptions of Sridharvarman " N. S. vol. 19, 1923             |  |  |  |  |  |
| ७७।        | An inscribed Copper Plate ladle                                        |  |  |  |  |  |
|            | from Hazra                                                             |  |  |  |  |  |
| <b>98</b>  | বুদ্ধগয়ার তুইথানি শিলালিপি—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা  |  |  |  |  |  |
| 96         | নবাবিষ্ণত স্থ্বর্মার শিলালিপি ,, , , ৪র্থ ,,                           |  |  |  |  |  |
| ৩৬         | মল্লদাক্ষলে প্রাপ্ত বিজয়দেনের ভাত্রশাসন ,, ৪৪ বর্ষ ১ম ,,,             |  |  |  |  |  |
| ७१।        | The Monuments of Sanchi (3 vols) Sir John Marshall & A Fonches         |  |  |  |  |  |
|            | with texts inscriptions (ed) tr. and adpot by N. G. Mazumder 1941.     |  |  |  |  |  |
| <b>9</b> 6 | Three Kushna Coins from North Bengal_Journal of the the Aiatic         |  |  |  |  |  |
|            | Soc. N. S., vol. 28, 1932                                              |  |  |  |  |  |
| 160        | Some Notes on Buddhist Iconography Soc. N. S. vol. 22, 1926.           |  |  |  |  |  |
| 8 •        | Revealing India's Past—Ed. by Sri John Cumming, India Society          |  |  |  |  |  |
|            | London, 1939 (Chapter III—Pre-historic and Proto-historic Civilization |  |  |  |  |  |
|            | -by N. G. Mazumdar, pps 91 to 116)                                     |  |  |  |  |  |

## রামমোহল রায়—লবযুগের লেতা

#### সোমেন্দ্রনাথ বস্থ

রাজা রামমোহন রায় ধর্মীয় চেতনা সম্পন্ন মান্ত্র ছিলেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজে ধর্ম বলতে যা বোঝাতো, তার সঙ্গে নৌকিক আচার পালন ও পৌরাণিক শান্ত্রের অন্ধ বশুতার বিশেষ কোন ভফাৎ ছিল না। সকলেই জানেন যে আর দশজন সাধারণ হিন্দু যে ভাবে ধর্মপালন করতেন, গুরুকে মানতেন, দেবদেবীর পূজা করতেন, বিপদে আপদে মানত ও ধর্ণা দিতেন—রামমোহন তার কিছুই করতেন না। তিনি বছ ঈশর মানেন নি, এক বিশ্বস্তায়—ব্রহ্মতে বিশ্বাস গ্রস্ত করতেন। বিংশ শতান্দীর শেষভাগে আমাদের সমবয়সী লোক হারা, তাঁগা বিশেষ কোন ধর্মের প্রেরণায় সভ্যসদ্ধান করেন বলে আমাদের মনে হয় না। ভগবান কি, তিনি আদে আছেন কিনা, থাকলে তাঁর সঙ্গে এই জগৎচরাচর কি ভাবে সম্পক্তিত এ সমস্ত আলোচনায় তর্কের থাতিরে যোগ দিলেও এগুলির সঙ্গে আমাদের বিশ্বাসের যোগ নেই। ধর্মের পরিভাষায় আমায় নান্তিক বললে আপত্তি করবো না। হতরাং ভগবৎ অন্তিত্বে অবিশ্বাসী আমি ভগবৎ বিশ্বাসী রামমোহন রায়কে কেন আমার আত্মীয় মনে করি এ প্রশ্ন বছদিন নিজেকে করেছি।

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া আমার কঠিন হয়নি। যারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধক, যারা ধর্মকে নিজেদের উপলব্ধির বস্তু বলে জেনেছেন এবং রীভি অনুষ্ঠান ও নিয়ম কান্থনের কোন ভোয়াক্কা রাথেন নি, তাঁদের ধর্মচর্চা কথনোই ব্যক্তিগভ রুসচর্চায় পরিণভ হয়নি। ব্যবহারিক জীবনে স্বার্থান্বেষণ আর ধর্মজীবনে বিনয় ভক্তিমন্তভার অসঙ্গতি তাঁদের বহন করতে হয়নি। তাঁরা যে সভ্যকে উপাস্ত দেবভার মধ্যে দেখেছেন দেই সভ্যকেই মানব সমাজের ছঃখনিবৃত্তির পরম উপায় বলে জেনেছেন। মানব-সমাজের প্রতি ব্যবহার ভগবৎসাধনার প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়। ধীত্তথৃষ্ট ও বৃদ্ধ পৃথিবীয় শ্রেষ্ঠ ধর্মমতের শ্রষ্টা। তাঁদের ধর্মমভ মানব কল্যাণের চেভনার সঙ্গে জড়িত। কোন্ ভগবানকে তাঁরা পেভে চেম্নেছিলেন দে তর্কে আমাদের উৎসাহ নেই, বুদ্ধদেবও কোন ভগবানকেই স্বীকার করেন নি। কিছ Sermon on the Mount অথবা বুদ্ধ নিণীত তৃঃথ নিবৃত্তির যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেগুলিতে উত্তরাধিকারের দাবী আমরা কথনোই ছাড়বোনা। রাজা রামমোহন রায় সত্যসন্ধ্যানী ধর্মসাধক ছিলেন। ত্রন্ধের স্বরূপ নিয়ে তিনি মীমাংসায় বদেছিলেন। কিন্তু যে মানুষ সংসার করবে, লৌকিক জীবন ধাপন করবে, আসক্তি ও কামনার ধুলি যাকে ঘিরে থাকবে ত্রন্ম সাধনার অধিকার সংসারত্যাগী সম্যাসীর চেম্বে ভার কম-এ কথা রামমোহন স্বাকার করেন নি। মাহুষের প্রতি ভালবাসা তাঁর ধর্মচেজনার গোড়া ঘঁয়াসা উপাদান ছিল—ভাই ব্রহ্মচিস্তার সঙ্গে সঙ্গে চাষীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির চিস্তার মধ্যে তিনি কিছুমাত্র অসঙ্গতি দেখতে পান নি। বেদাস্ত বিচারে শংকরভক্ত হয়েও রামমোহন 'ঈশোপনিষদে'র ভূমিকায় ( ইংরাজী ও বাংলাভে ) গৃহত্বের ত্রন্দাধনার অধিকারের দাবী সজোরে উত্থাপন করেছিলেন। হিন্দু ধর্মকে ভিনি হিন্দু জাভির সর্বাঙ্গীন উন্নভির অনুকৃল মনে করেন নি। হিন্দু জাভির রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি যে চলতি হিন্দুয়ানীর চাপে ব্যাহত হচ্ছে তাও তিনি প্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। ধর্মচর্চাভে ভিনি ষে নতুন যুগের স্থচনা করেছিলেন ভার প্রমাণ হলো এই যে বৈদিক শাস্ত্রকে লোকভাষায় অমুবাদ করে ভিনি সাধারণ মামুষকে সম্মান দিয়েছিলেন।

এই প্রদক্ষে আর একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। রামমোহন কিছ তর্কের থাতিরে হলেও মেনে নিয়েছিলেন বে নিয়পেক্ষ বিচারের ঘারা একজন 'ফ্রী থিছার' ধর্ম ও দৈবের সত্যকে মানতে পারেন না। ইংরাজ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাবিদ রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে রামমোহনের যে কথোপকথন হয় তাতে তানি প্রথমে ওয়েন নাত্তিকতাকে স্বীকার করতে পারেন নি। কিছু পরে ১৮৩০ সালের ১০শে এপ্রিল তিনি যে চিঠি লিখলেন রবার্ট ওয়েনের পুত্রকে তাতে তাঁর বক্তব্য একটু ভিয়—ভাবটা এই যে যুক্তিবাদীদের কাছে সন্তোষজনক ভাবে দৈব ব্যাপারটা ব্যাথ্যা করা যায় না ঠিকই তবে যে ধর্মমত প্রেম ও কর্মণার উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে অস্বীকার করে লাভ নেই, সেই কারণেই ধর্ম বিমৃথতা ওয়েনের সাফল্যকে প্রতিহত করেছে। তিনি লিখছেন—

Admitting for a moment that the truth of divinity of religion cannot be established to the satisfaction of a freethinker, but for an impartial enquiry, I presume we may feel persuaded that a system of religion which consists in love and charity is capable of furthering our happiness, facilitating our reciprocal transactions and curbing our obnoxious suspicions and feelings.

তর্কের থাতিরে হলেও রামমোহন এ যুগের প্রথম ভারতীয় বিনি স্বীকার করেছিলেন বে দৈব দিয়ে সব ঘটনার সম্ভোষজনক ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সংশয়কে মনে স্থান দিয়ে তিনি উদার্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

যুরোপ বাকে রেণেসাঁল বলে জেনেছে তার প্রধান লক্ষণ হল ব্যক্তি চেতনার জাগরণ। নিজের মন, বেখি, বৃদ্ধি সব গীর্জার কাছে বাঁখা না দিয়ে নিজে ভাববো, নিজে বেখি করবো একেই ব্যক্তি চেতনার জাগরণ বলা হয়েছিল। নিজের স্বার্থবৃদ্ধিকে প্রবল করে তোলার নাম ব্যক্তি চেতনার উরোধন নয়। মাছ্র্য নিজেকে জানতো গোষ্ঠার একজন বলে, ধর্মসত্ত্যের অনুগামী বলে। তার নিজের কোন আত্মিক পরিচয় ছিল না। আমাদের দেশেও ঠিক তাই ছিল। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ বৈক্ষর, কেউ শাক্ত, কেউ সিয়া, কেউ স্থান—মাছ্র্য জানতো ঐ পরিচয়ই তার পরিচয়। বৈক্ষর গোষ্ঠার সক্ষে জড়িত নয় মর্থচ মনেপ্রাণে বৈক্ষর এ পরিচয় কেউ দিতো না। আজ বেমন আমি বৃক ফুলিয়ে বলতে পারি যে আমি ব্রাহ্ম নই, ব্রহ্মকে জানবার বিন্দুয়াত্র উৎস্ক্য আমার নেই অথচ আমি রামনোহনের আত্মীয়ভায় দাবীদার, ভেমন করে বলা আগে সভব ছিল না। ইতালীর নবজাগরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বার্থাট তাই বলেছিলেন man became a spiritual individual. আমাদের দেশের আধুনিক কালের সেই প্রথম spiritual individual হচ্ছেন রামমেছন রায়। নিজে ভাবতে লাগলেন এবং সে ভাবনার দায়িছ নিজে নিলেন। ১৮৩১ সালে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন I have been guided only by my conscience and the impressions left on my mind by long experience

and reflection. নিজের বিবেকের বারাই চালিত হয়েছি, অভিজ্ঞতার ও চিন্তার বারা চালিত হয়েছি—আত্মবিশালের এই স্থর, ব্যক্তিত্বের এই জাগরণ, রামমোহন আরও স্থার করে অন্তর্জ বলেছেন। বেদান্তের ভূমিকায় ভিনি স্পষ্টই লিখেছিলেন যে আত্মীয়েরা চলিত ব্যবস্থার ফলে লাভবান। ভাগের temporal advantage depends upon the present system. को গভীর বেদনায় অথচ কি প্রবল গর্ববোধ নিয়ে আতাসচেতন রামমোহন বলেছিলেন যে এই আত্মীয়দের কোন অপমানই তাঁকে স্পাৰ্শ করবে না— But these I can tranquilly bear trusting that a day will arrive when my humble endeavours will be viewed with justice\_\_ perhaps acknowlenged with gratitude. সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করা দ্বকার বে সামাজিক বেড়াভালার মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব তার্যই একটা চুড়াস্ত প্রকাশ সেই ব্যক্তিত্বকে বিশাত্মবোধে মিলিয়ে নেওয়ায়। বার্থার্ট এ প্রদক্ষে বলেছিলেন Cosmopolitanism is in itself a high stage of individualism. বামমোহন যে জানাথেষণে দেশে ঘুরেছিলেন, পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে থোলা মন নিয়ে ছুটেছিলেন, পুরানো সমুদ্রয়াত্রার বিধি নিষেধ মানেন নি, ভাতেই প্রমাণ হলো ধে তাঁর মন জেগেছে—তাঁর জাগ্রত ব্যক্তিত্ব দেশের গণ্ডীকেই মানবভার গতী বলে ভূল করে নি। বন্ধু অ্যাডাম লিখেছেন, He attached himself to no sect exclusively and united cordially with all, whether Hindoos or Musalmans Jews or Christians.

এই প্রস্কেই বলে নিতে হয় বে জাতীয়তার আন্দোলন ফ্রুল্ হবার বছ আগেই রামমোছন আতীয়তার তাবনাকে উত্তীর্ণ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। ইতালীর শিল্পী ঘিবার্টি বলেছিলেন, Only he who has learned everything is no where a stranger robbed of his fortune. ইতালীর আর এক মনীয়ী বলেছিলেন Wherever a learned man fixes his seat, there is home.' ঠিক এই কথাই রবীক্রনাথ বলেছিলেন ১৯৪১ সালে, 'বেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।' রামমোহনে যা ফ্রুল্ক রবীক্রনাথের মধ্যে তারই পূর্ণ পরিণতি। রামমোহন যা কিছুক্রতে চেয়েছেন তার শেষ উদ্দেশ্য মাছ্য—বাংলা বা ভারতবর্ষ তাঁর দৃষ্টির শেষ দিগক ছিল না। ইংলতে বিফর্ম বিল পাশ হওয়ার ব্যাপারে খুসী হয়ে লিখেছিলেন I have the infinite happiness or witnessing the salvation of the nation, nay of whole world. সতীদাহ সম্বজ্জ আর একটি চিঠিতে লিখেছেন যে লড়াইটা রিফ্র্মার ও আ্যান্টিরিফ্র্মান্যদের মধ্যে নম্ন but between liberty and tyranny throughout the world. সংঘর্ষ যে মূলে বিশ্বব্যাপী এবং আমাদের সমস্তা যে তারই অংশমাত্র এ কথা ব্রুতে কার্ল মার্ক্স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি তাঁকে। সেছিন আর কোনো মান্ত্রৰ এদেশে কোন ভাবনাকেই throughout the world-এর প্রভূমিতে ভারতে পারেন নি।

রামমোছনের ধর্ম চেভনা তাঁকে কোন পরলোকের মমভার ইহলোকের প্রভি বিমৃথ করে তুলভে পারে নি। ধর্ম আর সংজীবন যাপন তাঁর কাছে সমার্থক। ব্রহ্মদাধনা ভাই তাঁর কাছে জীবন ও সংদার বিমৃথ ধর্ম চর্চা ছিল না। ১৮৮০ সালে ভাই নিষ্ঠাবান হিন্দু শুর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যার

বলেছিলেন—to Rammohan is due the credit of forcibly pointing out to learned Hindus that religion does not require one to be a yogi or a suttee or to go to the forest but that home and society are the best surroundings of appropriate worship. কোন কিছু সম্পর্কেই তাঁর ঔৎস্ক্রের অভাব ছিল না। ব্যাকরণ থেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন পর্বস্ত বছবিষয়ে ভিনি চিস্তা করেছিলেন—ভাভেই প্রমাণ জীবনের প্রভিজ আসম্ভ হতে ভিনি ভীত হননি। একেই রেণেদাঁর পরিভাষার বলা হয়েছিল l'uomo Universale. ব্যক্তিত্ব যথন জ্ঞানের সংযোগে দিগস্তের পর দিগস্ত পার হয়ে যার তথনই এই l'nomo Universale-এর আবির্ভাব। রামমোহন এই যুগের ভারতবর্ষের প্রথম Universal man.

তথ্ বে দেশের দীমা উত্তীর্ণ হবার মত মন নিয়ে তিনি অয়েছিলেন তা নয়। কালের দীমান্তও তাঁর চোথে বেন স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। তবিয়ৎ কোন নতুন নির্দেশ নিয়ে আসবে তা তিনি বেন তৎসাময়িক কালের ঘোলাটে পরিস্থিতির মধ্যেও দেখতে পেয়েছিলেন। মোঘল সাম্রাজ্য তেকে বাছে, দার্ঘ দিনের একটা ব্যবস্থা ওঁড়িয়ে বাছে অয়িদকে কোম্পানীর শাসনের তথনো স্থনিদিই নীতির অভাব, কোম্পানীর কর্মচারীরা ঘূব নিয়ে ধনী হতে বাস্ত, একটা অরাজকতা ভেদ করে তথনও কোন স্থামল ব্যবস্থার ছবি দেখা দেয় নি—তব্ তারই মধ্যে রামমোহন এই নতুন ইউরোপীয় সংস্পর্শের শেব কলঞ্চতি বে কি ভা ধরতে পেরেছিলেন। দেদিনকার বালালাদের অনেকেই ইংরাজ সভ্যতার মূল শক্তির পরিচয় না পেয়েই ভধু রাজপুরুদের কাছে ঘেঁদে বসার স্থােগ চেয়েছিলেন। কিছু পাশ্চাভ্য সভ্যতা ইংরাজের হাত দিয়ে কি সম্পদ নিয়ে এলো ভার সম্বেছে কোন ধারণাই তাঁদের ছিল না—খূব কম ইংরাজও সেদিন দূরকালের লিশি পড়তে পেরেছিলেন।

রামনোহনই এ সভা ব্ঝেছিলেন ধে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যভার সংযোগেই অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙ্গবে, দীর্ঘকালীন সমীর্ণতা ঘূচবে—পৃথিবীর চতুর্দিকে সভ্যভার স্রোভ নিভানতুন স্প্তীর থাতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কেবল একটি অন্ধকার দ্বীপ নিজের নিশ্চলতাকে নানা আধ্যাত্মিক ব্যাথ্যায় ভূষিত করে অনভ হয়ে রয়েছে; এই আত্মথণ্ডিত জীবনের সঙ্গে ঐ বহির্জগতের যোগ না ঘটালে আমরা শভান্দীর পর শভান্দী পেছিয়ে যাবো—একথা ভিনি জানতেন। তাঁর চেষ্টা ছিল ভারতবর্ষকে যুগ যুগব্যাপী ভামসিকতা থেকে জাগিয়ে তুলে বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করা। ভিনি পেশাদার ঐতিহাসিক ছিলেন না কিছ ইভিহাসের এই নির্দেশ আর কারও চোথে সেদিন ধরা পড়েনি।

ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে তিনি কি আশা করেছিলেন ? অব্যবস্থার মধ্যে ব্যবস্থা বা, chaos এবং disorder-এর মধ্যে order. সেই ব্যবস্থা বা order ইংরাজের Law and order-এর order নয়। সমস্ত ভিত্তিহীন সংস্কার ও মহয়াজলোপী পরনির্ভরতার মোহ কাটিয়ে এই বিশ্বাসের দিকে মাহবের মনকে নিয়ে বেতে হবে বে সংসারে কোন কিছুই বেনিয়মে ঘটছে না। একটা বিশ্ববাপ্ত শৃত্থালা বস্তুদ্ধাতকে, সামাজিক জগতকে অটুট ঐক্যে বেঁধে রেথেছে। ইতিহাসের ওঠানামার মধ্য দিয়ে তার প্রগতির এই পরম সভ্যাট রামমোহন রায় কি আশ্চর্য নিপুণভার সঙ্গে অহুধাবন করেছিলেন ভা আর একটু সবিস্তারে বলা যায়।

বস্তব্যতের একটা নিয়ম আছে, ঝড়বৃষ্টি, অগ্ন্যৎপাত ভূমিকম্প কোন কিছুই কারো খেয়ালে

ঘটছে না। বন্ধর চলাফেরার নিরম বদি সঠিক জানবার চেষ্টা করা বার ভাহলে ঝড়বৃষ্টি জাতীর ঘটনাকে ম্যাজিকের পর্য্যায়ে ফেলভে হয় না আর হাজার গণ্ডা দেবদেবীর শাস্তি স্বস্তায়ন করতে रम ना। वश्वत कान भावात क्या काथान किहा करवरे रेखेरवाभ विधाव नानाभन भूल निरवह—वाक বলে Physical science. বামমোহন দেশের লোককে অজ্ঞানতা থেকে মৃক্তি দিতে চেয়েছিলেন ঐ Physical science-এর শিক্ষা দিয়েই। নানাবকম ধৌয়াটে তত্ত্ব, বিকৃতবিশাদের অহমিকা থেকে মানব চিত্ত মৃক্তি পেতে পারবে ঐ বিজ্ঞানচর্চার পথ দিয়েই। স্তরাং ইংরাজ রাজপুরুষের কাছে তাঁর আবেদন ছিল সংস্কৃত চর্চার গভাতুগতিকতা থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে বাঁক ফেরাও। মনের দিগস্ত প্রসারিত করবার পথ ভিনি জেনেছিলেন। ভাই বিশ্ববিধানের কার্যকারণ পরস্পরাগভ অনিবার্যতা যা আরিষ্টটলের কাল থেকে যুরোপে নানাভাবে আলোচিত ও পরীক্ষিত হয়ে আসছে তাকেই ভিনি নতুন ভারতের শিক্ষার বিষয়বম্ভ করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত চর্চা ব্যাপক হতে পারে না, ভার কঠিনভার মধ্য দিয়ে জ্ঞান বিস্তার সম্ভব নয়, ব্যাকরণের স্ক্লাভিস্ক্ল ভত্তবিশ্লেষণে ষৌবন কাটিয়ে কি পাবে ছাত্রেরা, বেদান্তের মায়াবাদে উদাদীক্ত জাগিয়ে তুলবে, ভেমনি নির্বা্ক হবে মীমাংসা ও ক্রাক্সশান্তের চর্চা। ইংরাজ রাজপুরুষকে শ্বরণ করিয়ে দিলেন বেকন-পূর্ব ইংরাজী জ্ঞানচর্চার দীনতা এবং বেকনোত্তর ইংলতে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রসারের কথা। স্থতরাং ভারতীয়দের মনের বিকাশের জন্ম চেয়েছিলেন—a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematies, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences—ভার সঙ্গে উচ্চ শিকার জন্ম কলেজ চাইলেন—furnished with necessary books, instruments and other apparatus. সাহেবদের থোসামোদ করার জন্ম এ প্রস্তাব তাঁর ছিল না। বরং ধে সত্য সম্বেছ তাঁরাও যথেষ্ট সচেডন ছিলেন না শাসকদের দৃষ্টি সেই নিকে আকৃষ্ট করতেই তিনি চেষ্টা করেছিলেন। এই বিজ্ঞানচর্চার শিক্ষাকে আনতে চেয়ে তিনি বলেছিলেন—discharging a solemn duty with I owe to my countrymen.

কন্ধ তথ্ বন্ধ জগতের বিধান সন্ধান করেই রুরোপীর সভ্যভার কাল ফুরোয় নি। আর একটি জগৎ আছে বেখানে নিয়ম অটুট হওরা চাই। সেটা মান্নবের জগৎ। এথানেও বে নিয়ম হবে তা সকলের প্রতি সমানভাবে প্রবোজা হবে এ সভ্য প্রতিষ্ঠিত হওরা চাই। রাজার প্রভাপ যদি সমদর্শী না হয়, আইন যদি শাসকের মর্জির অপেকা করে, জমিদার যদি ইচ্ছামত মান্ন্যকে বিনা পরিপ্রমে খাটাবার অধিকার পায় ভাহলে আইন মধ্যযুগীর ফিউডাল খেরালের নামান্তর হয়। ধনতয়ের ফচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রহা প্রচারিত হল আইনের চোথে স্বাই সমান—equal in the eyes of law. রামমোহন ইংরাজী আইনের এই যুগান্তকারী তাৎপর্য ব্যতে পেরেছিলেন। সামন্ততয়ের যুগ পার হয়ে পৃথিবী বে ধনতায়্রিক জগতে প্রবেশ করছে এবং রাজনীতির জগতে বুর্জোরা ডেমোক্রেপীর স্চনা হচ্ছে একথা বোঝবার মত মন আর কোন ভারতীয়ের সেদিন ছিল না। গভর্ণর জেনারেলের কাছে ভাগলপুরের কলেক্টরের আচরণের প্রতিবাদ লেখবার সময় তিনি স্পাইই বলেছিলেন—Your petitioner is aware that the spirit of the British laws would

not tolerate an act of arbitrary aggresion even against the lowest class of individuals. ইংরেজের আইনে বে থেয়ালখুনীর ফাঁক নেই সেই কথাটাই আছু ভাষায় লওঁ মিণ্টোকে তিনি আনিয়ে দিয়েছেন। বছলগতে বেমন আইনের নির্বাতিক্রম ব্যবহার, সমাজ্জগতের আইনেও তাই হওয়া চাই। যুরোপীয় সভ্যতার শৃষ্থলা সন্ধানের এই বাণী উনবিংশ শতান্ধীর প্রথমে বিপর্বস্ক ভারতীয় জীবনের মধ্যে সম্ভবতঃ একা রামমোহনই অন্তব করেছিলেন। ভারতের বিচ্ছিরতার অবসান ঘটিয়ে, বিশ্বসভ্যতার বা কল্যাণকর তার ধারার সঙ্গে তাকে যুক্ত করার চেতনা অর্জন করাই এক বিশায়কর ঘটনা। কিন্তু আশ্বর্ধ এই বে আজও অনেকেই রামমোহনের এই সভাদর্শনের বাস্তব তাৎপর্য অনুভব করতে পারেন নি।

যুবোপীয় সভ্যভার যে ছটি উপাদানের—বিজ্ঞান ও গণতদ্বের—স্থযোগ নিতে চেয়েছিলেন রামমোহন, তাঁর মৃত্যুর ঠিক একশো বছর পরে রবীন্দ্রনাথ সেগুলির ভাৎপর্য সঠিকভাবে ব্যলেন। ভিনি লিথলেন যুরোপীয় চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এইটে দেখিয়েছে যে জ্ঞানের রাজ্যে কোথার ফাক নেই, সকল ভথাই পরন্পর অচ্ছেত্বস্ত্রে গ্রাথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোন বিশেষ বাক্য বিশের ক্ষুত্তম সাক্ষীর বিক্লছে আপন অপ্রাক্ত প্রামাণিকভা দাবি করতে পারে না। বিশ্বভদ্ধ সম্বদ্ধে বেমন, ভেমনি চরিত্রনীভি সম্বদ্ধেও। নতুন-শাসনে যে আইন এল ভার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না।' ঠিক যে ছটি বৈশিষ্ট্যকে রামমোহন আশর্ষ অন্তর্দ্ধি দিয়ে অমুভ্য করেছিলেন, একশো বছর পরে রবীন্দ্রনাথ ভার নিপুণ ব্যাখ্যা করলেন। আর সেই কারণেই ভিনি যথন রামমোহনকে নবযুগের প্রবর্তক বলেন, ভখন ভা এভ অর্থবহ হয়ে ওঠে।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, বে আন্দোলন গড়ে তোলবার মত নেতৃত্ব তাঁর আদে ছিল কিনা। তিনি তো কোন রাজনৈতিক দল গড়তে পারেন নি। একথা আঞ্চলাল বেশ প্রচলিত হয়েছে বে রেণেসাঁসের আন্দোলন জনতার আন্দোলন নয়, তা ইংরাজী জানা বাবু সমাজের মধ্যে সীমায়িত। বলা বাহল্য বে কোন বৃদ্ধি বা বিচারের আন্দোলন সব মাহ্যুবকে নিয়ে হয় না। বরং ঠিক উন্টোটাই হয়—প্রতিভার ধরণ ধারণ সাধারণের জানবৃদ্ধিগম্য নয় বলেই সাধারণের সমর্থন তাঁদের আন্দোলনের পিছনে থাকে না।—আজকের দিনের জনতার লেজুড়বৃত্তি করা নেতৃত্ব আর সেদিন সমাজে সকলের বিক্তমে একলা লড়াই করার নেতৃত্বের গুণাত পার্থক্য আছে। তবু লক্ষণীয় আজকের পোলিটিকাল পাটিগুলির প্রচার কোশল অনেকটাই রামমোহনের জানা ছিল। তিনিও পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, পৃক্তিকা ছেণেছিলেন, সভাঘরের প্রয়োজনীয়তা ব্যতনে, মেমোরেগুমে লিখে আন্দোলনের গোরাপত্তন করতেন আর পার্লাহেণ্টারী রাজনীতি যাকে lobbying বলে তাও তাঁর বেশ আয়তে ছিল। আজকের আন্দোলনের কলাকৌশল, জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার পদ্ধতি তিনি আজকের পলিটিক্সের গোঁড়ামী আর নোংরামীবাছ দিয়েই জানতেন। রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্ত যা করণীয় তা সবই তিনি করেছিলেন।

বিশ্বাসাগর সম্বন্ধে রবীস্ত্রনাথ বলেছিলেন, 'এথানে তাঁহার স্ববাজি সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে ভিনি তাঁহার সহযোগীর অভাবে আয়ৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজের মধ্যে বে এক অফুত্রিষ মহন্তব সর্বদাই অহতের করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আতাদ দেখিতে পান নাই।' এই মন্তব্য আরও স্থানিশ্চিতভাবে প্রয়োগ করা বার রামমোহন সহরে। বিভাগাগর বে আকাশের তলার এনে দাঁড়িয়েছিলেন দে আকাশ নিশ্ছিদ্র অন্ধ্বার ছিল না; অন্ততঃ রামমোহন বার নামে একটি জ্যোতিক দেখানে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সভিাই অন্ধ্বার কালীমাখা আকাশ মাধার নিয়ে, অপার বেদনার বরমালা নিয়ে যিনি একলা নব্যুগের চালনা করেছিলেন ভিনি রামমোহন। তিনি বে একলা দেশের ছঃখকে নিজের করে নিয়েছিলেন একথা কার্য করার জন্ত বলছি না। তাঁর সমসাম্বিক্লালে অনেক বিদেশী তাঁর এই একলা চলার কঠিন বীর্ত্ত্বকে শ্রমা জানিয়েছিলেন—সঙ্গে এও দেখেছিলেন যে একটি বেদনার রেশ সর্বদাই তাঁর ঐ গান্তীর্যাঞ্জক মৃথচ্ছবিকে মান করে রেখেছে। তিকটর জ্যাকম বলেছিলেন: He has grown in a region of ideas and feelings which is higher than the world in which his countrymen live, he lives alone; and though, perhaps, the consciousness of the good he is accomplishing affords him a perpetual source of satisfaction, sadness and malancholy mark his grave countenance.

ধে নতুন যুগ রামমোহন গড়তে চেয়েছিলেন, জীবনের বৃদ্ধিণীপ্ত বিচারশীল উদার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন তা আজও সফল হয় নি। প্রতিক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়ার চেউ উঠেছে— গোঁড়ামী, সঙ্কীর্ণতা, অবভারবাদ, সংস্কার মানবার প্রবণতা, আমুষ্ঠানিক ধর্মের জটিলতাকে মানবধর্মের উপরে স্থান দিছে। আজ যথন চার্নিকে নানা অবতারের আবির্ভাব, শিক্ষিত আধুনিক মন যথন মিরাকল বিশ্বাস করতে ব্যস্ত তথন বৃথতে পারি নব্যুগের এই নেতার আত্মীয়তা দাবী করতে আমাদের এখনো অনেক দেরী।

# সামাজিক দৃষ্টিকোণে শেকসপিয়র

বছর কুড়ি আগে প্রকাশিত ঋবিদাসের 'শেকসপীরর' আর তারপর উৎপলবাব্র এই বই, (শেকসণিরবের সমাজচেতনা : উৎপল দত্ত। এম. নি. সরকার আগত সন্স প্রাইভেট নি: কলিকাতা। মূল্য আঠারো টাকা॥) এর মাঝে বাংলাভাষার শেকসপিররের ওপর আর কোনো বই লেখা হরেছে বলে আমার জানা নেই । ঋবিদাসের বই বেরুবার পর 'পরিচয়' পত্রিকার অর্গত নীরেন্দ্রনাথ রায় এক সমালোচনা প্রবন্ধ লেখেন, ডাছাড়া শেকসপিরর বাঙালীর মনোজগতে কোনো স্থান অধিকার করে আছেন কিনা বোঝার বিশেষ উপার নেই, থেকে থেকে হুচারটে নাটকের অহ্ববাদের চেটা ছাড়া। 'বন্ধীর' শেকসপিরর পরিষদ, এর কার্যকলাণ প্রকাশ্ত নয় । তুরু এ বছর দেখছি শেকসপিররের সমগ্র নাটকাবলী বাংলার স্থান্ত সংস্করণে প্রকাশিত হচ্ছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ইংরিজ ছাড়াও সেই সেই দেশের ভাষার প্রত্যেক বছর শেকসপিরবের ওপর এক আলোচনা হয়। তার পাশে বাংলাদেশে শেকসপিরর সম্পর্কে অনীহা দেখলে আমাদের দেশের সাহিত্যচর্চা ও নাট্যচর্চা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাণে। উৎপলবাব্র বই অভিনন্দনধোগা। প্রথমতঃ তিনি এই দীর্ঘ নীরবভার বরফ ভেঙ্গেছেন বলে। বিতীয়তঃ তিনি শেকসপিরবের স্প্রীর যে দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে হুংগাহদের পরিচর আছে—পণ্ডিতমহলে সাধারণতঃ ঐ দিকটি সম্বন্ধে এড়িয়ে যাওয়া হয় অথবা তার গুরুত্ব স্বীকার করা হয় না। বাংলাদেশে নাট্যচর্চা ও আলোচনাসাহিত্যে বে জ্যোরার এসেছে, আশা করা যায় উৎপলবাব্র বই সে জ্যোরে নতুন অভিঘাত স্থা্ট করবে।

উৎপলবাব্ব বিঘোষিত দৃষ্টিভংগী মার্কসবাদ। সমাজচেতনা ও শিল্পস্টির বিচারের নিরিধ হিদেবে তিনি মার্কস-এক্লেল থেকে মাও-সে-তুং এর রচনা পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন, তাঁর রাজনৈতিক মভামত তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই, হয়তো বা একটু সরবে প্রকাশ করেছেন। কিছু তাঁর এই নির্ঘোষ যদি কাউকে বইটি পড়া থেকে নিরস্ত করে তবে সেই সন্তাব্য পাঠকই ঠকবেন। ল্যাটিন, জর্মন ও ফরাসী—এই তিন ভাষায় অধিকার থাকার ফলে উৎপলবাব্ এমন বহু মূল অমুসন্তান ও আলোচনা করতে সমর্থ হয়েছেন যা বহু বিদেশী সমালোচক এড়িয়ে যান। একটি যুগের চেতনার মর্মে পৌছোভে হলে কী কী ধরণের মূল রচনা আলোচনা করা প্রয়োজন, তা উৎপলবাব্র প্রছপঞ্জীর বিস্তার ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়। পাঠক হয়তো বহু জায়গায় লেখকের আলোচনার নীতি, পছাতি ও সিদ্ধান্তকে মানতে পারবেন না, অনেক জারগায় হয়তো ভীত্রভাবে বিরোধ করবেন, কোথাও বা বেশ মজাও পাবেন—কিছু ক্লান্ত বা বিরক্ত হবেন না প্রায় কোথাও এ কথা বলা চলে। বাংলাভাষায় আক্ষাল যে হারে নির্বার্ধ, ধোঁয়াটে, অভিপরিশীলিত এবং সেই কারণে, প্যাচালো ভাষায় (কবি-জনোচিত ?) আলোচনা সাহিত্য লেখা হয়ে থাকে, উৎপলবাব্র লেখা পড়লে খানিকটা হাফ

ছাড়া বার। বিশিও ওঁর ভাষাও বিশিষ্ট, ওঁর ব্যক্তিত্ব, এমন কি ওঁর নাট্যশৈলীর মতই।

'বণিক', 'ইভিহাস', 'ধর্ম', ঘীড়', 'সাম্য ও সোনা', 'অরণ্য', 'রাজা' ও 'যোদ্ধা—এই আটটি পরিচ্ছেদে তাঁর সমস্ত বইটিকে ভাগ করে উৎপলবাবু শেক্সপিয়রের যুগের সামাজিক-অর্থ নৈভিক-ধর্মীর ইভিহাসের পটভূমি রচনা করেছেন এবং সেই পটভূমিকায় শেক্সপিয়রের সমাজচেভনাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। ফাঁকে ফাঁকে এক একটি নাটক ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, ষ্থন ষেদিকে তাঁর উপপান্ত বিষয়ের প্রমাণ বলে মনে করেছেন। প্রথম তুই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় অর্থ নৈতিক-সামাজিক ইতিহাস। এর সার বক্তব্য শেক্সপিয়রের সমাজে মূল বিরোধ ছিল পচা-গলা সামস্ভতন্তের সঙ্গে উঠভি পুঁজিবাদের। নাবিক--বণিকেরা ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর সবচেয়ে শগ্রসর অংশ ও অধিনায়ক। নয়া-অভিজাভরা ছিল বুর্জোয়াদের মিত্র। ধীরে ধীরে রাজাও এদের দলে ভেড়েন। নয়া-অভিজাত-বুর্জোয়া-বণিক-রাজা এই অক্ষণক্তির পরিচালনায় ইংল্যাণ্ডে ফিউড্যাল ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ। এরাই টিউডর ইংল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণী। ইউরোপের বিভিন্ন বণিক-কোম্পানির সম্প্রদারণ, উপনিবেশ বিস্তার, পুঁজি সঞ্জ, ফিউড্যাল ক্ববিব্যবস্থার ধ্বংসদাধন এবং মুনাকা ও ব্যবসার স্বার্থে যুদ্ধ-এই সব কার্যকলাপের ভেতর দিয়ে ইংল্যাণ্ডে পু স্বিবাদের সৃষ্টি ও প্রসার। এই শাসক শ্রেণীর স্বার্থে তাদের মুখপাত্ররা সাহিত্য-দর্শনকে বণিকর্ত্তি, সামুদ্রিক ও ভৌগোলিক অভিযান, সোনা, মুনাফা, ব্যক্তিগভ সম্পত্তি, ব্যক্তিস্বাভন্তা, বাৰভন্ত ও প্ৰোটেস্ট্যান্ট ধর্মের জন্নগানে মৃথবিভ করে তুলেছিল। শেকাপিয়রের রচনায় আমরা দেখি সমুদ্রধাত্রা বিরোধিভা, বণিকসমান্দের কুৎসিভ চিত্র, বণিকসভ্যভার কঠোর সমালোচনা, ব্যক্তিস্বাভন্ত্র্যবাদ ও ভোগবাদের নিন্দা আরণ্যক শান্তির জন্মগান, রাজভন্ত ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট দর্শনের ভীত্র বিরোধিতা, খৃষ্টীয় বৈরাগ্য ও সাম্যবাদী বণ্টনপ্রথার জয়জয়কার। উৎপলবাবু বলেছেন: ঐতিহাসিক বিচারে, ঘটনামুসারী দৃষ্টিভে ফিউড্যাল বনাম পু জিবাদের লড়াইয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকাই ছিল প্রগতিশীল সে কথা সভ্য; কিন্তু তৎকালীন অনমানলে বুর্জোয়াদের যে ছবি ধরা পড়েছিল তা হচ্ছে অমামুধিক অত্যাচার ও লুঠনের। কালের ব্যবধানে আজ আমরা বুঝি ষে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকারের প্রসার, বিজ্ঞানের সাহাধ্যে প্রকৃতিকে জয়-এর কোনোটাই হোভো না ঐ সামাজিক বিপ্লব না হলে। কিছু সমকাশীন বিচারে এই বিপ্লবের পুরোহিতের চেহারা ও কাজ ছিল ভয়ানক। শেক্সপিয়র ছিলেন জনগণের অভ্যস্ত কাছের লোক—ভিনি বুর্জোয়াদের জনবিরোধী নীতির প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। এই বিরোধ ও সমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে আদিম ধর্মীয় মনোভাব ও আদর্শের প্রচারের ভেতর দিয়ে। তিনি তাঁর দেশের ও যুগের দরিদ্র ও নির্যাতিত মানবাত্মার কণ্ঠশ্বর, সেই জনগণের মধ্যেকার বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, অশ্রণাত, উচ্চহাস্থ, বীরত্ব ও কাপুরুষতা, প্রগতি ও প্রভিক্রিয়াশীলতা সবই শেক্সপিয়রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। এর জন্যে মাঝে মাঝেই তাঁকে প্রতিক্রিয়ার শক্তি, কুসংস্কার ও প্রাচীনপন্থার সমর্থক বলে মনে হতে পারে কিছ আদতে তিনি ছিলেন জনভার প্রবক্তা, জনমভের হবছ রেকর্ড—ভাই যুগেরও শ্রেষ্ঠ মুথপাত্র। তাই ভিনি যুগজয়ী।

ভার পরের চারটি পরিচ্ছেদে উৎপলবাব্ খৃইধর্মের ইভিহাস আলোচনা করে মানবসমাজের বিবর্জনে ভার ভূমিকা নির্দেশ করেছেন। স্থসমাচারগুলো বিশ্লেষণ করে ভিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন খৃষ্টধর্মের প্রোলেভারীর উৎপত্তি ও সাম্যবাদী হয়। ধনীর প্রতি খ্বণা, বিধ্বংসী পথিবর্তন, সাম্যবাদ ও ভোগবর্জন—এই তাঁর মতে ধীত-প্রচারিত ধর্মের মৃলকথা। মধ্যযুগে ডোমিনিকাল ও ফ্রান্সিকান সন্ত্র্যাসীরাই থাঁটি খৃষ্টার ভব্বের বাহক ও প্রচারক। খৃষ্টার সাধুদের উক্তি দাখিল করে ভিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে সমষ্টি বিরোধিতা ও ব্যক্তিস্বাভন্তরাবাদকে তাঁরা পাণ বলে মনে করভেন, ভিন্দণ, বৈরাগ্য, অরণ্যচারণ ও সমষ্টিকীবনের মধ্য দিয়ে তাঁরা ঘীতর উপদেশকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করভেন। বুর্জোয়ারা কিন্তু ঘীতর বাণীকে কথনো বিক্তুত করে কথনো পরিহাদ করে সরকারী খৃষ্টধর্মকে কৃন্দিগত করেছিল। যোলো শতকের ষত্রণা-অর্জর জনগণের বিস্তোহী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল ধর্মকে আশ্রয় করে। জনভার চোখে দারিন্ত্র্য ও দৈহিক ক্লেশ ছিল স্বর্গীর আশীর্বাদ লাভের একমাত্র উপায়। ভারা মনেপ্রাণে খৃষ্টার বৈরাগ্য ও ধনভোগ-বিরোধিভার ক্যাথ লক ঐতিহ্ বজায় রেখে চলেছিল। শেকসপিয়র এই বুর্জোয়া-বিরোধী জনমানদের কণ্ঠস্বর।

এর পরের পরিচ্ছেদে মধ্যযুগের খুটান সাধুদ্দদের লেখা, ধর্মপ্রচারক ও ধর্মীয় দার্শনিকদের মতামত, ধর্মগণীত, ধর্মীয় নাটক ও ইতিহাস বিশ্লেষণ করে উৎপলবার অভ্যুথান ও একাধিশত্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী আলোচনা করেছেন। দেথিয়েছেন কী ভাবে রাজা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও জনসেবক থেকে সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন স্থৈরাচারী এক শক্তিতে পরিণত হোলো। আলোচনা করেছেন মধ্যযুগীয় শৃংখলাতত্বের ও তার টিউডর বিকৃতির। টিউডর যুগে রাজতত্ত্বের অভিতে যে ঐকতান উঠেছিল শেকসপিয়র তাতে হ্মর মেলাননি। ঐতিহাসিক নাটকগুলো আলোচনা করে উৎপলবার দেখাছেন যে শেকসপিয়র রাজতত্ত্বের সমালোচক, কারণ রাজকীয় ক্টনীতি, বিশ্বাসঘাতকতা নীচভা, রক্তলোল্পভা, ভোগলিপা ও স্বার্থপরভার বীভৎস চিত্র ভিনি এঁকেছেন নাটকের পর নাটকে, পাশাপাশি খুষ্টীয় বৈরাগ্যের হ্মর বাজিধ্যেছেন প্রতিবার। আর জয়গান গেয়েছেন সাধারণ মাহ্মযের, রাজাদের পররাক্ষ্যালিপা ও ক্ষমতার লড়াইতে যারা হয় বলি।

সর্বশেষ পরিচ্ছেদ 'বোদ্ধা'র আলোচ্য বিষয় মান্তবের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বোদ্ধা-কল্পকথার উদ্ভব ও শেকসপিয়রের নাটকে তার প্রয়োগ। উৎপলবাবু বলতে চাইছেন প্রোমিথিউদ-এর কাহিনীতে বে ধোদ্ধা-কল্পের সৃষ্টি থাজার কাহিনীতে তারই যুগোচিত বিবর্তন। এই ধোদ্ধা-মৃতি ফিরে আসছে রাজা আর্থারের অন্তচর স্থার গ্যালাহাতে; শেষ পর্যন্ত শেকসপিয়র তাকেই রূপ দিয়েছেন হ্যামলেট। এর পরে বাকি বই জুড়ে হ্যামলেট নাটকের স্থদীর্ঘ আলোচনা। বিভিন্ন যুগের এই ধোদ্ধা মৃতির ধে দামাক্ত লক্ষণগুলো উৎপলবাবু আবিদ্ধার করেছেন তা হচ্ছে উন্মাদনা ও মৃচ্ছা, পিতৃনিদিষ্ট কর্তব্যপালনে তাড়না, মন্তপ্রে, নয়তা ও নির্ঘাতনভোগ। হ্যামলেট নাটকে শেকসপিয়র দেখাতে চেয়েছেন বুদ্ধিজীবীস্থাত বিচ্যুতির ফলে ধোদ্ধার ট্যাজেভি, এবং রেনেসাসের জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তবাদকে হেয় প্রমাণ করে বুর্জোয়া-বিরোধিতা করেছেন।

উৎপলবাব্র ছকটি থ্ব মোটা দাগে টানা কিন্তু স্থবিক্তন্ত নয়। ষান্ত্রিক মার্কসবাদের পরিবর্তে দাদিক মার্কসবাদ প্রয়োগ করে উনি প্রথমে যোলো শতকে বুর্জোয়াদের চেহারাটা সমকালীন চোথ দিয়ে দেখে নিয়েছেন। সেটা লাল-কালো রং আঁকা (প্রসঙ্গত: বইটির প্রচ্ছদণ্ড ঐ ছই বং-এই আঁকা), নিষ্ঠ্রতা, লোভ, হুদয়হীন শোষণ, অত্যাচার ও লুঠনের এক বীভৎস দানবের চেহারা: শেকস্পিরবের

মত মহান শ্ৰষ্টার পক্ষে অসম্ভব ছিল এদের ধ্বজাধারী হওয়া, তা ছাড়া ছিলেন 'মাটির কাছাকাছি'; নবীন প্রোট্যেষ্ট্যাণ্ট মতের নেভারা ছিল বুর্জোয়াদের দালাল—কাজেই ভার বিপরীত সনাভন খৃষ্টীয় ক্যাথলিক ধর্মই ছিল জনগণের নিজম্ব দর্শন ও তাতেই জনগণের স্বার্থরক্ষা হতে পারত: স্বভএব শেক্সপিয়র এই দ্বিতীয় মতই ঘোষণা করেছেন, তাকে ষতই প্রতিক্রিয়াশীল বা কুসংস্থারাচ্ছন্ন মনে হোক—ভাতেই ভিনি গণসাহিভ্যিক আখ্যা পাবার যোগ্যভা অর্জন করেছেন। উৎপলবার বান্দিক বস্থবাদ প্রেরোগ করার দাবী করেছেন ( এবং তাঁর মতে যারা ভা করেননি তাদেরকে ভিনি প্রবল উপহাস ও ব্যঙ্গ করেছেন) কিন্তু নিচ্ছে তিনি বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি একপেশে ছবিকেই ভৎকালীন জনমানদে প্রতিফলিত একমাত্র ছবি বলে দাবী করেছেন। ঐতিহাসিক বিচারে যদি বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা থেকে থাকে, তবে তৎকালান বিভিন্ন দামাঞ্চিক, রাজনৈতিক ও মানবিক প্রশ্নে কিছু কিছু মুক্তি-স্চক নীতিকে তারা বাস্তনে রূপ দেবার জন্যে লড়াই করেছিল এবং সফল হয়েছিল বলেই ভা থেকেছে। সেই সব নীভিকে সেকালের জনগণ কী চোথে দেখেছিলেন, বা শেকস্পিয়রের নাটকে সেইদৰ মতবাদ সহামভূতিৰ সাথে প্ৰকাশিত হয়েছে কিনা—এই প্ৰশ্নেৰ ভন্নিষ্ট আলোচনা উৎপলবাবুর বইএ নেই। (এককথার ভিনি রায় দিয়েছেন: 'সমাজ-বিপ্লবের সহায়ক হিসেবে এ দর্শনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু ইংলণ্ডের জনগণের কাছে এ দর্শন কী রূপ নিয়ে হাজির হয়েছিল ? এ দর্শনের সঙ্গে ভারা অঙ্গাঙ্গীযুক্ত দেখেছিল নির্মম নয়া—শোষণ কে।' (পৃ: ২২৮) এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ কিন্তু তিনি উপস্থিত করেননি।) এই অর্থে তাঁর বই ঘোর একদেশদশী। দ্বিতীয়ত: ষে সনাভন খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস (সাম্যবাদী) তিনি এলিজাবেথীয় অনগণের মর্মবাণী বলে ঘোষণা করেছেন, এবং শেকস্পিয়রকেও যার প্রবন্ধা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন,—দেই বিশ্বাদের ইশ্ভেহার ভিনি ভৈরী করেছেন, প্রধানভঃ নিউ টেষ্টামেণ্ট এর স্থানাচার ও ধর্মশংগীভের বিশেষ বিশেষ অংশ নির্বাচন করে, যে যে অংশ তাঁর প্রতিপাগ্য বিষয়শুলোকে প্রমাণ করতে সাহাষ্য করে। এলিজাবেণীর জনগণ বে ভুধু সেই নির্বাচিত পাঠের দ্বারাই প্রভাবিত হোত এমন প্রমাণ কিন্তু উপস্থিত করা হয়নি। কয়েকজন সন্ন্যাসীর উক্তি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থিত করেছেন, যাদের উক্তি তাঁর বক্তব্যকে সাহায্য করে না, তাঁদেরকে তিনি গালাগাল করেছেন—কিন্তু কোণাও প্রমাণ রাখেননি যে তাঁর সমর্থকরাই (?) দে যুগে তাঁর বিবোধীদের চেয়ে বেশী প্রভাবশালী ছিলেন। উৎপলবার দাবী করেছেন যে জনমানসের আত্মপ্রকাশ ঘটতো 'জনভার ধর্মাচরণের ধারায়, ধর্মবিশাসের মধ্যে। অনতার প্রবক্তা সেই সব ঋষি-সম্প্রদায়ের বক্তব্যের মধ্যে, একান্তর্মণে জননির্ভর মধ্যযুগের ধর্মীয় নাটকের মধ্যে' (পু: ২৬৮)। কিন্তু এই সব ধারা, বিশাস ও বক্তব্য যে বুর্জোম্বাদের ভাড়াটে প্রচারক ও স্বার্থরক্ষক চিস্তানবীশদের (ষেমন ডারহামের সাধু রিপণকে উৎপলবার্ ছাপ দিয়েছেন) দারা বচিত ও প্রভাবিত হোভো না—ভার কি প্রমাণ বা যুক্তি আছে ? বরং স্থস্যাচার ও সামস্-এর थनी-वाक्या-मक्तियान-विद्याधी व्यथ्यकात्क वृक्षित्र मित्रहे भवकावी शृहेधर्य मिकिनानी हत्त्र উঠिছिन —একথা মনে করার কারণ আছে। ভাছাড়া বহুক্ষেত্রে এই সমস্ত বাণীকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে শ্রোভার মনে ত্রাস সঞ্চার করে ভাকে ঠিক পথে রাখার জন্ম। ধনী ও শক্তিমানের বিক্লফে সভর্কবাণী বহু ক্ষেত্রেই ধন-মদ-মোহ সম্পর্কে সভক্ষাণী। মধ্যযুগের মন্ত্রালিটি নাটকগুলো অবশ্রই জন-নির্ভর

(আক্ষরিক অর্থে) এবং জনমতের স্বষ্টু নির্দেশক—কিন্ত সেগুলোতে রাজা হেরডের লাজনা সাধারণভাবে রাজভন্তবিরোধী প্রচার হতে বাবে কেন ? এই প্রতিবাদ বা বিষেষ পাপী অভ্যাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে —খবি বামইয়ার্ডের বে উক্তি উৎপলবারু উদ্ধার করেছেন ( প্র: ২৭০ ) ভাতেও ভাই দেখা বায়।

ভাহলে শেষপর্যন্ত যা দাঁড়াচ্ছে ভা হচ্ছে মার্কাসীয় ইভিহাস বিচারের অছিলায় নিজের সংকলিভ একটি আদিম সাম্যবাদী হুর সম্বলিভ সনাভন খৃষ্ঠীয় ভত্তকে উৎপলবাবু এলিজাবেখীয় জনগণের মর্মবাণী বলে দাবী করছেন, এবং দান্দিক পদ্ধতিতে বিচার করে শেকাপিয়রকে বুর্জোয়াবিরোধী জনমানশের ধর্মসংগীভবাদক হিদেবে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু সত্যিই কি এর কোনো প্রয়োজন ছিল ? উৎপলবাবু ব্রায়াণ্ট, সীগেল, বিবনার, ভিভিয়ান (এঁদের সকলের গুরুদেব উইলসন নাইটকে বাদ দিলেন কেন ?) প্রভৃতি সমালোচকের খৃষ্টীয় ধর্মতত্বের সাহাযো শেকস্পিয়র ব্যাখ্যার সমালোচনা করেছেন, কিন্তু নিজেও ভিনি ঠিক একই কাণ্ড করেছেন, কিছু মার্কদীয় গৌরচন্দ্রিকা এবং খুষ্টীর ধর্মভন্মের এক 'অনগণভান্তিক' সরলীকরণ বাদে। উইলসন নাইট ও তাঁর শিশুদের মত ভিনিও শেক্ষপিয়রের বিভিন্ন নাটকে খৃষ্টীয় রূপকল পাঠ করেছেন যদিও স্বাভন্তারকার থাভিরে পূর্বস্থীদের নিন্দা করেছেন রূপক ও সাংকেভিকভার মধ্যে বিভাজন রেথা টেনে (পৃ: ৩৮৫)। পাঁচপৃষ্ঠা বেভে না বেভেই কিছ স্পিভাকের অন্থধনি করে ভিনি বলছেন 'শেকস্পিয়ার-এর নাটকগুলিও মধ্যযুগের মোরালিটি-রূপকের নৃতন ভায় মাত্র' (পৃ: ৩১০)। একথা ষদিও বা বেন জনসন বা কিছু কিছু चम्था अनिकार्यथीत्र नाष्ट्रकारवद किছू किছू नाष्ट्रक मन्भर्क थाएँ, त्मकमित्रदवद नाष्ट्रक मन्भर्क अह স্ত্রে প্রয়োগ সম্পেহের উর্দ্রেক করে। এর অর্থ আদৌ এ নয় যে শেকস্পিয়রের নাটকে ধর্মতন্ত্রের অবভারণা বা আভাস মাত্র নেই। বিচমও নোবল (Shakespeare's Biblical knowledge and use of the Book of Common prayer) এবং বোলাও ফাই (Shakespeare and Christian Doctrine) ভন্নভন্ন করে শেকস্পিয়ারের নাটকে ধর্মবিশাস ও ধর্মীর ভত্তের প্রকাশ আলোচনা করে দেখিয়েছেন। কিছ এ প্রসঙ্গে স্বচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্ম কথা বলেছেন ক্রাই, 'Shakespeare's concerns are essentially secular, temporal non-theological' 'when Shakespeare provides one of his characters with a theological allusion or comment, it is aptly and accurately subordinated to the characterization and the plot development within the context of which it appears' 'Always, the theology he knew and used is contributory to the drama, and not vice versa' ( ঐ গ্রন্থ ভূমিকা )। এই গেল ধর্মভত্তের কথা। নীভিভত্তের কথা তুললেও দেখা বাবে শেকসপিররের নাটকে যে মানবভার জয় ভাকে কালজয়ী শক্তি দিয়েছে, ভাকে খৃষ্টীয় পোষাক পরাভে পারলে কি শেক্সপিয়রকে বেশী নম্বর দেওয়া যায়, না ভার নাটক থেকে বেশী রস ও প্রেরণা লাভ করা ষায় ? 'ছেলেন গার্ডনার বলছেন, ধর্মীয় ব্যাখ্যাকাররা নাটকগুলির আসল ভাৎপর্বকে মেঘাচ্ছয় (obscure) करव (एन'--- এই कथा वर्ल উৎপলবাৰু গার্ডনারকে সমালোচনা করেছেন। গার্ডনার ঐ ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারীদের ( যাদের নাম ওপরে করা হয়েছে ) সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন: "Patterns have been found in plenty and meanings are being pointed to

everywhere, but the true meaning of the work\_its supreme value when we re-read it, or when we go to see it acted, or when the memory of it comes back to us\_seems less illuminated than obscured by the interpreters efforts" এবং একটু পরেই বলেছেন যে শেক্সপিয়র আলোচনা করতে গিয়ে যেন স্পেনসার আলোচনার পদ্দতি প্রোগ না করা হয়। উৎপলবাব, বোধকরি নিজের অজ্ঞাতেই New Critic হের থগ্নরে গিয়ে পড়েছেন।

এইভাবে পূর্বকরিত একটি ছকের মধ্যে শেক্সপিয়রের সৃষ্টিকে সাজাতে গিয়ে বে ভাঙচ্ব উৎপলবাবৃকে করতে হয়েছে, তার কলে বহু ক্ষেত্রে ছবিরোধিতা, অপব্যাখ্যা, হেছাভাস বা কটকরনার হাত তিনি এড়াতে পারেন নি। কয়েকটি নাটকের আলোচনা তিনি সম্বত্নে এড়িয়ে গেছেন বেমন ম্যাক্বেপ, জুলিয়াসসীজার, মেরি ওয়াইভস, টাইটাস, টুয়েলফপ নাইট, এয়াণ্টনী এয়াও রিপ্রপাট্রা, কোরাইতলেনাস, মাচ এডো, অলস ওয়েল। কয়েকটিকে আলতো করে ছুঁয়ে গেছেন বেমন লীয়র, টেক্পেন্ট, উয়লাস ও ক্রেসিডা, মিডসামার নাইটস ড্রীম, রোমিও জ্লিয়েট, মেজার কর মেজার, পেরিক্রিস ও গোড়ার দিকের কমেডিওলো। তাঁর আলোচনার বেশীর ভাগ জায়গা নিয়েছে হামলেট, টাইমন, মার্চেণ্ট অফ ভীনিস. এয়জ য় লাইক ইট, উইণ্টার্স টেল, সিম্বেলিন ও ঐতিহাসিক নাটকগুলো। এইভাবে শেক্সপিয়রের একটি থওচিত্রকে সমগ্র বলে উপন্থিত করা হয়েছে। অবস্থ এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই, কারণ তাঁর প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করার জন্ত বে তথা প্রয়োজন সমালোচক তাই সাজাবেন, ম্বি না তাঁর উদ্বেশ্য হয় বিষয়ভূমির বন্তনিষ্ঠ সমীক্ষা ও বিয়েষণ।

व्यामान्ना भीर्ष हरत्र याष्ट्र किन्द्र करत्रकृष्टि मुद्देश उद्धिथ ना करता व्यमम्पूर्व ७ वको त्रान हर्व । শেকাপিয়র সমূদ্রবাত্তার (অভএব বাণিজ্য ও বণিক সভ্যভার) বিরোধী ছিলেন বলে উৎপলবারু নজীর দেখিয়েছেন। শেক্সপিয়রের বাল্য ও কৈশোর কেটেছে উপকুল থেকে দূরে। ভিনি স্বরং কথনো সমুজ্রপাড়ি দিয়েছিলেন কিনা ভার কোন নিশ্চিভ প্রমাণ নেই। কাজেই সমুদ্র যাত্রার বাস্তব অভিক্রতা সম্পর্কে তাঁর যে খুব রোমাঞ্চকর উৎসাহ থাকবে এমনটি আশা করা অস্তায়। কিছ সমুদ্রযাত্রা তাঁর মানস্বসতে বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যা কুড়ে ছিল ( হরতো স্থানও যুগপ্রভাবে ) এটা তাঁর নাটকে সমুদ্রধাত্রার পুনরাবৃত্তি দেখে মনে হয়। সমুদ্রধাত্রা সর্বদাই শেক্সপিয়রের নাটকে নতুন অভিজ্ঞতার তোতক। তাঁর শেব কমেডিগুলোভে তো সমুদ্রধাত্রাই পুনর্মিলন এবং রিষ্টিশান্তির সহায়ক। মনে হয়, সমূদ্রপাড়ির বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁর ভয়ের ভাবটাই প্রবল ছিল, যদিও সাংকেভিক কল্পনার জগতে তিনি বারবার বলেছেন 'এলেম নতুন দেশে, তলায়ে গেল ভয়ভরী'। এর সঙ্গে বণিক সভ্যভার কোনো যোগ নেই। আর স্থালারিওর যে উক্তি উৎপলবার উদ্ধার করেছেন (পৃ: ৭) ভাকে ঈশরবিষেষ বলে উনি ব্যাখ্যা করলেন কী বলে? স্থানারিও ষে নাটকে একটি উপহাসাম্পদ চরিত্র এ কথা উৎপলবাবুর কথনো মনে হয়নি, এ কথা বিশাস করা শক্ত। ভার কথায় প্রেক্ষাগৃহে যদি কথনো কিছু ফেটে থাকে ভা বিক্ষোভের বোমা নয়, হাসির পট্কা। এর একটু পরেই (পৃ: ১১) পোর্লিয়ার মূথে বণিক-সভ্যভার নিন্দা শেকদপিয়র বদান নি, ওটা উৎপলবার্র কইকল্পনা। ভার একটু পরেই পোর্শিয়া হয়ে গেলেন এ যুগের বীও (পৃ: ১২) কিছ ভিনি 'অভিজ

ক্রেশবিদ্ধ হলেন না, শয়তানের সঙ্গে শয়তানের অন্তেই লড়লেন।' [ এর আট বছর পরে টাইমনে যে योखन बाविर्छाव हाला जिनि किन्ह 'विज्ञास वार्थ, कुनविन्न' ( शृः २०२-२२२ ); পোनिन्ना-योख क्यान প্যাচে জিভলেন, টাইমন-ঘীও কথার ভোড়ে মরলেন। [শেকসপিয়রীয় (?) ঘীওর এই বিবর্তন সম্বন্ধে উৎপলবাবু নীরব। ] ভামাক ( 'বণিক-সভাভার বিষয়স্তস্ত ? ) নিয়ে শেকাপিয়র একটি কথাও वलन नि, काष्ट्रे श्रमान इष्ट (मक्रिनियर विनिक-विद्यारी! 'किः अन' नार्वे वालाइनाय উৎপলবাৰু প্ৰথমেই ঠিক করে দিয়েছেন শেকস্পিয়র জন-তথা-এলিজাবেপ-তথা-প্রোটেষ্ট্যাট ব্রণিক-সমর্থনই স্চনা করে। এদিকে তিনি বলছেন শেকস্পিয়রের চোথে ও তাঁর কালে অমজীবীজনতার কানে 'ইটানি' কথাটাই আভংক ও ঘুণা সৃষ্টি করত (পু: ২২৯-২৩০ এবং ২৩৫ পর্যন্ত ) অথচ প্যাপ্তালফকে জন ষথন 'ইটালিয়ান পুরোহিড' বলে উল্লেখ করছেন (পু: ৮৬ ) ভাতেও প্যাপ্তালফের প্রতি শেকদপিয়রের (ও সমকালীন জনগণের) সমর্থনই স্থচিত হয়! ফকনব্রিজ্ঞকে উৎপলবার্ শেকস্পিয়বের মুথপাত্র আথ্যা দিতে চাইছেন (পৃ: ৮৯), অথচ রাজা জনের প্রতি ফকনব্রিজের ষে মনোভাব, তার যে আফুগত্য (শেষ পর্যন্ত) তার প্রতি অনায়াদেই কান বন্ধ করে থাকছেন। নাটকের দ্বিতীয় অংকের শেষে ফকনব্রিঞ্চের মৃথে যে commodityর ওপর বক্তৃতা তার শেষ অংশটুকুকেও ( ষেথানে ফকনব্রিজ নিজেও commodityর উপাসক হতে চাইছে ) উৎপলবারু বেশ ভূলে থাকছেন। মঠ-লুঠন করাভে ফকনব্রিজের দোষ হোলো না। হোলো জনের (পু: ১২)! ফ্রান্সের যুবরাজ লুইকে শেকস্পিয়র মুমত্ব সহকারে এঁকেছেন, সে এক নির্ভীক কিশোর-যোদ্ধা---এই উৎপলবাবুর বিচার—কিন্ত ফকনব্রিজ ও প্যাপ্তালফ, উৎপলবাবুর ভাষায় শেকাপিয়রের এই ছুই মুখপাত্ত, লুই সম্বন্ধে ও লুইকে যা বলছেন তা শোনার পর উংপলবাবুর বিচার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। নাটকের শেষে ইংলণ্ডের গৌরব ঘোষণায় মৃথর ফকনব্রিন্সের সেই বিখ্যাত সংলাপটিকে উৎপলবাবু ছুঁয়েও দেখেন নি। 'উইণ্টার্স টেলে'র ষে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন (পৃ: ১১১—১১৭) ভা পুরোপুরি ব্রায়াণ্ট এবং উইলদন নাইটের অনুসারী, ভুধু হার্মাইন্তনিকে ভিনি যীভ ণেকে মেরীমাভার পদে প্রোমোশন দিয়েছেন। মাঝথানে পাডিটার একটি সংলাপকে লিওণ্টেসের বলে (পৃ: ১১৫) চালিয়ে দিয়ে নিজের ভবের সমর্থন সংগ্রহ করেছেন। নয়ভো লিওণ্টেন – হেরড এবং পলিনা – সেণ্টপল অভেদ কল্পনা ঠিকই আছে। অবাধ কল্পনাশক্তি অবাধ্য ঘোড়ার মতই কোথায় দিলে খেতে পারে ভার আভাস পাওয়া যাবে উৎপলবাবুর old tale hooted at এর ব্যাখ্যার (পৃ: ১১৭)। ষীশু মূর্ভির সম্বানে উৎপলবাবু বেপরোয়া। একই পাভায়, একই অহুচ্ছেদে (পৃ: ৯৮) ভিনি একই সাথে পাডিটা, কর্ডেলিয়া, হ্যামলেট, ফোটিনব্রাস, ম্যালক্ম এবং শেষ পর্যস্থ 'অষ্টম হেনরী' নাটকের শিশু এলিজাবেধ—প্রত্যেকেরই মধ্যে ঘীশুকে দেখেছেন, এ ছাড়া টাইমন ও পোশিয়াভো আছেই। ভক্তেরা যে কীভাবে জগৎ একাও হরিময় বা তারাময় দেখেন তা থানিক বেন বোঝা যাচ্ছে। গন্জালো (পৃ: ১৫৩ ) এবং মস্টার ( ১৫৪ ) এর তুটি সংলাপ উৎপলবারু উদ্ধার করেছেন, কিন্তু তাদের ওপর মঁতেনের প্রভাবের, উল্লেখমাত্র না করে উৎপলবাবু এদের খুষ্টীয় माभावात्मव প্रकाव वर्षन वर्षना करव्रह्म। यूनिमिरमव य উक्तििक (भृ: ১৫৫) जिनि 'विखाही-हिन्ना'

'সমষ্টির আধিপভ্যের ঐতিহ্যবাহী' ইত্যাদি বলে বর্ণনা করেছেন সেই উক্তিটির উদ্দেশ্যটা মনে রাথলে ভিনি নিশ্চরই এসব কথা বলভেন না। ভিনি নিজেই য়ুলিসিস সম্পর্কে যথায়থ (এবং ভিন্ন) আলোচনা করেছেন (পঃ ৩৭১)।) মধ্যযুগ থেকে যোলো শতক পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক, বিরোধ বা মিলন, এবং সমষ্টিগত স্বার্থ বনাম ব্যক্তিমার্থের যে আলোচনা করা হয়েছে (পৃ: ১৬০—১৬৬) তা পদে পদে স্ববিরোধিতার এবং অবাস্তর মস্তব্যে কণ্টকিত। এই আলোচনার শেষে য়্লিসিসের universal wolf কথাটিকে উংপলবাবু ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে ষে এর মধ্যে বুর্জোয়াদের হিংস্র আরণ্যক আইন, নিবৃত্তিহীন মহাক্ষ্ধা সম্পর্কে শেকাপিয়রের নিজমভ ঘোষিত হচ্ছে। অপচ এই কথাটি য়ুলিসিসের বিখ্যাত 'degree' সংলাপের অস্তভুক্ত এবং সেখানে এর অর্থ যে অত্যন্ত রক্ষণনীল দে কথ। কি উৎপলবাবুর অজানা ? তারপরেই টিলিয়ার্ডকে আক্রমণ করে উনি বলছেন 'দোনা' জিনিষ্টা শেক্সপিয়রের নাটকে সর্বদাই লাল্সার প্রতীক, উৎপলবাৰু মানভে রাজি আছেন, কিন্তু নিগৃহীত ক্যালিবানের প্রতি নয়, অস্ততঃ ভার উল্লেখ কোপাও নেই। সে শুধুই সোনার স্তাবক দানব ( পৃ: ১৭৮ )। তারপর আছে শেকাপিয়রেয় নাটকে অরণ্যের বিচিত্র ভূমিকার ব্যাখ্যা। আর্ডেনে বাণপ্রস্থ সাচ্চা খৃষ্টীয় তত্তাহুদারী ( অভএব বিপ্লবী প্রতিবাদ ) (পৃ: ১৯৯); টাইমন এর বাণপ্রস্থ কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধিজীবীর প্রতি নাট্যকারের তীব্র উপহাস, (পৃ: ২২২ ); আবার সিম্বেলিন নাটকে অরণা হোলো 'মুক্ত-অঞ্চল' (পৃ: ২২৩ ), কিছ 'মিড সামার নাইটস ড্রীমে'র অরণ্য প্রেমিক ও অভিনেতাদের 'মৃক্ত-মেলা' ( পৃঃ ১৯২ )। এই সব অরণ্য সঞ্চারের পেছনে যে খৃষ্টীর সাম্যবাদী বৈরাগ্যতত্বের জয়গান উৎপলবাবু আবিষ্কার করেছেন, একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে তা আদলে মার্ক্স-বর্ণিত 'জনতার আফিম।' তারপর ফ্রেডরিক সিলিয়াকে টাকার লোভে নির্বাদন দিয়েছেন (পৃ: ১৯৫) ; ছেকুইস নাটকের ভাঁড় (পৃ: ১৯৬) অলিভার ও ফ্রেডারিকের স্থায় পরিবর্তন ঈশারুসরণে (পৃ: ২০০) টাচস্টোনের মুখে angel শক্টির ভুল ব্যাখ্যা (পৃ: ১৯৭) অর্ল্যাণ্ডো বর্ণিত অতীত অগতের dignity of labour (পৃ: ১৯৬) এর সাথে যীন্ত প্রচারিত কর্মবিমুখতার (পৃ: ১৩৯) কোনো অসক্ষতি দেখতে না পাওয়া—ভালিকা বেড়েই চলে। জেকুইসকে উৎপলবাবু সম্পূর্ণ ভূল বুঝেছেন। সে ভাঁড় নয়, ভাঁড়ের ভূমিকা নিভে চায়। কারণ ভাহলেই দে স্বাইকে অপ্রভিহত স্মালোচনা করার অধিকার পাবে। সে আসলে একটি দান্নিত্রবোধহীন, আতাসর্বস্থ, পণ্ডিভস্মস্য পরগাছা। নাটকে 'ফুল' একজনই—টাচস্টোন— ভার সমালোচনার অধিকার কেউ অস্বীকার করে না, না পাত্র-পাত্রীরা, না নাট্যকার নিজে, না কোনো সমালোচক। জেকুইসের melancholy, melancholia নয়, তা এলিজাবেথীয় চতুর্বর্গ humour এর একটির আধিক্য। জ্যেষ্ঠ ডিউক, রজালিও, অর্ল্যাণ্ডো, টাচস্টোন, অড়ি, করিন প্রত্যেকের জেকুইদের প্রতি মনোভাব এবং জেকুইদের শেষ হুজনের প্রতি (এরা কিন্তু শ্রমজীবী জনতা!) তুর্ব্যবহার লক্ষ্য করলে জেকুইস চরিত্রের অর্থ স্পষ্ট হবে। তার দার্শনিক বাগাড়ম্বরও তার সভাবেরই অংশ, এবং তার মধ্যে অনেক কিছুই সমকালীন প্রচলিত এবং বছ আবৃত্ত মতবাদ। কিছু মৌলিক চিন্তা নয়। আর্ডেনের জীবন যোটেও বৈরাগ্যভিত্তিক, ভোগবর্জিভ (পৃ: ১৯৯) নয়।

পালাশেষে তাই অরণ্যচারীদের সকলের সেই ভোগবিলাসের কেন্দ্রে প্রভ্যাবর্তন। টাইমনকে বারবার যীও বলে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু মোহভঙ্গের আগে পর্যন্ত ভার বে ভোগবিলাস ( বদিও এका এका नम्न, मात्माभात्मा नित्म ) ভाष कथा বোধহम ना वनारे ভान। এই দ্রপক দর্শনে উৎপলবার্ আবার উইলসন নাইট, সীগেল এবং আর্ভিং রিবনারের পদাংক অনুসরণ করেছেন (টাইমন বীশু নয়, কারণ ঘীশুর অনেক উক্তির প্রতিধ্বনি করলেও, সব বিলিয়ে দিয়ে সে অস্তরেও বিক্ত হয়ে যায়, আবার প্রতিবাদ না পেলে খেপে গিয়ে মানবদেষী হয়ে যায়—এমন কি ভার প্রতি যারা অমুগভ তাদের পর্যস্ত সে ত্যাগ করে—এ sentimental fool ছাড়া আর কী ্টাইমনের নাটকে তাই শেকস্পিয়র লোভী, বিশান্ঘাতক ও ভণ্ড স্থাবকদের অভ্যস্ত ভীত্র ভাষায় নিন্দা করলেও টাইমনের ট্রাঞ্চেডি আমাদেরকে অভিভূত করে না—এর কোনো মহৎ মানবিক অভিব্যক্তি নেই— নাটক হিসেবেও এ অভ্যম্ভ তুর্বল। টাইমন শেকস্পিয়রের একক রচনা নয় এবং আধাথেচড়া নাটক —এ ধরণের মত পণ্ডিতমহলে প্রচলিত আছে। এবং দে মত বুর্জোয়াদের শ্রেণীম্বার্থে প্রচারিত নয়, যুক্তি ও প্রমাণ দারা সমর্থিত। cash nexus-এর যত তীব্র সমালোচনা ও রূপ রুঢ় চিত্র টাইমনে আছে এমন আর কোনো নাটকে আছে কিনা সন্দেহ; বাইবেলেরও বহু উক্তির প্রতিধানি বা ইংগিড এতে আছে ঠিকই—কিন্তু সবকিছু সত্বেও টাইমন নাটক টাইমনের সমস্যা ও বেদনাকে সার্বজনীন করে উপস্থিত করতে পারেনি। এ্যালসিবাইয়াভিদকে উৎপলবাবু দেখেছেন মুক্তিদাতা বিপ্লবী বীর হিসেবে, কিন্তু ভার তুই সহচরীকে ঘেরাটোপ ঢাকা দিয়ে রেথেছেন। টাইমনের মানববিষের সম্পূর্ণ না আংশিক এ বিষয়ে উৎপলবাবু মনস্থির করভে পারেননি (২০৪, ২০৯, ২১৭) ২২২-২২৩ পৃষ্ঠান্ন বেলারিউসের ষে সংলাপ উৎপলবাবু উদ্ধৃত করেছেন তা স্পষ্টতঃই রাজসভা ও রাজপ্রাসাদের আড়ম্বরপূর্ণ, কুত্রিম জীবন সম্পর্কিত কিন্তু উৎপলবারু বলছেন, 'যে জাবনকে বেলারিউস আক্রমণ করছেন তা সাধারণভাবে বর্ণিত কোনো শহর-সভ্যতা নয়, তা স্থপরিনির্দিষ্ট অর্থলোভ-ভিত্তিক শহর, যেথানে স্থদথোর আর অর্থলোলুপ নয়া-অভিজাতদের দৌরাত্মা।' সিম্বেলিন নাটকটিকে উৎপলবাবু দেখেছেন (উইলসন নাইটও ভাই দেখেছেন) ইংলণ্ডের স্বাধীনভা যুদ্ধের কাহিনী হিলেবে। থেকে থেকেই ভিনি এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন কবির শ্রেণীচেতনা ( পৃ: ২০১ ), জনগণের বীরত্ব ও জনতার আপদহীন বিজাতীয় ঘুণার স্বাক্ষর (পৃ: ২৪০)। এমন কি কারাকক্ষের দুশ্রে পদটিউমনের স্বপ্নদর্শনের masque-টিকে ভিনি তুলনা করেছেন 'মারা/দাদ' নাটকের নাট্যকৌশলের দঙ্গে। কিছু বাকি নাটককে ভিনি ষে চোথে দেখেছেন তার সাথে এক অংশকে মেলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বলেছেন 'এছাড়া আর কোনো সমাধান এ নাটকে হতে পারে না, নাটক রূপকথায় উন্নীত হয়ে গেছে' ( পু: ২৪১ )। অথচ 'সিম্বেলিন' আসলে আগাগোড়াই একটি রূপকথা, (আর্ডেন সংস্করণে নোজওয়াদির ভূমিকা দেখুন) কৌভুক-নক্সার ভঙ্গিতে উপস্থাপিত-স্বাক্ষ্যী রাণী, দ্বৈণ রাজা, কীচক পুত্র, হারানো রাজকুমার, নিক্দেশ রাজকন্তা, নির্বাদিত দরিন্দ্র রাজজামাতা, থল প্ররোচক, বিভাড়িত রাজভক্ত মন্ত্রী, ভবিশ্বৎবক্তা, আদর্শ ভূড্য-প্রভ্যেকে এক একটি animated puppet. রূপকথার মর্মে ধে এষণাটি লুকিয়ে আছে ভা হচ্ছে পুনমিলনের। ইংল্যাণ্ড বনাম রোমের যে যুদ্ধটি উপস্থিত করা হয়েছে দেটি যে নাটকের একটি গৌণ घटना, একটি নাট্যকৌশল সব কটি চরিত্রকে এক জান্নগান্ন জড়ো করে বছন্ত উদ্ঘাটন করার জন্তে, ভা

বুঝভে কি খুব বেগ পেভে হয় ? আর সে যুদ্ধও উপস্থিত করা হয়েছে কী ভাবে ? উৎপলবারু বাকে দাবানলফটিকারী ফুলিংগ বলে বর্ণনা করেছেন ( অভ্যন্ত বিপ্লবদমত মনোভাব, সন্দেহ নেই ) সেযুদ্ধও क्रिक्यां यूक-मुंडे नम्न, वर्षिण, जाहे निष्म भमिष्ठियम इष्ट्रा भर्षस्व वांश्राण ख्रूक करम । এই नाहेक এख এত মনস্বী পণ্ডিত এত গুরুগন্তীর ব্যাখ্যার সাহায্যে আলোকিত করার চেষ্টা করছেন, যে শেকস্পিয়রের কৌতুকবোধ একটু বেশী স্কল হয়ে গেছে সন্দেহ হয়, অথচ 'সিম্বেলিন'কে শহরবাসীর চোথে দেখা ঐতিহাসিক ৰাত্রার পালা বলেই বরাবর মনে হয়েছে। এর মধ্যে নাট্যকারের সমাজচেতনা অবশ্রই প্রকাশ পেরেছে, ভবে ভা এজিটপ্রপের বিষয়বম্ব নয়, তা কতকগুলো মৌলিক মানবিক পরিস্থিতি ও কভকগুলি আদিরপের সরলীক্বভ বিবৃতি। ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনায় এসে উৎপলবাবু শেকসপিয়রকে রাজভন্ত-বিরোধী হিসেবে প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। সেযুগের বহু সাহিভ্যিক ও তাত্বিকের মত শেকসপিয়র বে রাজ-মহিমা-কীর্তনে সর্বদা নিযুক্ত ছিলেন না এ সভ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উৎপলবাবু আমাদের ধন্তবাদার্হ হয়েছেন, কিন্তু ভাই বলে শেকসপিয়রকে রাজভন্ত্র-বিরোধী বলাটা কি ঠিক? আমাদের মনে হয় রাজার প্রতি শেকসপিয়রের মনোভাব পোপের প্রতি দান্তের মনোভাবের সাথে তুলনীয়। শেকসপিয়রের বেশীর ভাগ রাজাই লোভী, বেচ্ছাচারী, ভণ্ড, ক্রুর—ভার অর্থ এই নয় শেকস্পিয়র রাজভন্তেরই বিরোধী ছিলেন, এবং বিকল শাসক হিসেবে পোপ বা পার্লামেণ্টকে শ্রের মনে করতেন। রাজাদের সমস্ত অপগুণ প্রকাশ করতে গিয়ে শেকসপিয়র কোথাও তুর্বলভা দেথাননি, বা সাফাই গাননি। কিন্তু শেষ বিচারে ভাদের ভিনি মান্ত্র হিসেবে দয়া দেখিয়েছেন। শক্তির দম্ভ ও নিষ্টুরভার আভিশষ্য সত্তেও প্রত্যেকেই পরাস্ত এমন অক্ত কোন শক্তি বা পরিস্থিতির কাছে যাকে সে তুচ্ছজ্ঞান করেছে। তাদের প্রায় প্রভাকেরই কাহিনী তাই ট্র্যাঙ্গেডি। শেকস্পিয়রের দৃষ্টিভংগীও এই বিচারে শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভংগী নয়, মানবিক, উদারনীভিক দৃষ্টিভঙ্গি। শেকস্পিয়র যদি 'Combat Liberalism পড়ভে পেতেন ভবে হয়তো উৎপলবাবুর বর্ণিভ দৃষ্টিভংগী নিয়ে নাটকগুলোকে সংশোধন বা পুনলিখন করতে পারতেন। কিছ তা পান নি, সেই জন্তেই 'শেকস্পিয়র কি শাসকলোণীর পক্ষে, না জনতার' (পৃ: ২৮৭) প্রশ্নটির একক্থায় উত্তর হয় না। উনি অভ্যাচারীর বিপক্ষে, অভ্যাচারিভের পক্ষে; উনি দয়া, শ্রন্ধা, প্রেম, বিশাস, আহুগত্য, বিবেচনাবোধ, ক্ষমা প্রভৃতির পক্ষে; লোভ, শঠতা, ঈর্ধা, নিষ্টুরতা প্রভৃতির বিপক্ষে; মাহ্য ষথন অসহায়, নি:সঙ্গ, ষদ্রণাকাতর তথন উনি তাকে করুণাবারি দিতে ইতস্তত: করেন না, সে মাহ্ব পূর্বজীবনে যভ অন্তায়ই করে থাকুক; পরাজিভ ও লাঞ্ছিতের হৃংথে ভিনি সর্বদাই করুণ আঁথি। এই অক্তেই 'রাজা রিচার্ড মাহুষ রিচার্ডে উন্নীড' হয় (পৃ: ২৯৪); বক্তলোল্প নরপিশাচ তৃভীয় বিচার্ডের পতন করুণ; ভণ্ড চতুর্থ ছেনরীর শেষের সেদিন ভয়ংকর; পঞ্চম ছেনরী অঞ্চাকুর-এর যুদ্ধ-শিবিরে মোক্ষম শিক্ষা লাভ করেন সেই সাধারণ মাহুষের কাছে, যাদের প্রতিনিধি তিনি নিজেকে মনে करतन, किन जामल बारमत जिनि পরিহার করেছেন। এই প্রদক্ষে উল্লেখ্য ফলষ্টাফ ও তার সঙ্গীদের 'সাধারণ শ্রমন্সাবি', দরিদ্র জনগণ প্রভৃতি বলে উৎপলবাবু যে বর্ণনা করেছেন তা স্বীকার করতে ষে কোন শেকসপিয়র পাঠকের বাধবে। ফলষ্টাফ ও ভার সঙ্গাদের সহাত্ত্তি ও অন্তদৃষ্টি এঁকেছেন, कि छोटे वल छात्रा य भवजीवि, ध्वमविम्थ, देशाव-वक्नी এ विषय्व कात्ना मत्मर वार्थनिन।

ভারা দরিদ্র হভে পারে, কিন্তু কেউ সভভা নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না। শেকসপিয়রের অসংখ্য সৎ দরিন্ত সাধারণ মাস্থের কথা মনে রাখলে সরাইথানার এই দলটিকে বিপ্রবী রং এ রাজাতে বাধে। যুদ্ধলোলুপ কুচক্রী রাজাও ভার সভাসদ্দের প্রতিপক্ষ ও ভাদের ওপর শেকস্পিয়রের ভাষ্য হিসেবেই এই দলটির উপস্থিতি। এদের সাথে অস্তরক্ষতা যুবরাজ হ্যালের চরিত্রের মানবিক দিককে উদ্ভাসিত করে, কিন্তু রাজা হেনরি হতে গেলে এদেরকে বর্জন করতেই হয়, যদিও ফলষ্টাফের নির্বাসন নির্দয়। পঞ্চম হেনরিকে তাই আবার শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় সাধারণ দৈনিকের কাছ থেকে, উইলিয়ম্দকে পুরস্কৃত করে হেনরি নিজের নৈতিক পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছেন। এই কারণেই পঞ্চম হেনরি শেকস্পিয়রের অন্য স্ব রাজাদের চেয়ে বিশিষ্ট, পুরো গ্রেট ব্রিটেনের স্মর্থনপুষ্ট, যদিও আদর্শ-পুরুষ বা আদর্শ রাজা হয়তো ভিনি নন। হারফোরের দৃখ্যের Savage King থেকে শেব দৃখ্যের Soldier King-এ তার উত্তরণ। আদলে সব ঐতিহাদিক নাটকেই শেকদ পিয়র একটি বক্তবা উপস্থিত করতে চেয়েছেন—তা হচ্ছে সর্বমভ্যস্তম্গহিতম্। দ্বিতীয় রিচার্ডের মালীদের কথোপকথন থেকে পঞ্চম হেনরির শেষ দৃষ্ঠ পর্যন্ত, এই ইংল্যাণ্ডকে যে একটি পরিচ্ছন্ন, হুষমামণ্ডিত উত্তান হিদেবে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য-এটাই ধুয়োর মত উচ্চারণ করেছেন। 'ষষ্ঠ হেনরি' নাটকগুলোর বিশ্লেষণে উৎপলবাৰু গভীর অন্তদৃষ্টি ও বিষয়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তবে কেড-এর বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর বিচার গ্রহণ করা শক্ত। উৎপলবাবু বলছেন, 'দামগ্রিকভাবে বিদ্রোহটিকে নিন্দা করা প্রয়োজন; অ্পচ বিদ্রোহীদের আঁকতে হবে সমবেদনা নিয়ে (পৃ: ৬৬৬) এই নাকি ছিল শেকসপিয়রের মনোভাব। আমাদের মনে হয় এর ঠিক উন্টাটাই সভ্যি। বিদ্রোহের ধে চিত্র নাট্যকার একেছেন ভাতে বিদ্রোহীদের দাবা ও মনোভাবের প্রতি তাঁর সহামুভূতি স্বস্পষ্ট। কিছ কেড-কে তিনি উপহাসাস্পদ করে উপস্থিত করেছেন, যে রাজতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করতে চায় নিব্দে রাজা হবার মৎলবে। এরকম নেভার পরিচালনাম বিদ্রোহ ব্যর্থ হভে বাধ্য। বিদ্রোহটা জনবিরোধী নয়, জনবিরোধী ভার নেতৃত্ব। কেড-এর বাগবিস্তার বিদ্রোহকে কমিক করে তুলেছে, শেষ দৃষ্ঠে তার সাহসিক মৃত্যু তাকে বাঁচিয়েছে।

উৎপলবাব্ব আলোচনা পছতির সমূহ প্রকাশ হামলেট নাটক ও চবিত্রের আলোচনার। বে আদিরূপ বোদামৃতিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন তার বিশিষ্ট লক্ষণগুলোর তাৎপর্ব তিনি বিচার করেন নি—এ তাবে লক্ষণ মিলিয়ে রোগনির্ণয় করলে রুগীর মারা পড়ারই সম্ভাবনা। ৪২২ পৃষ্ঠায় ডোডার উইলসন, স্পেনসার ও গোর্কিকে সাক্ষা মেনে হামলেট চবিত্রের বে বিশ্লেষণ উনি উপস্থিত করেছেন তা এই বোদ্ধামৃতির খোলসের মধ্যে হামলেটকে নিবদ্ধ করার চেষ্টার চাইতে অনেক বেশী যুক্তিগ্রাহ্ম ও বিষয়াহ্মগ। ওঁর এই বোদ্ধামৃতির সাথে অনেক বেশী থাপ থায় সেকালের আন্তিগোনি বা একালের জ ক্রিম্তক। হামলেটের তথাকথিত উন্নাদনা ভগবৎ প্রেমিকদের ধর্মীর উন্মাদনা নয়, তা একাস্তই জাগতিক—তার মধ্যে মিশেছে তার বিষাদ ও অসহায়তা অবহুদ্ধ ক্রোধের সাথে নিজের প্রকৃত মানসিক অবস্থা লুকিয়ে রাখার একটি কৌশল। পাগলের অনেক কথা বা ব্যবহার লোকে তুচ্ছ করে, পাগল সেজে তাই অনেককে অনেক কথা ভ্রিয়ে দেওয়া যায়, যা স্বাভাবিক

অবস্থার যার না। ভাছাড়া নিজের প্রকৃত চিস্তাকে লুকিয়ে রাখা যায়।\* ভাষলেটের পাগলামি তাই ভাণও বটে, ভাণ নম্নও বটে। এর মধ্যে মৃক্তিদাভার ঐশবিক উন্মাদনা আবিফার বক্জুতে পর্তিম। ঈশামুসরণে হ্যামলেটের পাগলামি হচ্ছে 'সংহম'-বর্জন—এই বলতে গিয়ে উৎপলবারু ষা বলেছেন তার মানে দাঁড়ায় উনি বিশ্বাস করেন ক্লডিয়াস সত্যি সভ্যিই সংষমী ও মিভাচারী (পৃ: ৪৩৯) সে নিজের স্বার্থনিদ্ধির জন্তে ভণ্ডামি করছে না ! ইয়াগোও 'বুদ্ধিবৃত্তির জয়গান করে, আবেগকে সংষ্ঠ করার বুর্জোয়া উপদেশ দেয়' (পৃ: ৪৩৮) এই নীভিতে সে সভ্যি বিশ্বাস করে বলে !—এ যে ভার স্বার্থের কারণে পরকে বলি দেওয়া ভা বোঝা কি এভই কঠিন ? রডরিগোকে সে ধৈর্ঘধারণের উপদেশ দেয়, কারণ রডিরিগো অধৈর্য হলে ভার বিপদ; ওথেলোকে সেই একই উপদেশ সে দেয় যাভে অচিরে ওথেলোর ধৈর্যচ্যতি ঘটে। ঐ লড়াই সাদলে চতুরভার সাথে সারল্যের, সংখ্যের সাথে উন্মাদনার নর। বিচারবৃদ্ধি ও সংষম সর্ব অবস্থায় কাপুরুষভা ও কৃত্রভার লকণ অভএব বর্জনীয়—এ যুক্তি কিছ সম্পূর্ণরূপে কুযুক্তি। প্রেতাত্মার দৃশ্যে হামলেট হয়ে উঠেছেন স্থার গ্যালাহাড, ডেনমার্কের মুক্তিস্র্য! ( হামলেট ছাড়া আর কাকে তাঁর নিহত পিতা প্রতিশোধের জন্ত নির্বাচন করতে পারতেন ?) অলৌকিকের ডাক, প্রতিশোধের কর্তব্য অবলাবান্ধবতা, এসোটেরিক মন্ত্রগুপ্তি, বিশ্বাসের কাছে যুক্তির থর্বতা একটু একটু করে হ্যামলেট বেশে থোঁপে এটে বাচ্ছেন। এই দুষ্ঠে হামলেট নাকি আসন্ন ধর্মযুদ্ধের উদীপনায় অন্থিয়, আনন্দে বিহ্বল—এই আনন্দ-উদীপনার সাথে এই দৃশ্রেই প্রেডের সাথে হামলেটের লঘুভাষণ কিংবা পরবর্তী দৃশ্রের পর দৃশ্রে হামলেটের যে অন্তর্মন, বিষাদ, হুডাশা, আত্মহননের ইচ্ছা, কর্তব্যপালনে দ্বিধা ও বিলম্ব, শেষপর্যন্ত ভবিভব্যকে স্বীকার করে নেওয়া—এসবকে মিলিয়ে কোনো হুটু ব্যাথ্যা উপস্থিত করার চেষ্টা কিন্তু করেন নি উৎপলবাব্। হামলেট-ওফিলিয়া সম্পর্কের আলোচনায় উৎপলবাব্নাটকের পাঠকে বিকৃত করেছেন ও আশ্চর্য সব ব্যাথ্যা উপস্থিত করেছেন। ওফিলিয়া যে তাঁর বাবা ও দাদার নির্দেশে হ্যামলেটের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন ভার একাধিক ইঙ্গিত ও উল্লেখ নাটকে আছে (1, iii, 45; 1, iii, 136; II, i, 108-110; II, ii, 145; III, i, 93-95)-প্রথম অংকে ওফিলিয়া প্রভিন্সা করছেন হামলেটের সঙ্গে ভিনি মেলামেশা বন্ধ করবেন, খিতীয় অংকে নিজম্থে বলছেন ভিনি হামলেটের চিটি নিভে ও তাঁর সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেছেন, তৃতীয় অংকে আমরা দেখি তিনি হামলেটকে পুরোনো সব উপহার ও শ্বভিচিহ্ন ফিরিয়ে দিচ্ছেন। অথচ ৪৭৪—৪৮৮ পৃষ্ঠায় উৎপলবাবু বলছেন মহৎ ওফিলিয়া নাকি পিতৃ-আজ্ঞা লজ্মন করে হামলেটের সঙ্গে মেলামেশা করছিলেন কিছ ধর্মযুদ্ধের পরিব্রাব্দক হামলেট নারীবর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একদিকে তিনি নিব্দের কামনা বাসনা দমন করতে পারছেন না, অক্সদিকে কর্তব্যের নির্দেশে তিনি ব্রহ্মচর্য পালনে বন্ধপরিকর। এই দোটানায় পড়ে ভিনি অর্জরিভ, আর সেই ঝাল ঝাড়ছেন ওফিলিয়ার ওপর, নির্দোষ ওফিলিয়ার প্রভি নিষ্টুর আচরণ করে। 'নানারি' দৃশ্রে অভিনয়ের মঞ্চ-ঐতিহ্ সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা সম্পূর্ণ উপযুক্ত, কিছ তাঁর

ধে পরিস্থিতিতে হামলেট পড়েছেন তাতে মাথা ঠিক রাথা মৃস্কিল। তার সবচেয়ে প্রিন্ন তিন সন মাহুষের মধ্যে একজন নিহন্ত, একজন কলংকিত, একজন অস্কৃহিত।

নিজৰ ব্যাখ্যা একেবারে ভাজন। ওফেলিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া, হ্যামলেট—শ্রষ্টাচার-শংকিত ধর্মৰোদ্ধা ইভাাদি আজগুবি সমীকরণ সাধন ভিনি করেছেন। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও ওফিলিয়া তাঁর অকজনদের আদেশ লক্ষীমেয়ের মত মেনে নিতে গিয়ে হ্যামলেটের চিত্তজগতে ধে ভূমিকা স্ঠি করেছেন ভার সন্ধান ভাই উৎপলবারু পান নি। ভামলেটের বিষাদকে উৎপলবারু দেখছেন libido vs asceticism এর সংগ্রামজাভ হিদেবে—অথচ সে বিবাদের সাধারণবৃদ্ধিগ্রাহ্ম সব কারণই বর্তমান বমেছে: পিভার হত্যা, মাভার কলংক, প্রিয়ার প্রেমের তুর্বলভা। এর মধ্যে কল্পনার প্রক্ষেপ করার প্রয়োজন কী ? কল্পনার রাস ছুটিয়ে ৪৭৩ পৃষ্ঠায় তিনি হ্যামলেটের সঙ্গে তুলনায় কাকে না এনেছেন--ভীম, বিশামিত্র, মধ্যম-পাণ্ডব ় 'মাভার নির্লজ্ঞতায় হামলেট আরো বেশি করে ওফিলিয়াকে তৃণখণ্ডসম আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিলেন' ( ৪৬৭ ), কিন্তু 'ওফিলিয়ার দর্শনমাত্রেই হ্যামলেট অমুভব করেছেন আপন দৌর্বনা—ধোদ্ধার মানসিক সাজে এত সহজে ফাটল ধরতে দেখে হামলেট লজ্জাবিপ্লত নিজের প্রতি ঘুণায় তিনি সংকুচিড' (পৃ: ৪৭০), কারণ 'মুক্তিদাতার রমণীসম্ভোগ তো শাল্লে নেই' (পু: ৪৭-)। সমালোচকেরা এইসব বুঝভে পারেন না, ভাই ভাদের এভ সমস্যা! 'স্থায়প্রভিষ্ঠার জেহাদের' 'তুলনায় এক নারীর প্রেমকে তুচ্ছ মনে করার ক্ষমতা' ধদি এদের পাকতো ভবেই হ্যামলেটের চোথ দিয়ে এরা ওফিলিয়াকে দেখতে পেতেন। আপন বেগে পাগলহার। নদীর মত তাঁর কলনাশক্তি ছুটেছে, তাই উৎপলবাৰু ৰুঝতে পারছেন না এটা হ্যামলেটের চোথ নয়, এটা তাঁর নিজেরই রঙীন চশমা। এই বিওয়ীকে প্রতিষ্ঠা করার অন্ত কোনো প্রমাণের দরকার হয়না, দরকার হয় चनवाराशाव या উৎপলবাবু 'নানাবি' দুর্ভের আলোচনায় পদে পদে করেছেন ( পৃ: ৪৭৯, ৪৮২, ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৮२, ৪२১)। সেই সঙ্গে টম-জিল-ব্রাউন-শ্রীমতী জোনসের কথোপকথন ( বা অত্যন্ত থেলো ও সুলক্ষচির পরিচায়ক) ফেঁদে তাঁর কাল্পনিক প্রতিপক্ষদের বিজ্ঞপে বিধবন্ত করতে চেষ্টা করেছেন (পৃ: ৪৮১)। যাঁরা ধরে নেন যে ক্লডিয়াস ও পোলোনিয়স পর্দার পেছনে লুকিয়ে আছেন বুঝভে পেরেই হামলেট এই দুখে পাগলামির ভাণ করেন ও ওফিলিয়ার প্রভি নিষ্টুর আচরণ করেন, তাঁদের সাথে উৎপলবাবুর আসলে কোনো ঝগড়া নেই—তাঁদেরই মত ভিনিও শেক্সপিয়রের পাঠকে বিক্বভ করে স্বকণোলকল্পিভ অর্থ প্রক্ষেপ করেন। 'নানারি' দুশ্রে ভামলেটের অভিশাপরাশি তাঁর বিধাবিভক্ত হৃদয়ের আন্তরিক প্রকাশ (পৃ: ৫০৫) এ সম্বন্ধে বিমত হবার কিছু নেই—মত মুস্কিল ঐ ছিধার কারণটিকে নিয়ে। ওফিলিয়া তাঁর প্রেমকে মর্যাদা দিল না, প্রত্যাখ্যান করলো, অওচ এখন দে-ই কিনা নালিশ করছে বে হ্যামলেট ভাকে বঞ্চনা করছেন—এ-ই কি সভভা ? ( এথানে হ্যামলেটের নীরবভাকে উৎপলবার বনছেন মৌনই নাকি সম্মভির লক্ষণ।) এই নারীকে ভিনি ভালবাদেন কিছ এর মিধ্যা আচরণকে ঘুণা করেন; যে পাষাণভার তাঁর হালকা হতে পারতো এর প্রেমের স্পর্ণে, সে ভার আরো ত্রুসহ হয়ে উঠছে এর কপটাচরণে ( যা আসলে তার তুর্বলতা )। হামলেটের 'ত্রুস্থু' (পঃ ৫০০) মোটেও 'কবির হুপরিচিভ ভোগবর্জনবাদ' নয়, দে হ্যামলেটেরই হুথম্বপ্লের ভগ্নস্থুপ। ক্লডিয়াদের সিংহাসনারোহণে উৎপলবাবু দেশতে পাচ্ছেন 'নৃতন রাষ্ট্রব্যবস্থা' (পৃ: ৪৪৪) অথচ এ দেখার কোনো সংগত ইংগিত নাটকে নেই। ক্লডিয়াস সম্পর্কে হ্যামলেটের উক্তিতে নাকি 'রাজতঃ সম্পর্কে থাঁটি খুষ্টীর দ্বণা ফেটে পড়েছে' ( পৃঃ ৫০২ ) কিছ রাজা হ্যামলেট সম্পর্কে যুবরাজ হ্যামলেটের

পুন:পুন: ভক্তিতে তা হলে কী কেটে পড়ছে? পোলোনিয়সের মৃত্যুর পর হামলেটের রাজতন্ত্র-विदाधी' 'शृष्टीय नामावादी' উक्ति एन क्रियान यथन वनहिन 'हाय, हाय, এ পাগলামি'—मिं। উৎপলবাবুর মতে এই অক্তে ধে তা না হলে তাঁর রাজ্য টেঁকে না, রাজভন্নভিত্তিক সমাজ টেকে না (প: ৫০৩)। এটা বে ক্লডিয়াসের হামলেটকে forthwith dispatch করার ছুভো ভা উৎপলবার ভেবেও দেখছেন না। 'gravediggers' scene এ হামলেট নাকি রেনেসাঁদের বুর্জোয়া ভোগবাদের বিক্লকে শেকাপিয়রের অভীভাশ্রয়ী গোঁড়া খৃষ্টীয় সাম্যবাদী মতবাদ ঘোষণা করছেন। হামলেটের শ্বাশানবৈরাগ্যের পেছনে তাঁর মানসিক অগতে যে উপপ্লব ঘটে গেছে এবং তার ফলে আজ তিনি ষেভাবে ভবিভব্য ও নিয়তিকে স্বীকার করে নিভে প্রস্তুত দে সব কথা ভূললে এইসব থিওরি উদ্ভবের প্রয়োজন হয় বৈকি। তাঁর সব খন্দের অবসান হয়েছে জলদহাদের জাহাজ থেকে ফেরার পর থেকে. ভিনি এখন প্রস্তুভ তাঁর শেষ দৃষ্টের জন্ত। উৎপলবাবুর বিচারে প্রেভাত্মা হামলেটকে ধর্মযুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন (পৃ: ৫০৮) কিছ আসলে সে যা চেয়েছিল তা পার্দোনাল রিভেঞ্জ মোটেও ধর্মযুদ্ধ নয়—অস্তভ; নাটকে ভার কোনো আভাস নেই। হামলেটের কাছে প্রশ্নটা ভধু পার্সোনাল রিভেঞ এর পাকেনি—এই উত্তরণই হামলেটকে সর্বজনীন করে তুলেছে। হামলেটের বিখ্যাত delayকে শেকাপিয়র পাঠককে সভর্ক করার জন্ম ব্যবহার করেছেন, ভিনি এই delayর বিরোধী— জনষ্টনের এই মস্তব্যকে উৎপলবাবু পিঠ ঠুকেছেন (পৃ: ৫০০)। এই delayর কারণ কী ? পিটার আলেকজাগুারকে অমুসরণ করে তারপরই উৎপলবাবু বলছেন, কারণ হচ্ছে উইটেবার্গ বিশ্ববিত্যালয়ের অভিবিক্ত চিন্তার অভ্যাস। নাটকে কি এর কোনো ইংগিডমাত্র আছে? নেই। এভাবে চরিত্র ও নাটকীয় কার্য ব্যাখ্যার জন্ম নাটক বহিভূ ত কারণ নির্দেশ কল্পনাপ্রবণ সমালোচনার ত্বলভা। উইটেনবার্গই ষদি এই অভিবিক্ত চিস্তাশীলভা তথা কর্তব্যে শ্লপভার জন্ম দায়ী হোভো ভবে সহপাঠী হোরেশিওর মধ্যে সেই লক্ষণ দেখা ষেভ না কি ্ব উইটেনবার্গের উল্লেখ যে কোথাও নিন্দাস্চক এ প্রমাণও উৎপলবারু দাখিল করেন নি। ভাছাড়া ট্রাজেডি ভো ভাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার, হামলেটের নয়। যাই হোক, উৎপলবাবুর মতে হামলেটের দংকট অভএব বুদ্ধিজীবীর সংকট সেই কোলরিজীয় সমাধান। তার পরেই উনি তার ঘান্দিক ঐতিহাসিক বস্তবাদী ব্যাথ্যা দিয়েছেন: 'শেকস্পিয়র আসলে এথানে রেণেসাঁসের জ্ঞান্বিজ্ঞানের বিরোধী একটি মনোভাব প্রকাশ করেছেন' (१: ৫১०)। त्यव भर्वस वृक्षिकीवी त्यत्क छामत्वर्ष शिष्म माँ एवन श्रम्कीर (१: ६১२)। এই বই পড়াই তার কাল, সে যদি ঝপাঝপ তরোয়াল চালিয়ে কর্মযোগীর ভূমিক। পালন করতো, তবেই সে বিপ্লবী আখ্যা পেতে পারত। এইভাবে অতীভাল্লয়ী, পশ্চাৎপদ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবই আসলে অনভার মভবাদ; হামলেট স্ষ্টির মূলে প্রগতি ছিল না। ছিল প্রতিক্রিয়া; ভণাক্থিত প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণা ছারা হ্যামলেটরা পুষ্ট ; নাটকে এলিজবেথীয় যুগের অগ্রসর শ্রেণীর অগ্রসর চিস্তার শোচনীয় পরাজয় দেখানো হয়েছে; আমলেটের বিভাজনিত যুদ্ধবিম্থতার শোচনীয় পরিণতি দেখিয়ে শেকস পিয়র অনতার মূথপাত্র হিসেবে এই কথাই বলভে চেয়েছেন 'লেখাপড়। করে যে গাড়িচাপা পড়ে দে'---এই সমস্ত 'মার্কসবাদী' ভত্ত উৎপলবাবু আমাদের পরিবেশন করেছেন (পৃ: ৫১০-৫১৩)। কিছ (এ সব সত্ত্বেও হামলেট কালজয়ী, মহৎ নাটক, কারণ এতে বে জনগণের কণ্ঠস্বর শোনা বাচ্ছে।

আর বাস্তব বিচারে যা প্রভিক্রিয়াশীল, ভা যদি জনগণ সমর্থন করে, ভবে ভা-ই হয়ে দাঁড়ার প্রগতিশীল) উৎপলবাবু বুঝতে ভুল করেছেন, অতীতাশ্রমী ধ্যানধারণা নিয়ে কেউই ইতিহালে অমর হ'ন না। অমর হন তাঁরাই যাঁরা সর্বকালের মহন্তম মূল্যগুলোকে আশ্রয় ক'রে ভবিশ্রৎ রচনার ভিত্তি স্থাপনের কৌশল জানেন। জনগণ যদি অজ্ঞান, কুসংস্থারাচ্ছন্ন, বিভাবিরোধী (এই সঙ্গে যুদ্ধবাদী, সাম্প্রদায়িক ও পরজাতিবিছেবী নয় কেন?) হয় ভবে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও বিত্যা-শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণই হবে প্রকৃত জনগণের প্রতিনিধির সঠিক নীতি। পঞ্চম অংকে প্রত্যাবর্তনে ভাষলেটের বে পরিবর্তন হয়েছে ভা উৎপলবাবু লক্ষ্য করেছেন কিন্তু ব্যাখ্যা করেন নি—অভিরিক্ত চিম্বাশীলতা যদি আমলেটের delayর কারণ হয় তবে তাঁর resignation এর কারণ কী? আসলে হামলেটের সংকট আহুপূর্বিক বিবেকের সংকট। এই ভীত্র বিবেক বোধের জন্মই ভিনি মাভার পুনবিবাহকে স্বীকার করতে পারেন না। ওফিলিয়ার বৈভাচার সহ্ করতে পারেন না, নিরন্ত্র ক্লাডিয়াসকে খুন করতে পারেন না, জগভের চোথে ক্লাডিয়াসকে দোষী প্রমাণ না করে তাকে হত্যা করতে পারেন না। এই সংকট থেকে তাঁর মুক্তির প্রথম ধাপ ইংলণ্ডগামী জাহাজে তাঁর মৃত্যুর পরোয়ানা আবিষ্ণারে। রোজেনক্রাণ্টস্ ও গিল্ডেস্টার্ণের মৃত্যুদণ্ডের কারচুপি ভাই তাঁর বিবেককে স্পর্শ করে না। ডেনমার্কে ফিরে আদার পর থেকে তাই তিনি সমাহিত, তিনি জানেন তাঁর ভবিতব্য কী, এখন ষেভাবেই হোক তাঁর প্রভিজ্ঞা পালন করতে হবে। এখন কিছুতেই কিছু এদে ষায় না (V. II. 73—74), কিছ ভবিশ্বৎ কর্মপন্থা নিয়ে ভাববার হুষোগ পাবার আগেই ভবিশ্বতের শমন এসে উপস্থিত হয়। বিবেক ও কর্তব্যের দোটানা হ্যামলেটের যদি না থাকতো তবে হ্যামলেট আর লেয়াটেনে কী ভফাৎ থাকভো ? হ্যামলেটের আলোচনা এভ দীর্ঘ করতে হোলো, কারণ বই এর প্রায় এক চতুর্থাংশ কুড়ে রয়েছে এই আলোচনা।

উৎপলবাবু কথনো 'জেহইট', কথনো 'পপুলিষ্ট' ব্যাখ্যার সাহায্যে শেকসপিয়রের সমাজ চেতনার বে চিত্র উপস্থিত করেছেন, তার বিক্লমে প্রধান অভিযোগ তা বস্তুনিষ্ঠ নয়, তা অমার্কসীয়ও বটে। তাঁর মূল premise সাক্ষ্যপ্রমাণ নির্ভর নয়, তা দাঁড়িয়ে আছে casuistry-য় ওপর। এর চেয়ে মঞ্চে শেকসপিয়রের প্রয়োগ কৌশল ও অভিনয় সম্পর্কে তিনি অনেক মূল্যবান আলোচনা করতে পারতেন বলে আমার বিশাস। (বই এর সবচেয়ে স্থলিখিত তৃটি অধ্যায় 'ইতিহাস' ও 'য়ৢও' এ ছটিতে শেকসপিয়রের নাটকের আলোচনা নেই বললেই চলে।) এই বইয়ের চিস্তার তুর্বলভার বেশীর ভাগই তাঁর সম্মুনিমিত তত্ব সম্পর্কে অভিনিক্ত উৎসাহ ও সেই উৎসাহের প্রাবল্যে বান্তব (এ ক্ষেত্রে শেকসপিয়রের রচনাবলী) কে নিজের কল্পনার ছাঁচে থাপথাওয়ানোর চেষ্টা থেকে এসেছে। অস্থায় ক্রিটি স্বাপ্রস্ত বলে মনে হয়। এত বড় বই-এ একটি নির্ঘণ্ট থাকা থূব দরকার ছিল। বদিও ছাপার ভ্ল এত কম যে ভারিফ করতে হয়। শেকসপিয়র সম্মুনীয় আলোচনায় এ বই নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান সংযোজন।



একবিংশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

## নেতৃত্ব

#### মানসী দাশগুপ্ত

নেতৃত্বের ব্যর্থতা বলে একটা কথা চালু করে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছুদিন—এর জন্ম অবশ্য সাংবাদিক নেতৃত্বকে ধন্মবাদ দিতে হয়। সাংবাদিকরা হচ্ছেন ঘোড়ার কেজের ডগায় বদে থাকা মাছির তুলা শক্তিশালী, ঘোড়া ধেদিকে যায়, মাছি সেদিকে যায়—ভার মানে এই নয় যে ঘোড়াটা মাছিকে পথনির্দেশ করে নিয়ে যাছে, বরং উল্টো, মাছিই ঘোড়াকে চালাছে—পরিচালনার বিপরীত অর্থে। অর্থাৎ কিনা মাছিকে এড়াতে ঘোড়াকে সরে সরে যেতে হছে, এই ঋণাত্মক প্রচেষ্টার হ্রবাদে মাছি হয়ে উঠছে ঘোড়ার গভির উদ্দীপক। এড়িয়ে চলার চেটা ছাড়াও ঘোড়াকে আরেকটি চেটা করতে হয়, সেটি হছেে নিজপথে এগিয়ে যাবার চেটা, সেই সম্মুখগভি অবশ্য মাছির নিয়ন্ত্রণে নেই, স্পাইতই মাছি ঘোড়ার একমাত্র চালক নয়। অশ্বজাতীয়ের গভির দক্ষে অবশ্য মানবীয় গভির বহু প্রভেদ রয়েছে, কিছু বিপরীত ও সম্মুখগভির একটা সমাহার উভয়ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়, নইলে এগোনো যায় না। নেতা যে ভারের এবং যে দরের হোন না কেন, তাঁকে বিপরীত উদ্দীপনা দেবার জন্ম নানা মস্তব্য আনেই কেবলমাত্র তার হারা তিনি নিজের সার্থ্যকে নির্দেশিত হতে দিতে পারেন না। নেতৃত্বের নিজস্ব লক্ষ্য স্থির রাথতে হয়।

গতির কথাটা নেতৃত্বের ভিতরে ধরা থাকে, যা চলমান নয়, যার কোনো যাত্রা অথবা লক্ষ্য নেই, তাকে নেতৃত্ব দেওয়া যায় না, গাছ পাথরের কোনো নেতা নেই। আমরা যথন পর্বতে শীর্ষভানের কথা বলি, বনস্পতির প্রাধান্তের কথা তৃলি, তথন মূল্য প্রাধান্তের কথা এসে যায়। সেই বিশেষ অর্থে শেষ্ঠত্বের স্থবাদে, বনস্পতিকে কিংবা সেরা পাহাড়কে নেতার পদমর্যাদা দেওয়া হয়তো চলে। অর্থাৎ নেতা মানে দলপতি, রাজা, শ্রেষ্ঠ—এ কথাটাও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করবার মতো নয়।

ষেক্ষেত্রে গতি নেই, অথবা থাকলেও সে গতি কোনমতেই আত্মকর্তৃত্বাধীন নয়, (ষেমন গাছের) সেথানে উর্ধগতি অধোগতির মান নিয়ে করণীয় কিছু নেই, তথু মাক্তকে মাক্ত বলতে পারলেই সেথানে কর্তব্য শেষ। এরকম নিঃশর্ত উপস্থাপনায় মানুষকে দেখা শক্ত, কোনোকালে যথন দেখা ছয়েছে তখন মানবশ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত রাজা অথবা ব্রাহ্মণের হাতেই নেতৃত্বের রশি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সে রকম নিঝ্ঞাট বন্দোবস্ত চঙ্গভে থাকলে অধিকাংশ মাহুবই যে ভাতে সায় দিভো এভে সন্দেহ করার খুব বেশি কারণ নেই। কিন্তু এ ব্যবস্থা চললো না, কেননা মাহুষের জীবনে চলমানতা এবং গভি ঢের বেশি স্পষ্ট এবং প্রভ্যেক মান্ত্র্যই ভার নিজের জীবনে এই গভি স্বন্থুভব করার সম্ভাবনাকে প্রভাহ অল্ল অল্ল করে পুষ্ট করে ভোলে; জীবনের পথে মামুষ কেন ষে চলছে, কোথায় চলছে, এইসব লক্য-নিশানা-সংক্রান্ত মনপ্রাণ উদাস করা চিন্তাও প্রত্যেকের মনে কথনো কথনো উদয় হয়। যিনি মানবশ্রেষ্ঠ বলে, রাজা বলে বিবেচিত, তিনি যদি এমন পথে কাউকে চলতে বলেন যা তার আদৌ মনে ধরছে না, এমন লক্ষ্যে পৌছতে বলেন যা ভার ধারণার অগম্য, ভাহলে তাঁর নেতৃত্ব নির্দেশ মেনে চলার ব্যাপারে রীভিমতো গোল বাধে। বেশ কিছু মাহ্র্য ষদি এইরক্ম গোল্মালে পড়ে, ভাহলে নেতৃত্ব সহজে সন্দেহ না জেগে যায় না। সে সন্দেহে রাজা বা ব্রাহ্মণকেও জনতার কোপে পড়তে হয়। যিনি নেতা, তিনি মানবভাষ্ঠ হলেও মানবই তো, কাব্দেই এত বিয়ে প্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ দিতে हाल रिष ज्यानोकिक वालव প্রায়েজন পড়ে দে বল প্রায়েই তাঁর আয়ত্তগম্য থাকে না। তথন তিনি সকলের হিসেবে একেবারে বাভিল হয়ে যান। এজগুই, মাহুষের সমাজে নেতৃত্বের বিচারে মানবিক গুণগত শ্রেষ্ঠতার চেয়েও পথনির্দেশনার দক্ষতাকে হিসেবের ভিতরে ধরতে হয় বেশি। সকলের মন-মতি বুঝে প্রপরিচালনা করা আর গুণীশ্রেষ্ঠ মামুষ হয়ে ওঠা তো এক জিনিষ নয়, এ কথা আমরা এথন আর ভূলে ষেভে পারি না। এ রকম ভূল ষথন হতো, সকলের পথপরিচালকের ভূমিকা আর মানবশ্রেষ্ঠ গুণীর ভূমিকাকে এক করে দেখে ষ্থন রাজাকে মেনে নেওয়া হভো, ভখন রাজারা হয় প্রথম ভূমিকার, নর দ্বিতীয়টিতে, নয়তো হুটিতেই ব্যর্থতা দেখিয়েছেন, ইতিহাদে দে সব ব্যর্থ রাজাদের কথা আমরা পড়েছি। দে সব ব্যর্থভার মাপকাঠি কী? কেন তাঁদের ভূমিকা ব্যর্থ ? তাঁরা কি নিজেরা নিজেদের ভ্রাস্ত, অপপরিচালিত মনে করেছিলেন? না। তাঁরা তাঁদের ভূমিকাকে জনভার কাছে,—যাদের জন্ম রাজার এ ভূমিকার নাম রাজা,—তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলভে পারেন নি। অনতা যে কেবলমাত্র দর্শক নয়, জনতাই প্রকৃত নিদের্শক—রাজশক্তির এই সম্ভর্নিছিত দ্বান্দিকভাটি এথানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজার ভূমিকাই হলো অনভাকে নির্দেশ দেওয়া, রাজাই জনতার পরিচালক, জনতা যথন প্রসন্ন অহুগত, আভূমিনত্র তথন এতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অথচ, যে মুহুর্তে অনতা অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো, তথন এ সত্য পরিফুট হয়ে ওঠে যে রাজার শক্তি জনভারই শক্তি, জনভার আহুগভ্য বিনা রাজা আর রাজা নন। ভথন, ভয় দেখিয়ে হোক, অগ্র কৌশলে হোক, জনতার আহুগত্য ফিরিয়ে আনার একান্ত প্রয়াদে বতী হতে হয় রাজাকে, ভাতে ব্যর্থ হলে তাঁর রাজা সাজা শেব। রাজা যথন তাঁর ক্ষমতার তুঙ্গে, তথন তিনি ইচ্ছে করলে হয়তো জনভার অংশকে বিনষ্ট করলেও করতে পারেন, কিছ যতো বড়ো রাজাই হোন, ইচ্ছে করলে জনতা স্ষ্টি করা তাঁর ক্ষমতার মধ্যে থাকে না। অক্তদিকে, অনতা নি:সন্দেহে রাজাকে স্টিও করে, বিনষ্টও

করে। কর্মতা জনতারই, রাজার শ্রেষ্ঠতা জনতার স্বীকৃতিনির্ভর। এইথানেই রাজা খুব লক্ষ্যীরভাবে ভগবান থেকে সম্পূর্ণত তির। মাহবের কাছে ভক্তি-ভালবাসা কিছু না পেলেও ভগবান ভগবানই থাকবেন—তাঁর নিত্যলীলার ময়, কিছ প্রজার আহুগত্য ব্যতিরেকে, চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো মাহ্মর না পেলে, রাজার প্রতুত্ব শেব। অর্থাৎ রাজা একটি আপেন্দিক অক্তিত্ব, ভগবান তা নয়। ব্যায় রাম্মর বিধানের পরোয়ানা নিয়ে পার্থিব প্রতুত্মকে হায়ী করা যায় না। প্রতুত্মর পালা শেব হয়ে গেলেও রাজভূমিকায় মিনি অবতীর্ণ ছিলেন তিনি যদি যথার্থ প্রেষ্ঠ মাহ্মর হয়ে থাকেন, তাঁর গুণাবলীর জন্ত নমুনা তিনি একটি সাধারণ ব্যক্তি হিলাবে দিলেও দিতে পারেন। সে রক্ম শ্রেষ্ঠত্মের নমুনা অবস্থ আমরা বড় একটা দেখতে পাই না, তার কারণ, জনতার রোষ প্রায়ই প্রাণঘাতী। যাকে তারা একদা প্রভু বলে মান্ত করেছিল সে যে মান্তের উপযোগী রইলো না, এতে সে-হতমান ব্যক্তির বেঁচে থাকার ন্যুনত্ম অধিকারটুকু রক্ষা করা খুব শক্ত হয়ে ওঠে। এসব তত্ম বহু পূর্বে অনেকে নানাভাবে বলে গেছেন। এসব বথা এখন আবার নতুন করে মনে করার বিশেষ প্রয়োজন হলো এই যে, এখন যে-নেতৃত্বের ব্যর্থতার কথা আমরা ভনে থাকি (কথনো কথনো বলেও থাকি) ভার সঙ্গে এই রাজকীয় ব্যবহার ব্যর্থতার বেশ কিছু তফাৎ থাকলেও মূলে একটা মিলও রয়েছে। সে আলোচনায় যাওয়ার আগে প্রাচীন কাঠামোটা তাই মনের ভিতরে স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো।

নেতা বলতে এখন আময়া গুণী বা শ্রেষ্ঠ মাছ্য বৃথি না। রাজশক্তি যে আমলে জনভারই শক্তি এ কথা পরিষ্ণার বৃথে নেওয়ার দক্তে দকে এ রকম ধারণা তৈরী হওয়া বিচিত্র নয় যে আমলে জনগণের প্রতীক হক্তী যাকে পিঠে তৃলে নেয় দে মাল্রই এরকম উচ্চতা পেয়ে যাবে, তার জয় কোনো বিশেষ গুণপনার প্রয়োজন নেই, শ্রেষ্ঠতার তো নয়ই। এইরকম কথা বৃথে নিয়ে আময়া জেনেছি যে পদাধিকারই আছত অধিকার, সেই বলেই মাছ্য অধিকারী হয়ে থাকে। 'রাণী করো পাবো রাণীর প্রকৃতি'। এই জড়বাদী, অবস্থাগতিকের-বলে-আস্থাশীল চিস্তার প্রতিকৃলে তব্ও 'সবাই হয় না রাণী কল্যাণী' কথাটির ক্ষীণ প্রতিবাদ এখনো শোনা যায়। এ বিশ্বাস এখনো কোনো কোনো পণ্ডিত এবং কিছু সংখ্যক সাধারণ মাল্লয়ের অস্ট্ চিস্তার রয়ে গেছে যে, ব্যক্তি-চমিত্রের এক বিশেষ গুণে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা দেখা বায়, সে গুণটি কারো ভিতরে আছে, কারো ভিতরে নেই, যে নেতা দে স্বভাব নেতা, নেতাকে বানিয়ে নেওয়া যায় না। পদাধিকার দিলেই কেউ নেতা হয়ে ওঠে না।

নেতৃত্বের অভাবন্ধ গুণপনার বিষয়ে রবীজনাথ বা বলেছিলেন ভার মূল কথা হলো এই ষে সমস্ত মাহুষের অথতৃথেকে যিনি নিজের অথতৃথে বলে অনুভব করতে পারেন, এবং মাহুষের তৃংথগুলিকে আড়াল করে দাঁড়াতে পারেন তিনিই রাজা। এ অর্থে সাধু সস্তদের রাজা বলা যায়। সেরকম কথনো বলা হয়ন। এমনও নয়। কিন্তু রাজকার্য শুধু মাহুষের তৃংথনিবারণ এবং সর্বজনে সমবেদনাবাধের সঙ্গে একীকৃত হতে পারে না, রাজার সাহায়ে রাজ্যের সম্পদ্বদ্ধি হবে—এ প্রত্যাশা প্রজানের থাকে। সে প্রত্যাশা সাধুসস্তদের দিয়ে মিটবার নয়। প্রজাদের প্রত্যাশিত এ সম্পদ্বাস্থ্য ধনসম্পদ্ধ, একে বাড়িয়ে ভোলবার জন্ম কার্যকরী কাণ্ডজ্ঞান লাগে, যার অভাবে ধর্মজ্ঞানে ভারত্যা না ঘটতে পারে, রাজকর্মে হানি হয়ে থাকে। রাজকর্তব্যের এদিকটা নিয়ে রবীজনাথ

পর্যন্ত চিন্তা ব্যয় করেন নি। বউঠাকুরাণীর হাট থেকে হুক্ল করে নানা কাহিনী নাটকে রবীজনাধ ষ্থার্থ মহান রাজা আর রাজকোষের হীন রক্ষাকারীর বৈপরীত্য বেশ স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন, কিছ মহত্তম রাজারও যে অগ্রতম প্রধান কর্তব্য রাজকোবের রক্ষণাবেক্ষণ, অগ্রথার রাজ্যের অর্থ নৈতিক উন্নভিতে টান পড়ে, এ কথা ভিনি, মনে হয়, ইচ্ছে করেই থেয়াল করেন নি। তাঁর রচনা পড়লে মনে হয়, স্বাইকে নিজ নিজ ইচ্ছায় কাজ করতে দিলে এবং অভিক্লচি মভো কর্মে স্বাধীনতা দিলে ধনসম্পদ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাবে, এই রকম গা-এলানো (laissez faire) নীভিতে তাঁর মনে মনে আন্থা ছিলো। অন্তদিকে, জনসাধারণের স্বার্থে জনকল্যাণকর কাজগুলি রাজারই করণীয়। এ রক্ষ মতও তিনি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু জনকল্যাণকর কাজের জন্ম রাজা সম্পদ সংগ্রহ করবেন কোথা থেকে, এ নিয়ে ভিনি কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেন নি। হয়তো তিনি ভাবভেন রাজা যেভাবে অর্থসংগ্রহ করে থাকেন ভা ভো ভিনি করবেনই, ভধু দে অর্থ যে প্রজার কল্যাণে ব্যয় করা কর্তব্য এ কথাটা রাজাকে মনে রাথতে হবে, আর, লোকে ধে যা করছে তাদের স্বাভাবিক আত্মবিকাশে বাধাস্টি বা তাদের ওপরে জোরজুলুম করা ষে যথার্থ রাজকীয় কর্ম নয়, এ বোধও রাজার মনে রাথা প্রয়োজন। নানা যুক্তি ও আবেগের আবেদন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ কথাছটি স্পষ্ট করেছেন। ষথার্থ রাজাকে মাহুষ ভক্তি করবেই, এরকম বিখাস তাঁর ছিলো। অর্থাৎ, রাজা জনপ্রিয় হলেই সমস্তাটা মিটে যায়। কিন্তু, সে জনতা যে কোন জনতা যার মানদণ্ডে প্রিয় হলে রাজা সকল রাজকীয় সদগুণের সমাহার হয়ে উঠতে পারবেন, আবার সকলের মনোহরণ করতেও সক্ষম হবেন, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশি মস্তব্য করেন নি, করবার কথাও নয়, সমাজনীতির সম্পূর্ণ তত্তালোচনা কবি নিজম্বদ্ধে তুলে নেবেন এমন প্রভ্যাশা করা ঠিক নয়।

যে-নেতৃত্ব জনপ্রিয়ভায় ও আত্মোৎসর্গ-প্রবৃত্তিতে মহান তাকে নাম দেওয়া হর সম্মাহক নেতৃত্ব। এরকম নেতা রাজকীর সাজেও দেখা দিতে পারেন, সম্পূর্ণ আধুনিক বন্দোবন্ডের ভিতরেও তাঁকে পাওয়া সম্ভব। এ নেতাকে কেন্দ্র করে জনেক মুগ্নতা সঞ্চারিত থাকে। এ ধরণের নেতৃত্ব সবচেরে বেশি দরকার পড়ে সংকটকালীন নীতি নির্ধারণে। সংকটকালে, খুব জকরি কোনো অবছার নেতা এসে বুক পেতে দাঁড়ালেন, বললেন 'হবেই হবে'—কী হবে, কেমন করে হবে, হলে সেটা ভালো হবে না মন্দ্র হবে, এ সমস্ত প্রশ্ন ভূলে গিয়ে জনতা আহুগত্যে এক হয়ে গেলো তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে, এরকম দৃষ্টাস্থ আমরা যুক্ত, বিপ্নবে, ইতিহাসের বহু পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই। সংকটকালীন নেতৃত্বের নাহগ্রন্থতা নিত্যগত কর্মসম্পাদনে চালু রাখলে মাহুবের স্বাভাবিক আত্মনিয়্রণ ক্ষমতার ফুতি ঘটতে পারে না, কিন্তু নেতার পক্ষে কাজ চালিয়ে বেতে অনেকটা স্থবিধা হয়। এ জন্ত জনেক সময়েই আমরা দেখতে পাই নেতারা সর্বদাই সংকটকালের কথা বলছেন, জনরি অবছার আর কিছুতে শেষ হচ্ছে না। নেতৃত্বে সম্মোহন থাকলে সাধারণ মাহুবের পক্ষে এক বিষম সংকটের ব্যাপার, সে অবছার, জনস্থার্থে উৎস্গিতপ্রাণ কোনো সম্মোহক নেতা যদি এসে বলেন, আমরা বিষম সংকটে পড়ে আছি, জামি যা বলছি তাই করলেই ভোমরা এ সংকট থেকে নিজেদের এবং আমাদের সকলকে উদ্ধার করতে পারো—ভাহলে তাঁর ভাকে অনেকের মনে সাড়া জাগে। কিন্তু সাধারণভাবে সম্মোহনের বে

সম্প্রা এক্ষেত্রেও সেগুলি উপস্থিত থাকে, সকলে সমানতাবে সম্বোহিত হর না, যারা সম্বোহিত হরেছিল তাদের মোহও ক্রমে কেটে যার, নিভানৈমিত্তিক স্থাস্থিবিধার হিসাবগুলি মেলাতে হয় নেভাকে সংকটের আক্ষিকতা কেটে গোলে। তথন নেতৃত্ব মুয় না করলেও চলে, কর্মপট্টতা দেখাতে হয় তথন নেতৃত্বকে। মোহবিস্তার করবার যোগ্যতা তাই নেতৃত্বের একটি প্রয়োগ্ধনীয়, মূল্যবান উপাদান হলেও অভ্যাবশুক উপাদান নয়। বরং, কাপ্রাকাগুজানকে বলা যার নেতৃত্বের মূল, অভ্যাবশুক উপাদান। এটি স্পষ্টতেই শিক্ষাদীক্ষা ও অভিজ্ঞভায় সমৃদ্ধ হয় যদিও সহজাত প্রবণতা ব্যতিরেকে অনেক অভিজ্ঞভা ব্যা যার, ভার থেকে কোনো শিক্ষা নিভে পারেন না কাওজানহীন ব্যক্তি। কাওজানের সহজাত মূলটিকে চলিত ভাবে আমহা বৃদ্ধি বলে থাকি কিন্তু মেধা অর্থে যে বৃদ্ধি আর কাওজানের যে সহজ্ঞ বোধ ও তৃইরে তফাৎ অনেক। বিমৃত্ বিষয়ে বৃদ্ধি প্রথব হলে তাতে নেতৃত্বের স্থাবিধার চেয়ে বাধা হতে পারে।

নেতা এবং নিয়ন্ত্রিতের ভিতরে যোগস্ত্র যাতে রাথা বায়, এই রকম গুণগুলি নেতৃত্বের অবশ্ব প্রয়োজন। অন্তের মন ব্যবার ক্ষমতা, পর্যাপ্ত সমবেদনা এ জাতীয় গুণ। নেতার বৃদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রিতের চেয়ে এতোই বেশি হয়ে ওঠে যে, তিনি যা চান এবং যাকে মানবজীবনের আদর্শ বলে মনে করেন তা আর কেউ বৃষ্ধে উঠতেই পারে না, তাহলে এ যোগস্ত্র রক্ষা করা শক্ত হয়ে ওঠে। আবার তেমনি, নেতার বৃদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রিতের সঙ্গে একেবারে এক স্তরে থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া কঠিন হয় কেন না নেতাকে একেবারে বৃষ্ধতে না পারলে যেমন মুশকিল, বড়ো বেশি বৃষ্ধে গেলেও আবার কম মুশকিল নয়। বান্থিত ও সম্রম উদ্রেককারী এ দ্রত্ব কী করে নিয়ন্ত্রিতের মনে জাগাতে হয়, সে বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ সম্ভব নয়, কাণ্ডজ্ঞানের সাহাযো নেতা এ ব্যবহারবিধি আয়ত্ত করেন। নিজের ও অন্তের ওক্ষত্বর্গ সমস্তাপ্ত নেতার আয়ত্তে থাকা দরকার। বে আদর্শ ও লক্ষ্যনিষ্ঠা থাকলে নেতা প্রকের ও সার্থক হয়ে ওঠেন সেটি গড়ে তোলার ব্যাপারে উপরিউক্ত সন্ত্রণগুলি আয়বিত্রর সাহায্য করে। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে নেতৃত্বের রূপায়নে সহজাত কতকগুলি প্রবণ্ডা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতান্ত্রারী অফুশীলন-এ ত্রেরই সমন্বয় প্রয়োজন। নেতা জন্মত্বত্বে নেতা না নেতৃত্ব পরিবেশের প্রভাবে সৃষ্টি করা যায়— এরকম প্রশ্ন তোলাই সেক্ষেত্রে জবান্তর।

নেতা একই কালে তাঁর সমগ্র নিয়ন্ত্রণাধীন জনতার কাছে সমানভাবে আয়ত্তগম্য থাকেন না।
খুব কাছের শিশুবৃন্দ, দল, এবং জনসাধারণ এইরকম তিনটি বিভাগ প্রায় সর্বত্তই সর্বদা রয়ে যায়।
এই নিকটতম মাহ্বগুলি যদি নেতার স্থনির্বাচিত হয়, এদের যদি তিনি নিজগুলে আকর্ষণ করে
থাকেন, তাহলে যে বিনাপ্রশ্ন আজ্ঞাকারিতা তাঁর কাজের জন্ম প্রয়োজন ভার অভাব ঘটে না।
অন্তথায়, পদমর্যাদাবলে যদি তাঁকে এঁদের প্রহণ করতে হয়—বেমন প্রথাজ্সারে নতুন রাজা এসে
প্রাতন মন্ত্রীসভাকে প্রহণ করতেন, কিংবা, এখন যেমন শিক্ষক্ত্রে নবনিযুক্ত প্রশাসনিক (প্রধান
শিক্ষক, অধ্যক্ষ, কিংবা সহ-উপাচার্য কি উপাচার্য) এসে প্রাচীন শিক্ষক্ত্রে বিংবা শিক্ষা-কর্মচারীদের
গ্রহণ করেন, ভাহলে বাহ্ আজ্ঞাকারিতার অন্তর্যালে আস্থার যোগ্য অন্তর্বতন স্পৃহা আছে কিনা
ভা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে ওঠে, নেতা তথন নিঃসঙ্গ, এমন কি, কথনো কথনো বিণন্ন বোধ করেন।
ব্যহত্ত নিকটতন জন্মবর্তীরাও দ্বের জনগণ অথবা অস্করগত শক্তির বিরোধে নেতাকে পরিত্যাগ

করে বাবেন কিনা এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত আখা তাঁর মনে সঞ্চারিত হওয়া শক্ত, তাই এ অবহার নেতাকে অনুবর্তীদের তথা সর্বসাধারণের খার্থ দেখার সদ্দে নিজের পদরক্ষা তথা খার্থরকার দিকে লক্ষ্য রাথতে হয়। এ চুই খার্থ সম্পূর্ণত এক হয়ে গেলে ব্যাপারটি যতো হুচারুরপে সম্পন্ন হোভো, তভোখানি ঐক্যবিধান প্রায়ই কঠিন হয়। ফলে, নেতা সময়ে সময়ে যথন তাঁর বিরুদ্ধে দল ভারি হচ্ছে দেখে বলতে থাকেন বে অনখার্থের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে, তথন তাঁর নিয়ন্তিভদের একাংশই আড়ালে ম্থ টিপে হাসেন কি না সে বিষয়ে নেতা নিঃসন্দেহ হতে পারেন না। অন্ত যাঁরা নেতার সলে একাত্ম ভাব দেখাতে চান তাঁরা এ প্রচারে যোগ দেন, চক্রান্ত বন্ধ করাই তথন এই বিতীয় অংশের এবং স্বয়ং নেতার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, মূল কর্ম লক্ষ্যগুলি গৌণ হয়ে যায়। বে-কোনো ভরের নেতৃত্বেই এসব লক্ষণ দেখা যায়, সে নেতৃত্ব কোনো সাংস্কৃতিক দলেরই হোক কিংবা অন্ত কোন কর্মকেন্দ্রেরই হোক।

সাধারণভাবে নেতৃত্বের কথা বললে আমাদের সরকারী তথা রাজনৈতিক ক্ষমভাচক্রগুলির কথা মনে পড়ে যায়। সরকারের হাতে থাকে রাষ্ট্রের সংগঠনের সাবিক শক্তি, সে শক্তির পরিচালনায় বে ধরণের নির্দেশে প্রকাশ পায়, সমাজের সর্বস্তরে নেতৃত্বের ধারা সেই গতিপ্রকৃতির ঘারা প্রভাবিত হয়। রাষ্ট্রশক্তির ও রাজনৈতিক নেভূত্বের এই নিরংকুশ প্রভাব গণভাৱিক বিধানে এবং আহুষঙ্গিক নিয়ম-রীভির কল্যাণে সম্প্রভি ঘভো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে. এভদুর প্রভাব চিরকাল এমন ভাবে हिला कि ना, সামाজिक निष्म श्विम किल क्लाल प्रारंखोम हिला कि ना, म् जालाहना এথানে ভোলা হচ্ছে না। রাজনীতিক নেভূত্বের সঙ্গে সমাজে ব্যাপ্ত নেভূত্বভঙ্গীর মিল না থাকলে সমাজ-জীবনে কিছু অসমতি ও পরস্পর বিরোধিতা দেখা যায়, এর লক্ষণ নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করতে পারি, কেন না এর খুব সহজ দৃষ্টান্ত আমরা এখন আমাদের দেশে দেখতে পাচ্ছি। নেতৃত্বে যে সংকট দেখা দিয়েছে, যা লক্ষ্য করে নেভূত্বের ব্যর্থভার কথা শোনা যাচ্ছে ভার মূল এই সমাজের আভ্যস্তরীণ নেতৃত্ব-রীভির স্ববিরোধিভা। এ স্ববিরোধিভা আমাদের সমাজে চিরকাল ছিলো, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। আমাদের প্রাচীন রাজনীতির কেন্দ্রে যথন ছিলেন রাজা আর তাঁর পূজ্য মন্ত্রণাদাভা ছিলেন ব্রাহ্মণ, তথন পারিবারিক নেতৃত্বভঙ্গী এবং রাজনীভিক নেতৃত্বভঙ্গী একে অন্তের ছাঁচে ঢালা ছিলো। উচ্চনীচ অবস্থান এবং ক্ষমতা বিস্থাদের এক চেহারা দেখা যেতো সর্বত্র, বর্ণ এবং বয়সকে কেন্দ্র করে নেতৃত্ব প্রত্যাশিত আকার নিতো। নেতৃপদে যাঁরা বৃত তাঁরা কী উপায়ে অধস্তনদের নিয়ন্ত্রণে রাথবেন, আর, অধস্তন সকলে নিয়মানুসারী কোন্ প্রথায় সে সকল নিয়মকে মান্ত করবেন, তার একটা স্বীকৃত রীভি ছিলো। অর্থাৎ, নেতৃত্ব ষে দেবে এদের ভূমিকা স্বষ্ঠভাবে সীমান্ধিত ছিলো। এর ভিতরে নিয়মভঙ্গের অবকাশ ছিলো না এমন নয়, সে সব বিচ্যুতি বিষয়ে শান্তি এবং প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও বেশ ষত্ন করে তৈরি করা হয়েছিল, আর দেই সম্ভুরচিভ রীভিনীভি নিষ্ঠর হয়তো ছিলো, কিছ কোনো জটিলতা ছিলো না সেগুলির ভিতরে। রাজনীতির ভবে এখন রাজকীয় মর্বাদাকে ঘিরে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক রাজনীতি চালু হয়েছে। এ রীতি ষেদিন আমাদের শাসনভন্ত গৃহীত হলো, সেদিন চালু হয়েছে তা নয়। এ শাসনভন্ত গ্রহণের বহু পূর্বে, স্মান্ত্র সমান্ত্রে বাকপটু চিস্তাশীল, উত্যোগী ব্যক্তিরা রাজাসনে প্রভিন্তিত বিদেশী শক্তির বিরোধিতা

করছেন, তাঁদের মাধ্যমে আমরা রাজপজিকে অত্যাচারী জ্ঞানে পরিভাজ্য ভাবতে শিথে গিয়েছি। আমাদের নিজৰ বিরোধী নেতৃত্বই বে দেশের জনভার যথার্থ স্থার্থরকার উদ্দেশ্য নিয়েজিভ, ক্ষতাসীন হাজপজির নেতৃত্ব বে প্রহণীয় নেতৃত্ব নয়—এ কথাটাও আমাদের মুখে মুখে কডকটা ছড়িয়েছে। উপন্থিত নেতৃত্বের বিরোধ যে সপক নেতৃত্ব গড়ে ভোলার একটা উপায়, বিরোধ মানেই বে বিচ্যুতি বা নীভিচ্যুতি নয়, এ কথাটা সেই স্থাধীনতা আন্দোলনের কালেই আমাদের রাজনীতিক নেতৃত্বক্ষের মনে ব্যবহারে রূপ নিয়েছিলো, শিক্ষিত রাজনীতিক চেতনায় এ ভাবটি ছড়িয়েছিলো। গণতত্র প্রসারের সেই পর্বায়ে কিন্তু সমাজ-বিস্থানে এবং পারিবারিক সম্মন্ধ বিধানে অভ্যন্ত উচ্চনীচ ভেদ রয়ে গেলো, এবং নেতৃত্ব উপর থেকে নিচে, বৃদ্ধ থেকে প্রোচ্ছ গ্রন্ত হতে থাকলো অতি পুরাতন ঐতিহ্ অহ্নসারে। পিতৃপিতামহের নির্দিষ্ট পথে বিনাপ্রশ্নে চলাই বে মানবজীবনের ধ্যেয় এবং লক্ষ্য—এ কথা;লাধারণভাবে স্বীকৃত রয়ে গেলো। অথচ, আগেই যেমন বলেছি, রাজনীতিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানকে কেবলমাজ প্রতিষ্ঠান বলেই মাস্ত করতে হবে এ চিন্তার মূলে আঘাত পড়লো। নিয়ম-বিরোধিভার নিয়মাহুগ রূপায়ন—যার অহ্ন নাম গণতত্র—রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হয়ে উঠলো। আমাদের সমাজাদর্শে আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিভার ক্রক হলো দেখানেই।

রাজনীতিক নেতৃত্ব আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে নিয়ে সকলকে এগিয়ে নিয়ে বাবার চেটা করছেন। বিরোধীপক্ষ নিয়ম করে প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলির বথার্থকে প্রশ্ন করে, পরিবর্তিত করে দিতে পারবে, এ সন্থাবনার ত্রে আছে এ বন্দোবস্তে। অবচ, আমরা এখনো প্রতিষ্ঠান সংক্রাম্থ প্রশ্ন তুলতে অভ্যন্ত নই, নিয়মান্নগ বিরোধিতা বিষয়ে পরিকার অপরিকার কোনো ধারণাই আমাদের তৈরি হয়নি বললেই হয়। আমরা সাধা-কালোয় ভাবতে জানি, নির্দেশ দিলে চলতে জানি, নির্দেশ না মানতে পারলে সব ভেঙে চুরে কিংবা ত্যাগ করে কালা পাহাড় কিংবা সয়াসী হয়ে বেতে জানি। দিনের পর দিন প্রাণপণ চেটা করে নিয়ম রাথার জন্মই-বে অপ্রয়োজ্য নিয়মগুলিকে স্বানো দরকার—এ বিশাসে আমাদের কোনো জার আসেনি। গণতন্ত্র মানে নিয়মতন্ত্র। রাজার বদলে রাজসম্মানে সর্বস্থীকৃত কভকগুলি নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করা হবে, বেগুলিকে আবার প্রয়োজনমতো পুনরায় সর্বস্থীকৃতির ভিত্তিতেই পরিবর্তিত করা যাবে—গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কণাটার মানে হলো এই। এসব ভাবনা আমাদের বাক্যে, ব্যবহারে ও বিশ্বাসে ছড়িয়ে যাবার পূর্বেই আমাদের দেশে গণতান্তিক কাঠামো থাড়া হয়ে গেছে রাষ্ট্রপর্যায়ের নেতৃত্বে। এ বেন থেলার নিয়ম শিথে নেবার আগেই থেলতে বসে যাওয়া। এতে বদি গোল না বাধে তো কিলে বাধবে!

গণভান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেতৃত্ব ধারা নেবে আর ধারা দেবে এরকম ঘৃটি পরিচ্ছর ভাগ রাখা সম্ভব নয়। উপর থেকে নির্দেশ আসছে, আর নিচের থেকে স্বাই তাকে মেনে নিচ্ছে, এ রকম ব্যবস্থা ভোগণভত্রে চলতে পারে না। সর্বসীরুতির কথা উঠলেই সর্বজনমতের কথা ওঠে, নেতৃত্বকে ব্যক্তিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের তুল্য করে তুলতে হয়, এ জন্য প্রত্যেকটি মাহ্যুবকে তার নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য ও সার্থকত। বিষয়ে অবহিত হতে হয়। এর জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, তা কোনো বিশেষ শিক্ষাক্রমের চতৃংসীমার ধরে রাখবার জিনিব নয়, সেটি ধারাবাহিক চলতেই থাকে, বাল্য থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্থক্যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের এক পর্যায় থেকে অন্ত পর্যায়ে। এ শিক্ষা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের

শিক্ষা, উপবের দিকে নির্দেশের জন্ত চেয়ে না থেকে নিজের জন্ত নিজে ভাবতে শেখা। আমাদের সামাজিক জাবনে এ শিক্ষার ধারা এখনো ভালো করে এনে পোঁছয়নি, আমাদের শিক্ষাসদনগুলিতে ভো আদো পৌছয়নি। যদি পোঁছাভো ভাহলেও হয়ভো কিছু কিছু সমস্তা রয়ে বেভো, তবে সে অবছা এখনকার চেয়ে সহনীয় হভো সন্দেহ নেই। নিজের লক্ষ্য নিজে ভেবে স্থির করে নেবার শিক্ষায় প্রভাকে শিক্ষার্থী, প্রভিটি মায়্র্য, সমান দক্ষভা দেখান না। কিছু মায়্র্য সমস্তাটা ভাড়াভাড়ি বুরে ক্রুভ শিক্ষার্থ নেবার ব্যাপারে সিঙ্কহন্ত হয়ে ওঠেন, ভাঁরা এগিয়ে আসেন নিজের মত দিভে, কিছু মায়্র্য পিছিয়ে থাকেন। দেশে ও সমাজে বেহেতু যে কোন সময়েই বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন বোগাভার মায়্র্য একই সঙ্গে জনসাধারণের জন্ত হিসেবে উপস্থিত থাকেন, এই সমগ্রভাকে নিয়ে একটি চলমান জনমভের স্ঠি হয়। এর ভিভরে প্রভিটি ব্যক্তির নিজ মত প্রভিদ্বিত থাকে না, প্রভিটি ব্যক্তির নিজ মত প্রভিদ্বিত থাকে না, প্রভিটি ব্যক্তির নিজ মত বলে কিছু নেই বলেই। একে ছয়ে প্রভিজনের নিজ নিজ মত ভৈরী হবে, সেগুলির ভিভরে কভটা মিলছে ভার খভিয়ান নেওয়া হবে, ভবে জনমত গড়বে—এ রকম আদর্শ ব্যবস্থা কোথাও নেই, থাকা সম্ভবও নয়।

আমরা জনমত বলে যাকে জানি তা কিছু মাহ্বের মত, যে মত নিজের স্টু ও স্বচিষ্ঠিত প্রকাশে ও প্রচারের স্থবাদে সকলের মত ছিসেবে চলছে। কিছু কিছু মাহ্ব মতামত তৈরী করে কেলে অক্সকে—যারা চিন্তায় জলস ও নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিজে নিতে বিলম্ব করেন, তাঁদের—সেই মতে প্রভাবিত করেন। এক একরকম মতকে ঘিরে সাধারণ মাহ্ব ভিতরে ভিতরে দলবিভক্ত হয়ে যান। এগুলির ভিতরে যার প্রচারের হাতিয়ার যতো শক্তিশালী, তার দল ততো ভারি হয়। গণপ্রচার গণতাত্ত্বিক সমাজের এক অপরিহার্য জংশ। থবরের কাগজ, বেভার, দেয়াললিখন, স্নোগানের হাক ইত্যাদি বিবিধ উপারে গণপ্রচার চলে। যারা ক্ষমতায় উঠেছেন, যারা উঠতে চান, এঁদের পিছনে পাশে এবং বিপরীতে ছোট বড়ো চিন্তাশীল মাহ্ব যারা আছেন তাঁদের মতামতের নির্মালতার্থ আবেগযুক্ত ভাষায় প্রচার হতে থাকে এইসব মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্ম। বেমন আবেগ যার মনঃপৃত, সেই অস্থায়ী সে মাহ্য নিজের দল খুঁজে নেয়। এ অবস্থায় দ্রদশী চিন্তা এবং স্পৃষ্ঠ প্রচারকে মেলাতে পারলে নেতৃত্বে পারদলিতা দেখানো যায়। নেতৃত্বে পারদলিতার সহজ্ব প্রমাণ এবং পরিমাণ মেলে নিয়ন্তিভদের আহ্পাতো।

গণতত্ত্বে যদিও আহুগত্যের চেহারা পালটেছে কিন্তু এই আদত কথাটা পালটায়নি যে আহুগত্য ব্যতিরেকে নেতৃত্ব নেই। নেভার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিতের সম্পর্ক ঠিক যাতৃকরের সঙ্গে প্রামাণ জনতার সম্পর্কের সমতৃল্য নয়। একটা লোক যাতৃ দেখাবে বলে ভাকলো আর দেখাতে পারলো না, এতে সাধারণ লোক যে ভাবে বীতপ্রদ্ধ হয়, একজন নেভার ব্যর্বভাতেও লোকের যদি সেই প্রভিক্রিয়া হয়, ভাহলে ব্যতে হবে, আহুগত্য গড়ে ওঠার ব্যাপারে কিছু গোলমাল রয়ে গেছে। আমাদের দেশে সেইবকম গোলমাল আছে বলে মনে হয়। আহুগত্যকে কী করে গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্তরণের সঙ্গে মেলানো যায় ভার স্ত্রে মেলে নিয়মাহগত্যে। সেটি আমাদের কাছে ঠিকমভো পৌহয়নি, কেন না নিয়মাহগত্য জিনিষটা আযাদের কাছে কোনো ভদ্রবক্ষ অহুবঙ্গ নিয়ে আসেনি। আমাদের এ পক্ষ, ও পক্ষ, সকল পক্ষের সকল চিস্তাবিদ যাঁবা বক্তব্য স্ববিষয়ে উদ্ধৃত করেন, সেই রবীজনাধ ঠাকুর নেতৃত্ব বিষয়ে বেমন, নিরমাহুগভ্য বিষয়েও ভেমনি, কিছু শিণিল চিস্তার ঐতিহ্য আমাদের দিয়ে গেছেন যাকে কোনো প্রাহ্ কর্মপন্থায় অনুদিত করা যায় না। 'হেরো অরণ্য ঐ, হোথায় শুখলা কই' বলে ভিনি ষ্থন আমাদের প্রাণের বাণী শোনাভে চেয়েছেন, কোনো অক্তাভ কারণে ভিনি থেয়াল করেন নি ষে অরণ্য-প্রকৃতি তথা সমগ্র প্রকৃতির ভিতরে খুব কঠিন শৃঙ্খলা কাজ করে যাচেছ। শৃত্যলা থাকবে, অথচ তা পায়ে পায়ে শৃত্যল হয়ে বাজবে না, একে বলা হয় সুশৃত্যলা। এই স্পৃত্যলা বিধানই মাহুষের জগতে নেতৃত্বের পিছনে আহুগত্য জমিয়ে ভোলার মূল স্তা। এ সূত্র রবীক্রনাথের ছন্দে ধরা পড়েনি। প্রাণবস্ততাই আসল (কী গৃঢ় নিয়মে প্রাণবস্ততা নির্ভার, সহজ হয়ে থাকে কে জানে ) নিয়ম আবর্জনা মাত্র, এই ধরণের কাব্যময় বক্তব্যে তিনি মাহুষের স্বাভাবিক নিম্মান্থগত্যহীনভাকে কতকটা প্রশ্রেষ দিয়ে গেছেন। এই প্রশ্রেষ আমাদের ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে উঠলো এমন এক সময়ে ষ্থন নিয়মাছগত্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে, সমস্তা আমাদের অটিল হয়ে উঠছে। আমাদের আহুগত্য এখনো ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাতে কিংবা আশু স্বার্থ বিধানে আবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা •তাই সামাজিক নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম নিচয়গুলি ধরতে, গড়তে দরকার মতো ভেঙে পালটে ফিরে চালু করভে অনিচ্ছুক, কিন্তু পুট্রাপুতি কিংবা পণ্ডিচেরীভে আমরা मभाक नियमाञ्चन, त्कन ना, मिथान वावा किःवा मा त्रायहिन रष ! जिनि रष-नियम कर्त्रहिन, मिछनि ভিনি করেছেন বলেই মানভে হবে, নিয়ম বলে ভো নয়। জনচিস্তার এই যে ধারা এটি আমাদের প্রাচীন সামাজিক প্রথাসমত চিন্তার উত্তরাধিকার। এটিকে নাড়া দেবার চেষ্টা করে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত নিয়মকেই ভাজ্য করে জটিলভা আরো বাড়িয়ে গেছেন। ছয়ে মিলে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিয়মান্থগত্যের সামান্যভম চেষ্টাকেও সার্থক হতে দিচ্ছে না। আর, আগেই বলেছি, আনুগত্য না এলে নেতৃত্ব বলে কিছু দানা বাঁধতে পারে না৷ আহুগত্য দিতে পারবাে, ভবে তো আমাদের নেতা মিল্বে।

## गाणनाल थिर्यापेत, नापेतियञ्जन पारेन उ वाल्ला नापेक

### পুলিন দাশ

স্থ্যাশনাল থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠার ( ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ ) ঠিক চার বছরের মাথায় ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৬ এ এসে বিধিবদ্ধ হয়েছিল নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য-সংসারের উপর আইনের বিধান নেমে আসতে দেখা গেছে। আইনের আওতার নিয়ন্তিত হয়েছে সাহিত্যপ্রয়াস এমন দৃষ্টান্ত বিরুল নর। সেই ফ্রন্থ সময়ে গ্রীক-নাটকের বিকাশপর্বে থেসপিস-এর নাট্যপ্রয়াস সমস্ত করে তুলেছিল শাসনকর্তা সলোন্-কে। মিরাকল্ প্লে-র জারগায় সেকুলের নাটকের আবির্ভাবের দিনে কমতাসীন প্রায় প্রত্ত্যেকেরই ধারণা হয়েছিল বে নাটকের অভিনেতাদের উপর সতর্ক পাহারা বসানো উচিত। থিয়েটারকে নির্বাসন দেওরা হয়েছিল কতকগুলি এলাকা থেকে। আরো একধাপ এগিয়ে এসে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পিউরিটানরা বন্ধ করে দিল নাট্যশালার দরজাগুলো। বন্ধবার অবন্ধ আবার খুলে গেল রেষ্টোরেশন-এর মুগো। অতঃপর প্রায় শতাব্দকাল নিরংকুশ স্বাধীনতার মৃক্ত আবহাওয়ায় ইংরেজী নাটকের চর্চা চলে। আর এই অবধি চর্চার সময়েই ইংরেজী নাটকের প্রেষ্ঠ ফদল ফলতে দেখা যায়। দীর্ঘস্কাই হয় নি এই অবন্ধাটা। ১৭০৭ এর লাইনেজিং এয়াকট-এর মাধ্যমে ওয়াল্পোল্ পুনরায় নাট্যনিয়রণের বন্দোবস্ত করলেন। ১৮৪৩-এর থিয়েটারস এয়াকট অহ্যায়ী প্রত্যেকটি নাটককে অভিনয় প্রদর্শনীর পূর্বে লর্ড চেমারলেইন্-এর দরবারে পেশ করার বিধি নির্ধারিত হল। প্রয়োজনবাধে যে কোন নাটকের অভিনয়প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে পারবেন লর্ড চেমারলেইন, আইনে ভাঁকে অধিকার দেওয়া হল।

বছ শ্রেষ্ঠ নাটকের অভিনয় প্রদর্শনীর উপর নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের থড়া নেমে এসেছে। ইব্দেন-এর গোষ্টদ্ (১৯১৪ অবধি নিষিদ্ধ ছিল), ওয়াইল্ড এর সালোম্ (১৯৪১ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল); এর আগে বার্ণর্ড শ-এর নাটক, প্রান্ভাইল বার্কার এর ওয়েষ্ট এর মত এমনি আরো অনেক নাটকই নিষিদ্ধতার বেড়াজালে আটকা পড়েছে।

বিনা প্রতিবাদে কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শিরোধার্য ক'রে নেয়নি ওদেশের মান্ত্রয়। ইয়েটস্, ব্যারি, গলস্ওয়ার্দির মতো নাট্যরসিক মান্ত্রহা গিয়ে এ্যাস্কুইণ্-এর কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণাদেশের শিথিল প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি আদায় করে এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ বহুলাংশেই শিথিল করা হয়েছে। অবশেষে এই কিছুদিন আগে নাট্যনিয়ন্ত্রণ রহিত করার অন্ত বিল্ আনতে দেখা গেছে ডিংলে ফুট্কে। ব্যবস্থা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলোর অভি সংহত প্রয়োগের। অন্তদিকে অপেশাদার নাট্যাভিনয় সংস্থাগুলো তো আইনের ফাক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নাটক নির্বাচনে তাদের স্থাধীনতাকে প্রায় অক্ষতই রেথে এসেছে।

ইতিহাসের ঘটনাচক্র ষেমনই হোক না কেন একথা ঠিক ষে শাসকগোষ্ঠী তাদের শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাথার জন্ম নাটক আর নাট্যাভিনয়ের উপর নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করে এসেছে বরাবর। নাটক ও মঞ্চ বে জনগণকৈ জাগ্রত ও সচেতন ক'রে তোলার পথে জত্যন্ত মারাত্মকভাবে শক্তিশালী অস্ত্র একথা শাসকভোণীর না বোঝবার কথা নয়। এই সেদিনও কেনেভি পরিবারের কাহিনী নিয়ে লেখা একটি নাট্যচিত্রের জভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে গণভন্তী মার্কিন দেশে। শিল্লচর্চায় নিরস্কুশ জধিকার বিভ্যমান বলে শোনা বায় বে পাতী নগতীতে, সেখানকার নাট্যাভিনয়ের উপরও পুলিশের হস্তক্ষেপের দৃষ্টাস্ত বিরল নয়।

ভারতবর্ষে নাট্যনিয়ন্ত্রপবিধির প্রবর্তন ইংরেজ রাজতে ইংরেজের তৈরি নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে। নাটক ও অভিনয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নিষেধাজ্ঞা বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বটে তবে ইংরেজের কলোনী ভারতবর্ষে সেই আইনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও প্রকরণ স্বতন্ত্ররূপে দেখা দিয়েছিল। অস্ততপক্ষে ইংরেজের আপন দেশে এই আইনের বিধিবিধান ও প্রয়োগপদ্ধতির সঙ্গে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে অমুরূপ আইনের বিধিবিধান ও প্রয়োগের গুরুতর পার্থক্য ঘটেছে। এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক।

ইংবেজ তার আপন দেশে নাটক আর অভিনয়কে যে সব কারণে সংযত করার প্রয়েজন বাধ করেছিল তা স্চনায় প্রধানত ধর্মীয় আর তার পরের দিকে অনেকটাই শাসকগোটার বিশেষ ধরণের নীতিবাধের দোহাইতে। অপরদিকে তার কলোনী ভারতবর্ধে এই আইন প্রণয়নের প্রয়োজনবাধ এদেছে প্রধানত রাজনৈতিক আর স্ক্রভাবে অর্থনৈতিক কারণে। ভারতবর্ধে রাষ্ট্রক্রমতাকে নিরঙ্গুল অধিকারে অপ্রতিহত রাখা এবং আজিক শোষণের একচেটিয়া ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করা ইংরেজ শাসনের মূল লক্ষ্য। তাই আইন প্রণয়নের সময় সেদিনের শাসকগোটা স্বদেশের সমতুল আইনের নজিরের দোহাই পাড়লেন বটে, কিন্তু এখানে আইনের বিধিবিধানগুলিকে স্বভন্তভাবে নিজেদের বিশেষ স্থার্থের অস্কুল ক'রে রচনা করলেন আর ভাদের প্রয়োগও ঘটাতে থাকলেন ভিন্ন পদ্ধতিতে একাস্কভাবে নিজেদের স্বার্থসাধনে।

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় পড়ে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল বাংলা নাটক। আইনের কবলে পড়ে একটা দেশের সাহিত্যপ্রচেষ্টা যে কী পরিমাণ বিপন্ন বিপর্যস্ত এবং বিপথগামী হ'তে পারে তার চরম দৃষ্টাস্ত বোধ হয় নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন-নিগৃহীত বাংলা নাটক। বাংলা নাটক তার খাভাবিক গভিপথ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে; প্রতিহত হয়েছে তার খতঃ ফুর্ত বিকাশ। বাংলার আতীয় নাটক গড়ে উঠতে উঠতে বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত্রিম পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে।

এদেশে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের স্বরূপ, সেই স্বার্থে বাংলা নাটক এবং তার অভিনয় কিভাবে কভোটা আঘাত হেনেছিল ধার প্রতিক্রিয়ায় নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করতে হল আর সেই আইনের ধারাগুলোর প্রয়োগ বাংলা নাটকের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে কী পরিমাণ প্রতিবন্ধকতা করেছে এসব প্রসঙ্গ বাংলা নাটকের ধারায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বাংলা নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিকরা সমূচিত গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

এদেশে ইংরেজ শাসনের ভালোমন্দ ত্রকম ফলই বর্তেছিল আমরা জানি। সম্প্র মন্থনের ফলে বিষায়তের উদ্ভবের মতো। পাশ্চাভ্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে উদ্বুদ্ধ জাগরিত চিত্ত আত্মপ্রকাশ ও প্রসারের সাধনায় মগ্ন হয়েছিল। এ পথে স্বরক্ম বন্ধনমুক্তিই তার কামনা। সাহিত্য, বিশেষ করে

নাটক ও মঞ্চ এই মৃক্তির পথে শক্তিশালী বাহন ঘভাবতই একথা মনে হয়েছে দেদিন। মনে হয়েছে মধ্যমুগের ধর্মীর ও সামাজিক জীর্ণসংস্কার ও কুপ্রধার জাবদ্ধতা এই মৃক্তিপ্রশ্নাসের পক্ষে বাধা। ফলতঃ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের তীব্র আন্দোলন ঘদ্ধ বিক্ষোন্ত দেখা দিয়েছে সমাজে। আর এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফেনারিত তরঙ্গনীর্ধে যে সব নাটকীয় মৃহুর্তের সঞ্চার নাটকে তাকে প্রতিভাভ ক'রে সম্ভব-মতো মঞ্চপ্রযোগের মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথাগুলির কুফল সম্পর্কে মাহুষকে সচেতন করে ভোলার প্রশ্নাস দেখা দিয়েছে। নাটকের বিষয়রূপে একে একে নির্বাচিত হয়েছে কৌলিন্তের কুফল, বহু বিবাহের ঘণ্য বেসাতি, বৈধব্যের কঞ্চন ব্যর্থতা, নব্য পদ্বীর আত্ত অনুক্রণমন্ততা, প্রবীণ ভণ্ড তপন্থীর নির্লজ্ঞ লাম্পট্য ইত্যাদি সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাকেক্সগুলি।

ইংরেজের শাসনাধীনে থেকেই সর্বাঙ্গীন মৃক্তি সম্ভব এ বিশ্বাসের উপরে ভর বভোদিন ছিল ভভোক্ষণ প্রতিবাদ চলেছে প্রধানত সামাজিক বন্ধনের বিরুদ্ধে। জমিদারের অভ্যাচারে স্বতসর্বস্থ প্রজা স্ববিচারের আশায় কোম্পানীর দরবারের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করে তথন। "রাইওৎ বেচারীগো জানে মারের, তাগোর সব লুটে নিয়ে, ভার পরে এই করে" অর্থাৎ তাদের বাড়ীর বউকে বার করে নিয়ে যায়। ব্ড় শালিকের ঘাড়ে রেনার হানিফ্ একথা মর্মে জানে তব্ আশা করে থাকে 'আছো দেখি, এ কুম্পানির মূলুকে এন্ছাফ্ আছে কি না।'

এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে অচিরেই। মোহ ভাঙ্গতে বিশ্ব হর নি। অমিদারীর চিরস্থারী অত্বের হ্রবোগে প্রজাশোষণের অবাধ অধিকারপ্রাপ্ত বে জমিদারগোণ্ডীকে ইংরেজ শাসক তাঁদের আশ্রের গড়ে তুলেছিলেন, নায়েব গোমস্তা আর অসংখ্যরক্ষের মধ্যস্বত্তাগীদের উপর প্রজাপালনের দায় অর্পণ করে তাঁদের অধিকাংশই শহরবাসী হয়ে বিলাসে ব্যসনে দিনবাপন হক্ষ্ করেছেন। অক্সদিকে অসম প্রতিযোগিভার মূখে পড়ে গ্রামাকুটীর শিল্পের বিপর্বয়ে বংশগত বৃত্তিচ্যুত অগণিত গ্রামীণ মাহ্বর চরম দারিক্রের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। শহরম্থী হয়ে ছুটে এসেছে ভাদের অনেকে। ইংরেজের শাসন শোষণ বজায় রাখার কাজে নিয়ুক্ত নৃতন বৃত্তিধারী কেরানীকুল গড়ে উঠেছে। নৃতন অর্থ নৈভিক বিশ্বাস আর ভার ফলে শোষণ ও নিপীড়নের নৃতন নৃতন পদ্ধতি দেখা দিয়েছে।

একদিকে নৃতন কেঁপে ওঠা কলকাতাশহর। অক্তদিকে সীমাহীন দারিদ্র আর মর্মান্তিক শোবণে অন্তঃসারশ্রু গ্রামীণ বাংলাদেশ আর সেথানকার অগণিত অবহেলিত মান্ত্র। নৃতন উপদ্রব দেখা দিয়েছে তার উপর। বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মের নৃতন পথে আর একদিকথেকে শাসকশ্রেণীর অন্ত্র্প্রবেশ ঘটেছে গ্রামে গঞে। নীল ও চায়ের ব্যবসা ক্রে নীলকুঠি চাবাগিচা আর সেই সলে গড়ে উঠেছে বেত অমিদারী। খেত অমিদারদের বীভৎস অভ্যাচারে ভূবে গেছে গ্রামের মান্ত্র। এই খেতজমিদারের খাসপ্রজা তোরাণ তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় তাই আর 'কুম্পানীর মূল্কে' কোম্পানির প্রতিভূদের কাছে 'ইনসাফ'-এর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে পারে নি। ক্ষোভ মিটিয়েছে অভ্যাচারী লক্ষ্টীর ছোট সাহেবের নাকটা ছি ড়ৈ নিয়ে।

সুক্তিকামী যে মন একদা সামাজিক কুপ্রথার বন্ধন থেকে মুক্তিপ্রয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল নিজেকে ক্রমে সে তার লক্ষ্যকে প্রসারিত করেছে। রাজনৈতিক সুখলের বিরুদ্ধে বন্ধণামর কাতরোজি ক্রমে সহিংস বিজ্ঞাহ প্রয়াসের পথে স্বাধীনতা স্বর্জনের দিকে স্বগ্রসর হয়ে গেছে। প্রামীণ মান্নবের শোষণ ও দারিক্রের চিত্র বাস্তবতার তুলে ধরতে গিয়ে আর্থিক অসাম্য ও একচেটিরা বাণিজ্যিক শোষণের প্রসম্বন্ত দেখা দিতে ক্রফ করেছে নাটকে। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদও দানা বেঁধে উঠতে ক্রফ করেছে দর্শক ও পাঠক মনে। এসবই শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিকৃল। তাই সে তার নথদস্কবিস্তারে কার্পণ্য করে নি। একের পর এক আইনের বিধিনিষেধ আরোপ করে ব্যাহত করেছে মৃক্তিপ্রয়াসকে।

বাংলা সাহিত্যে অপরাপর শাথার তূলনায় নাটকই প্রথম থেকে স্বাভাবিকভাবে সমাজসচেতনভার পথে সমধিক অগ্রসর ছিল। সামাজিক ক্প্রথার ক্ফল প্রদর্শনের প্রচেষ্টা প্রথম পর্বের
নাটকে লক্ষ্য করা গিরেছিল। কৃষ্ণক্মারী নাটকে ভীমসিংহের থেদোজিতে পরাধীনভার বেদনা
প্রকাশে রাজনৈতিক সচেতনভার অভিব্যক্তি ঘটল। এই চেতনার সম্প্রসারণ জ্যোভিরিজ্ঞনাথের
প্রক্বিক্রম সরোজনীতে। আর বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্ম সমস্র বিজ্ঞোহাত্মক চেষ্টার ইঙ্গিত
বয়ে আনল উপেজ্রনাথ দাসের শরৎ সরোজনী, স্থরেন্দ্র বিনোদিনী প্রভৃতি নাটক। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ
এক নতুন দিগস্তকে উন্মোচিত করে দিয়েছে নীলদর্পণ নাটক।

নীলদর্পণের পটভূমি নীলচাবের অন্তর্ভূক্ত গ্রামবাংলার বিক্তীর্ণ অঞ্চল। ইংরেজের কলোনী ভারভবর্ষে সেদিন দিশি মূলধনের বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃটিশ মূলধনের সঙ্গে প্রতিবোগিভার নামা সম্ভবপর ছিল না। মূক্তিচেভনা বেদিন আর্থিক ক্ষেত্রকেও স্পর্শ করতে চাইল তথন সেই মূক্তি বাসনাকে ভাই সংযত ও সীমিভ রাথভে হল শুধুমাত্র একচেটিয়া পুলির মূনফার লোভের ফলে শোষিভ মান্থবের তৃঃথ দারিদ্র্য আর অসহায়ত্বের করুণ ছবি একৈ ভোলার মধ্যে। নির্মম অভ্যাচারের করুণ চিত্র আর এই শোষণের বিরুদ্ধে একটা প্রভিরোধের কিন্তু পরিণামে বিপর্যায়ের কাহিনী নিয়ে নীলদর্পণের আবির্ভাব।

নীলদর্পন সরাসরি আঘাত হানল ইংরেজের আর্থিক স্বার্থে। এই পরিস্থিতিতে শাসকগোষ্ঠী সতর্ক না হয়ে পারে না। তার উপর নীলদর্পনের আদর্শে অতি অক্সকালের মধ্যে লেখা হলো পর পর অনেকগুলি 'দর্পন' নাটক। পল্লীজীবনের ত্রবস্থার কাহিনী নিম্নে পল্লীগ্রাম দর্পন, গ্রাম্য জমিদারের অভ্যাচারের কাহিনীচিত্র কেরাণীদর্পন, জেলখানায় কয়েদীদের উপর অভ্যাচারের চিত্র সমন্বিত জেল দর্পণ আর চাবাগিচার মালিক ইংরেজ কর্তাদের বারা কুলীদের উপর নিষ্ঠ্র অভ্যাচারের নাট্যরূপ চা-কর দর্পণ একে একে আবিভূতি হল। ইংরেজ শাসনাধীন বাংলাদেশের সমাজের ও জাবনের নানা অঞ্চলের বাস্তব চেহারাটা তুলে ধরেছে এই নাটকগুলি। উদ্দেশ্ত অবশ্রই মাস্থ্যকে সচেতন করে ভোলা—প্রতিবাদের বিক্ষোভের পথে ঠেলে দেওয়া; নীলদর্পণের প্রকাশ বেমন ভাবে একদিন বাংলাদেশের মাত্র্যকে সচেতন এবং প্রতিবাদে ম্থর করে তুলেছিল নীলকর সাহেবদের অভ্যাচারের ভ্রাবহতা সম্পর্কে।

লক্ষ্য করার বিষয়, এই নাটকগুলির দাক্ষাৎ প্রেরণান্থল নীলদর্পণ নাটক দন্দেহ নেই, ভবে দে দাধারণ রক্ষালয়ে অভিনীত নীলদর্পণ। নীলদর্পণের রচনাকাল ও দাধারণ রক্ষালয়ে তার মঞ্চায়নের মধ্যে 'বার বছরের' ব্যবধান। স্থাশনাল থিয়েটারের দারোদ্যাটিত হল নীলদর্পণের অভিনয় দিয়ে

১৮৭২ সালে। আর এই দর্পণ নাটকগুলির রচনাকাল হল ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫-এর মধ্যবর্জী সমন্ত্র। নাটকের বিষয় ও বক্তব্যকে জনমনে পৌছে দেবার জন্ম প্রয়োজন নাট্যশালার। কলকাভার বড়মানুষদের বাড়ীতে তাঁদের পরিচালিত মঞ্চে তাঁদের মজিমাফিক নাটকেরই অভিনয় হবে। সেথানে নাটক বা অভিনেতার নির্বিশেষ প্রবেশাধিকার নিশ্চয়ই থাকবার কথা না;—ছিলও না। काष्ट्रहे প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এমন নাট্যশালার ষেথানে নির্বিশেষে নাটক, অভিনেতা ও দর্শকদের জান্বগা মিলবে: নিম্নমিত অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকায় নাটক রচনার প্রেরণাও বাড়বে। নাটক সেদিন অবধি সমাজ সচেতনভার যে ঈপ্সিভ পথে প্রাগ্রাসর তাতে আশা করার সঙ্গত কারণ ছিল যে জাভীয় নাট্যশালার প্রশ্রের পেলে নাটক সহজেই জনগণমনে তার বক্তব্যকে পৌছে দিতে পারবে। এইসব আশা ও আগ্রহের সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল ক্যাশনাল থিয়েটার। বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে ঘটল নব্যুগের অভ্যুদয়। বড় লোকের বাড়ীর ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত হয়ে থিয়েটার সাধারণের দ্বারে এসে দাঁড়াল। মঞ্মালিকের মর্জির উপর নির্ভর না করে টিকিটের বিনিময়ে সাধারণের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হল। উত্যোক্তাদের মধ্যে অধিকাংশই এলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত-স্তবের যুবকসম্প্রদায়। অভিনীত হল নীলদর্পণ নাটক—অবজ্ঞাত গ্রামীণ মামুষের উপর ইংরেজের বাণিজ্যিক শোষণের নির্মম চিত্র আরু ভার বিক্লন্ধে বলিষ্ঠ প্রভিরোধের কাহিনী। ক্রুদ্ধ বিশ্বয়ে দর্শক নীলদর্পণের অভিনয় দেখলেন সাধারণ রঙ্গমঞ্চ--ক্যাশনাল থিয়েটারে। অক্তদিকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীও একই সঙ্গে শব্ধিত ও সতর্ক হয়ে উঠল। কেমন করে এহেন মঞ্চপ্রয়াসকে বন্ধ করা যায় তার স্থযোগ খুজতে থাকল শাসক সম্প্রদায়।

ক্ষীণায় ক্যাশনাল থিয়েটারের দরজা অচিরেই বন্ধ হল বটে কিন্তু এই আদর্শে গড়ে উঠল একাধিক সাধারণ রক্ষমক। এইসব মঞ্চের আশ্রয়ে নাটক আর তার বক্তব্য পৌছে যেতে থাকল নির্বিশেষে সাধারণ মাহ্নযের কাছে। ১৮৭২ থেকে সাধারণ মঞ্চে অভিনীত নাটকের ভালিকার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যেসব নাটক অভিনীত হয়েছে তাদের অধিকাংশই জাতীয় মৃক্তি বাসনার রূপায়নে প্রয়াসী। অধিকাংশ নাটকই ইংরেজ শাসন আর শোষণের প্রকৃত রূপকে কোন না কোন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। ইংরেজ শাসনের ক্রায়তা সম্পর্কে প্রশ্নমনন্ধ করে তুলেছে দর্শক্কে। শাসকগোন্তীর আত্তিকত হয়ে ওঠার পক্ষে এইটাই যথেষ্ট ছিল। হ্যোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন তাঁরা। অবশেষে অন্তিম আ্যতি এলো সন্তব্ত চা-কর দর্পণ-এর মতো নাটক প্রকাশিত হওয়ায়।

স্চনায় চা-কর সাহেব কর্তৃক কুলী রমনী ধর্ষণের লিথোছবিসহ চা-কুলীদের উপর চা-কুঠীর খেতাঙ্গ কর্তাদের পাশব অত্যাচারের কাহিনী সমন্থিত চা-কর দর্পণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। লোকদৃষ্টির অস্তরালবর্তী চায়ের বাগানের চা-শ্রমিকদের জীবনে যে অমাহ্যবিক অত্যাচার নিত্য অহন্তিত হয়ে থাকে সাহেব মালিকদের দারা তার বাস্তব চিত্র এঁকে প্রকৃত অবস্থাটা ফাঁস করে দিল এই নাটক। এ নাটকও নীলদর্পণের আদর্শেই রচিত। নীলদর্পণ নীলের ব্যবসায়ে প্রভৃত ক্ষতিসাধন করেছিল। ক্রত্রিম উপায়ে নীল তৈরির উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় সে ব্যবসা না হয় গুটিয়ে ফেলতে হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ মূলধনের একটা বড় অংশ যে তথন লগ্নীকৃত চায়ের ব্যবসায়। আর এই একচেটিয়া ব্যবসাতে লাভের অন্ধও যে অনেক বেশি। বাজারও প্রায় পৃথিবী জুড়ে। এ ব্যবসাও যদি

বিক্রম আন্দোলনের ফলে গুটিরে ফেলতে হয় তাহলে লোষণের মাধ্যমে শাসন কায়েম রাধাটাই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠবে। চা-কর দর্পণ তথনো মঞ্চল্ব হয় নি ষদিও তবু সাধারণ রক্ষালয়ে বে কোনদিন তার আশ্রেম কুটে যাওয়ার সন্তাবনা। তার আগেই ব্যবস্থাগ্রহণ বিধেয়। অতএব নাট্য নিয়য়ণ অর্জ্ঞান্স জারী করতে হল (২০শে ফেব্রুয়ায়ী, ১৮৭৬) এবং বছ প্রতিবাদ ও প্রতিবেদনকে অপ্রাহ্ম করে কালক্ষেপ না করে অবিলম্বে নাট্য নিয়য়ণ আইন পাশ করে নেওয়া হল (১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬)। ছোটলাট এ্যাস্লে ইডনের পক্ষ থেকে এই আইনের সংযত প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি সত্তেও অচিরেই (৪ঠা মার্চ, ১৮৭৬) এই আইনের থড়া নেমে এসেছিল নাটক ও নাট্যশালার উপর।

একথা ঠিক যে গ্রেট স্থাশনাল থিয়েটায়ে 'গঙ্গদানন্দ' ও 'Police of Pig and Sheep' এর অভিনয় ( ১লা মার্চ্চ, ১৮৭৬ ) উপলক্ষ্যে নাট্যনিয়ন্ত্রণ অর্ডস্তান্সের প্রথম প্রয়োগ ঘটেছিল। স্থরেন্ত্র-বিনোদিনী অস্ত্রীলতার দোহাইতে অভিযুক্ত হয়েছিল। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চাধ্যক্ষকে গ্রেপ্তার করা হল, বিচারে উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বস্থর সম্রাম কারাদণ্ডের বিধান দেওয়া হল। আবার হাইকোর্টের বিচারে অভিযোগ টিকল না বলে এঁরা মুক্তিও পেলেন। এই প্রহুদনের স্বটাই ঘটে গেল স্থরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের বিরুদ্ধে অশ্লীলভার অভিযোগকে কেন্দ্র করে। একটু ভলিয়ে দেখলেই কিন্তু বোঝা যাবে সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠার আদৌ কোন শির:পীড়া ছিল না। কারণ এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহু অশ্লীলধরণের বই ছাপা ও বিক্রি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ১৮১৯-২০ সনের School Book Society-র তৃতীয় বাবিক রিপোর্টে পূর্ববর্তী পনের বছরে প্রকাশিত মুদ্রিত বই সম্পর্কে মস্তব্য ছিল—'Not a few are distinguished only by flagrance violation of common decency; and are too gross to admit of their attempts to be disclosed before the public eye. এর পর স্বভাবতই পত্ৰপত্ৰিকায় আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে! দাবী ওঠে অশ্লীল পুস্তকাদি প্ৰকাশের বিক্লম্বে আইন প্রণয়নের। কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই দাবীতে সাড়া দিয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন বোধ করেন নি সেদিন। অথচ নাট্যশালার উপরে পুলিশের হস্তক্ষেপ ও শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বেলার সেই অশ্লীলভার অভিযোগই আনলেন তাঁরা। আদলে স্থরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের বিষয়বম্ব সম্পর্কে পুলিশের রিপোর্টে যা বলা হয়েছিল সেইটাই শাসকগোষ্ঠীকে চঞ্চল করে তুলেছিল। নাটকে বর্ণিভ भगाषिरद्वेटित भाषविक অভ্যাচারের ফলে নারীর সর্বনাশের ঘটনা, ইংরেজের জেলখানা ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রসঙ্গ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ইংরেজের বিচার ব্যবহার প্রকৃত চেহারা ফাঁস করে দেওয়া এবং ইংরেজবিরোধী মনোভাবকে তীত্র করে ভোলার যে প্রচেষ্টা হ্ররেজ্র-বিনোদিনীতে ছিল পুলিশ সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সন্তর্ক করে দিতে ভোলে নি। জনমানদের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়েই যেন স্থশাসকের মতো তাঁরা অশ্লীলভার অভিযোগ এনেছেন এটা ছিল লোকদেখানো মুখোস। এ অভিযোগ বে টিকভে পারে না একথাও তাঁর। জানভেন। সেইজগ্য পুনর্বিচারের জন্য হাইকোর্টে মামলা ওঠে ষেদিন (২০শে মার্চ্চ, ১৮৭৬) ঠিক সেই দিনই মামলার ফলাফলের জন্ম অপেকা না করেই অশোভন ব্যস্তভার সঙ্গে কাউন্সিলে নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল উপস্থাপিত করেন কাউন্সিলের ল' মেম্বার হবহাউস সাহেব। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্ত যে শাসন ও শোষণকৈ কায়েম রাথা যে কোন প্রকারে শ্লীলভা

অপ্লীলভার বিচার বিবেচনায় আদে কোন যাথাব্যথা তাঁদের যে ছিল না ভার সমর্থন মিলবে নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিনের ব্যবধানে প্রকাশিভ (২৮ মে, ১৮৭৭) সমাচার চন্ত্রিকার মন্তব্যটি পড়লে—

'হবহাউদের এত সাধের নাট্যাভিনয় আইন বিধিব্দ হইয়া কী হইল? নাট্যাভিনয় আইনের একটি ধারায় লিখিত আছে; অশ্লীল, নিন্দান্তনক অথবা অপবাদ্যনক কোন নাটক কিয়া প্রহসনের অভিনয় করিলে নাট্যশালার অধ্যক্ষ, অভিনেতৃ এদং দর্শকগণ দণ্ডার্হ হইবেন। বন্ধ রঙ্গভূমিতে (১৬ই মে ১৮৭৭ এ বেঙ্গল থিয়েটারে) 'আর ঘুরে আয় নদের টাদ' প্রহসনথানি কি এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহে? আমরা আশ্চর্য হইলাম যে পুলিশের অন্ততম হুযোগ্য ইন্সপেক্টর বাবু সর্বানন্দ রায় তথার উপস্থিত ছিলেন, তিনি উপস্থিত থাকিয়া যে এ প্রকার অশ্লীল প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া মোনাবলয়ন করিয়া চলিয়া আসিলেন ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।'

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের সমর্থনে এর প্রয়োজনীয়তা বৃঝিয়ে দেবার জন্ত বিলের উত্থাপক হবহাউস আপত্তিজনক নাটকের দৃষ্টাস্ত হিসেবে 'গজদানন্দ' প্রহসনের উল্লেখ করে কাউন্সিলের সদস্তদের বললেন—

…'a highly respectable Hindu gentleman of good position in society, one of the legal advisers of Government, and one of the members of the legislature of Bengal'—এর ছবি প্রহ্মনটিতে এমনভাবে আঁকা হয়েছে যে ভিনি খেন 'deliberately selling his own honour and that of his family in order to get promotion and money.' দেদিনের জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় সপ্তম এডওয়ার্ডকে খেভাবে তাঁর বাড়ীতে আপায়ন করেছিলেন সে সম্পর্কে হিন্দু পেটি ঘট পত্রিকা লিখলেন—'ইনি যে মূল্যে রাজসম্মান কয় করিলেন, ভাহাতে সমস্ত জাভির সম্ভ্রম আজ পদদলিত হইয়াছে।' অমৃতবাজার মস্তব্য করলেন—'বে পাবও নিজ পরিবারের মর্যাদ্যা এই ভাবে ধূলিদাৎ করিতে বিন্দুমাত্র বিধা করে না, সে দেশের জাতির ও সমাজের ব্যাধিস্থরূপ ঘোর কলছ।' 'গজদানন্দ' প্রহ্মনে এই জনমতেরই প্রকাশ ঘটান হয়েছিল, ভার বেশি কিছু নয়। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই জগদানন্দের মতো আপ্রিতজনের য়ম্পাবেক্ষণের কথা শাসকগোটীকে ভাবতে হয়েছে। নাগরিকের জীবন নির্বিদ্ন ও সম্মানজনক করে ভোলার যে দায় স্থশাসকের ভার জন্ত মোটেই নয়। যদিও হবহাউস ভার বক্তভায় ইংরেজ শাসনের নিরপেক্ষভাও সমদ্শিতা বিষয়ে একটা মোহজাল বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। কিছুটা লফলও হয়েছিলেন ইঙিয়ান মিরর প্রভৃতি তু' একটি পত্রিকাকে দলে টানতে পেরে।

হ্বহাউদ তথা শাসকগোষ্ঠীর আদল উদ্দেশ্ত কিছু বেরিয়ে পড়েছে হ্বহাউদের বক্তৃতার পরবর্তী অংশে। তিনি আনেন খ্ব তালো করেই সর্বকালে সর্বদেশে অনগণমনে নাটক ও মঞ্চের ত্র্বার প্রভাবের কথা। …in all times and countries the drama has been found to be one of the strongest stimulants that can be applied to the passions of men'— একথা বলে তিনি স্বাকার করে নিলেন বাংলা নাটকের অল্পটিও ঠিক এই ভাবেই শাণিত হয়ে উঠেছে এবং উপ্তত হয়ে উঠেছে চরম আঘাত হানবার জক্ত। হ্বহাউদের নিজের ভাষায়—'…to excite

feeling of disaffcetion to the Crout।' বাংলা নাটকের ভদানীন্তন আশা ও আদর্শ সম্পর্কে পুরো ওয়াকিবহাল তাঁরা। আনেন—'The Dramatic literature of Bengal was in a very rising and promising condition, If greatly exercised the thought and imaginative faculties of the people। অভএব অঘটন, লেফ্টেনাই গভর্বের ভাষার 'serious mischief' ঘটে যাওয়ার আগেই আইনের বেড়া তুলে দেওয়ার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠল নাটক ও নাট্যশালার সামনে।

এই 'serious mischief' অর্থাৎ চরম সর্বনাশ ঘটে ষেতে পারে শাসকগোণ্ঠা জানেন ধদি তাঁদের বাণিজ্যিক আর্থে আঘাত আসে, শোষণের পথগুলো যদি বদ্ধ হয়ে ধায়। সে আশহার ঝড়ো মেঘ হবহাউস দেখতে পেলেন চা-কর দর্পণ নাটকে। চা-কর দর্পণ তথনো অভিনীত হয় নি। কিছু তাঁর কাছে গোপন রিপোর্ট আছে যে এই নাটকে এমন কিছু আছে যা চায়ের ব্যবসার মালিকদের ম্থোস খ্লে দিয়েছে একেবারে নগ্নভাবে। কাউন্সিলের সদস্যদের তিনি যা বললেন তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক—

There was composed a work in dramatic form called the Cha-Ka-Darpan, ('চা-কর দপন' নামটি ঠিকভাবে বলতে পাবেন নি দেখা যাছে) which I am told means the mirror of Tea, I do not know who was the another or what his motives were, but the work itself was as gross a calumny as it was possible to concieve. The object was to exhibit as monster of inequity the tea planters and those who were engaged in promoting emigration to the districts—bodies of men as well conducted as any in the Empire!' ভারপর আত্মগোপন সমর্থনের ভঙ্গিতে ছলনাময় উক্তি করনেন—'These gentlemen who are carrying on the business to the benifit of everybody concerned, and perhaps with a greater proportion of benifit to the labourers they employ than to anybody else, have what is called a Mirror held up to them in which the gratification of vile passions, cruelty, avarice and lust, is presented as there ordinary occupation.....'\*

এই চা-কর দর্পণ নাটক ষদি একবার পাদপ্রদীপের আলোকে উদ্তাসিত হয়ে জনসমক্ষে এসে উপস্থিত হতে পারে ভাহলে হবহাউদের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে অহুমান করা শক্ত নয় মোটেই ষে চায়ের ব্যবসায়ের উপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়বে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে স্থরেন্দ্র বিনোদিনীর তথাকথিত অশ্লীলতা নয়, আরোপিত অভিযোগে অভিযুক্ত গজদানন্দ প্রহুসনও নয়, ভার থেকে অনেক বেলী অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন শাসক সম্প্রদায়

\*হবহাউস-এর উক্তিগুলো India Grazette, Oct\_Dec, 1876 এর Abstract from the proceedings of the Council of Governor General of India থেকে উদ্ধৃত। সেদিন চা-কর দর্পণ নাটকের অন্থপ্রেরণা তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রতি চরম আঘাতের সম্ভাব্যতায়। আর তাই সমস্ত আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য ক'রে নাট্যনিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় নেমেছিলেন।

একাস্কভাবে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থবক্ষার্থে প্রণীত হল নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন। এর লক্ষ্য হ'য়ে উঠল স্বভাবতই উদীয়মান নাটক আর নাট্যশালার স্বাভাবিক ও স্বতঃক্ষৃত বিকাশকে প্রতিহত ক'রে তাকে বিপথগামী হ'তে বাধ্য করা এবং ফলতঃ পলু করে তোলা।

এমন আটঘাট বেঁধে নাট্যনিয়ন্ত্ৰণ আইনটি করা হয়েছিল যে এর থেকে রেহাই পাওয়ার উপার ছিল না কারো কোনদিক থেকে। ইংরেজের আপন দেশে অন্তর্মণ আইনের বিধিতে বেখানে আছে 'Royal Letters Patent' অথবা 'Lord chamberlains Licence' কিয়া 'Licence given by Justice of peace' ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন স্থান নাট্যাভিনয়ের জন্ম নিদিষ্ট ক'রে রাখতে পারবে না; এখানে সেই জায়গায় বলা হল 'Whenever the Provincail Govt is of opinion that any play, pantomime or other drama performed or about to be performed in a public place is—

- (a) of a scandalous or defamatory in nature, or
- (b) likely to excite feelings of disaffection to the Governmenent established by law in British India [or British Burma] or,
- (c) likely to deprave and corrupt persons present at the performance\* নাট্যনিয়ল আইনের প্রয়োগে তাদের নিষিদ্ধ করা হবে। এথানে নিষেধাজ্ঞা নেমে এল নাটকের উপরে। Any building or enclosure to which the public are admitted to witness performances on payment of money'—'public place' এর এই ব্যাখ্যার সাহায্যে টিকিট বিক্রি করে যে সব মঞ্চ অভিনয়ের আয়োজন করছিল অর্থাৎ সেদিনের সমস্ত পাবলিক থিয়েটারকেই এই আইনের আওতায় এনে ফেলা হল। অভিনয়ের জ্ঞ্জ মনোনীত প্রত্যেকটি নাটককে অভিনয়ের আগে অনুমতিসাপেকে পুলিশের কাছে পেশ করার বিধি হল। যদি অনমুমোদিত হয় কোন নাটক আর তা সত্ত্বেও সেই নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করা হয় তাহলে নাটক বা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে যে কোনভাবে যুক্ত অভিনেতা, নিদেশক, মঞ্চাধ্যক্ষ, নাট্যগৃহের মালিক বা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তির কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা যাবে এবং বিধিলক্ষ্যন করা হয়েছে মনে হলে তাদের বিক্রমে গ্রেপ্তার জরিমানা জেল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যাবে।

স্বেক্ত বিনোদিনীর মামলায় জড়িয়ে পড়ে সর্বস্বাস্থ বিয়েটারের স্ববাধিকারী ভ্বনমোহন নিয়োগী বিয়েটারের সঙ্গে সংশ্রব ভ্যাগ করে দূরে সরে গেলেন। নাট্যকার উপেদ্রনাথ দাস পাড়ি দিলেন বিলেভে। ম্যানেজার অমৃত বহু তাঁর অহুগামী হতে গিয়ে বাধা পেলেন বাড়ী থেকে; চলে গেলেন আন্দামানে। অভিনেতা বিহারীলাল পুলিসের চাকরী নিয়ে চলে গেলেন পোর্টরেয়ারে। অভিনেত্রী স্কুমার দক্ত বিয়েটার ছেড়ে বাড়ী বসে রইলেন আর অর্ধেন্দু মৃস্তাফী বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণে।

<sup>\*</sup>Section 3 of the Dramatic Proformances Act 1876.

এর পর নিশ্চরই আর কেউ সাহস করে এগিয়ে আসবেন না এমন নাটকের অভিনয়ে আয়োজন করভে বে নাটকে ভাতীয় জীবনের সামাগ্রতম আশা বাসনার প্রভিফলন ঘটেছে।

আইনে আরো বেন চোথ রাঙিরে বলা হল আইন বিরুদ্ধ কোন নাটকের অভিনয় হতে থাকলে পুলিশ প্রয়োজনবাধে বলপূর্বক সেথানে চুকে গ্রেপ্তার করা ছাড়াও সমস্ত হাবর অহাবর সম্পত্তি বাজেরাপ্ত ক'রে নিতে পারবে। অভঃপর নিশ্চয়ই কোন মঞাধ্যক্ষ আদে সাহসী হবেন না এমন কোন নাটক নির্বাচন করতে যা পুলিশের বিচারে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হ'য়েছে বা হ'তে পারে।

সব থেকে মারাত্মক যে ধারাটি এই আইনে সংযোজিত, যার নজীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না ভা হল নিষিদ্ধ অভিনয়ের ক্ষেত্রে দর্শকদেরও শান্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করা।

পাবলিক থিয়েটারের যুগে যেখানে দর্শকের পন্নসায় থিয়েটার চলে সেথানে দর্শকের সামনে এই আতহ্বকে তুলে ধরাটা থুবই ফলপ্রস্ হয়েছিল সন্দেছ নেই।

এইভাবে নাট্যকার থেকে শুরু করে দর্শক অবধি সবাইকে আইনের আওভায় এনে নাটক আর নাট্যশালাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছিল সেদিনের শাসক সম্প্রদায়। এর পর কে বুকি নেবে জাতীয় চেতনামূলক নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করতে বা তা দেখতে।

ষে উদ্দেশ্যে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল তা সিদ্ধ হল। সমগ্র নাট্যজগতে একটা দিশেহারা অলে অবস্থার সৃষ্টি হল। শৌথিন অভিনেতাদের হাত থেকে মঞ্চ আন্তে আন্তে ব্যবসাদারের হাতে গিয়ে পড়ল এই স্থযোগে। পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যে যেথানে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করছেন ব্যবসায়ী মঞ্চ মালিকেরা স্বভাবতই তাঁরা আইনের চোথে নির্দোষ নাটককেই বেছে নিতে লাগলেন।

এই ছয়ছাড়া অবস্থায় পড়ে গীতিনাটক ছাড়া অন্ত কোনপ্রকার নাটকের অভিনয় করার সাহস
হল না কারো। জীবনঘনিষ্ঠ নাটকের জায়গায় স্থান নিল আদর্শপতী, পারিজাত হরণ এর মডো
অসার গীতনাটোর অভিনয়। যে ভূবনমোহন স্থরেন্দ্র বিনোদিনীর অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন
ভিনিই আবার ওই পারিজাতহরণ গীতিনাটকের মঞ্চায়ন ঘটালেন। অভিনয় দেখে হতাশ গিরিশচন্দ্র
গান লিখলেন— 'আমার ফিরিয়ে দে না আধ্লি

#### कि ठेकान है। ठेका नि।'

সভ্যিই নাটক ও মঞ্চ সেদিন আত্মবঞ্চনার পথে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নাচগানের পদরা সাজানো গীতনাট্য, পঞ্চরং ভামাসা আর বাস্তব জীবন থেকে অনেক পেছন ফেরা পৌরাণিক যুগ ও জীবনের আখ্যান নিয়ে লেখা পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে ভক্তিরসের বক্তান্তোত নেমে এল মঞ্চে। প্রহুদনের সামাজিক স্পর্শ হারিয়ে গেল। নাটক ভার বলিষ্ঠ জীবনাবেগ হারিয়ে ফেলল।

নাট্যনিয়ন্ত্ৰণ আইনের শেষ ধারার ছিল—'Nothing in this Act applies to any Jatras or performances of or like kind at religious festivals.' যাত্রা ও তার সমধর্মী অভিনয় অন্তর্গানের প্রতি এই আইনের বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হবে না এই অঙ্গীকার পৌরাণিক আধারে ভক্তিধর্মের প্রবাহকে নিয়ে আসতে নিশ্চয়ই অনেকথানি উৎসাহ যুগিয়েছিল।

কলকাভায় অবস্থিত বিদেশী মঞ্চের অমুকরণে এদেশের মঞ্চ গড়া হয়েছিল। স্থাশনাল থিয়েটারের মঞ্চও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে ষেহেতু মঞ্চপ্রকৃতি ও নাট্যপ্রকৃতি পরস্পরসাপেক, একে অন্তের প্রভাবে পরিবর্তিভ হয়; শক্তিশালী নাটকের প্রভাবে ভাই মঞ্জপের পরিবর্তনও অসম্ভব ছিল না। মঞ্চ বেদিন বড় মাস্থবের ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে বোররে এসে স্থাশনাল থিয়েটাররূপে লাধারণের থারে এসে গাঁড়াল দেদিন এ সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রয়োজন সেদিন জীবন্যনিষ্ঠ বলিষ্ঠ নাটকের বা তার আপন প্রয়োজন অস্থায়ী মঞ্চরপ্রেক পরিবর্তিত করে দিতে সক্ষম। নিয়্রণ আইনের শিকল পরে নাটক ও মঞ্চকে সেদিন বে পথে চলতে দেখা গেল তাতে সে সম্ভাবনা স্প্রে মিলিয়ে গেল। মঞ্চপ্রকৃতিকে রূপাস্তর ঘটাতে পারে এমন নাটক মঞ্চত্ব হয় না বরং ভাল নাটকের অভাবটাকে পৃষিয়ে দেবার জন্ম ব্যবদাদার মঞ্চ-মালিকরা মঞ্চের বিলিতি ছালকে অস্ক্র রেখে তার উপর মঞ্চমায়া ও কৃছক স্প্তির প্রতিবোগিতায় নেমে পড়েন। নাটক ও মঞ্চে ব্যবধান ঘৃচে গিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার বথার্থ জাতীয় মঞ্চ হয়ে উঠতে পারত, সে সম্ভাবনা দেখাও গিয়েছিল, যদি নাটক ও মঞ্চের স্থাভাবিক ও স্বতঃস্কৃতি বিকাশ ব্যাহত না হত আইনের নাগপাশে পড়ে। মঞ্চ ও নাটকের প্রকৃতিতে বে ব্যবধানের স্চনা হয়েছিল সেদিন আজও তা মৃছে গেছে সম্পূর্ণভাবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। ন্যাশনাল থিয়েটাবের যাত্রারছে আইনের অপ্যাত তাকে পঙ্গু করে তুলেছিল। স্তিট্যের ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় মঞ্চ আজও আমাদের কল্পনার বস্তুই হয়ে আছে।

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন বাংলা নাটক আর নাট্যশালার যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছে আর কোন দেশের কোন আইন তা করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

# বিক্রমপুরের আটপৌরে ভাষা

#### ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

### वाजा एव नाहे वृति।

না, বাজারে দেরী হইছিল। পরের হাতে ধন, পরের পায় গমন, নিজের ইচ্ছামত কাজ হয় না। নাও আমাগোও নাই, তবে নি নাইয়ার শতেক নাউ। বাজার থেকা কি আনছে ?

আমাগো আবার বাজার। পুঁটি মাছ পিটালি আঁধার। তোমার কথায় মনে পড়ল, বাভি নিয়া যথন রাজে ঘাটে যাই তথন পুকুরে পুঁটি মাছের থই ছোটে।

দেওরের চলছে কেমন ?

হাতে বেদিন টাকা থাকে মচ্চমূলা কইরা থার। পরদিন হয়ত চুলার হাঁড়ি চরে না। পরের ছ্য়ারে হাত পাতে। লোকেই বা কত দিব। একবার নিলে আর চিৎ হাত উপর করে না। রামার মা আমার থেকা ছুইটা টাকা নিছিল, কিছুতেই দেয় না। সেদিন কয়েকটা চিমটি কাটা কথা বলার এক টাকা বার করেছে। সিধা আঙুলে ঘী ওঠে না।

ভাল কেমন ?

জেমন দেবা তেমন দেবী। নিজের সংসারে মন নাই। পরের সবটাতে সে সকল ব্যস্থনের হলুদের শুড়া।

ভার ছেলেটি দেখতে ভালো না।

ও কথা বইলো না দিদি, সোনার আংটি কি বাঁকা হয়।

ভোমার মেরের নাম রাথছ কি ?

ওর দাত্ ওকে ভাকে অপূর্ব। হঙ্গরি।

এ বে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

বড় মেয়ে আছে কেমন ?

থাওয়া পরার কষ্ট নাই, কিন্তু হাড় ভাঙ্গা থাটুনি। কর্তা গেছিলেন মেয়ের বাড়ি। একজন পড়সী বললেন, আপনার বেয়ান ভ নিবাইরা কাপড়।

म बावाव कि ?

ভান ত থোপা তুই রকম কাপড় কাচে, আটপোরা ও নিবাইরা। নিবাইরা কাপড়ে মাড় থাকে আর তা সাফ বেলী। তা ভাজ করিরা তুলিয়া রাথা হয়। কোথাও বাইবার সময় নিবাইরা কাপড় পইরা বায়। বাড়িতে লোকজন আসলে আমার বেয়ান ফুল ফুল্রি রায়া করেন; হাসতামাসা ও গয়ওজব করেন। প্রতিদিনের আটপোরে গৃহস্থালি কাজের ধার দিয়াও তিনি বান না। তাই মেরেটা সংসারের জক্ত শরীরের রক্ত জল করছে। তিনি মেরেকে পূজার আনবেন বলছেন। মেরে ত ছই হাতে দিন ঠেলছে। মেরে ত আসব ধরচের কথা ভাবছি। আমাদের আর মধ্-পর্কের বাটীর মৃত কাইৎ হলেই নাই।

ভাগ্নে কিছু সাহাষ্য করে না ?

ভার কথা আর কইওনা। ত্থ কলা দিয়া সাপ পুবছিলাম। পরের উপকার করা আর ছাইভে জল ডালা সমান।

ভোমার ছোট খাভড়ীকে আনমনা দেখি কেন ?

ভাইদ্বের বাড়ি থেকা নিভে আসছিল। ভিনি বললেন, ওঠ ছেমরি তর বিয়া—এই কথা বললেই কি আমি ঘাইভে পারি। আমি আছি কংসের কারাগারে এক পা বাইরে বাড়াবার উপায় নাই।

ভার কর ভাই পো ?

ভাইয়ের সন্তান নাই, বৌ বাঝা। পরের ছেলে পালে।

ষশোদা বড় ভাগ্যমন্তী, পরের ছেলেভে পুত্রবভী।

দেদিন কথকতা শুনতে গেছিলাম। পাঠক না পারে গাইতে না পারে বলতে। যত ছিল নাড়া বইনা স্বাই হইছে কীর্তনীয়া। তোমারা পয়সা দিবে একটি; গান শুনতে চাও অক্রুর সংবাদ। তোমার বড়জা কেমন আছে ?

ভার ছেলে ভালো চাকরি পাইছে। সে ভ অহংকারে গদ গদ, মাটিভে পা পড়ে না। অমের কৃষি নিয়া বড়াই করা ভাল না।

মাহবের জীবন কচুপাভার জলের মত—এই আছে, এই নাই। এত ত দেদিন দাস বাড়ির জলের জেতা ছেলেটা মিমিষের মধ্যে মইরা গেল। ব্যামো খ্যামো কিছু না, ভকনার কুমীরের ঘা। বিনা মেঘে বজ্ঞপাত। মা কাটা ছাগলের মত ছট্ফট্ করছে; ভার শোকে বৃক্ষের পত্র ছইড়া পড়ে; পাষাণ গলে। বাপ কোড়ালের মত কোঁ কোঁ করছে। বুড়া ঠাকুরমা বলে, মৎসের মার আর পুত্রশোক কি। ভোমার বড় ভাত্র কেমন ?

ভার মৃথে মিষ্টি পেটে বিষ। আপন স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় বৃঝিয়া নেন। কিন্ত ধরি মাছ না ছুই পানি। কোন কাজের মধ্যে ভিনি নাই। ছোট ভাইয়ের বিবাদে পায়ে নল চালান। আনারসের পাভার মত মেজোজার ছুই দিকেই ধার—ষেমন কাজ কর্মে তেমন বিবাদে। ছোট দেওর ত এক জড়ভরত। যে বা করুক, তার কোন ভাপ উত্তাপ নাই। মাঝের বাড়ির স্বান্ডরি-বৌর মধ্যে অষ্টপ্রহর যুদ্ধ চলে। স্বান্ডরি বলে— কলির বৌ-ত হাড়জালানি

বললে হয় বাঁকা,
বৃইড়া বৃড়ি কুইড়ায় থাকব
আমরা নিম্ বড় ঘর।
কলির বৌ ভ ভাঙ্গল সোনার ঘর।
বৌ বলে—কানি, কভ করবি কর
কভু না কাভর হবে চাঁদ সদাগর।
খান্ডরি এমন ছভির তুত কাঠি মাইপা রাথে তুধ।
বৌ এমন ছভির তুত জল মিশাইয়া থায় তুধ।

ভয়ে সে বাজি ষাই না। গেলে দোটানায় পড়ভে হয়। ভাম রাখি কি কুল রাখি অবস্থা দাঁড়ায়।

দেদিন শাশুড়ি হঠাৎ মারা গেছে। মইরা গেছে ধন্বস্থরি ওঝার পাইছে শুভস্তরি !

বৌ বলে—আগে খাইমু পাস্তার ভাত

পরে লেপুম ঘর

খাণ্ডরি নাই ননদ নাই

কার বা করি ডর।

কিরে সন্ধা, এথানে তুই কি আকড়া চাউলের দোকান করিস ় তর লেথা পড়া নাই ? হাতের লেথা খেন কাউয়ার পাড়া। সারাদিন শয়তানি। বাপ বাড়িতে আসলে সাপের মাথায় ধূলা পড়া পড়ে। সে ত ছেলেকে দায় আনে কুড়ালে কাঠে! তিনি বলেন খেমন হাউরা নল তেমন হৃদ্দইরা মৃগইর চাই।

দায়রে বালি কুড়ালেরে শিল বাদীরে লাখি গোলামের কিল

না দিলে ভারা ঠিক থাকে না। শাসনে কি হবে। ইল্লভ যায় ধুইলে থাসলভ যায় মইলে। হাড়িয়া কোণে কাউয়ায় ডিম পাড়ছে, তুফান আসবো, শিগ্ গির বাড়ি যা!

এটা একটা লহাপোড়া। ষেথানে ষাই লগে লগে আসে। আমাগো পাশের বাড়ির ছই ভাই ভিন্ন হইন্নাছে। একত্র করার জন্য সকলে বহু চেষ্টা করছে। কিন্তু ভাঙ্গা-শাঁথা কি জোড়া লাগে। লোকে বলে জল কাটালে ছই ভাগ হয় না। দক্ষিণের ঘরের স্থামী স্ত্রীর শরকাল চলছিল। বোন মধ্যে পড়িয়া মিট্মাট্ করিয়া দিয়াছে। এখন আর বোনকে জিজ্ঞানা করে না। আমে ছধে মিশা গেছে, আঁটি আদাড়ে গেছে। দিনেশ নাকি বড় ঘরে বিয়া করছে তারা লোক কেমন গ

বৌ দেইখ্যা মনে হয় লোক ভালো। একটা ভাত টিপলে হাঁড়ির খবর পাওয়া যায়। তবে একটা কথা আছে আহাজের সংগে ডিক্সি চলতে পারবে কি ? তেলেজলে মিশে কি ? এখন বাড়ি যাও নইলে বকুনি শুনতে হবে। সায়রে শয়া শিশিরে আর কি ভয়। শাশুড়িরা কলির বৌর নিন্দায় পঞ্মুখ। কিছু ভারা যখন শরশ্যায় পড়েন তখন ভ বৌদেরই টানতে হয়। বিয়ার পর এখানে একটা ইচার আংটিও পাই নাই। খাশুরি বলে, ছেলে রোজগার কইরা গয়না দিব। আশায় রইছেন কাউয়া পাকলে থাইবেন ডউয়া।

শামার ছোট দেওর খুব ভাল। কারো সঙ্গে তার অসিয়তা নাই। বেশী গলাগলিও নাই।
পাড়ার সকলের সঙ্গে তার ভাই-আচারি ভাব। ননদ আর এক রকম, তার পেটে কথা পচে না।
ভিলরে ভাল কইরা বলা ভার অভ্যাস। খণ্ডরের চাঁছাছোলা কথা। কথায় রস-তস নাই। মেঝো
কর্তার ছেলের কঠিন ব্যামো। ভার মাথার উপর থাড়া ঝুলছে। ভার কাছে পূজার মাথট চাইতে
কারো সাহস হয় না।

ছেলেটার অহথ বিহুথ কিছুই না। পাঠশালায় ষাইবো না তাই ভেক ধরেছে। কাল এমন কইরা নিমস্তন্ন থাইছিল যে পেটের উপর লিক মারা ষইত। আচ্ছা সেদিন কাছারির লোকেরা গরিবের উপর অভ্যাচার কইরা গেল। মাভক্রের অমিদারকে কিছু বলছে কি ?

भाजवादाप्तव कथा हाए।

বড় বড় বানৱের

বড় বড় পেট

লকায় বাইভে

মাপা করে হেঁট।

विक्रमभूरवद कान कान मान्न निक अञ्चीत नादौदा नमरवि कर्छ गान गाहेर्जन--

আমরা ষত বদ নারী

পরবো না আর কাচের চুড়ি

স্বেনবাবু করেছেন মানা

সবার মনে আছে জানা।

কৌলিক্স প্রথার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল বিক্রমপুর। ঘটক জাতির উদ্ভব ছিল বল্লালির অক্সভম উপজাত। কৌলিক্স প্রথার অবসানের সঙ্গে ঘটকেরা বৃত্তিহীন ভিক্ষ্ক ব্রাহ্মণশ্রেণীতে পরিণত হইয়া পড়ে। তারা বিনা নিমন্ত্রণে অকুলীনের বাড়ির বিবাহে উপস্থিত হতেন। অনাহ্তণের অনাদর সন্থ করে তার্থ কাকের মত আহারের প্রতীক্ষার বনে থাকতেন। ধূলা-বালি মাথা ফরাশের উপর তরে মশার কামড়ে জর্জরিত ঘটকেরা বিনিক্র রজনী কাটিয়ে দিতেন। দিনের বেলা তীর্থের ভিক্ষ্কদের মত গৃহকর্তাকে থিরে ফেলে বার বার প্রত্যাথানের পর তুই চার আনা বিদার সংগ্রহ করে করেক মাইল দূরে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে খেতেন।

ভাদের এই অদৃষ্টকে ভারা হাস্তম্থে পরিহাস করতেন। বিক্রমপুরের পাঁচটি গ্রামের নাম পাশাপাশি বসিয়ে ভারা ভাদের এই বিভ্ননার সংক্ষিপ্ত পরিচয় রেখে গেছেন।

রাইততো বালিগাঁও পাইনা পয়সা কান্দনীসার। (ভাষার এই নম্না সংগ্রহে শ্রীমতী স্থলীলা দেবী লেখককে বিশেষ সাহাষ্য করেছেন।)

## यथां जिलल

#### युद्रमञ्ख वत्नाभाशाय

মানুষ অনেক সময়ে অক্সাতসারে নিজের অনিষ্ট নিজেই করে। গাছের একটি তালে বসিয়া যদি ঐ তালই কাটা হয়, তাহা হইলে বিপদ অবশুস্তাবী। স্বথাত সলিলে ত্বিয়া মরিবার জন্য অন্তাপ কবি শ্রামা মায়ের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ একটি আত্মঘাতী অপকর্ম পশ্চিমবক্স মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যৎ কর্তৃক মাধ্যমিক পাঠ্যতালিকার আবশ্রিক বিষয়সমূহ হইতে সংস্কৃতকে বর্জনের প্রস্তাব। একজন সংস্কৃত সেবী ও সংস্কৃতশিক্ষক হিসাবে এই পরিকল্পনার কুফল সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ মস্তব্য এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সবই বেদে আছে, ইহা বলিতে চাহি না। সংস্কৃত স্বর্গ, সংস্কৃত ধর্ম—ইহাও আমার প্রতিপাত্ম নহে। বর্তমানে সংস্কৃতের অবশ্য পাঠ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি মাত্র। চিন্তাশীল ব্যক্তি ও চিন্তানায়কগণের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য, সংস্কৃতের স্বতিগান বা জীর্ণ পদ্বাকে একমাত্র পদ্বা বলিয়া প্রতিপাদন নহে।

সংস্কৃতের বিক্ষবাদী ৰলিবেন, সেকেলে সংস্কৃতের একালে প্রয়োজন কি ? এই যুক্তিতে যদি সংস্কৃতকে বর্জন করিতে হয় ভাহা হইলে নবীন পুত্র কম্মারও প্রবীণ পিভামাভাকে ভ্যাগ করা উচিভ বা তাঁহাদের পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাকে অচল মুদ্রার ক্যায় প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত। সূর্য লক্ষ লক্ষ বংসর রশ্মি বিকিরণ করিয়া থাকিলেও অত্যাপি বলি—আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ; অর্থাৎ, সূর্য প্রাচীন হইলেও উহার রোগনাশক শক্তি অটুট আছে। গ্রা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রবাহিত হইলেও ভাহার শৈভ্য পাবনত্ব হারায় নাই। চিকিৎসক প্রাচীন হইলে তাঁহার উপদেশ মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হয়। তেমনই মার্গদাহিত্য ( classical literature ) প্রাচীন হইলেও উহার খাশত মূল্য আছে। আজও শিক্ষিভ পরিবারে শিশুদের মনে পবিত্র ভাব এবং দয়া বীরত্বাদি উদ্বোধিভ করিবার জম্ম রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী দিয়া শিক্ষার স্ত্রপাত হয়। ভক্তি, নীতিবোধ, প্রেম প্রভৃতি মানবিক ভাবের বীজ শৈশবে মনে উপ্ত না হইলে পরে আর হয় না; এই দব ভাব না থাকিলে মাহুৰও ইভর প্রাণীর মধ্যে ভেদ রেথা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সংস্কৃত সাহিত্য এই সকল ভাবসম্পদে অত্যস্ত সমৃদ্ধ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্ততঃ ইদানীস্তন কালে মাধ্যমিক বিভালয়ে যে সকল বিষয় পঠিত হয়, ভন্মধ্যে মানবিক ভাবে উদ্বন্ধ করিবার ব্যাপারে বোধকরি কোন বিষয়ই সংস্কৃতের সমকক হইতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মাহুষকে অর্থোপার্জনকারী ষল্পে পরিণত করা নহে। এড়কেশন শন্ধটির ভাৎপর্ব মাহুষের মধ্যে যে উত্তম বৃত্তিগুলি আছে উহাদের পূর্ণ বিকাশ। শিক্ষার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য, জীবন-দর্শন-গঠন। উপনিষদে এবং গীভায় ভ্যাগের, কর্মের, মৈত্রীর ষে আদর্শ আছে তাহা বিশের মনীযীগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। এই অমূল্য জ্ঞানভাতারে প্রবেশের পথ সংস্কৃত ভাষা; অল্ল বয়সে এই পথের সন্ধান দিতে না পারিলে অধিক বয়সে কি করিয়া উহাতে প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে ?

প্রসক্ষমে বলা ষাইভে পারে ষে, ইংরেজগণ তাঁহাদের মার্গ সাহিত্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয়

বিষয় বলিয়া মনে করেন। এমনকি, কাছারও কাছারও ধারণা ষে, ঐ সাছিত্য পাঠ না করিলে gentleman বা ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় না।

আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা গোষ্ঠার উৎস সংস্কৃত ভাষা। ভবিক্তজীবনে কেই বদি এইরপ কোন ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে বা উহাতে গবেষণা করিতে ইচ্ছা করে, ভাহা হইলে সংস্কৃতের জ্ঞান ভিন্ন সে কি করিবে? প্রাচীন ভারতের ইভিহাস, উৎকীর্ণ লিপিমালা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর বৃংপত্তি এবং গবেষণায়ও সংস্কৃত অপরিহার্ষ।

বিশ্বজবাদী বলিতে পারেন, সংস্কৃত পড়িয়া জীবিকার্জন হয় না। ইহা সর্বাংশে সভ্য নহে। সংস্কৃত জ্যোভিবিতা আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করিয়া হাজার হাজার লোক কি জীবিকা অর্জন করিতেছেন না? শুধু জীবিকা নহে, এই সকল বিতার সাহায্যে বহু লোক সমৃদ্ধশালীও হইয়াছেন।

যদি বলেন, সংস্কৃত সাহিত্য পড়িয়া মামুষ ইহবিমূখ হইয়া পড়ে। না, তাহাও সত্য নহে। কৃষিবিতা, উদ্ভিদ্বিতা, রসায়ন, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বহু বাস্তব জীবনের উপযোগী বিষয় সংস্কৃতগ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ আছে।

কেহ বলিতে পারেন, সংস্কৃত অত্যন্ত কঠিন ভাষা। সুকুমারমতি বালক-বালিকার উপরে ইহা চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। উত্তরে বলিতে পারি, তাহা হইলে ছেলেমেয়েকে নারিকেল থাইতে দিবেন না; ইহার বহিরাবরণ অতি কঠিন এবং ইহার ছেদন কষ্টপাধ্য। কর্মণ বহিরাবরণের ভিতরে কোমল পদার্থের আত্মাদনই কাম্য। সংস্কৃতের শিক্ষা পদ্ধতির কিঞ্ছিৎ সংস্কার করিলেই ইহার আপাত কর্মণ রূপটি তিরোহিত হইবে।

এইবার ব্যক্তি হইতে সমস্টিতে আসা ষাউক। আতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে সংস্কৃত প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য পাঠ্য। ভাষা, বেশভ্ষা, রীতিনীতি, আহার বিহারে যে দেশে এত বিভিন্নতা। সেখানে সংহতিস্থাপন না করিতে পারিলে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। জাতীয় সংহতির অভাবেই অতীতে ভারত বৈদেশিক আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছিল এবং বিজাতীয় শাসকের কবলিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষা সমগ্র ভারতের সম্পদ। এই চেতনা উদ্ধুদ্ধ হইলে প্রাদেশিকভা, ভাষাজনিত হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি অনিষ্টকর মনোভাব কিয়ৎ পরিমাণে দ্বীভৃত হইবে। কিন্ধ, সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধাও ইহাতে ব্যুৎপত্তি ব্যতীত এই চেতনা কি করিয়া জাগ্রত হইবে ?

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। বিখের দরবারে, বিশ্ব সংস্কৃতির মহা সন্মিলনে ভারত কি স্বীয় পরিচয় দিবে ? ভাহার বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, গীভা, দর্শন প্রভৃতিই ভ তাহার গৌরব খ্যাপন করিবে। আজিকার জগতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভার বে অপ্রগতি প্রতীচ্যে হইয়াছে ভাহার তুলনায় এই সকল বিষয়ে ভারতের দান নগণ্য। কিন্তু, ভারতের প্রজ্ঞা মূগ মূগ ব্যাপিয়া ভাহাকে বিশ্বসভায় প্রেষ্ঠ আসনের অধিকার দান করিয়াছে। প্রভীচীর বহু দার্শনিক ভারতীয় দর্শনিশাত্র ঘারা প্রভাবিত হইয়াছেন। দৃষ্টাভত্তরপ পিথাগোরাস্ (Pythagoras) এর উপরে সাংখ্যদর্শনের প্রভাবের উল্লেখ করা হায়। শোপেন্ছাওয়ারের (Schopenhauer) উপরে বেদান্তের প্রভাব স্পাই। এক 'পঞ্চত্তর' গ্রহখানি প্রায় পঞ্চাশটি বিদেশী ভাষায় অন্দিত হইয়াছে এবং বিশের নীভিম্লক গল্পসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অতি আধুনিককালে কতক ইংরাজ ও মার্কিন করির রচনায়

গীভা উপনিষ্ণের প্রভাব প্রকট হইয়াছে। ঔপস্থাসিক সমারসেট মৃম্ (Somerset Maugham) এর Razor's Edge ( কুরুত্ত ধারা ) নামক গ্রন্থখানির নামই উপনিষ্ণের প্রতি তাঁহার প্রকার নিদর্শন।

পারক্তদেশে আরবে সংশ্বত আয়ুর্বেদ ও 'পঞ্চতত্রে'র প্রভাব বিজ্ঞমান। প্রাচীনকালে এই দেশের সমাট্ দরায়ুস্ (Darius) 'মহুসংহিভা'র আদর্শে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই প্রস্থের ব্যাপক প্রভাব স্থান্ত (Far Fast) কতক দেশেও প্রমাণিত হইয়াছে। যব বীপ, বলি, ভাম, কয়ুল প্রভৃতি দেশে উৎকীর্ণ লিপিমালা, আচার ব্যবহার, সাহিত্য প্রভৃতিতে রামায়ণ মহাভারত ও বিবিধ সংশ্বত কাব্যাদির প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

স্বাধীন ভারত অক্সান্ত দেশের সঙ্গে, বিশেষতঃ তাহার এশিয়াবাদী প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে, মৈত্রী বন্ধনে আবন্ধ হইতে ইচ্ছুক। সংস্কৃতের মাধ্যমে এ সকল দেশের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির যোগস্ত্রটি আবিদার করিতে পারিলে এই মৈত্রী দৃঢ়তর হইবে, সন্দেহ নাই।

ভারতবাদীকে দর্বপ্রথমে ভারতীয় হইতে হইবে, ভারতের অন্তরাত্মাকে বৃঝিতে হইবে এবং দেশে বিদেশে অহিংদার, আধ্যাত্মিকতার, শান্তির বাণী শুনাইতে হইবে। সংস্কৃত ব্যতীত এই কার্য অসন্তব। মাক্স্মূলার বলিয়াছিলেন, হিমালয়ের উচ্চতা বেমন এভারেটের উচ্চতা বারা নির্ধারিত হবে, অক্যাক্ত শিথরের বারা নহে, তেমনই ভারতাত্মার মহনীয়তা উপলন্ধি করিতে হইলে বেদপাঠ করিতে হইবে। বৃদ্ধ, বিবেকানন্দ; গান্ধা, চৈতক্ত, রামমোহন, বন্ধিম, রবীক্তনাথ প্রভৃতি ধর্মপ্রবর্তক, সমাজসংস্কারক, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষম ভাণ্ডার হইতে ভাবসমূদয় আহরণ করিয়াছিলেন। আজ দেশ বিদেশে যে যোগের মহিমাকীর্ডন হইতেছে, যে যোগ বিবিধ রোগনাশক বলিয়া খ্যাপন করা হইতেছে, বাহাকে শান্তির অক্সতম সোপান বলিয়া মনে করা হইতেছে ভাহার মূলও সংস্কৃত রচিত প্রস্থা

বিক্ষবাদী বলিতে পারেন বে, সংস্কৃতকে বর্জন না করিয়া ঐচ্ছিক বিষয় সমূহের অস্তর্ভূক্ত রাখিলে ক্ষতি কি । যাহার ইচ্ছা দে উহা শিখিবে। কিছ, কোমলমতি অনভিজ্ঞ ছাত্রছাত্রীগণ সংস্কৃতের কঠিন বহিরাবরণ দেখিয়াই উহা বর্জন করিবে। ইহা পাঠে ভবিষ্যতে কি উপকার হইবে ভাহা উহাদিগকে বুঝাইবার লোক কম, নিজেরাও বুঝিতে পারিবে না। শিশু অনেক সময় উপকারী থাছ অনেক সময়ে আহার করিতে অনিচ্ছুক হইলে মা উহা ভক্ষণ করিতে বাধ্য করেন। ভাহাতে ফল ভালই হয়। হভরাং সংস্কৃত অবশ্রপাঠ্য করিলে বিহ্যাধিগণ আপাততঃ ক্ষ্ক হইতে পারে; কিছ, পরিণাম মঙ্গলজনকই হইবে।

বর্তমান যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা সম্বন্ধ প্রথাত ভারতবিজ্ঞানী ব্যাসামের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব—the sages who meditated in the jungles of the Ganges Valley six hundred years or more before Christ are still forces in the world.

িষে ঋষিগণ গান্ধেয় উপত্যকায় বনে গ্রীষ্টজন্মের ছয় শত বা তদধিক বৎসর পূর্বে ধ্যান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ অভাপি পৃথিবীতে প্রেরণা জোগাইতেছে।]

## প্রাচীন ভারতে নৌ বাণিজ্য

#### উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

থৃষ্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আর্ষেরা যথন ভারতের উত্তরাঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন তথন তাঁরা নৌ বিভায় কভটা পারদর্শী ছিলেন ভার কোন বিবরণ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে বুদ্ধের মৃত্যু কালে (অর্থাৎ ৪৮৬ খৃষ্ট পূর্বান্ধে) ভারতের নাবিকেরা যে জলপথে ব্রহ্মদেশ, আধুনিক ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ায় গিয়ে পৌছেছিলেন তার কিছু কিছু প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে; খৃষ্টীর প্রথম শতাব্দীতে স্থলপথে ষেমন আফগানিস্থান, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিভ হয়েছিল ভেমন এদেশের বণিকেরা জলপথেও আফরিকা ও ইউরোপের নানা বন্দরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে সেকালে ধে ভারতীয় সওদাগরদের লেনদেন চলভো তার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণও আমরা পেয়েছি; ভিহ্নভিয়াসের অগুৎপাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হারকুইলেনিয়াম নগরীর ধ্বংসভূপ থেকে কিছুদিন আগেও ভারতীয় শিল্পীর ভৈরী একাধিক শিল্পকীর্ভি আবিদ্ধৃত হয়েছে। সেকালে কোমের অভিজাত সমাজে ভারতীয় আতর, মশলা, কার্পাস বস্ত্র, লাক্ষা, চুনী-পান্না-হারে, চিনি, চাল, ঘি, হাতীর দাঁভের নানা শিল্প জব্য, নীল, হাতী, বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, বাঁদর, টিয়া, ময়ূর, প্রভৃতি পশুপাথির বিশেষ চাহিদা ছিল; রোমের সঙ্গে নৌ বাণিজ্যে প্রতি বছর ভারতের যে অমুকুল বাণিজ্য উদ্বত্ত থাকতো ভার উল্লেখ পাই প্রিনির রচনায়; প্রতি বছর তাই রোম থেকে প্রচুর পরিমাণ সোনা ও রৌপ্য মূলা চলে আসতো, ভারতের বন্দরে। একসময় দক্ষিণ ভারতে আভ্যস্তরীণ বাণিজ্যেও যে রোমের মূলা ব্যবহৃত হত ভার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে পণ্ডিচেরীর কাছে আরিকামেডুতে; ঐ এলাকায় খনন কার্য চালিয়ে স্থার মরটিমোর হুইলার একটি প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দরের সন্ধান পেয়েছেন; শুধু ভাই নয়, আরিকামেড়তে প্রচুর রোমক মুদ্রাও পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক প্লিনির ধারণা প্রচুর রোমক মুদ্রা ভারতের বাজারে চলে আসার ফলেই রোমের ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দেয়; এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই শেষ পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়; প্লিনি তাই উচ্চমূল্যে ভারতের বিলাসম্রব্য কেনার ব্দত্তো সেকালের অভিবাত সমাজকে দোষারোপ করেছেন; তাঁর ধারণা, রোমক রমণীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে প্রতিবছর ভারতীয় বণিকেরা রোমে প্রায় এক কোটি টাকা ( সেস্টারসেস্ ) মৃল্যের জিনিধ বিক্রেয় করে অমুরূপ পরিমাণ সোনা ভারতে নিয়ে চলে থেতেন। অবশ্র প্রিনির এই বিখাস কভটা সভ্য সে সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাইহোক রোম সাম্রাজ্যের ধীরে ধীরে পতন ঘটলে পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে সাময়িকভাবে ভারতের নৌ বাণিজ্যও অনেকটা কমে আসে। তথ্ন আরব ও পারশ্রের বণিকেরা ভারতের বন্দর থেকে পণ্য সামগ্রী তুলে নিয়ে পৌছে দিতে থাকে ইউরোপের বন্দরে; সেকালে আলেকজান্দ্রিয়া, জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি বন্দরেই ভারতের মাল খালাস করা হত। মার্কো পোলের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও এই কথার স্বীকৃতি আছে।

মধ্যযুগের ইউরোপে ক্রমশ: জীবন যাত্রার মান উন্নত হতে থাকলে সে দেশের বাভারে ভারতীয়

বিলাস স্রব্যের চাহিদাও বাড়তে থাকে; সেই সঙ্গে ভারতের লোহা, চিনি, মস্লিন প্রভৃতি বছও তাঁরা আমদানী করতে থাকেন; পাশ্চাভ্য অগভ থেকে আমরা আনতে থাকি সোনা, কাঁচের বাসন, মদ, প্রবাল, টিন, ভামা প্রভৃতি; স্থারিকামাড়ভে ইউরোপের কারথানায় ভৈরী বেশ কিছু চীনামাটি ও কাঁচের পাত্র পাওরা গেছে; তুরস্ক সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তারে বাইজানটাইন সভ্যতার পতন হলে সামন্ত্রিক ভাবে ইভালীয়দের সঙ্গে আমাদের জলপথে যোগাযোগ ব্যাহত হয়। ঠিক এই সময়েই ক্রিষ্টোফার কলম্বাস অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে পৌছাবার নতুন রাম্ভা বার করবার চেষ্টা করেন। এই থোঁজাখুঁজির ফলেই আমেরিকা আবিষ্কার হয়। ভাস্কো-ডা-গামা আফরিকা ঘূরে ঠিক ঐ উদ্দেশ্যেই ভারতের বন্দরে এসে হাজির হন। কারণ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিষোগিতায় তথন মেতে উঠেছে ইউরোপের দেশগুলি। কিন্তু শুধু ইউরোপ বা আরব দেশগুলির সঙ্গেই নয় গুপ্ত যুগের আগেই ( অথাৎ খৃষ্টায় তৃতীয় চতুর্থ শভানীতে ) দক্ষিণ পূর্ব ভারভের সওদাগরেরা চীনের সঙ্গেও অলপথে সংযোগ স্থাপন করেন; শুধু তাই নয়, পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে সরাসরি নৌ বাণিজ্য যভই ব্যাহভ হতেখাকে ভভই আমাদের বণিকেরা চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন; চীনের রাজদরবারে ভারভের গন্ধদ্রব্য, মশলা, মস্লিন, হীরে অহরত প্রভৃতির যে ষথেষ্ট চাহিদা ছিল তা ফাহিয়েন ও হুয়েন সাঙের বিবরণ থেকেও জানা ধায়। চীন থেকে আমরা আমদানী করতাম রেশম, চীনামাটির বাসন, ত্রোঞ্জের তৈরী ভৈল্পপত্ৰ, আৱও নানা টুকিটাকি জিনিস।

কোন কোন উৎসাহী গবেষক ভারতীয় নাবিকদের সঙ্গে উত্তর ইউরোপের অলচারী ভাইকিংদের তুলনা করেছেন। এই ভাইকিংরা ছিল ছঃসাহাসক অভিযাত্রী; ভারাই প্রথম অলপথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে আমেরিকায় গিয়ে পৌছায়। তবে নৌ বাণিজ্যে এদের কোন আগ্রহ ছিল না, ভাই নৌ চালনায় দক্ষ ভারভায় ব্লিকদের সঙ্গে এদের তুলনা করা স্মীচীন নয়। এছাড়া ভাহাজ নির্মাণের ব্যাপারে ভারতীয় যন্ত্রকুশলীরা এই ভাইকিংদের মত দক্ষ ছিল কিনা সেটাও বিতর্কের বিষয়। স্পণ্ডিত ব্যাশমের মতে, যে সব বাণিজ্যভরীতে সেকালে ভারতীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা হত ভার অধিকাংশই ছিল বিদেশী। তান আরও বলেন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে যদিও এক হাজার ষাত্রীবহনক্ষম বাণিজ্য পোভের বর্ণনা আছে, তবু এই বিবরণ কভটা বাস্তব তথ্য ভিত্তিক সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। ঐতিহাসিক প্লিনির রচনায় দেখি যে রোমের বন্দরে তথন যে সব বড়ো বড়ো ভারতীয় জাহাজ এসে লাগভো সেগুলি ছিল তিন হাজার তৈলপাত্র (তাঁর ভাষায় আমফেরা) বহনের উপযোগী। অর্থাৎ একালের হিসাব মত প্রায় ৭৫ টন। পঞ্চম শতান্দীতে ফা-হিয়েন ষে ভারতীয় জাহাজে চেপে সিংহল থেকে জাভা গিয়েছিলেন ভাতে সর্বমোট যাত্রী ছিল হু'শ জন। তাঁর মতে, ভারতের বাণিজ্য ভরণীর এটাই নাকি সবচেয়ে বেশি ষাত্রীবহনের ক্ষমতা। অজস্তার গুহায় পঞ্চম ষষ্ঠ শভান্ধীর ভারতীয় বাণিজ্য পোভের যে সব ছবি আছে ভার থেকে ও ঐ জাহাজের দৈর্ঘ্য বা আকার ঠিক কেমন ছিল তা' অনুমান করা কঠিন; যেমন, হ'নম্বর গুহায় তিন মাম্বল বিশিষ্ট ষে ভাহাভের ছবি দেখি ভাভে মাত্র একজন নাবিককে বসে থাকভে দেখা যায়। জাভার বোরবুত্র মন্দিরেও ভারতীয় ভরণীর অপূর্ব চিত্র খোদিত আছে; তার থেকেও ভাহাজের সঠিক আকার অনুমান করা কঠিন। কারণ ঐ ফ্রিজের (ভাস্কর্ধের) সব চেরে বড়ো জাহাজটির বাত্রী মাত্র পনেরো জন। তথু তাই নয়, এই ভরী-যুথ অনেকটা একালের পাল ভোলা জেলে ডিঙির মত দেখতে। ভাছাড়া ভা'তে দাঁড় দেখা গেলেও কোন হাল নেই।

একটা বিষয়ে একালে প্রায় সকলেই একমত বে প্রাচীন ভারতে জাহাজ নির্মাণ কালে লোহার পাতি বা পেরেক ব্যবহার হত না; নারকেলের দড়ি দিয়েই বরং বাঁধা হত কাঠের পাটাতনগুলি। অনেকের অসমান, জলের নীচে থাকা কাল্লনিক চুম্বক পাহাড়ের ভয়েই বর্জন করা হত লোহার পেরেক বা পাতি। দক্ষিণ আমেরিকার আদি বাসিন্দারাও অস্তর্মণ ভাবে বালসা কাঠের বড়ো বড়ো ভেলা ও জাহাজ বানাতেন। নোনা জলে কাঁচা লোহার পেরেকের থেকে নারকেলের দড়ি যে ঢের টে কসই এটা ভারাও বুঝেছিলেন। 'কনটিকি' বইটিতে থর হেয়ারধাল এ বিষয়ে বিভারিত আলোচনা করেছেন।

সেকালে ভারতের বণিকেরা কিভাবে দেশ বিদেশে পাড়ি দিভেন তার অনেক কাহিনী সমকালীন ভারতীর সাহিত্যে ছড়িরে আছে। বেমন, একটি জাতকের গরে দেখা বার বে সেকালের ভৃগুকছ বন্দর থেকে একটি ভারতীর বাণিজ্যপোত 'বভেক'তে পণ্য সন্তার নিরে গিয়েছিল; ভারত তত্ত্বিদ ব্যাশমের অহ্বান বে এই বভেক বন্দর আসলে প্রাচীন ব্যবিদন। সিংহলী কাব্য 'রাজাবলীর'ভেও ভারতের বণিকদের বাণিক্য অভিবান সম্পর্কে সত্য ও কর্মনা মিল্লিড অনেক কাহিনী পাওরা বার। খৃষ্টীর প্রথম শভকে লেখা 'মিলিন্দ পঞ্ছো' নামক পালি প্রছে জনৈক ভারতীর বণিক বে বাণিক্য স্ত্রে চীন, জাভা, স্বস্থারা, বন্ধদেশ এবং আলেকজান্তিরার গিয়েছিলেন তাঁর স্পষ্ট ইলিড আছে; খৃষ্টীয় বষ্ঠ শভকে লেখা ক্ত্রীর 'দশকুমার চরিড' বইটিভেও এক সওদাগরের পুত্র বে কৃষ্ণ ববনদের বীপে বাণিক্য করতে গিয়েছিল ভার বিবরণ দেখি; অনেকের ধারণা, এই 'কৃষ্ণ ববনদের বীপ' আসলে হর আধুনিক জান্জিবার নর ম্যালাগাসি রাজ্য। এছাড়া, আমাদের মন্দেককাব্যে ধনপতি সওদাগর কিভাবে সিংহলে বাণিক্য করতে গিয়েছিলেন ভার বিবরণ ভো আমরা অনেকেই পড়েছি।

পরিশেবে, প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র ও বাণিজ্য পথ সম্পর্কে ত্'এক কথা বলা প্রয়োজন। বেকালে ভারতের প্রধান বন্দর ছিল জিওছক বা ভ্রুছক, স্পারা, পাটল, চম্পা, ভারলিপ্তী, মৃশিরি, কোরকাই আর কাবেরী পভ্রন্ম। এর মধ্যে প্রথম তিনটি বন্দর অবস্থিত ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলে; চম্পা আর ভারলিপ্তী ছিল পূর্ব ভারতের ছই প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র; আর শেষোক্ত ভিনটি বন্দর থেকে দক্ষিণ ভারতের নে বাণিজ্য পরিচালিত হত। ভ্রুকছ বন্দরটি অবস্থিত ছিল নর্মদার মোহনার, স্পারা ছিল বোঘাই-এর কাছে আর পাটল সিন্ধুনদের অববাহিকার। এই ভিনটি বন্দর থেকে স্থার বোম, সিংহল, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের উদ্দেশ্তে পাড়ি দিতেন ভারতের সওদাগরেরা। ভারতের পূর্বপ্রাক্তে গলানদীর মোহনার ছিল চম্পা নামে বন্দরটি; দেখান থেকে পণ্য সম্ভার গিরে পৌছাতো স্মাত্রা, জাভা ও ব্রহ্মদেশ। যৌর্ব যুগে (অর্থাৎ তৃতীর থুই পূর্বান্ধে) আর্থ সভ্যতা ক্রমশঃ ভারতের পূর্বপ্রাক্তে বিক্তার লাভ করলে গলার অববাহিকার ভারলিপ্তী (আধুনিক ভ্রম্কুক) নামে আর একটি বন্দর গড়ে ওঠে; এই বন্দরের সমৃদ্ধির কলে চম্পার গুরুত্ব আর্লিপ্তীর উল্লেখ পাওরা যার

হরেন শাঙ্কের বচনাভেও। সারা পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল এই বন্দরটি। খুষ্টীর প্রথম শভকে রোম শাসিত মিশরের নাবিকেরা যে ভারতের এই সমস্ত বন্দর সম্পর্কে যথেষ্ট থোঁজ ধবর রাথতেন তার প্রমাণ পাওরা যার সমসাময়িক কালে রচিত একটি গ্রীক গ্রাছে; বইটির নাম—'দি পেরিপ্লাস অব দি এরিখিয়ান সী' (The Periplus of the Erythrean Sea)। এই পেরিপ্লাসে, টলেমির লেখা 'ভূগোলে' আর প্রাচীন ভামিল কবির লেখা 'এণুডোগাই' কাব্যে দক্ষিণ ভারভের নৌ-বাণিজ্যেরও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া গেছে। দাকিণাভার প্রধান বন্দর ছিল 'মৃশিরি' বা 'মৃশৃ' (পেরিপ্লাসে একে বলা হয়েছে Musiris); এই 'মৃশিরি' অবস্থিত ছিল চের রাজ্যে (একালের কেরালায়)। এছাড়া কোরকাই (একালের তুতিকোরিণ) ও কাবেরী পত্তনম্ বন্দর অবস্থিত ছিল ষ্থাক্রমে পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যে। চোল নরপতিরা যে বন্দরের সংস্কার ও উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাথতেন ভার কিছু ঐভিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায়; রাজা করি ফালন কাবেরী নদীর মোহনায় সিংহলী যুদ্ধ বন্দীদের দিয়ে কাবেরী পত্তনম্ বন্দরটি তৈরী করিয়েছিলেন; এই ক্তত্তিম বন্দরের প্রবেশ মুখে ছিল একটি স্থউচ্চ বাতি শুভা। কাবেরী পত্তনম্ এর জেঠিতে ষবনদের বড়ো বড়ো জাহাজ থেকেও মাল থালাস করা হত। বন্দর কর্মীরা বিদেশ থেকে আমদানী করা পণ্যের ভদ্ধ নির্দ্ধারণ করে' ভার ওপর রাজকীয় সীলমোহর লাগিয়ে দিতেন; ভারপর সেই সব দ্রব্য জমা করা হত ভদ্ধাধীন পণ্যাগারে। এখন এই কাবেরী পত্তনম্ একটি গণ্ডগ্রাম; সেখানে বেশ কয়েক ঘর জেলের বাস, ভবু প্রাচীন ঐতিছের বেশ কিছু নিদর্শন আদেপাশে ছড়িয়ে আছে। এরপর অতীভের নাবিকেরা কোন কোন অলপথ ব্যবহার করতেন তা বলি। অভীতে আমাদের অধিকাংশ বাণিজ্যপোত যাতায়াত করতো ভারতের উপকৃল ধরে। তবে আফরিকায় পাড়ি দেবার কালে ভারত মহাদাপরের অমুকৃল সমূল-স্রোভের সন্ধান করভে হত ভারতীয় নাবিকদের; বিভিন্ন সমূদ্র স্রোভের গতিপথ সম্পর্কে প্রাচীন ভাইকিংদের মতই তাঁরা ছিলেন সচেতন; আর দিক নির্ণয়ের জন্মে বিভিন্ন নক্তের অবস্থান বিচার করে দেখভেন ভারতীয় সওদাগরেরা। আলেকজান্দ্রিয়ায় ধাবার সময় লোহিত সাগরে অহুকুল বাণিজা বায়ুর হুষোগ নিভ ভারতীয় বাণিজ্য ভরীগুলি। ৪৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে হিপ্পলাস মৌহুমী বায়ুর গভিপৰ व्याविष्ठात्र कद्रात्न ভावछीत्र विकासद तो बाजा व्यादेश महत्र ७ वाभिक हात्र ५८०।

# রাজা ও তপতী নাটকে সঙ্গীত যোজনার নাটকীয় তাৎপর্য

# বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়

কথা বেখানে শেষ গানের শুরু দেখান থেকে। অন্তরের আবেগোচ্ছাসকে প্রকাশ করতে কথা বেখানে পঙ্গু হয়ে পড়ে, উপলজির নিবিড়ভার ভার ষথন কথার পক্ষে বহন করা আর কোনোমতেই সন্তব হয় না তথনই তা রূপ পায় হয়ে। ভারতীয় ঋষি বলেছেন ;—'শন্ম ব্রহ্ম'—স্টীর আদিষ্কম রহস্ত সঙ্গীতে বিয়ত। কথা, ছন্দ, বান্তবভার আলেখ্য কোন কিছুকে আশ্রেয় না কয়ে স্বরের বিচিত্র বিস্তার আত্মার গভীরে যে অব্যক্ত আনন্দের শিহরণ ভোলে তা বিশ্বচিত্ততার নিঃনীম অবকাশের ব্যাপ্তিতে অন্ধিগয়। তাই বলা হয়েছে—'Every form of art aspires to the condition of music. নাটকে শিল্প-মূল্যের দিক থেকে সঙ্গীত যোজনা করা হয় এবং ভার প্রয়েয়লন বহুম্থীন। প্রথমতঃ সংলাপ বেখানে নাটকীয় চরিত্র এবং সংঘাত পরিক্টনে পঙ্গু হয়ে পড়ে নাটকের একংগয়েয়য়ীর মধ্যে, য়৸য়য়াল তার গতির মধ্যে বৈচিত্রা স্টীর জন্ম এবং আত্মন্থ হওয়ার অবকাশ স্টীর জন্ম সঙ্গীত যোজনা করেন নাটকের ভাররূপকে গভীর এবং গতিসঞ্চারী করবার জন্ম। দ্বিতীয়ভঃ নাটকের জন্ম সঙ্গীত যোজনা করেন । এইটে হল অলহরণের দিক। কিন্তু অলহরণ কথনও অলম্বতকে ছাপিয়ে যাবে না। নাট্যবন্ধর অপরিহার্য অক্রপেই অলহরণ স্থান পাবে। তৃতীয়ভঃ নাটকে বান্তবতার স্পর্শ আনবার জন্মেও প্রয়োজন হয় সঙ্গীতের। বান্তব মাহ্যয় অনেক সময় স্থীয় চিস্তা, কর্ম ও পরিবেশকে লক্ষ্য করে অজ্ঞাতেই গান গেয়ে ওঠে। নাটকে দেই পরিবেশের অন্তরণ চিস্তা ও কর্মে বান্তবতার স্পর্শ আনবার জন্ম প্রয়োজন হয় সঙ্গীত সংযোজনার।

মোটাম্টি ভাবে উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ববীন্দ্র নাটকের সঙ্গীত সংযোজনা বুঝে নিতে হবে। কারণ রবীন্দ্র নাটকের গানগুলোর একক ভাবে মূল্য ধেমন অসামান্ত, তেমনই নাটকীয় বিরোধের আবর্ডে, ভাবাত্তভূতির বন্দ্র মৃহুর্তে তরঙ্গনীর্য কিরীটের জ্যোতিমালার স্থয় সঙ্গতিতে তাদের বৃহত্তর জ্যোতনা আছে। নাটকের উপজীব্য ভাববন্ধ অহুধায়ী আবেগোচ্ছাস কথনও বীর্ষবন্তায়, কথনও বা প্রেমের প্রিশ্বতায়, কথনও বা মুক্তির এবণার, কথনও বা মুক্তির লীলারস আখাদনের ভন্ময়তার, কথনও বা অতীন্দ্রির চেতনায় তথা আগ্রিক উপলব্ধির অবকাশের কমনীয়তায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে ভাদের স্ক্রতম এবং নিবিভ্তম মূহুর্তগুলো নাটকের সঙ্গীতাংশে বিশ্বত হয়েছে। সঙ্গীতগুলো নাটকের ভাববন্ধর সঙ্গে চরিত্রের প্যাটার্ণের সঙ্গে গভীর ভাবে অন্বিত। এই হল রবীন্দ্র-নাটকে সংযোজিত সঙ্গীত সম্পর্কে সাধারণ সত্য। আমরা এইবার 'রাজা' ও 'ভপতী' নাটকের দঙ্গীত সংযোজনার নাটকীয় ভাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উক্ত বক্তব্যের সভ্যতা বাচাই করব।

রাজা—আমরা বলে এসেছি ষে, কথায় যথন আশ মেটে না, স্বরের বাচনিক ওঠানামা বা স্বর্গ্রামের চড়াই উৎরাই স্থান বিশেষে, শব্দ বিশেষে জোর দিয়ে কথা বলে ওঠে, নাটকের অন্যান্য আঙ্গিক, আক্ষেপ-বিক্ষেপ, হাসি-অশ্রুবর্ষণ ইত্যাদি দিয়ে ভাবের গভীরভা, প্রাণের কথাটি আর বলা হয়ে ওঠে না, তথন আশ্রুষ নিই গানে। যুদ্ধের রক্তোন্মাদনার জন্য বেমন সঙ্গীত রচিত হয়েছে সন্থাকে রক্তরানে উৎসাহিত করার জন্য, হননেচ্ছাকে তীত্রতর করবার জন্য, তেমনই আবার গভীরতম আজিক উপলব্ধির নিবিভূতাকে আখাদন করবার জন্য মৃক্তির অবকাশ রচিত হরেছে গানে।

রালা নাটকটি এমনই একটি দলীতময় কাব্যস্বমামণ্ডিত দার্শনিকতার রূপকারকতা। প্রথম দৃষ্টিভেই দেখি গানের পথ বেয়ে রালা আগছেন আর রূপাভীত দেয়ালীর আলো অলছে বাদের বুকে, দেই বাজব অগতের ঘন আমারাজিকে অভিক্রম করে যিনি কোটি কোটি তারার আলোর মালা গাঁথেন আকালে তার কাঁপন লেগেছে বাদের হালরে তারাই গেয়ে উঠেছে গান। গাইছে স্বরদমা, ঠাকুর্দাদা, শভ্, স্থন, বাউল, ক্যাপা আর যাদের বুকে লেগেছে স্বরের ছোয়া। রাণী রূপ খুঁজলেন, চোথের দেখাতে হালরের মাধুর্য, গভীরতা বাচাই করতে গিয়ে বয়ে আনলেন শান্তি, আর অপর হালরের যদি কোনও পরিচয় পেয়ে থাকেন তবে তা হল কুশ্রিতা। রাণী চেয়েছিলেন এমন রাজার রাজছে না মিলে, রাজাতে বে বিচিত্র আনন্দ্রোত তাতে নিজেকে অভিষক্ত না করে, নিজের একাকিছের দঙ্কে, রূপের অভিমানে রাজাকে একার করে পেতে—সুল ইন্দ্রিয়স্থকর ক্ষেত্রে রাজাকে নিয়ে ঘর বাধতে। এই ভামদিকতা বেদিন চোথের জলে ধ্য়েম্ছে গেল সেদিন রাণী স্বদর্শনার কঠে মুর্ছিত হল সঙ্গীত;—'অতল অক্কারে' ভূবিরে দেওয়ার আকৃতি ধ্বনিত হল গানে।

এই নাটকে গান গাইছে না কারা ? গাইছে না হিদেব-নিকেশ করবার দলে যারা,—যারা সুল ইন্দ্রিয়াসক্ত বন্ধুদপ্র । এই রাজ্যে যারা বিদেশী, যারা সাধারণ গান গাইছে না তারা। ভাবের বক্তায় অন্তরাত্মা হি হি করে না কাঁপলে সে আবার রাজার যুগ্যি না কি ? তার গলায় গান আসবে কোথা থেকে ? আর গান গাইছে না রাজন্তবর্গ, যারা দখল, ক্ষমভাবিস্তার, সুল ভোগবিলাসের জন্ম অক্সের বাঞ্চনা শুনিয়ে এসেছেন চিরকাল, অন্ধ দল্ভের উপরে তাসের প্রাদাদ গড়েছেন। ভাদের সবই আছে—নেই শুধু গান।

মাটকীয়ভার দিক থেকে দেখতে গেলে প্রথমেই ষেটা চোথে পড়ে তা হল খণ্ডরূপের সঙ্গের রূপের রূপের সংঘাত। রূপ ধারণার বস্তু অরূপ ধ্যানের সামগ্রী। রূপ ইপ্রিয়গ্রীফ্ লোকের উপাদান, অরূপ ইপ্রিয়াতীত ইল্পলোক, রূপ প্রেক্ষণার অভ্নি, অরূপ প্রৈতির প্রশাস্তি। সংঘাত এদের মধ্যে চিরস্তুর—কালপ্রদারী। 'রাজা' নাটকটি এই সংঘাতের ভিত্তিতে রচিত। তাই দেখি সংঘাত বেখেছে গানের সঙ্গে অভিযানের, হরের সাথে অহন্বারের, ঝলারের সাথে হলারের। অর হয়েছে কার ? জরী হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই গান, হুর, ঝলার। কারণ প্রতিটি মাহ্যমের চিত্তে আছে বিশ্বচিত্ততার ব্যক্তনা, থণ্ড রূপের মধ্যে অরূপের ছোঁয়া, গৃড় প্রবর্তনা। রূপ ছাড়াতে চইছে ভার সীমা। তার এই আকৃতি, প্রৈতি জনমুক্ত হবেই—নইলে থেমে বাবে প্রাণের গতি—জীবনের এবণা। এই প্রতিপাত্ত তত্ত্বের মূল ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন কবি গানের তিতর দিয়ে—নাটকীয় সংঘাত্তের পথে। লক্ষ্য করছে হবে, এই নাটকে রবীন্তনাথের লোকোত্তর প্রতিভার, কর্মার থেয়ার কাজ করেছে তাঁর গীভিমন্ন গত্ত—কবি-ব্যক্তিন্তের ক্রপেণাতে গত্ত কাব্যের স্তরে উন্নাত হয়েছে; তৎসত্তেও, কবি, রাজার দলে বারা ভালের আরও মৃক্ত, আরও লঘুণক করে দেওয়ার জন্ত ভালের কঠে সক্রীজন্ম জন্তনা আরোপ না করে পারেন নি—স্বর্থাৎ অতীন্তির চেতনার স্ক্রভাবের স্থবে রূপ পরিপ্রাহ করা ছাড়া গভ্যন্তর ছিল না।

206

এই প্রসঙ্গে নাটকের চরিত্র এবং ঘটনা সংঘাতের ভিতরে বে ভাবে কবি উপযুক্ত ভাবরূপকে বিশ্বভ করেছেন ভারও সামান্ত আলোচনা করা বেভে পারে। এই আলোচনাভে দেখা যাবে ষে সঙ্গীত যোজনা নাট্যিক ভাৎপর্যের দিক থেকে অপরিহার্য।

রাণীর নাম স্থদর্শনা, ভিনি আপন সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন তাই রাজার চাকুষ দর্শনপ্রাধিনী। मथी ख्रम्मा। 'तम' এक व्यर्थ दर्व व्यादिक व्यर्थ नीना। इहे व्यर्थ हे जिन मार्थकनामा। ठाकुमाना রূপাভীভের বার্ভাবাহী,—চিরপুরাভন স্ঞান্তর উধাকালে আলো-আধারের নীলাচাঞ্চল্য তাঁর চিত্তে প্রতিফলিত। আর রাজা শুধু নামটিতেই সকলের চিত্তের অধিপতি, সকলের ভীর্থকেত্র,—সার্বকতার ত্রিবেণীসঙ্গম। অক্তদিকে যারা অক্তা রাজ্যের লোক অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ পৃথিবীর লোক তাদের কাছে রাজার একটি বিশেষ অভ্যাচার, অস্থার জুলুমের উৎকট সংমিশ্রণে ভৈরী ভরাবহ চেহারাও আছে। বে রাজাকে দেখলে অস্তরাত্মা ভয়ে বাঁশপাভার মতো হি হি করে কেঁপে ওঠে। 'বেটার শির লে আও' না বলা পর্যন্ত তার উপকরণ সমৃদ্ধ অবস্থানকে ষেন জানাই ষায় না। কবি আধুনিক রাজাদের ( আসল এবং মেকি রূপ ) সম্পর্কে কতবড় সত্যকথা বলেছেন সেইটা সহজেই বোঝা যায়। পকাস্তরে সন্দেহ থাকে না কবির মহন্তম উপলন্ধির অলোকসামান্ত সার্বজনীন শাশ্বতক্বতি সম্পর্কে। এইথানে আছে স্থবর্ণ বর্ণাঢ্যভার চোরা কারবারী। আর এমন কাব্যলোকে বিদেশীদের নাম কাঞ্চীরাজ অবস্থীরাজ, কোশলরাজ। পৃথিবীর অধীশর রাজারা এমনই কাঞ্চী, কোশল, অবস্তীর সঙ্গে মিলে পরস্পরের যোগসাজ্ঞদে লুঠন করেছে জাগভিক সম্পদ, ঐশর্য বর্ণাঢ্যভার চক্মকি গায়ে এটে, সত্যরূপের নকল ছাপ গায়ে এটে। স্থবর্ণকে দামনে রেখে দর্শনেন্দ্রিয় স্থদর্শনাকে জয় করতে চেয়েছে স্থকৌশলে। কিন্তু যথনই দর্শনপিপাসা রূপকে ছাড়িয়ে অরূপের গভীর আত্মাদ পেয়েছে তথনই ঝড় এসেছে। এদের কথা রূপকথা, কথার গায়ে রূপসজ্জা জুড়ে ক্ষণিক আনন্দের, জয়ের ভাসের ঘর বানিয়ে যথন সত্যকে হনন করতে উত্তত হয়েছে তথনই হারিয়ে গিয়েছে হাজারলাকের মিছিলে।

এই দিক থেকেও গানগুলোর তাৎপর্য অনাধারণ। কারণ একই সঙ্গীতহীন বাস্তব যথন গীতিময় অসামান্ত অরূপকে আহবান করে শক্তি পরীক্ষায়—বারেবারেই তা করেছে, তথনই দেখা গেছে হ্রেরে টেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে হ্রেইনিতার অন্ধ্কার গভময় খুপরীগুলোকে। চরম ছৃ:থের মূল্যে মাহ্র্য হয়েছে ছৃ:থাতীত; খুঁজে পেয়েছে আপন সন্থার সত্য অরূপকে, সৌন্দর্য, আনন্দকে। এই মূলভাবের অনুসারিভায় 'রাজা' নাটকের গানগুলো পর্যায়ক্রমে বিক্তম্ভ হয়ে নাটকীয়ভাকে অভিবাক্ত করেছে। নাটকীয় সংঘাতের মূল উপজীব্যভাকে অট্ট রেখেও স্থলভাকে পরিহার করবার অবকাশ রচিত হয়েছে সঙ্গীতে। ফলে সঙ্গীত নাট্যছন্দের অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ হিসেবে সংযুক্ত হয়ে কাব্যিক ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করেছে।

'ভপভী' নাটকটির গানগুলোও বিচার করলে দেখা যাবে নাটকের মূলভদ্ধ সঙ্গীভের ভাল, লয়, ছন্দ ও হ্বর ব্যঞ্জনার পথবাহী হয়ে সমগ্র নাটকের নাটকীয়ভাকে অভিব্যক্ত করেছে। দেব আবাহনের মন্ত্রোচ্চারণের মতো নাটকের সমগ্রভাকে আহ্বান জানানো হয়েছে নাটকের প্রারম্ভ সঙ্গীভে। প্রেমের যে মহান সার্থকভা ভ্যাগে ক্তর্যভিরবকে ভার মূর্ভ প্রভীকরণে নাটকের প্রারম্ভিকভার সঙ্গীভ নৈবেছ অর্চনা করা হয়েছে। যে মহান প্রেমের স্পর্শপাতে মৃত্যুকে অভিক্রম করবার অবিচলভা

আবে, শক্তির প্রচণ্ডতাকে বিনি, 'নিবাতনিক্ষপা দীপশিথেব রাজে' স্বরূপ আত্মন্থ করেছেন আপন সন্থার তাঁর উবোধনী মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে প্রথম সঙ্গীতে। সঙ্গীত ছাড়া শুধু কথার সাধ্য ছিল না এই আবেগঘন মানসিকতাকে উদ্যোচন করবার। শক্তি ও বীর্ষবন্তার ঐ সমাধিস্থতাকে নি:সীম ম্পর্জার বে আলোড়িত করতে গিয়েছিল, শক্তি ও ভোগের পথে তাঁকে আহ্বান আনিয়েছেন রাজা বিক্রম মীনকেতৃর শুব সঙ্গীতে। জীবনে ভোগের উজ্জনতা ছাড়া ত্যাগের স্থৈর্থ আনা-সন্থব নয়। তৈরব বিদি মীনকেতৃকে ভন্ম করে থাকেন, তবে ভন্ম করবার প্রয়োজনীয় মূহুর্ত স্প্রির অমোঘ ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েই তা করেছেন। মীনকেতৃ ভন্মীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গের রচনা করেছে ভৈরবের ত্যাগমহান চিত্র। কাজেই মদন ভন্ম এবং ভৈরবের নিরাসক্তরূপ পারম্পরিক নির্ভর্মীন। তাই জীবনে ভার উল্বোধনও পরম সত্য।

'ভপতী' নাটকের এই মূলভন্বটি গানের ভিতর দিয়ে ঘটনা সংঘাতের হত্ত ধরে অভিব্যক্ত হয়েছে—নাটকীয়ভাকে মেলে ধরেছে। প্রথম দৃষ্টের বিক্রমের গানের আরোহণ অবরোহণকে কেন্দ্র করে উচ্ছু সিভ হয়েছে বিশাশার গান। প্রাণোজ্জগভার যে ব্যক্তনা এবং দোভনা জীবনে পরিপূর্ণভা আনে, বাস্তবভার মধ্যে থেকেও থণ্ড বিচ্ছিরভাকে মিলিয়ে জীবনের পরিপূর্ণ পরম প্রকাশকে অথণ্ডভার পথবাহী করে ভোলে, বিশাশার সঙ্গীভাংশে স্থমিত্রা-বিক্রমের সঙ্গীতের পরিপূর্বক হিসেবে জীবনসভ্যের সেই অংশকে মেলে ধরেছে। একক হিসেবে জীবনের বাস্তবায়ভূভিতে সম্জ্জল নরেশ-বিপাশার জীবনের মিয়ভা বেমন নাটকের নাটকীয়ভাকে কেন্দ্রান্নিত করেছে ভেমনই বিপাশার গান এই গভির অমুস্ভিতে লোক-জীবনের প্রাণসন্ধাকে আরেগোজ্জল মূহুর্তে কথনও প্রেমায়ভূভির ভীবভায় কথনও বীরপুলার আহ্বান ময়ে, কথনও স্বপ্ত আত্মসক্রির উল্লোধনে হ্রে, ছন্দে উচ্ছু, সিত হয়ে উঠেছে।

মোটাস্টিভাবে এই নাটকটির মূলমন্ত্রটি দঙ্গীত বিশ্বত বললে অত্যক্তি করা হবে না। ভাবঘন তীব্রতার মৃহুর্তে বেমন সঙ্গীত উৎসারিত হয়, তেমনই জীবনবোধের ভাবঘন নিবিড়তার সন্ম অপচ তীব্র আবেগ থেকে উৎসারিত হয়েছে নাটকের সমগ্রতা এবং নাটকীয়তা। 'তপতী'র গানগুলো ঐ সমগ্রতাকে ধরে রেথেছে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকের তুইটি দিক আছে, একটি তত্ত্বটিত অপরটি নাটকীয় বাস্তবতার দিক। কবি পরস্পরবিরোধী তুইটি ভাবকে হরগোরীর মতে। যুগনদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন এবং এর আলম্বন হ'ল সঙ্গাত। এইখানে রবীন্দ্রনাটকে সঙ্গাত ঘোজনার সার্থকতা। যদি ত্ঃসাহস না হয় তবে বলব রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানগুলোকে পরপর সাজিয়ে সামনে ধরলেই নাটকের সংঘাত এবং উত্তরণ অন্তত্ত্ব করা বায়—মূল বক্তব্য সহজেই অনুধাবন করা বায়।

# বিশ্বিষ সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

#### অশোক কুণ্ডু

হস্তিনায় প্ৰথম দিবস ( হ: চ: ৫/৬ )॥

কৃষ্ণের আগমন সংবাদ পেরে গুভরাট্র রাজসভায় আড়খর করার জন্তে ব্যস্ত হলেন। বিদ্র বললেন বে ভার ভেমন প্রয়োজন নাই, বরং কৃষ্ণের উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় সেই চেটা কলন। তুর্বোধন কিছ কৃষ্ণকে বছনের পরিকল্পনা কয়লেন। বাইহোক কৃষ্ণ গুভরাষ্ট্রের রাজসভায় দর্শন দিয়েই তাঁর বৈমাত্রের প্রাভা দরিক্র বিদ্বের গৃহে আশ্রের নিলেন। সেথানে কুন্তী ছিলেন। কুন্তাকে বিদ্বের গৃহে রেখে শঞ্পাগুব বনগমন করেছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে পঞ্চপাগুব সহছে জনেক কথা বললেন। ভারপয় পূনরার ভিনি এলেন গুভরাষ্ট্রর রাজসভায়। ছুর্যোধন তাঁকে অন্তগ্রহণ করতে বললে ভিনি অস্বীকার করলেন। বিদ্বের গৃহে সামান্ত আহার্থ ছারাই ভিনি আভিধ্য স্থীকার করলেন। সেই সময় ভিনি বে সমন্ত রাজনীতির কথা বলেন ভা বথার্থ রাজনীতিবিদ্বের গ্রহণযোগ্য।

হিন্দু কি জড়োপাসক? (দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম)॥ প্রঃ প্রকাশ—প্রচার, ১ম বর্ষ, পৃ. ৪২৭-৩০। হিন্দুরা মৃতিপুজা করে বলে আনকে হিন্দুদের জড়োপাসক বলে থাকে। কিন্ধ হিন্দুরা বে সমস্ত শক্তির উপাসনা করে থাকে, ভাকে সে চেভনপদার্থ বলেই জানে। জড় বন্ধ হিন্দুদের কাছে মৃভের স্থায় অস্পুত্র।

হিন্দুধর্ম (দেবভর ও হিন্দুধর্ম)॥ প্রঃ প্রকাশ—প্রচার, ১ম বর্ব, পৃ. ১৫-২৩।
বহিষের সমকালে হিন্দুধর্মের পুনক্ষাবনের জন্ত প্রচেষ্টা চলে। তথন কেউ কেউ হিন্দুধর্মের আচারআচরণগুলির উপর অভিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু বহিষ্টক্র হিন্দুধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়
করার প্রস্থাসী হয়েছেন। অবশ্য সেকাজ বে খুব সহজ্যাধ্য নয়, ভাও তিনি ত্থীকার করতে
কৃষ্ঠিত হননি।

হিন্দূধর্ম সম্বদ্ধে একটি সুঙ্গ কথা (দেব: ও হিন্দু:)॥ প্র: প্রকাশ—প্রচার, ২য় বর্ব, পৃ. १৪-৮০।

এথানে ঈশরতত্ত্বর আলোচনা করা হয়েছে। বেদে বিভিন্ন দেবতার কথা আছে। পরবর্তীকালে দেবতাদের সঙ্গে শক্তিমান ঈশরকে একীভূত করা হয়। উপনিষদে সমস্ত দেবতাকে ঈশরের মধ্যে বিলীন করে দেওরা হয়েছে। আনন্দময় ব্রহ্মই সেথানে উপাশ্ত দেবতারূপে বিরাজমান। কিছ বিদ্যোর মতে এথানেই হিন্দুধর্মের চরম উৎকর্ষ ঘটেনি। গীতার উক্তির মধ্যেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ্য প্রকাশিত হয়েছে।

হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই (দেব: ও হিন্দু: )॥ প্রাণ প্রকাশ—প্রচার, ২য় বর্ষ, পৃ. ২৭৪-২৭৮।

বৃদ্ধিসচন্দ্রের এথানে সিদ্ধান্ত এই ষে—'ঈশর ভিন্ন অন্ত দেবতা নাই। ষে অন্ত দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্বক ঈশরকেই ভজনা করে।'

হেমন্ত বর্ণনাছলে জীর সহিত পতির কথোপকথন (বাল্যরচনা—পু: অপ্র:)॥
প্র: ছত্র—'রাথ রাথ প্রিয়ে, | বদনে ঢাকিয়ে, | জলদ চাঁচর চয়।' প্র: প্রকাশ—সংবাদ প্রভাকর,
১০ জামুয়ারী, ১৮৫৩।

লঘু ত্রিপদী ছন্দে রচিত কবিভাটিতে, পতি স্ত্রীর প্রশংসা করে হেমন্তের প্রকৃতির পরিবর্তনের এক একটি কারণ জিজ্ঞাসা করছে এবং স্থামী স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীর রূপ ও গুণের প্রশংসায় মতা। বর্ণনায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব ষেমন স্থাছে, তেমনি কোণাও ক্ষ্মীলভাকে প্রশ্নর দেওয়া হয়েছে। এটি হগলি কলেজের ছাত্রাবন্ধার রচনা।

#### ক্লচিবিকার—উৎসবে

একটি জাভির পরিচয় ভার উৎসবের মধ্য দিয়ে ষেমন ধরা পড়ে এমন জার কিছুভে নয়। কিছু আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের উৎসবের যে চিত্র আজ প্রকাশ পাচ্ছে ভার মধ্যে ক্ষচির প্রকাশ কভটা দেখা যায়?

আগের দিনে উৎসব সজ্জার স্টনা থেকেই একটা প্রিশ্ধ পরিনীলিভ পরিমণ্ডল গড়ে উঠভো, বা থেকে স্ফটির পরিচয় পাওয়া বেড। বাড়িতে ঢোকার মুথেই নহবত। ধনী-গৃহে পাকা নহবতথানা থাকা রেওয়াল ছিল, সাধারণ ঘরে সামন্থিক বাঁধা মঞ্চের ব্যবস্থা করা হতো, স্থানাভাবে প্রবেশপথের ধারে—বেথান থেকে উৎসবোপবোগী স্থবলহরী প্রকাশিত। দরজার স্থার আলপনা মূলের ভোড়া বা রিং বা মালার সাজানো, বসার ঘরে স্পৃষ্ঠ করাস, তার ওপর তাকিয়া, ক্ষেত্রবিশেষে পারস্থ গালিচার ওপর কিংথাবের তাকিয়া, গড়গড়া আলবোলা স্থানী অম্বরী তামাক, স্থাগতম লেথা না থাকলেও আমন্ত্রিত ব্যক্তি স্থাগত অস্তব করভো। আর এথন ডেকরেটারের কেঠো চেয়ার, যা বে কোনো মৃত্রুতে ভেত্তে পড়তে পারে। নহবতের আরগার কর্কশধ্বনিস্টিকারী মাইক, বার থেকে নির্গলিত স্থর ঝহার হৃদ্রোগ স্টি না করলেই বিশ্বরের উত্তেক করে।

একদা কবি অতুলপ্রসাদ বলেছিলেন---

কি ষাত্ব বাংলা গানে গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে, গেয়ে গান নাচে বাউল গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ভিনি কিছ ভদ্র বাঙালীর গানের কথা বলেন নি। তা না বলুন, তাঁর যুগের ভদ্র বাঙালীরা যে গান গাইভেন ভার একটা দাম ছিল যার উল্লেখ করেই কবি বলেছিলেন,

বাজিরে রবি ভোমার বীণে
আনলো মালা জগৎ জিনে
ভোমার চরণতীর্থে মাগো
জগৎ করে বাওরা আসা।

**আবার অন্তত্ত আছে—** 

জগৎ কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব বাঙালী আজ গানের রাজা বাঙালী নর থর্ব।

कि हात्रदा करन कि । जिहा का निवासित कान! जाहे चाक नाइनारित नाइना नारनद कात्रगा

নেই। (বাঙালীর কিইবা আছে অবশ্র অধুনা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রীর সন্তাকে বোধ হর এ থেকে বাদ দেওয়াই সমীচীন কারণ তার বাঙালীয়ানার গর্ব ষথেইই আছে।) আলকের চাষা হালের গায়ে ট্রানজিন্টার ঝুলিরে বিবিধ ভারতী বা রেডিও শিল (ওটা সিলোনের অপভ্রংশ মাত্র) শোনে।

এহেন অবস্থার আমাধের উৎসবে বে 'ববিতা মাই ডালিং' 'কি হরে রাম হরে কৃষ্ণ' বাজবে এডে আর বিশ্বরের কি আছে ? যদি কারো বাঙলার ওপর একটু হ্নজর থাকে ডো রবীজনাথের তু' একখানা গান শোনা বেতেও পারে ( তবে বিয়ে বাড়িতে যদি, 'আমি জেনেওনে বিষ করেছি পান' শোনেন অবাক হবেন না, গানবাজনার সময় আমাদের যত্ত-গত্ত লোপ পায়। বিশাস করুন আমি এক বিয়ে বাড়িতে 'হরি দিন বে গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে' শুনেছি!) আর নয়তো 'বাব কি বাব না' জাতের হিন্দী গানের বন্ধান্থসরণ শোনা বাবে।

বে গৃহে অহুষ্ঠান সেখানকার গৃহক্তা থেকে আমন্ত্রিত স্বাই প্রায় সার্ট-প্যাণ্ট পরে থাকেন, কারণ ভাতে নাকি অনেক স্থবিধা। আমাদের এই গরম দেশে ও পোষাকে স্থবিধা হয় এমন কথা আমি মানতে রাজী নই। কাজের সময় ও পোষাকে কিছুটা স্থবিধা হয়, বিশেষ করে ষেখানে ষত্রপাতি নিরে কাজ করতে হয় কিছ সামাজিক অস্কানে কেন ভার জের টানবো? ভাছাড়া খাদের অস্করণে আমরা অফিস থেকে বিয়ে বাড়ি, প্রাক্ষ বাড়ি সর্বত্র একই পোষাক পরি ভারা কিছ সামাজিক অস্কানে ভিয় পোষাক পরে। ভেল স্থাট নিদেন পক্ষে লাউম্বস্থাট, বো-টাই, মানানসই জ্ভো ছাড়া ইউরোপীয়দের কোনো সামাজিক অস্কানে দেখা যায় না। এশিয়ায় যায়া সবচেয়ে কেলো লোক সেই জাপানীয়া আমাদের মতই ইউরোপীয় পোষাককে কাজের পোষাক করেছে, ঘরের পোষাক করেনি। সভ্যস্থান আফিকার দেশগুলির কিছু ছাত্রকে কাছ থেকে দেখার স্থ্যোগ্র হেছিল, দেখভাম এমনিতে ভাদের পোষাক প্রোপরি ইউরোপীয় প্যাটার্ণের কিছ কোনো সামাজিক অস্কানে একেই নিজেদের ঝোঝাঝাঝা লাগিয়ে আসভো। অর্থাৎ নিজম্ব সংস্কৃতির প্রতি আম্ব্যুত্য প্রকাশ করতো। একমাত্র আমাদের মেয়েদের মধ্যেই পোষাককে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আম্ব্যুত্য কোনা বেড চিরাচরিত শাড়া-ব্যবহারে কিছ ইদানীং লুকী, ম্যাক্সি প্রভৃতির দৌরাজ্যে সে আম্ব্যুত্র চিড় থেতে আরম্ভ করেছে।

আমুষ্ঠানিক আহারাদির ক্ষেত্রে এখনো পুরোপুরি ক্ষচিবিকার দেখা যায় নি, কিন্তু ক্ষচিবিকারের স্চানা দেখা যাছে। ভবে এঁদের পক্ষে বলার কথা কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে কাকের মাংস আর মদ থাওয়াওভো এদেশীয় ক্ষচির মধ্যে পড়ে, ভা ভভদ্র পৌছে ভাকে অভিক্রম করলে ভবেভো ক্ষচিবিকারের প্রশ্ন উঠবে ?

একধার জবাব যথন দেওয়ার রাস্তা নেই তথন পাঠক সাধারণের ওপর বিচারের ভার ছেড়ে দিচ্ছি।

রবি মিত্র

অদেশীয় ভারত-বিত্তাপথিক। গৌরালগোপাল সেনগুপ্ত। রূপা এয়াও কোম্পানী ১৫ বছিম চাটার্জি ব্রীট। কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা।

শ্রীগৃক্ত গৌরাক্সমেপাল দেনশুপ্ত অনিচালনার সপটু কিনা জানি না কিছু গাঁচজন মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী ক্সন্তানদের মত কর্মজীবনে ছিলেন সরকারী কর্মচারী। ভিনি জীবিকার জন্ম সরকারী কাজের পাওনা ব্রিরে দিরেছেন। কিছু জীবন নিয়ে দীনগত পাপক্ষর করেন নি। প্রাচীন ভারত তাঁকে হাতছানি দিরেছিল এবং দে ভাক ভিনি প্রাণ দিরে ভনেছিলেন। তাঁর মন চলেগিয়েছিল অদ্য ও ক্ষদ্র অতীতে। তাঁর মানসিক প্রস্থতিতে, প্রয়াসে, মনে হয়েছিল কোথার সেই ভারতপথ-পথিকরা কোথার সেই বিদেশী ও অদেশী ভারত-বিভা রখী মহারথীরা ষারা পাথুরে প্রমাণ খুঁজে, বিল্পু ভাষার পাঠোদ্ধার করে শিলা-লেখ, অক্সাসন পড়ে পুরাতনী স্থতিকে নবীন করে তুলেছেন, প্রাচীনের পঙ্কোদ্ধার করেছেন। তাঁদের কথাই গৌরাক্ষবাব্র মনে লেগেছে এঁবাও জ্ঞানতপত্মী—স্পষ্টিশীল মনস্থীর দল এও এক ধরণের বিদপ্ত মননের বিলাস। এরই ফলশ্রুতিস্করপ আমরা পেয়েছি পর পর ভিনধানি বই। আলোচ্য পুস্কর্টি ভারই অন্তর্গত্ত। 'ভারতীয় প্রজ্ঞার নবাবিদ্ধার' এই নামকরণ করেছেন একজন ক্রসিক সাহিত্যযোদ্ধা পণ্ডিত। এই অভিধা সার্থক।

ইতিহাস বলতে আমরা সাধারণতঃ বৃদ্ধি ঘটনার পর ঘটনার লহা এক ফিরিন্তি (record of events) বা কোন রাজামহারাজা সমাটের জন্ধ-পরাজন্নের বিবরণ, না হয় বংশলেথমালা, না হয় বৃংজী বা ওয়াকিয়া-নবীশের বা সভাকবির অত্যক্তিভবা দোবগুণকীতনাবলী নির্ভর ছদলটা শিলালেথ, প্রশক্তি, মৃস্রা, মৃতি অর্থাৎ স্থাপত্যা, ভার্ম্ব ইত্যাদি নিদর্শন নিয়ে পণ্ডিতী আলোচনা বা সেই যুগের সাহিত্যের শিল্পের পরিচয় বা পরিব্রাজকের অমণকাহিনীর মধ্যে মালমশলা বভটুকু পাওয়া বায় ভার সংগ্রহ। ইতিহাস কিন্তু ভরু গণ্ডায় মধ্যেই আবদ্ধ নয়, ভায় চেয়েও বেশী। মৃত্তিকার তথ্য থেকে ভল্কে পৌছতে আমরা ভালবাসি কিন্তু ঘটনাপঞ্জীর শাসনকে না মেনে অর্থাৎ discipline of facts-কে সম্পূর্ণ মর্বাদা না দিয়ে, অহমান বা কিম্বন্ধনী নির্ভর হয়ে। ইতিহাস ভগ্ রেকর্ড নয়, ভায় চেয়েও বেশী—একটি জাভির বা দেশের বা গোল্লীর মনমন্ত্রিত আগ্রহ-সংগ্রহের পরিচয়। ভগু অশোকের কটা ছিল নাভি বা আওরক্তর্জবের কটা ছিল হাভি, এই সব ঘটনার ইতিহ্বরে সংগ্রহ করাই ইতিহাসের শেষ কথা নয়, কারণ ইতিহাসে রাজা-মহারাজা—সামত্ত্রনাপিন, শাস্তকার-নিপিকাররা প্রধানদের ভূমিকা প্রহণ করনেও সভ্যিকার ইতিহাসের এওলি বহিবঙ্গের কাহিনী। জানি কট্র বিল্লেরণধর্মী ঐতিহাসিকেরা হয়তো মৃচকে হাসবেন, বলবেন ইতিহাস রমারচনা বা দর্শন নয়, কিন্তু উল্লেনিকরা তরু পুঁজবেন—ক্ষেত্রিকা স্থামী সভাটিকে মানব-প্রকৃতির মাঝাধানে। সভিকার ইভিহাস গড়ে ওঠে এই বিল্লেবণ

ও সংশ্লেষণের মাঝখানে—বাকে বলা হয়েছে Historiography বা ইভিহান চিন্তা। ভঃ রমেশচন্দ্র মজ্মদার সম্প্রভি Heras Institute of Indian History and Culture Bombay-এর আমন্ত্রে ইভিহান পঠনপাঠনের এই বিশেব দিকটির প্রভি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা ইউরোপে তৃইজন ঐভিহানিক দিকপাল নীব্র (Neibur) এবং লিওপোল্ড ভন্ র্যাঙ্কে (Leopold Von Ranke) করেছিলেন। নীব্র বলেছিলেন, চ্ডান্তভাবে অসুসন্ধান করে লিখতে হবে তবেই 'objective treatment of history' সম্ভব। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনীর লেখক কলহন্ও ঘাদশ শতান্ধীতে কাশ্মীরের ইভিহান সম্পর্কিত অন্ততঃ এগারোটি গ্রন্থ পরীক্ষা করে ও ঘোষিত আইনের অমুলিপি ও খোদিত লিপির সাহায্যে তার ইভিহান তৈয়ারী করেন। সেইজন্ম আকরতথ্য ও বন্ধর সংগ্রহ, তার বিচার ও বিশ্লেষণ, ও আলোচনার প্রয়োজন।

ভারানাথ ভর্কবাচম্পতি, রেভারেও ক্বফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ভাউ-দাজী, মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শান্ত্রী, বাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালন্বার, বামকুঞ্গোপাল ভাণ্ডারকর, ভগবানলাল ইন্দ্রজী, সভাব্রভ সামশ্রমী, রমেশচন্দ্র দত্ত, শরচ্চন্দ্র দাশ, কাশীনাথ ত্যামক তেলাঙ, আনন্দরাম বরুয়া, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় গণপতি শান্ত্রী এই পনেরোজন মনীষির সারস্বভ প্রচেষ্টা ও জীবনী আলোচনা লেখক করেছেন, যদিও আরো অনেকের কথা ( স্বদেশী ও বিদেশী ) ভিনি অম্বত্ত বলেছেন এবং তাঁর ঝুলিভে আরো কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা আছে। ভারী ভালো লাগলো যে উনবিংশ শতানীর বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ মনীযিকে ভিনি লোকমানসে পুনকজ্জীবিত করেছেন, যাঁদের কথা বিশারণ হওয়া ব্যাভাবিক নয়। তাঁদের প্রতিভাদীপ্ত কর্ম ও জ্ঞানজীবনের কিছুটা ছবি লেখক এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে তাঁদের ঐতিহাসিক গবেষণার কেত্রগুলিও পরিস্টুট হয়েছে। ফলে আমাদের লাভ হয়েছে হুদিক থেকে, শুধু মনীষি স্মরণ নয়, পিভূরিকথের প্রভি সমানপ্রদর্শন নয়, সেই সেই আলোচ্যবম্ভর ঐভিহাসিক মূল্যায়ণ সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান। শ্রন্ধাবান লভতে জ্ঞানং বা শ্রন্ধৎত্ব সৌম্য এই কথা বলি বটে কিন্তু এই সব সারত্বত পিতৃ-পুरुষদের কথা জানি না, বুঝি না ষে এই সাধনায় মধুমানও হওয়া যায়। বইটিভে মুদ্রাকর প্রমাদ কিছু আছে—সবকিছু মালমশলার সম্যক আলোচনাও হয়ভো নেই—স্বল্প পরিসরে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি সম্ভব নয়। ধেমন কোন সমালোচক বলেছেন ধে 'ভাগ্রারকর পদ্ধতি'র আলোচনা থাকলে আরো উপকৃত হতে পারতো পাঠকপাঠিকারা। তবু আমরা অনেক কথা জেনেছি, শিথেছি, আমাদের চিম্ভার বেগকে ভিনি ক্রভ করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, সেইজ্ঞ আমরা রুভঞ। কভকগুলি বিশায়কর সংবাদও তিনি সংগ্রহ করেছেন। তজ্জ্য তাকে ধ্যুবাদ জানাই।

বছকাল পূর্বে রবীক্রনাথ একদিন বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের যে ইভিহাস আমরা পড়ি এবং মৃথস্থ করে পরীক্ষা দিই ভা ভারতবর্ষের নিশীকালের একটা ছংক্তপ্র কাহিনী মাত্র। একথা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে থানিকটা কবিজনোচিত অত্যুক্তি হলেও কোথা হতে কারা এলো, কাটাকাটি মারামারি পড়ে গেলো, বাপেতে ছেলেতে, ভারেতে ভারেতে সিংহাদন নিয়ে টানাটানি চলতে লাগলো, একদল ইদি বা যায়, কোথা থেকে আর একদল উঠে পড়ে—পাঠান, মৃঘল, পতুর্গীঞ্জ, ওলন্দাঞ্জ, ফরাসী ইংরেজ্বও রক্তবর্গরঞ্জিত এই পরিবর্তমান দৃশ্রপট। এর পিছনে থণ্ড ইতিহাদের উপাদান পাওয়া

গেলেও অথও প্রাটকে খুজে পাওয়া ছফর। ইভিহাস পড়তে ও পড়াতে বসে আমরা মাঝে মাঝে এই মৌলিক ভুলটিই করে বসি বে কোনো দেশের, কোনো জাতির, কোনো সময়ের একটা গোটা ইভিহাস পেতে গেলে কি কি উপাদান দরকার—ভঙ্ব ভামশাসন, মূল্রা, শিলালিপি, শাসক সম্প্রদায়ের অভিয়ন্তিত প্রশাস্ত বা বিবেষপ্রস্ত বিবরণী, জরস্কদাবারের কাহিনী, রাজমালাই কি ববেই না এই সব 'এহবাহ্ন' করালত্বপ পেরিয়ে আমরা খুঁজবো ভারা কেমন ছিল, তাদের আশা আকাজ্রা কামকামনা লাভ লোভ কুধা কেমন ভাবে ফুটে উঠতো, ভাদের ধর্মবিশাসের বিবর্তনের থবর, ভাদের রাষ্ট্রবোধের চেতনার অস্ক্র, কোন মাৎস্কলারে তাদের কোনদিকে গভি, ভাদের সমাজসংগঠন ও বিল্ঞাসের ধারা, ভাদের শিশুদাহিত্যের পরিচয় কোন ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ কোন প্রস্তর্বাহণ্ড উৎকীর্ণ। পুরাতনকে মূল্য দিতে হবে তথু পুরাকীতি চর্চার জন্ম নয় ভবিয়তের অমোঘ ইলিভ ও বে সেথানে। ইভিহাসের ধারাবাহিকতা গভিময় ভার রপচক্র থামে না, ভার পরিপত্তি রূপ থেকে রূপাস্করে।

ভাই গৌরাঙ্গবাবুর বইটি পড়ে সেই জ্ঞানমার্গী ইভিহাস পথিকদের শারণ করতে চেয়েছি। रचमन हक्तकारस्य देवरविक पर्णानव विराम है कि वा विकित वाकवर्ण का उक्तक का कि का विकास আলোচনায় বা ভাওদাজীর কালিদাস সম্বন্ধে বিভর্কে বিচারে বা রামক্রফগোপাল ভাণ্ডারকরের ভধু শৈবপ্রকরণের বিবরণীভে নয়, দক্ষিণ ভারতের অন্ধৃভূত্য রাজারা কারা এর চিন্তায়, ত্রৈকৃটক রাজা কে ছিল, সভাত্রভ সামশ্রমীর বিবাহ কাহিনীভে নয়, 'প্রত্নকর্মনন্দিনী' পজিকার থবরেও রমেশচন্দ্র দভের ভারতীয় সভ্যভার মনোজ্ঞ ইভিহাসে, শবচ্চন্দ্র দাশের 'Indian Pandits in the land of Snow' পুস্তকে বা ভিক্তীয় ভাষার ব্যাকরণের বা আনন্দরাম বরুয়ার নামলিকাহশাসন ও ধাতুর্ভিসার নামক গ্রন্থকলনে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রী প্রাতঃশ্বরণীয় ব্যক্তি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে দেখেছি, কাছে গেছি, বকুতা ভনেছি, কিছ লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে যে তিনি লিখেছেন একথা জানা ছিল না। ষেমন ছিল না গণপভি শাস্ত্রী মশাই প্রথমে ত্রিবন্দ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালায় ভাসের নাটকের चाविक्ठां वा मिकाल ठाकना रुष्टि करबिहन स्थीयहर्ग, विर्मय करब এই काबल रव छान, कानिमान-পূর্বস্রী। ইভিহাসকে যারা The ricepot and the rupee policy, Fire and steel, the Dungeon and the Rack বা হিদেনদের অমৃতালোকে নিয়ে আসবার প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন, গৌরাকবাবু সেদলের নন্ ভিনি খাদের কথা বলেছেন, তাঁরা ইভিহাস ও সংস্কৃতির স্থাস-রক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। সেই হিসাবে তাঁরা আমাদের নমশু এবং গৌরালবাবুও তাঁদের ভীবিকা ও ভীবনের দক্ষে আমাদের যে মূল্যবান পরিচয় করিয়ে দিলেন তার জন্ম শ্রুরার পাতা। জানি স্প্রাসিদ্ধ ঐতিহাসিক টয়েনবী কলিকাভার এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় বলেছিলেন বে, 'Our psyche cannot be recorded in its entirety. Our actions are also controlled. So true history in never written. But within these limitations we have to move. আবার একথাও জানি (ভার হতুনাথের কথা)......Indian historical studies are at present at a much more primitive stage than Roman history was when Gibbon began to write. We have yet to collect and edit our materials, and to construct the necessory foundation—the bedrock of ascertained

and unassailable facts on which alone the superstructure of a philosophy of history can be raised by our happier successors.'

বইটির প্রকাশক 'রূপা' কোম্পানী হথী মহলে বিশেষ পরিচিত, তাঁদের প্রকাশিত প্রক্তালির একট্ট বৈশিষ্ট্য সব সময়েই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য পুত্তকটির প্রকাশের ভার গ্রহণ করার তাঁরা সেই হুনাম রক্ষা করেছেন। নতুন ধরণের নৃতন স্থাদের বই এটি। নির্ঘণ্ট ও প্রস্থপঞ্জিলি বিশেষ মূল্যবান।

#### ত্বধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

Message of India: Ranajitkumar Sen: Published by P. P. Sen from Sen's Book Corner, 24 N Garcha First Lane, Calcutta-19: Price Re. 1'00

রণজিৎকুষার সেন শুধু কবি, উপস্থাসিক ও ছোটগল্পকার হিসাবে স্থপরিচিত নন, মননশীল প্রাবদ্ধিক হিসাবেও তিনি স্থাসমাজের গভীর দৃষ্টি ও মনোধাগে আকর্ষণ করেছেন। তাঁর প্রবদ্ধ রচনার অক্তম বিষয় বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতি। তিনি মনে করেছেন বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের মাস্থবেরা নানা মতবাদের বিষয়ে বিভক্ত হলেও তারা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারার আশ্রয়ে প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ জীবনে উত্তীর্ণ হতে পারে। এর কারণ ভারতীয় সংস্কৃতি মাস্থবের অন্তর্বস্ত্তা থেকে উৎসারিত। আলোচ্য ছোট পৃত্তিকাটির মধ্যে লেখক ভারত আত্মার বাণীকে অন্তর্বস্ক ও প্রাঞ্চলভাবে ফুটিয়ে ত্লেছেন।

লেখকের মতে নৃতন ভারতবর্ষের বাণী চিরন্তন ভারতবর্ষের বাণী থেকেই জন্ম নিয়েছে এবং যুজপীড়িত পৃথিবীতে দেই বাণী সর্বজন্মী সভ্যপ্রতিষ্ঠায় সার্থকভাবে ক্রিয়াশীল। 'সভাষের জনতে' এই
হচ্চে নৃতন ভারতের বাণী এবং বন্দ্রমন্ত্র পৃথিবীতে এই বাণী প্রতিষ্ঠার জন্তে ভারতের মহাপুরুষগণের
জীবনী ও বাণীর জন্ত্রধাবন করা অভ্যাবশুক। এই বাণীই ভারত দেশদেশান্তরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
সভাই জ্ঞান এবং সভ্য সর্বজন্মী। লেখকের ভাষার, 'The message of new India is that of
truth, 'Satyameva jayate.' It is necessary to study the lives and messages of
great Indians in our every day lives to establish that truth in this wartormented world. New India is carrying the same message from one country
to other: 'Satyam, janaman, anantam: Satyameva jayate.' Truth is
knowledge, truth triumphs everywhere.'

আজকের হিংসার উরত্ত পৃথিবীতে বৃদ্ধ, নানক, কবীর, শ্রীচেতক্ত, তুলদীদাস, শ্রীরামক্ষণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিভাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গাদ্ধীলী প্রম্থ মহাপুরুষদের আবির্ভাবে পুত ভারতবর্ষই শান্তি সংহতি ও মৈত্রীর বাণী শোনাতে পারে। লেথক শ্রীকৃষ্ণ, বৃদ্ধ, শ্রীচৈতক্ত, কবীর, নানক,

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ; গাছীজী, শ্রীজরবিন্দ প্রমুখ মনীবীদের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করে ভারতের চিরস্কন বাণীকে অত্যস্ত প্রদাণ ও আন্তরিকভার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। বিবিধ উক্তির পূপাগুলিকে একস্ত্রে প্রথিত করে নিপুণ মালাকরের মতো লেখক বে মালা রচনা করেছেন ভার নৌন্দর্য ও সৌরভে সহৃদর পাঠকের চিত্ত স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হবে। বর্তমান নৈরাশ্র, অন্থিরভাও দিখাদন্দের যুগে এই ধরণের প্রবদ্ধ বত রচিত হন্ন ততই ভালো। লেখক স্বন্ধ পরিসরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে যে ভাবে ফ্টিয়ে তুলেছেন ভাতে তিনি নিঃসন্দেহে ক্বভিত্বের দাবী করতে পারেন। সমরোপযোগী এই প্রবন্ধ রচনার জন্ত লেখক ধন্তবাদার্হ।

ত্বশীলকুমার শুপ্ত

### পতিতরাজ জগরাথ

### শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

সাহিত্য অলংকার এবং দর্শন বিষয়ে এক অসাধারণ প্রতিভাধর পুরুষ পরিত্রাজ জগন্নাথ সপ্তদশ শতাব্দীর এক যুগচিহ্নিত পুরুষ।

পণ্ডিতরাজকে ঘিরে ভারতে পণ্ডিত মহলে 'কিংবদন্তীর' প্রচলন প্রচুব। বোধহয় তিনি সাধারণ শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন না বলেই এই বিভিন্ন কিংবদন্তী।

(১) জগন্নাথ কিছুদিন কাশীধামে বাস করেছিলেন। পণ্ডিতরা তাঁকে স্থনজরে দেখতেন না; কারণ তাঁর প্রেয়সী ছিলেন মুসলমান রমণী, নাম ছিল 'লবঙ্গী'। তাঁকে ছেড়ে অক্সত্র কোণাও যেতেন না, তাঁর মুখ না দেখলে পণ্ডিতরাজের গ্রন্থলেখায় স্ফৃতিই আসতো না। উভয়ে গঙ্গাভটে বাস করতেন। গ্রীম্মের কোন এক রাত্রে ভয়ে ছিলেন একটি খাটিয়ায় সেই গঙ্গাভীরে, এবং কাছেই ছিলেন লবঙ্গী। পণ্ডিত রাজ প্রেয়সীর কঠে বাছলগ্ন হয়েই ঘুমিয়ে ছিলেন। উভয়ের দেহে ছিল একটি ধপধপে চালর। চাল্যের পাশ থেকে দেখা ঘাচ্ছিল পণ্ডিত রাজের শুন্তশিখার গুচ্ছটি।

ঐ পথেই আসছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত অপ্যয় দীক্ষিত। ভোরের সন্ধ্যাক্বত্য সেরেই জগন্নাথের বিলাস নিদ্রার রম্যন্থল দেখতে দেখতেই নজরে পড়লো পণ্ডিতরাজের ঐ যুগলরূপ। হায়! বৃদ্ধবন্ধসেও এই ষবনী যুবতীর আলিঙ্গন পাশ! তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো—

किः निः भकः (भर्य (भर्य यग्न विभाग्य मृत्या)।

অমনি গায়ের চাদর সরিয়েই দেখে নিলেন পণ্ডিতরাজ কে ইনি ? একটু পাশ ফিরেই উত্তর দিলেন— 'ইয়মেব তৃপ্তি স্তবাপি কাম্যা নিকটে জাহ্বী জাগতি॥

(২) বাদশাহ আকবর নাকি বন্ধু ছিলেন জগন্নাথের। কোন একদিন উভয়ে শতরঞ

থেলছিলেন। এমনি সময় উভয়ের নজরে পড়লো একটি যুবতী কল্পার উপর। কল্পাটি আকবরেরই উপপত্নী রাজপুত রমণীর। এরই নাম লবলী। মাথায় ছিল জলভরা কলসী। সে রাজ অভঃপুরের ভোরণ পেরিয়ে ভিভরে প্রবেশ করছিল। আকবর ছিলেন নেশায় চ্র হয়ে। সেই অবস্থায় পণ্ডিত রাজকেও দেখলেন ভিনিও ঐ যুবতীকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে দেখছেন। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ মৃত্ হেনে বঙ্কেন জগন্নাথ! বলভো কেমন লাগছে!

পণ্ডিতরাজ বল্লেন—ইয়ং স্বস্থনী মস্তক গ্রস্ত কুন্তা
কুস্তারুণং চারু চৈলং দধানা।
সমস্তস্ত লোকস্য চেতঃ প্রবৃত্তিং
গৃহীত্বা ঘটে গ্রস্ত ষাভীব ভাতি॥

জগন্নাথের উত্তর শুনেই বাদশাহের মন খুদীতে ভরে গেল, ভিনি বল্লেন বা:, খুব তৃপ্তি পেলাম, ইচ্ছামত চেয়ে নাও আমার কাছে, যা চাও—

জগন্নাথ সংস্কৃত ভাষায় কবিতার মাধ্যমে বল্লেন---

ন যাচে গজালিং ন বা বাজিরাজং, ন বিত্তেষ্ চিত্তং মদীয়ং কদাচিৎ।
ইয়ং স্কেনী মন্তক গুজকুছা লবঙ্গী কুরঙ্গী ছগঙ্গী করোতু॥
যবনী নবনীত কোমলাঙ্গী শয়নীয়ে যদি লভ্যতে কদাচিৎ।
অবনী তলমেব সাধু মন্তো ন বনী মাঘবনী বিলাস হেতু॥

বাদশাহ জগন্নাথের মন কি চায় তা বুঝেই লবঙ্গীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলেন।

- (৩) ঐ ঘটনাটি একটু হেরফের করে আর একটি কিংবদন্তীর প্রচার যে, লবঙ্গী ছিল বাদশাহের অন্তঃপুরে দাসী ভার রূপে মৃগ্ধ হয়েছিলেন জগন্নাথ। অবশেষে তাঁকে ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়ে সেই মুসলিম রমণীকে পণ্ডিভরাজের হাতে অর্পণ করেছিলেন বাদশাহ।
- (৪) জয়পুরের রাজা জয়সিংহ ছিলেন মাননীয় পুরুষ। কিন্তু তাঁর প্রজাবৃন্দের মধ্যে মুসলিম মোলারা তাঁকে খুব সমান করতেন না। তাঁরা বলতেন এই রাজা খাঁটি ক্ষত্রিয় নন। আগলে রাজপুত বংশের। কিন্তু কোন্ রাজার পুত্রের বংশধর ইনি ? কারণ পরশুরাম তো একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন করেছিলেন। তা হলে ক্ষত্রিয় বলতে আর কে ছিলেন ?

বিতীয় গুঞ্জন ছিল তাঁদের আরবী ভাষা সংস্কৃত থেকেও প্রাচীন। এই চ্টি প্রশ্ন অন্ধপুরে খুব চালুছিল। ভাতে জয়সিংহ কোন প্রতিবাদ করতে পারতেন না। তিনি শুনেছিলেন কাশীধামে এক বিরাট পণ্ডিত থাকেন নাম তাঁর জগন্নাথ, উপাধি তাঁর পণ্ডিতরাজ।

জয়সিংহ কাশী এলেন। ঐ ছটি প্রশ্ন তার কাছে তুললেন। জগন্নাথ বল্লেন ঠিক আছে, আপনি আপনার মুসলিম প্রজাদিকে বলবেন—এই পৃথিবীতে পরশুরাম ক্ষত্রিয় শৃত্য করলেন ২১ বার ? বাইশ বারেও নয় একবারেও নয় ? শৃত্যতা স্প্তির জত্য মাঝে মাঝে 'থকাবট্ আগন্ধী থী ?

বিভীয় উত্তর মুদলিমগণ আপনারা শুহন আপনাদের 'হদিশে' লেখা আছে 'এ মুদল মানো। জ্যায়দা হিন্দুলোগ মান্তে ই্যায়, উদ্কা উল্টা তুম্হে মান্না চাহিয়ে। জয়দিংহ এই উত্তর শুনে জয়পুরে এদে প্রজাদিকে শোনালেন। তাঁর তো অবাক। আর এনিয়ে তাঁরা আলোচনা করভেন না। জয়সিংহ থুব খুসী হয়ে পণ্ডিভরাজকে দরবারে এনে যথেষ্ট সন্মান করেছিলেন নানান পারিভোষিক উপহার দিয়ে।

(৫) পণ্ডিভরাজ দিল্লীর দরবারে কাজীদের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধ করেন। তাদিকে পরাজিত করেন 'মজহবী' গ্রন্থের বয়াৎ তুলে তুলে। কাজিরা বিশ্বিত হয়েই রাজদরবারে সমবেত আবেদন করেছিলেন তাঁকে নিজেদের ধর্মের সামিল করে নিতে। দিল্লীখর সে আবেদন মঞ্জুর করেই তাঁকে ধর্মান্তরিত করে যবন কন্তার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। সেই পত্নীকে নিয়েই তিনি কাশীধামে এসে বাস করেন। পত্নীর সঙ্গে একতা হয়েই তিনি নিতা গঙ্গান্ধান করতেন। হিন্দু-পণ্ডিতর্ন তাঁকে সম্পূর্ণ উপেকা ও স্থাগা পেলে তিরস্কার করতেন।

পণ্ডিভরাজ যে সব ভিরস্কার হাসিম্থে মেনে নিভেন। মনের এক একটি প্রশ্ন তুলে দেবী জাহ্নবীকে শোনাবার ছলেই তাঁর ৯২টি গঙ্গান্তবি গ্লোকের জন্ম হয়। ওই ৯২টি প্লোকের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেবী ভাগীরথী সেই পণ্ডিভ দম্পভীকে জলে ভাসিয়ে নিয়ে যান। গঙ্গা বারিভেই তাঁদের লোকান্তর ঘটে। এই দৃশ্য দেথেই কাশীধামের পণ্ডিভবৃন্দ তাঁদের পাদপুর্ভ ভূমিতে এসে নিভ্যা প্রধাম করতেন।

- (৬) পণ্ডিতরাজের জীবনে স্বচেয়ে বিষাদের কারণ ঘটেছিল সেই য্বন ক্যার জয়ই।

  যাকে গ্রহণ করে তিনি হিন্দু জীবনের জনেক কিছুই ত্যাগ করেছিলেন, সেই মুদলিম ক্যাই একদিন

  তার প্রোঢ়াবস্থায় তাঁকে ত্যাগ করে জপর ব্যক্তির সঙ্গে কোথায় পলায়ন করেছিল। বাকীজীবন
  ভাই পণ্ডিতরাজ বড়ই বেদনার সঙ্গে কাটিয়ে একদিন মা জাহ্নীর জলে ঝাঁপ দিয়ে এ ধরণী থেকে

  বিদায় নিয়েছিলেন।
- (৭) পণ্ডিতরাক্ষ যথন কাশীবাসী হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন সেই সময় কোন এক রাজ্যের রাজা তাঁকে আহ্বান করেছিলেন তাঁর রাজদরবারে সম্মানিত পণ্ডিত হয়ে থাকতে। জগন্নাথ সেই রাজার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিয়েছিলেন— দিল্লীখরো বা জগদীখরো বা

মনোরথং প্রায়তুং সমর্থ:।
অত্যৈ নৃপালৈ: পরিদীয়মানং
শাকায় বাস্থাৎ লবণায় বা স্থাৎ॥

(৮) পণ্ডিতরাজ অগন্নাথ তাঁর সেই অগাধ প্রতিভা লাভ করেছিলেন বিশেষ এক ধরণের ভান্তিক তপস্থায়। তপস্থায় জাগ্রতা দেবী তাঁকে বর দিয়ে বলেছিলেন—

'आ कूकरमणः विहरत मां कूक भववामि निर्जात मकाम्।

স্বীকুক বরমেকং মে ব্যাকুক ভো বৎদ শান্তাণি'

এইসব কিংবদন্তীর মধ্যে পণ্ডিভরাজ জগন্নাথের আদল পরিচয় কিছুই পা ওয়া যায় না। তাঁর ব্যক্তি জীবনের পরিচয় এবং তাঁর ক্বভিত্ব কোথায় কোথায় দে সব ভিনি নিজেই টুকরো টুকরো কবিভা এবং গতা রচনায় রেথে গিয়েছেন। পণ্ডিভরাজের অগুভম প্রথাভ গ্রন্থ 'আসফ বিলাস'।

এ গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখেছেন---

গ্রী সার্বভৌম শাহিজহান প্রসাদাৎ অধিগত পণ্ডিত রাজপদ্বী-

রাজিতেন ভৈল্ফ কুলাবভংসেন পণ্ডিভজগন্নাথেন আসফ-বিলাসাথ্যের মাথ্যায়িকা নিরমীয়ত'

এতেই ভিনি স্পষ্ট বলেছেন 'আমি তৈলঙ্গ কুলে জন্ম পেরেছি, এবং শাজাহানের কাছে 'পণ্ডিভরাজ' উপাধি লাভ করেছি। আমার পিতার নাম 'পেরম ভট্ট'। তাছাড়া পিতৃপরিচয় দিয়েছেন প্রাণাভরণ ও জগদাভরণ কাব্যে

- (১) তৈলকারয় মকলালয় মহালক্ষী দয়ালালিত:
  শ্রীমৎপেরম ভটুস্ত্র রনিশং বিষল্ললাটস্তপ:'
  সম্ভষ্ট: কভমাধিপশু কবিতা মাকর্ণা ভর্বনম্
  শ্রীমৎপণ্ডিত রাজ পণ্ডিত জগন্নাথ ব্যধানী দিদম্'
- (২) দ্বিতীয় শ্লোকটি জগদাভরণ কাব্যের শেষে। ও শ্লোকের প্রথম ছটি পাদ একই, তৃতীয় আর চতুর্থ চরণে একটু পরিবর্তিত করে লিথেছেন—

শ্রীরাণা কলি কর্ণ নন্দন জগৎ সিংহ প্রভোবর্ণনম্ শ্রীমৎ পণ্ডিত রায় সৎকবি জগন্নাথো ব্যভানী দিদম্॥

পণ্ডিত রাজ জগরাপের অক্সতম প্রথ্যাত গ্রন্থ 'রসগঙ্গাধর'। তার শেবে আরও স্পষ্ট করে নিজের মাতা, পিতা এবং অধ্যাপকের পরিচয় দিয়েছেন। তাতে বলেছেন মাতার নাম লক্ষী দেবী এবং অধ্যাপক মহাগুরু জ্ঞানেন্দ্র ভিক্ষু। ভিক্ষুর কাছে তিনি বেদান্ত, আর স্থায় এবং বৈশেষিক দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন। মহেদ্রের কাছে, পূর্ব মীমাংসা অধ্যয়ন করেছিলেন। থণ্ডদেবের কাছে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন। শেষ বীরেশ্রের কাছে।

এই কথাগুলি তিনি আরও সংক্ষেপে লিথেছেন 'রসগঙ্গাধরে' দ্বিতীয় শ্লোকে
শ্রীমন্ধ্রু জ্ঞানেদ্র ভিক্ষো রধিগত সকল ব্রন্ধবিতাপ্রপঞ্চঃ
কাণাদী রাক্ষপাদী রিপি গহন গিরো ঘোমহেন্দ্রাদ্বাদীৎ।
দেবাদেব! ধাগীষ্ট শ্রহর নগরে শাসনং জৈমিনীয়ং
শেষাক্ষ প্রাপ্ত শেষামলভণিতি রভুং সর্ববিতাধরোহভূৎ॥

এইসব শ্লোক যেমন পণ্ডিভরাজের জন্ম কুল, পিভা মাভা ও বিছাগুরুবর্গের পরিচয় দেয়। ভেমনি আর একটি শ্লোক এবং অন্তত্ত তাঁর আত্মপ্রসঙ্গের আভাস ইঙ্গিভেরও করেকটি পংক্তির অস্তিত্ব বহন করে—

পণ্ডিত রাজের 'ভামিনী বিলাস' একটি স্থগাত গ্রন্থ। এটি মৃক্তক কাব্য বা কোষকাব্য ভার ৩,০ শ্লোকে লিথেছেন সর্বেহিপি বিশ্বতি পথং বিষয়াঃ প্রয়াভাঃ

> বিভা পি থেদ কলিতা বিমূথী বভূব। সা কেবলং হুরিণ শাবক লোচনা মে নৈবাপয়াতি হৃদয়াদ্ধি দেবতেব॥

এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি করেছেন রসগঙ্গাধরের 'ভাবা ভাসে' অপর পক্ষে ভাবধ্বনিতে। শ্লোকটির অর্থ ভারী চমৎকার 'হায় আমার এখন সব ভূল হয়ে যাচ্ছে অত কঠের বিছা ভাও যেন বিমুখী হয়ে আমার কেলে চলে ৰাচ্ছে, কারণ ভার এখন অভিমান হচ্ছে কোন কারণে। ভাই ভাবছি স্বাই ভো যাচ্ছে, কিন্তু সেই চঞ্চল হরিণী লোচনা সে ভো হৃদয়ের অধিদেবভার মন্তই আজন্ত রয়েছে হৃদয়ে।'

ভাবধ্বনিভে এটির ব্যথ্যা এইরকম—

গুরুকুলে বিত্যাভ্যাস সময়ে ভদীয় কন্তা লাবণ্য গৃহীতমানস্থল্য অন্তব্য কন্তচিৎ অপ্রভিষিদ্ধ গমনাং স্মরতো দেশাস্তরগতন্ত ইয়ং উক্তিঃ—'

ভাবাভাদের দৃষ্টান্ত শ্লোকে পণ্ডিতরা মনে করেন গুরুগৃহে বিভালাভের সময়েই জগন্ধাথ গুরুকতা অথবা গুরুপত্তীর প্রতি আসক্ষচিত্ত হয়েছিলেন, সারাটি জীবন সেই আসক্তিকে পোষণ করেছিলেন, কিছু নিধিছ কার্য বলেই দেটা স্পষ্টত উল্লেখ করেন নাই, তবে ঘটনাটি সত্য বলেই অনুভূত সভ্যের দ্বারা ভাবাভাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। কেন না তিনি তাঁর রসগঙ্গাধরে একটিও অপরের রচিত শ্লোকের উপস্থাপনা করেন নাই এটা তাঁর প্রতিজ্ঞাই ছিল। 'নির্মায় নৃতন মৃদাহরণান্ত্রূপং, কাব্যংময়াৎ নিহিতং ন পরশ্র কিঞ্ছিৎ'

এই পণ্ডিতরাজ যে দিল্লীর রাজ দরবারে অনেকদিন কাটিয়ে জীবনের অন্তিম কালে মথুরায় বাদ করেছিলেন, তেমন ইতিহাদেরও বার্তাও লিখে রেখে গিয়েছেন। জীবনের মধ্যে যৌবন উৎকৃষ্ট বয়স। সে বয়সটা তাঁর কেটেছিল দিল্লীভে—

শোস্তাণ্যা কলিতানি নিতাবিধয়: সর্বেহপি সম্ভাবিতা: দিল্লীবল্লভ পাণিপল্লবভলে নীভং নবীনং বয়:। সম্প্রভাজিকত বাসনং মধুপুরী মধ্যে হরি সেব্যভে

সর্বং পণ্ডিভরাজ-রাজিভলকে নারি লোকাধিকম্॥ ভামিনী বি:।৪।৫৪
পণ্ডিভবৃন্দ আরও মনে করেন জগন্নাথ পুত্র শোকও লাভ করেছিলেন সে পুত্রটি ধবন কলা লবকীর কিনা
তা বলা ধায় না। তবে তাঁর পুত্র ছিল এবং সে তার পিতাকে রেথে অকালে লোকাস্তরিতও
হয়েছিল— অপহায় সকল বান্ধব চিস্তাং উদ্ধান্ত গুরুকুল প্রণয়ন্।

হা ভনয়! বিনয় শালিন্ কথামিব পরলোক পথিকোভৃ:॥ (রস গলাধর)
তবে এই শ্লোকটির দ্বারা শিশ্রের বিয়োগও হতে পারে। কারণ—ওঁর শিশু ছিলেন নারায়ণ ভট্ট।
তিনি অকালেই মৃত্যু লাভ করেছিলেন। তাঁর ভাইপো হরিহর ভট্টও একদিন কেঁদেছিলেন তাঁর
জন্ম। হরিহর ভট্ট—তাঁর 'কুলপ্রবন্ধ' কাব্যে অমনি শ্লোক লিখেছিলেন—

লধ্বা বিত্যা নিথিলা: পণ্ডিত রাজাৎ জগন্ধাথাৎ। নারারণম্ভ দৈবাৎ অল্লায়ু: স্বপুরীং অগমৎ॥

এবার আলোচনা করা যাক্ জগন্নাথের সময়। পণ্ডিতরাজ নিজেই বলেছেন (ভামিনী বি:।৪।৪৫) আমার যৌবন কেটেছে দিল্লীর বল্লভের কর পল্লবে

- ১। দিল্লীর বল্লভ কে ছিলেন ?
- ২। আবার উদয়পুরের রাণা জগৎ সিংহেরও বর্ণনা করেছেন তাঁর জগদাভরণ কাব্যে—
  'শ্রীরাণা কলি কর্ণনন্দন জগৎ সিংহ প্রভো বর্ণনম্ শ্রীমৎ পণ্ডিত রাজ সৎক্ষি জগন্নাথে! ব্যতানী দম্।'

৩। এ ছাড়া রস গঙ্গাধর অলংকারে পণ্ডিভরাজ একটি শ্লোকের উদাহরণ দিয়েছেন—বেটি তাঁরই রচিত 'আসফ বিলাস' কাব্যের—

> স্থাবে বাণী বস্থাবে মূর্ত্তিঃ, স্থাকর শ্রীসদৃশী চ কীর্ত্তিঃ পয়োন্ধি কল্লা মতি রাস কেন্দো মহীতলেহক্ত নহাতি মক্তে।

ভারপর— যুক্তংতু যাভে দিবমাস কেন্দৌ ভদাব্রিভানাং ষদভূদ বিনাশঃ। ইদংতু চিত্রং ভূবনাবকাশে নিরাশ্রয়া থেলভি ভক্ত কীর্ত্তিঃ।

৪। পণ্ডিভরাজের আর একটি কাব্য 'প্রাণাভরণ' ও কাব্যের বর্ণিভব্য বিষয় হোলো আসামের অধিপতি প্রাণনারায়ণের কীর্ত্তি কথা। অভএব এই চারটি কাব্যের উক্তিগুলিকে রাথলে বোঝা বায় জগন্নাথ এই চারজন নরেশেরই আপ্রয় লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর। জয়পুরের জগৎ সিংহ অথবা দিল্লীশ্বর 'শাজাহান' এবং আসামরাজ প্রাণ নারায়ণ।

কিন্তু গোল ঠেকে আসফ বিলাস কাব্যের বর্ণনায়। তার উত্তরে ভাবা যায়——ঐ সময় পণ্ডিভরাজ শাজাহানেরই দরবারে থাক্তেন এবং তাঁর মামা ছিলেন আসফ্ থাঁ। যার প্রভাপ শাজাহানের তুলনায় নিম্প্রভ তো ছিলই না, বরং আরও উজ্জ্লই ছিল।

শাব্দাহান ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করেন এবং ৩০ বৎসর কাল তা ভোগ করেন। তারপর তাঁর পুত্র প্রক্রমেলেব তাঁকে বন্দী করেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শাব্দাহানের মৃত্যু ঘটে।

পণ্ডিতরাজ আসফ্ থানের বর্ণনা প্রসঙ্গে হুরদীনের নামও উল্লেখ করেছেন। আসফ থার মৃত্যু ছয় ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে। আহাঙ্গীর পত্নী হুরজাহানের ভাই ছিলেন এই হুরদীন। আসফ বিলাসে পণ্ডিত রাজ লিখেছেন—'সার্বভৌম সম্বিষ্ সম্বেষ্ সামস্বেষ্ অত্য সকল শাস্ত্র সারা বগাহী নবাবাসকলাহী।' হুরদীনের অপর নাম ছিল জহাঙ্গীর। এটি পরিস্কার করে বলেছেন—উত্তর অলংকারের প্রস্কোত্র গৃৎ 'হুরদীন' ক্ষিতির্মণ বিপু কোণিভূৎ পশ্বালাক্ষী।

এই জাহাসীর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ তক শাসন করেন। আর— আসাম নূপতি প্রাণ নারায়ণ ১৬৩৩ থেকে ১৬৬৬ পর্যস্ত আসাম শাসন করেন। আর উদয়পুরের জগৎ সিংহ ১৬২৮ থেকে ১৬৫৯ পর্যস্ত রাজ্য ভোগ করেন।

এই সব ঐতিহাসিক পুরুষ এবং তাঁদের ঐতিহাসিক সাল তারিথের দারা খুবস্পষ্ট হয়ে দায়— পণ্ডিত রাজের জীবন ও সাহিত্য সাধনার কাল সপ্তদশ শতাকীর পূর্বাব্দে।

পণ্ডিত রাজের 'আসফ্ বিলাদের' কয়েকটি পংজি তাঁকে বিশেষভাবেই চিহ্নিত করে রেথেছে স ( শাহজাহান ) কদাচিৎ···কাশীর দেশং আজগাম···যথতত্ত্ব সকল শস্তাবগাহী নবাবাসকঃ হি'

মাতৃল আসফ থাঁ-ই জগন্নাথকে 'পণ্ডিত রাজ' উপাধি দিয়ে প্ররোচিত করেন এবং তাঁর অজন প্রশংসা করেন। ভাগিনেয় শাজাহান দিল্লীতে ফিরে গিয়ে জগন্নাথকে রাজদরবারে সাদর আমন্ত্রণ জানান, এবং তাঁকে ঐ উপাধি পত্র দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করে।

ভারপর ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে আদফ থার মৃত্যুর পর পণ্ডিভরাজ জগন্নাথকে আবার দিল্লীভে বাদ করতে আহ্বান করেন।

এ ইঙ্গিতও করেছেন জগন্নাথ তাঁর রস গলাধরে—

### যুক্ত যাতে দিবমাসকেন্দো তদাব্দিতানাং যদভূদ বিনাশঃ॥

সংশ্বত ভাষা চর্চা যাঁরা ক'রে থাকেন বা ক'রতেন তাঁদের একটা ঝোঁক বেশ পরিক্ট হয়, সেটা হোলো, একটু আত্মগাঘা, কিছু পরোৎকর্ষ অসহিফুভা। আর বলা কওয়া লেথার মধ্যে শ্লেষ, আক্ষেপ, ব্যঙ্গ করার প্রবণতা। পণ্ডিতরাজ অগমাথের লেথার মধ্যে ওগুলি এভ বেশী প্রকাশ পেয়েছে বে, প্রথাত পণ্ডিত অপ্যয় দীক্ষিতের সাহিত্য বিচাইকে তিনি হ্রযোগমত থণ্ডন করেও তৃপ্ত হন নাই, তাঁর মতবাদকে থণ্ডন করতে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় 'চিত্র মীমাংসা' নামে একথানি গ্রন্থও লিখে গিয়েছেন অগমাথ।

মপ্যয় দীক্ষিত ক্বতাবিহ দ্যণানাম। নির্মৎসরো যদি সমৃদ্ধরণং বিদ্ধ্যাৎ তম্মাহমুজ্জলমতেশ্চরণো দ্ধামি॥

পণ্ডিতরাজ ভামিনী বিলাদে (৪।৪৪) বলেছেন 'ধদি আমার লেখা কবিতা পড়ে বা শুনে কোন লোক আনন্দে না মাধা নাড়ে তবে দে মহুয়া স্বভাব থেকে চ্যুত হয়ে নরপশুতা লাভ করেছে বুঝবে---

নিরাং দেবী বীণা গুণ রণন হীনা দরকরা ধদীয়ানাং বাচামমৃত্যয় মাচামতি রসম্। বচস্তস্থা কর্ণ্য প্রবণ স্বত্যং পণ্ডিত পতে রধ্রন্ মৃধানং নৃপশুরথবা পশুপতিঃ॥

পণ্ডিভরাজ একথা বলেও সম্ভুষ্ট হন নাই। তাঁর কবিতা না পড়লে দে নরপণ্ড হয়, এতে ভো তার জীবিত আখ্যাই রয়ে গেল তাই আর একটি শ্লোকে বললেন, ও লোকটাকে মৃত বলেই ধরে নেবে, কারণ ও যে পণ্ডিভরাজের কবিতাই শোনে নাই—

মধুদ্রাক্ষা সান্ধাদমূতমথ বামাধর স্থা কদাচিৎ কেষাঞ্চিৎ ন থলু বিদধীরন্নপিমৃদম্। গ্রুবং তে জীবস্তোহপাহহ মৃতকা মন্দ মতয়ঃ ন ষে ষাং আনন্দং জনমতি জগন্নাথ ভণিতিঃ॥

এই সব শ্লোকে তাঁর ঔদ্ধত্য বেমন প্রকাশ পেয়েছে, আবার আশ্চর্য বক্ষের অকপট অস্তবের দৈশ্যময়ী ভক্তি বাণীও পণ্ডিতরাজের লেখায় পরিস্টু হয়েছে। গঙ্গালহরীর ৩১ শ্লোকে বলেছেন মা জাহবি! এমন কি কি কুবৃত্তি আছে যা আমাতে নাই। মিথ্যা বলা, কুতর্ক করা, পরচর্চা করা, ইত্যাদিতো আছেই আমার, তাছাড়া আছে চণ্ডালের সঙ্গ। তাই বলছি মা, তুমি ছাড়া আমার এই সব কথা শোনার আর কে আছে? বে আবার আমার মৃথের পানে চায়—

শব বৃত্তি ব্যাদক্ষো নিয়ত্মথ মিথ্যা প্রলপনম্ কৃতকে ষবভ্যাদঃ সভত পরপৈগুক্ত মননম্। অপি প্রাব প্রাবং মমতু পুনরেবং বিধণ্ডণান্

#### अए प्रका नाम क्रमिश निवीक्ष वस्तम्॥

আবার যথন 'করুণা লহরী' গ্রন্থ রচনা করেছেন তথন ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি এমনভাবে. নিজের অপরাধ মার্জনা চেয়ে তাঁর করুণা প্রার্থনা করেছেন, যে, তা পাঠ করলেই পাঠকের চিত্ত ভাব জড়িত হরে যার—

> অয়ি! শৈশব লাগিতঃ শিশুঃ প্রতিবৃদ্ধো জনকেন ভাভ্যতে। ন কদাপি চ লালিতত্ত্বা কিমুতাভ্যো ভগবান্ কুকর্মভিঃ॥

এ প্রস্থের ৫৫ শ্লোকে বলেছেন হে গোবিন্দ! আমার জন্ম আবার যে কুলেই হোক না কেন, যেন ভোমার নাম না ভূলি, ভোমার ভক্তের সঙ্গ বিচ্যুত না হই—

প্রণিপত্য বিধে ভগবস্ত মন্ধা বিনিবদ্ধাঞ্জলি রেকমেব যাচে।
জমুরস্ত কুলে কৃষী বলানামপি গোবিন্দ পদার বিদ ভাজাম্॥

জগন্ধাথের প্রতিভার পরিমাপ করা যায় না। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণে মানব প্রতিভা ষেভাবে নিরীক্ষিত হয় ঠিক ঐভাবে না দেখে ভাব ভাষা সাহিত্য ব্যাকরণ ও দর্শনের জ্ঞান সাধনার দিক্গুলি সমীক্ষা করলে দেখা যায় পণ্ডিতরাজ ওসব ক্ষেত্রে অপরিসীম যোগ্যভার আধার ছিলেন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে পণ্ডিরাজের (১) রস গঙ্গাধর। (২) চিত্র মীমাংসা থণ্ডন। এই তৃথানি গ্রন্থ, ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ, অভিজ্ঞতা, রচনা, পটুতা, সমীক্ষা, বিচার, বিশ্লেষণ, সাহিত্য ও আখাদন করার পক্ষে তুলনাহীন গ্রন্থ। তৃটি গ্রন্থের সাহায্যে আদি রসিক ভরত থেকে আরম্ভ করে যোড়শ শতকের কেশব মিশ্র পর্যন্ত যারা এই সাহিত্য সমীক্ষায় গুরু স্থানীয় ভাদের সকলের অভিমত এবং ক্রটি এবং মীমাংসা কি সবই জানা যায়।

জগন্ধাথ রদগঙ্গাধরে বলেছেন 'দন্ধিতি। পঞ্চ লহর্ষ্যো ভাবস্তা । ভাবের পাঁচটি ম্থ্যতরঙ্গ। ভাই জ্বলম্বন করে ভিনি এই পাঁচটি কাব্য রচনা করেন—

- (১) গঙ্গা লহরী। (এর অপর নাম পীযুষ লহরী।) অনেক পণ্ডিত ভুল করে বলেন এটির রচয়িতা জয়দেব। না। এর রচয়িতা পণ্ডিতরাজ জগন্ধ। এতে :২টি কবিতা এবং শেষেরটিতে এর ফল্ড্রান্ড
  - (২) অমৃত লহরী। এ কাবাটি শার্দ্দুল বিক্রীড়িত ছন্দে যমুনার ছতি। ১১টি পতা।
  - (৩) করুণা লহরী। বিষ্ণু বিষয়ে অপরূপ ভাব প্রকাশময় স্কৃতি।
  - (৪) नम्तो नरदो । এটি লক্ষীর প্রতি ৪০টি পতা। এর রচনাভঙ্গী শিথরিণী ছন্দে রচিত।
  - (৫) স্থালহরী। এ কাব্য স্থ্য স্বভির। এটি অগধরা ছন্দে ৩০টি কবিভায় সমাপ্ত।

জগন্নাথ লিখিত আখ্যায়িকার নাম আদফ বিলাদ। এর আলোচনা একটু আগেই, করেছি। সমগ্র গ্রন্থটি এখনও পাওয়া ষায় নি। এটি গতে রচিত। আর একটি আখ্যায়িকা প্রাণাভরণ। এ গ্রন্থটিতে কামরূপের রাজা প্রাণনারায়ণের গুণ কীর্তির প্রশংসা প্রশক্তি। সমগ্র গ্রন্থ কবিভায় রচিত। এরই অন্তিম শ্লোকে পণ্ডিত রাজ আত্মপরিচন্ন দিয়ে লিখেছেন 'তৈলকাম্বয়…। তাঁর আর একটি প্রশক্তি কাব্য 'জগণাভরণ'। এটি পত্যময়। এতে আছে জন্মপুরের রাজা জগৎসিংহের

গুণকার্তন। এর শেষেও স্বাত্মণরিচয় দিয়ে একটি শ্লোক রচনা করে পণ্ডিভরাজ নিজেকে চিহ্নিভ করে রেথেছেন।

জগন্নাথ তাঁর প্রথাত জলংকার প্রস্থ রসগন্ধাধের 'ষম্নাবর্ণন' নামে একথানি নিজের প্রস্থের উল্লেখ করেছেন এবং ভার থেকে শ্লোকও তুলেছেন। কিন্তু সে গ্রন্থটি জ্বভাবধি কোন পুস্তকপ্রকাশক প্রকাশ করতে পারেন নাই, হয়তো ভা কালের গর্ভেই সমাধি লাভ করেছে।

পণ্ডিত রাজের ব্যাকরণ শাল্পে প্রতিভাও অত্লনীয়। যদিও সংস্কৃত ব্যাকরণ শাল্পে পাণিনি রচিত প্রথমের কাছে পরবর্তিকালে রচিত অক্টান্স ব্যাকরণ প্রস্থা উচু সম্মানের আসন পায় নি, তবুও বলা চলে অক্টান্স ব্যাকরণ প্রস্থোর রচিয়িতারা তাঁদের প্রতিভা দেখিয়ে পণ্ডিত সমাজে স্বল্প সাদরও পান নি। পণ্ডিতরাজ গঙ্গাধরের খ্যাতি রসশাল্পে সর্বাধিক। তাই তার ত্থানি ব্যাকরণ বিচারণার প্রতিভা পণ্ডিত সমাজে খুব ছড়িয়ে নাই। তবে জগন্নাথের ব্যাকরণ প্রতিভা পণ্ডিত সমাজে অক্টাত নয়। ১। প্রথম গ্রন্থ 'মনোরমা কুচমর্দনী'

এটির উল্লেখ এবং বিষয়বন্ধর পরিচয় পাভয়া যায় বিভিন্ন সংস্করণের রদগঙ্গাধরের ভূমিকায়। পুঁথি বা পুস্তক আকারে দেখি নাই। ওইসব ভূমিকায় মাধ্যমে জানা যায় এর মনোরমার বিষয়বন্ধ হোলো ভট্টোজী দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্ধ কৌমুদী' ভাষ্য প্রোঢ় মনোরমারই মতবাদ থণ্ডন।

ৰিতীয় গ্ৰন্থটির উল্লেখন্ড ঐসব ভূমিকার মাধ্যমে। এটির বিষয়ন্ত ভট্টোজীর মতবাদ খণ্ডন। ভট্টোজী 'স্কোটবাদে'র বিচার যে পদ্ধভিতে স্থাপন করেছেন তা পূর্বমীমাংসার বীতিতে। কিন্তু জগন্নাথ পতিত বেদাস্কের অবৈতবাদের আশ্রয়ে তা খণ্ডন করেছেন। পণ্ডিতরাজ বলেছেন 'অপ্যয়ত্ত্রহি বিচেচিত চেতনানাং…

এছাড়া পণ্ডিতরাজের নামে অনেকে রতিমশ্বথ নাটক বহুমতী পরিণয় নাটক অল্লোপনিষদ এই তিন থানি গ্রন্থকেও চালাতে চান। সেটা ঠিক নয়। কারণ জগন্নাথ নামধারী এই কয়েকজন পণ্ডিতও ছিলেন (১) তাঞ্জেরবাসী জগন্নাথ। (২) জয়পুরবাসী সম্রাট জগন্নাথ। (৩) জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন (৪) জগন্নাথ মৈথিল। (৫) শ্রীনিবাস জগন্নাথ। (৬) জগন্নাথ মিশ্র। (৭) জগন্নাথ স্থি। (৮) নারায়ণ দৈবজ্ঞ স্তজ্ঞগন্নাথ। (১) জগন্নাথ। এদের প্রত্যেকেরই রচনা স্নাছে।

(১) প্রথম জগন্নাথ অধ্বাট—(২) রতি মন্মথ (০) বসুমতী—রচনা করেন!
বিতীয় জগন্নাথের রচনা:—(১) রেথা গণিত। সিদ্ধান্ত সম্রাট। সিদ্ধান্তকৌশ্বত।
তৃতীয় জগন্নাথের রচনা:—বিবাদ ভঙ্গার্ণব
চতুর্থ জগন্নাথের রচনা:—অভন্দ চন্দ্রিকা নাটক
পঞ্চম জগন্নাথের রচনা:—অনঙ্গ বিজয় ভাণ।
বঠ জগন্নাথের রচনা:—সভাতরঙ্গ।
সপ্তম জগন্নাথের রচনা:—অবৈ তাম্ত।
অইম জগন্নাথের রচনা:—সম্দান্ত প্রকরণ।
নবম জগন্নাথের রচনা:—সম্দান্ত প্রকরণ।
নবম জগন্নাথের রচনা:—শরভগজ বিলাস।
অতএব সেই পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের নামে ওসব প্রম্বের প্রচার ঠিক নয়।

পণ্ডিতরাজের ত্থানি গ্রন্থই তাঁকে অমর করে রেথেছে। একটি ভাষিনী বিলাস বিভীয়টি বসগলাধর।

ভাষিনী বিলাস গ্রন্থটি কোষকাব্য। এতে চারটি বিলাস। (১) প্রাক্তাবিক বিলাস। (২) শৃগার বিলাস। (৩) করুণ বিলাস (৪) শাস্ত বিলাস।

দ্বিতীয় গ্রন্থ রস গঙ্গাধর।

এ গ্রন্থটিতে পণ্ডিতরাজ অলংকার শাল্পের হুখ্যাতি সৃষ্ম মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কি কি রূপ নেয়, সেই গুলিই মানব মনের অলংকার—অর্থাৎ জীবন সাহিত্যের অলংকরণ। এই অলংকারের ঘারাই মানব মানবীর মন শোভা পায়, তারই ঘারা উচিত্য রীতি, ধ্বনি এবং অমুমিতি উপমিতির সাহায়ে সমগ্র জীবনের ভাব ভাষা দেশ কাল পাত্র এবং বিবর্তিত সমাজের অবস্থাকে স্বীকার করে বিশের জীবন রস আত্থাদন করে।

সাহিত্যের রসই জীবনের রস। আবার জীবনের রসই সাহিত্যের রস। উভয়ের প্রকাশই সমাজের প্রতিটি ভরে ভরে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। এইটিই অনাদি অনম্ভ কালের জীবন বেদ।

অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ এই দ্বিতীয় গ্রন্থের রচনা করেছেন। আর প্রথম গ্রন্থটিতো কাব্য সাহিত্য জগতে 'মুক্তক কাব্যের' সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ গ্রন্থ।

# ভারতীয় সাধনার ধারা

#### প্রিয়দারঞ্জন রায়

বেদ, উপনিষদ ও দর্শনের যুগ থেকে হক করে ভারতে সাধনার যে সব ধারা প্রবর্তিত হয়েছে, তাদের প্রায় সবারই মূলে রয়েছে আন্তিক্যবৃদ্ধি বা ঈশ্ববাদের ভিত্তি। ঈশ্ববাদ বলতে বোঝার বিশ্বভ্বনের স্ষ্টিকর্তা ও অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বের অন্তিতে বিশাস। উপনিষদে ঈশ্বর—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পুরুষোত্তম নামে অভিহিত, এবং ব্রহ্মকে বলা হয়েছে 'একমেবাদিতীয়ম্' সর্বংথ বিদং ব্রহ্ম'—এর অর্থ ব্রহ্ম একক, অদিতীয় সৎ বা সহস্ত এবং তিনি সর্বব্যাপী, বা যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম। এরই পুনরুক্তি আমরা দেখতে পাই গীতার সপ্তম ও দশম অধ্যায়ে—

'মন্ত পরতরং নাক্তৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জ। মন্ত্রি সর্বমিদং প্রোতং স্থতে মণিগনা ইবং॥

'হে ধনঞ্জ ! আমা থেকে বিচ্ছিন্ন এই বিশ্বজগতে কিছু নাই। স্ত্তে মণিগণের মত এই সকল আমাতে প্রথিত আছে।'

> 'ষচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমজুন। ন তদক্তি বিনা ষৎ স্থান্ময়া ভূতং চরাচরম্।'

'হে অন্ত্র । বাহা সর্বভূতের বীজ ভাহাও আমি। চরাচরে সর্বভূতে আমা হইতে ভিন্ন কিছু নাই।' বিষ্টভ্যাহমিদং কংক্ষমেকাংশেন ছিভো জগং।'

'আমি এই সমস্ত বিশ্বসাৎ একাংশ দারা ধারণ করিয়া আছি।'

বেদান্ত মতে এই একক সর্বব্যাপী ব্রহ্মস্থরপতঃ নিরাকার নির্বিকার, নিগুণ, নিজির, জনাদি, অনন্ত, অকর, অব্যায় ও অব্যক্ত। উপনিষদে আছে, এই একক অব্যক্ত, ব্রহ্ম বহু হবার অভিলাষ করেন—'একোহহং বহুরামি।' এই অভিপ্রায় প্রণের উদ্দেশ্যে তিনি (পরমেশর) এই বিচিত্র বিশ্বজ্ঞগৎ সৃষ্টি করে আপনাকে ব্যক্ত করেছেন তিনটি ঐশর্ষের বা গুণের মহিমার বা প্রাধান্তে। এ তিনটি ঐশর্ষ বা গুণের নাম হচ্ছে (১) ভাষদিক ঐশ্র্য বা তমোগুণ, (২) রাজদিক ঐশ্র্য বা রজোগুণ ও (২) সাত্তিক ঐশ্র্য বা সত্ত্বপা।

গীতায় ঈশবের ছই প্রকার প্রকৃতির উল্লেখ আছে পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি---

ভূমিরা পোহনলো বায়ং থং মনো বৃদ্ধিরেব চ।
অহমার ইতীরং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা॥
অপরেয়মিভত্মতাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
ভৌব ভূতাং মহাবাহো যরেদং ধার্যতে জগৎ॥

'ক্ষিভি, অপ, ভেজ, মকৎ, ব্যোম্, মনবৃদ্ধি ও অহংকার—এই অষ্ট প্রকারে ভোমার প্রকৃতি বিভক্ত।

কিছু এটি অপরা; ইহা অপেকা পরা আমার অশু একটি জীবস্বরূপা প্রকৃতি অবগত হও যাহা

षারা হে মহাবাহো! এই অগৎ বিধৃত রহিয়াছে।'

পরা প্রকৃতির প্রকাশ হয়েছে মানবাত্মা বা জীবাত্মায় এবং অপরা প্রকৃতি হচ্ছে অইবিধ এবং এর প্রকাশ হয়েছে পঞ্চত্ম ও পঞ্চলুভ্ডে ( তামদিক অহংকারে ),—দশই দ্রিয় ( রাজদিক অহংকার ) এবং মন ও বৃদ্ধিতে।

বিজ্ঞানীদের সমীক্ষার জানা যায় যে জগতের সব কিছুই চঞ্চল ও গভিশীল,—কোটি কোটি নক্ষত্র, সূর্ব, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারিকা সবাই অহরহ প্রচণ্ড বেগে মহাশৃত্যে ছুটে চলেছে। জগৎ চঞ্চল বলিরাই অপূর্ণ এবং পূর্ণতাকে ব্যক্ত করিবার ভার এই প্রচেষ্টা। জগতের বৈচিত্ত্যের রূপের মধ্যেই আমরা অপরূপের সন্ধান পাই এবং উহা আমাদের আত্মাকে অনির্বচনীয় আনন্দে নিমগ্ন করে। কিছু এই চঞ্চল গভিশীল জগতের অস্তঃস্থলে একটি স্থিতি বা সভ্যের এবং নিয়মের বাধন রয়েছে—এই সভ্য বা নির্মেই ঈশরের শাস্তক্ষরপ ব্যক্ত আছে। এ কারণেই জগৎ দেশ কালে আবদ্ধ এবং প্রাকৃতিক অল্ভ্য নিয়মে বিধৃত। বিজ্ঞানীরা জগতে ভাই আবিদ্ধার করেছেন—কার্যকারণের শৃন্ধলা এবং প্রাকৃতিক নিয়মাস্বর্ভিতা, বেদের ভাষায় ইহাকে 'হ্রীতম' বলা হয়।

মানব সমাজ অপূর্ণ ও ছংখময় বলিয়াই পূর্ণতার দিকে অগ্রাসর হবার অহরহ প্রচেষ্টা দেখতে পাই। মাঙ্গলিক কার্যে এতেই ভগবানের রাজসিক ঐশর্যের বা রজোগুণের কথা দেখি। মানবাত্মা অপূর্ণ বলিয়াই নানা ভেদবিভেদের বৈশিষ্টে আমাদের চিত্ত অহরহ প্রতিহত হচ্ছে। তাই মানবাত্মা ঐক্যের তারা এই ভেদবিভেদের হৃংথ এড়াবার জ্বল্য সর্বদা প্রচেষ্ট। প্রেম এই ভেদবিভেদের মধ্যেও ঐক্যের সম্ভ্রুত্বান করে। এথানে ভগবানের প্রেমের মহিমায় সত্ত্বণের প্রকাশ হচ্ছে। তাই উপনিষ্দে, ঈশ্বরকে বলা হয়েছে—শাস্তম্ শিব্ম, অবৈত্ম।

মানবজীবন হংথময় একথা সকলেই স্থীকার করেন। এই হুংথ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রমন্ত তিন প্রকার:—(১) আধিভৌতিক—জড়া, ব্যাধি, মৃত্যুতর ইত্যাদি। (২) আধিগৈবিক—প্রাকৃতিক ছর্বোগ যথা ঝড়, ঝঞা, বজ্ঞপাত, ভূমিকম্প, দাবানল, তৃত্তিক, বক্সা ইত্যাদি এবং (৩) মানসিক ও আধ্যাত্মিক—প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ও বিরহ, হিংলা, বেব, কলহ ইত্যাদি, ও সংসারে স্থুখ ও শাস্ত্রির অনিত্যুতা। আধিতৌতিক হুংথের সাময়িক নিবৃত্তি মাহুব করতে সক্ষম হয়েছে বিজ্ঞান চর্চার ফলে। আধিদৈবিক হুংথেরও বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগে কথঞিৎ নিবৃত্তি ঘটেছে, মাহুবের মানসিক ও আধ্যাত্মিক হুংথের নিবৃত্তির কোন উপার জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে সন্তব হর না। তাই সকল ছুংথের ঐকাস্তিক নিবৃত্তি এবং পরমাশান্তির ও আনন্দের অভিপ্রায়ে যুগ যুগান্ত ধরে মাহুদ বে সব সাধনার পথ অবলম্বন করেছেন তার মূলে রয়েছে ভগবানের অন্তিছে বিশ্বাস একথা গোড়াতেই বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলতে পারেন বুছদেবের প্রচারিত সাধনার পথ ঈশ্বরবাদের উপার প্রতিন্তিত নয়। সত্য বটে বুছদেব ঈশ্বরের অন্তিছ সহদেবের প্রচারিত সাধনার পথ ঈশ্বরবাদের উপার প্রতিন্তিত নয়। সত্য বটে বুছদেব নিবৃত্তি ঘটে বলা হয়েছে। ইহা বেদান্তের ব্রন্ধনিবাণের রূপান্তর বলে অত্যুক্তি হয় না। বেদান্তমতে, ভগবান সত্য, মঙ্গল ও প্রেমমর—সত্যম্ শিব্য হন্দরম্ব হাপন করতে ব্যাকুল হই। এ কারণে আত্যন্তিক হুংথ নিবৃত্তির উপার হচ্ছে ভগবৎ উপাক্তি, হার ফলে আমারা পরম জ্ঞান, পরম সত্য,

শাখত আনন্দ ও শান্তি লাভ করতে পারি। এর জন্তেই সাধনা করতে বা তপস্তা করতে হয়।
মাহবের ব্যক্তিগত জীবনকে বা সামাজিক জীবনকে কল্যাণে ও আনন্দে পরিপূর্ণকরে সকল ত্থের
নিবৃত্তি করবার উদ্দেশ্যে যুগযুগান্ত ধরে মাহব সাধনা করে আগছে। ব্যক্তিগত জীবনে সাধনার ফলে
মাহবের মৃক্তি বা মোক্ষলাভ হয়। এই মৃক্তি বা মোক্ষকেই বলা হয় দেহের ও সংসারের বন্ধন হেতৃ
পুনর্জন্ম থেকে মানবাত্মার নিস্কৃতি বা ব্রহ্মনির্বাণ। অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার মিলন।

আমাদের দেশে সাধনা সাধারণত: ভগবানের শক্তির বা এখর্ষের উপাসনা ৬ ধ্যান ধারণায় সীমাবদ্ধ বলা যায়। আগেই বলা হয়েছে ভগবানের তিন প্রকার এখর্গ-—ভামসিক, রাজসিক এবং সাত্তিক। ভামসিক বা রাজসিক এখর্ষ ব্যপ্ত হয়েছে জগতে ও মানবসমাজে অপরিসীম শক্তির প্রকাশে, সাত্তিক ঐশর্ষ ব্যপ্ত হয়েছে তাঁর প্রেম শ্বরূপে বা সৌন্দর্যের বিকাশে। অপর কথায় বলা যায় তাঁর অপরা প্রকৃতি রূপ নিয়েছে শক্তির ক্ষেত্রে এবং পরা প্রকৃতি রূপায়িত হয়েছে প্রেমের ক্ষেত্রে। আগেই বলা হয়েছে যে বিজ্ঞানীদের সমীক্ষার জগতে স্ক্ষাতি ক্ষা অন্ন পরমান্ন হতে অতিকায় গ্রহ, উপগ্রহ সূর্য, নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ সবাই চঞ্চল ও গতিশীল অধিকন্ত অনু পরমান্ত্র মধ্যেও অপরিসীম শক্তি আছে অবক্ষ হয়ে। এই শক্তির আমরা ছটি মৃতি দেণতে পাই—একটি তার অন্নপূর্ণা মৃতি— মাহ্ব তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজের বছবিধ কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছে। কিন্তু শক্তির আর একটি মৃতি আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—দেটি হচ্ছে ভার সংহার বা করালী কালী মৃতি ষার প্রয়োগে গোষ্ঠীবদ্ধ মানব সমাজ পরস্পর হিংদা ধ্বংদের জন্ম উত্তোগী। আমাদের শাস্ত্রে মানবন্ধীবনের উদ্দেশ্ত হিসাবে বলা হয়েছে আত্যন্তিক বা দকলপ্রকার ত্বংথ নিবৃত্তির অন্ত সাধনার প্রয়োজন। ভগবৎ উপলব্ধিভেই এই সাধনার সম্ভব—ইহাকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলে। ভগবানের উপলব্ধির জন্ম মান্তব যুগে যুগে সাধনা করে আসছে তাঁর শক্তির ক্ষেত্র ও প্রেমের ক্ষেত্রকে অবলম্বন করে। আমাদের দেশেও প্রাচীন কাল হতে প্রবর্তিত হয়েছে ছটি বিশিষ্ট সাধনার পথ---শক্তির সাধনা এবং প্রেমের সাধনা।

শক্তি-সাধনায় তৃটি শাথা যাকে বলা হয় জ্ঞানষোগ ও তাঁর সভাষরপ বা জ্ঞানস্করপের সাধনা। জ্ঞান বলতে বুঝায় সেই জ্ঞান যাতে সভ্যের প্রকৃত স্বরূপের উদ্ঘাটন হয়। যা চরম সভ্য বা সামগ্রিক জ্ঞান ভাই হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞা শাখা হচ্ছে কর্মষোগ—এই জ্ঞান বা সভ্যকে যথন ভাবে পরিপাক করে, কর্মের প্রকাশ পায়, ভথন মানুষ জনাদক্তভাবে ফলাকাজ্ঞা-রহিত জনহিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হয়—একে বলা হয় কর্মষোগ।

প্রেমের ক্ষেত্রে ভগবং উপলব্ধির যে সাধনা তাকে বলা হয় ভক্তিষোগ। ষেথানে শ্রহ্মা, নিষ্ঠা, ভক্তি ও প্রীতি নাই, তাকে প্রেম বলা যায় না, সাধনার এই তিনটি পথে যাঁয়া সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরাই জগত-বরণ্য মহাপুরুষ বলে পৃজনীয় হয়েছেন। সাধারণতঃ বৃদ্ধদেবের নির্বাণ-মৃক্তির পথ ও বেদান্তের অবৈত সাধনার বা ব্রহ্ম-নির্বাণ মৃক্তির পথ এবং নিরীশ্বর কপিল-সাংখ্যের নির্দেশিত সাধনা বা কৈবল্য-মৃক্তির পথকে জানযোগ বলা যায়। পাতঞ্জল সাংখ্যের সাধনার পথকে কর্মযোগ বলা হয়েছে। অনক রাজা হচ্ছেন কর্মযোগীর একটি উজ্জল দৃষ্টাস্ত। যীশুগ্রীই ও শ্রীগৌরাজের ধর্মে আমরা প্রেমের-ক্ষেত্রের সাধনা বা ভক্তিযোগের উজ্জল দৃষ্টাস্ত দেখতে পাই।

শাধুনিক ষুগে বিজ্ঞানীরা সভ্যের ও জ্ঞানের সন্থানে গবেষণায় নিমগ্ন শাছেন। কিছু একথা শনীকার করা যার না যে বিজ্ঞানের পথে ব্রহ্মের বা পরম সভ্যের কিংবা সামগ্রিক জ্ঞানের উপলিন্ধি সম্ভব নয়। কেন না বিজ্ঞানের ভিত্তিভে যে জ্ঞান বা সভ্যের বিকাশ হয় ভা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ এবং মাহুষের সীমিভ বৃদ্ধিবৃত্তির উপর প্রভিষ্ঠিত ভাই বলা হয়। জ্ঞানবোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ স্বর্থাৎ অব্যক্ত বা নিরাকার ব্রহ্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ স্বর্কঠিন। গীভার বলা হয়েছে—

'ক্লেশেহধিক তর তেখাম ব্যক্তাসক্তচেভসাম্।

অব্যক্তাহি গভিত্ঃথং দেহবদ্ভির ব্যাপ্যভে।'

'অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ চ্ইয়া থাকে; কারণ, দেহিগণ নিশুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক নিষ্ঠা অভি কটে লাভ করিয়া থাকে।'

প্রেমকে অবলঘন করে যে সাধনা—তাই হলো আমাদের দেশের বৈক্ষব ধর্মের ভিত্তি। এই ধর্মের রাধা (জীবাত্মা রূপে রন্ধের পরা প্রকৃতি) এবং কৃষ্ণর (ব্রহ্মত্মং) প্রেমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পুরাণে এবং বিশেষতঃ ভাগবতে এই ধর্মের বিশদ বিবরণ ও তাত্ত্বিক আলোচনা দেখা বার। মধ্যবুগে বৌদ্ধর্মের পভনোস্থকালে আমাদের দেশে শক্তির ক্ষেত্র ও প্রেমের ক্ষেত্রর মিশ্রণে আর একটি সাধনার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। শিব (ব্রহ্ম) এবং পার্বতী (পরাপ্রকৃতি) কে কেন্দ্র করে এই ধর্মের সাধনার রীতি প্রচলিত হয়েছে। ইহাকে ভাত্রিক সাধনা বলা হয়। ভাত্রিক সাধনার উপাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন—ভামা বা কালী (ব্রহ্মমন্ত্রী শিবজারা অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রাপ্রকৃতি) কালী সাধারণতঃ শক্তির সংহার মৃত্তির প্রতীক হিসাবে গণ্য। বহু তাত্রিক গ্রন্থে এ সাধনার বিস্তারিত বিবরণ ও তাত্ত্বিক আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। এ সাধনার পদ্ধতি একপ্রকার সাধারণের নিকট গুপ্ত ও রহত্তে আরুত। এ সাধনার ধারা নিদ্ধিলাত করেন, ভারা অনেক অলোকিক শক্তির অধিকারী হন—এরপে জনশ্রুতি আলোচন প্রতিক ক্মভার অধিকারী হতে পারেন,—এ বিবরণ ভাতে লিপিবদ্ধ আছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে এই অলোকিক শক্তির উৎস কোথায়? পূর্বেই বলা হয়েছে ব্রহ্ম অরপতঃ অব্যক্ত ব্রহ্ম আপনাকে ব্যক্ত করেছেন—বিশ্বরাজ্যের তৃই কেত্রে—শক্তির কেত্রে প্রথমের কেত্রে। শক্তির কেত্রে তিনি আপন শক্তিকে নিয়মের বাঁধনে নিয়ন্ত্রিত করে রেথেছেন। অক্তিকাণ হচ্ছে এর দৃষ্টাস্ত। কবির ভাষায় বলা যায়—

'শাপনি বিধাতা বাঁধা আছেন সৃষ্টি বাঁধন পরে।' বিজ্ঞানীরা এ-সব প্রাকৃতিক নিয়ম বা সভ্যের আবিদ্ধার করেন, তাঁদের গবেষণায়। কিছু ষেথানে তিনি প্রেমের ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যক্ত করেন যথা মানবাত্মা— যেথানে তিনি তাঁর স্বাভন্ত্রা ও স্বাধীন ইচ্ছাকে ভক্তের ইচ্ছাধীন করেন। ইহাই প্রেমের ধর্ম। তাই ভক্তসাধক যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই বিধাতা ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করতে হিধা করেন না। অভএব, প্রকৃত নিষ্ঠাবান ভক্ত অনেক সমন্ন ইচ্ছা করলে অঘটন ঘটাতে পারেন। অনেক ভক্তের জীবন চরিতে এরপ অঘটন ও তাঁদের অলোকিক শক্তি প্রদর্শনের দৃষ্টাজ্বের বছ বিবরণ আছে। ভক্তসাধক তার মৃটি হাত উর্ধদিকে তুলে শৃক্ত হতে নানা ফল, মিষ্টিপ্রব্যা, মূল্যবান শিক্ষাণ্ড পদার্থ, ঔবধ ঔবধি ইভ্যাদি বিবিধ বন্ধ হস্তগত করেন। এইরূপ দৃষ্টাস্ত অনেকেই প্রভাক্ষ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধ লেখকও ভারমধ্যে একজন। এ গুলিকে হস্ত কোশল, যাত্বা সন্মোহনী বিদ্যা বলে গণ্য করার কোন প্রমাণ এ পর্যান্ত পাওয়া যায় নি। এখানে আমরা ভক্তের ইচ্ছা শক্তিভেই বে এসব অঘটন ঘটে কিংবা অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের লক্ত্যন দেখা দেয়, একথা বল্লে অত্যুক্তি হবে বলে মনে করি না। এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা অক্য কোন যুক্তি সক্ষত কারণ আছে কিনা জানি না।

অনেকেই হয়তো জানেন যে ফরাসী, জার্মান ও মাকিন দেশে কোন কোন গির্জার পুরোহিত বহু লুঃসাধ্য ও ছ্বারোগ্য রোগে আক্রান্ত কগীদের জন্ত প্রার্থনা করে তাদের রোগমুক্ত করেন। এ-সহত্বে বিশাস বা নির্ভরহোগ্য প্রমাণ ও দলিল পত্রাদ্ব আছে। এ পদ্ধতিতে রোগ মৃত্তিকে 'Christian healing' অর্থাৎ 'খ্রীষ্টিয় রোগ মৃত্তি বলা হয়' অনৌকিক শক্তির ইহাও একটি দৃষ্টান্ত। নিরীশ্বরাদী অনেক বৈজ্ঞানিকেরা এ প্রকার অলৌকিক বা অতিপ্রাক্তত শক্তিকে কিংবা ঈশ্বরের অন্তিয়ে বিশাস করতে কৃত্তিত হন। কারণ বিজ্ঞানের মতে বিশ্বজ্ঞগতে হা কিছু ঘটে তা সবই প্রাকৃতিক নিরমের বশবর্তী এবং বিশ্বরাজ্যের সকল ঘটনা দেশ এবং কালে বিভক্ত কার্যকারণ শৃত্যালায় শৃত্যালিত এবং প্রাকৃতিক নিরমের নিরমের নিরমের নিরমের প্রকৃতির বাজ্যে কোন স্বাভন্তা বা স্বাধীন ইচ্ছার স্থান নাই। কাজেই অলৌকিক শক্তি—যা প্রকৃতির নিরমের অধীন নর ভার কোন অন্তিত্ব বিজ্ঞানের রাজ্যে থাকতে পারে না। বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন মতে স্কৃতির পূর্বাবন্থার ঈশ্বর বা একক অব্যক্ত অবিতীয় ব্রহ্ম বছু হবার ইচ্ছার আপনাকে ব্যক্ত করলেন বিশ্বত্বন সৃষ্টি করে। এই একক, অব্যক্ত উর্থরের 'পরা ও অপরা' নামে তৃটি প্রকৃতির কথা আগেই বলা হয়েছে।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে মানব জীবন দুংথময়। মাহুষ সারা জীবন দেহের ও মনের তৃংথের সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং হথের অরেষণে ব্যস্ত হয়ে দিন কাটায়। কিন্তু হথ তাকে ফাঁকি দেয়। সাময়িকভাবে তৃংথের পরিত্রাণ ও হথের উপভোগ হলেও তা চিঞ্ছায়ী হয় না। জন্মজনান্তরব্যাপী এই আতান্তিক তৃংথ হতে মৃক্তি এবং শাখত শান্তি ও আনন্দের জন্ত যুগ্যুগান্তর ধরে তত্ত্বিজ্ঞান্ত ও জ্ঞানীজন কঠোর সাধনা করে গেছেন। এই মৃক্তিসাধনার বিভিন্ন ধারার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্ম সংস্পর্ণ বা ব্রহ্ম উপলব্ধি হতে তারা জেনেছেন যে—এই সাধনায় সিধিলাভ হয়। এর ফলে দেহের সকল ক্লেশ ও মানি এবং সংসাবের সকল বন্ধন হতে মৃক্তিলাভ করে সাধক স্থানন্দরপে অমৃতত্ব পায়—আনন্দরপম অমৃতত্বম্ এবং চিরস্থায়ী আতান্তিক হথ উপভোগ করে। এই আতান্তিক হথের অবস্থার কথা গীতায় উল্লেখ করা আছে—

'কথ মাত্যান্তিকং বন্তদ্ বৃদ্ধিগ্ৰাহামতী দ্ৰিয়ম্। বেত্তি ষত্ৰ ন চৈবায়ং স্থিতক্তলতে ভত্ততঃ॥ ষং লক্ষা চাপবং লাভং মন্ততে নাধিকং ভতঃ। ষশ্মিন্ স্থিতো ন তৃঃথেন গুরুনাপি মিচাল্যতে॥

'ষে অবস্থায় যোগী বৃদ্ধিগ্রাহ্ন ইন্দ্রিয়াতীত আত্যন্তিক হথ তাহা অহতব করেন এবং বে অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া তত্তকান হইতে বিচলিত হন না, এবং ষাহা লাভ করিয়া অক্তলাভকে তদপেকা অধিক বলিয়া মনে করেন না এবং ষাহাতে অবস্থিত থাকিয়া গুরুতর ছংখেও বিচলিত হন না ভাহাই যোগ উপনিষদে আছে ভূমৈব স্থ, নাল্পে স্থমন্তি—ভূমাভেই (সম্পূর্ণেই) স্থ, আল্লেনয়।

সাধনার এইসব ধারার প্রধান অল—সেবা, ভ্যাগ, অহিংদা, প্রেম, জীবে দ্বা, সর্বভূতের কল্যাণ কামনা। ধ্যান ধারণা, নাম, জপ ও তপ ইভ্যাদি। এ-মৃক্তি সাধনা ছ্রংথ কটেরই সাধনা—পৃথিবীতে যাঁরা মহাপুক্র বলে বরণীর ও পৃজনীয় হয়েছেন তাঁরা সবাই ছ্রংথের অবভার। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাজপুত্র দিরার্থ বৃদ্ধদেব, ঈশামহাপ্রভূ বাল, St Fransis Assisi, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভূ প্রতিভল্পদেব, পরমহংস প্রীমক্ষ্ণ দেব, স্বামীবিবেকানন্দ, পরমহোগী প্রীমরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রম্থ মহাপুন্দরগণ। আগেই বলা হয়েছে, একক, অহিতীর, মব্যক্ত ঈরর বা ব্রহ্ম স্প্রীরাজ্যের তিন ভাগে আপনাকে ব্যক্ত করেছেন—জগতে, মানবসমাজে এবং মানবাত্মায়, এবং স্প্রী অপূর্ণ। এই অপূর্ণভাই হচ্ছে ছ্রংথ। স্প্রীর তত্ম আর ছ্রংথের তত্ম একই স্বত্রে গাঁথা। অপূর্ণ জগৎ অপূর্ণ মানব সম্পদ, এবং অপূর্ণ মানবাত্মা দ্বাই পূর্ণভার বা মৃক্তির প্রয়াদী। ভাই স্প্রীর রাজ্যে ক্রমবিবর্ডনের ধারা লক্ষিত হয়। ইছাই অভিব্যক্তিবাদের মৃল ভিত্তি। ভাই ছ্রংথের ভিতর দিয়াই মান্থ্যের মৃক্তি। ইহাই আভিব্যক্তিবাদের মৃল ভিত্তি। ভাই ছ্রংথের ভিতর দিয়াই মান্থ্যের মৃক্তি। ইহাই আভিব্যক্তিবাদের মৃল ভিত্তি। ভাই ছ্রংথের ভিতর দিয়াই মান্থ্যের মৃক্তি। ইহাই ছ্রংথের মহিনা। এই প্রদক্ষে প্রী:ইর উক্তি মনে আনে—Blessed are the poor in spirit, fortheiss is the kingdom of heaven.

এই অমৃতের বাণী প্রাচীন ভারতের এক মহিয়সী রমণীর মৃথ হতে প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল। উপনিষদের উপাথ্যানে ঋবি বাজ্ঞবাদ্ধ্য সন্ন্যাস গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে তাঁর পত্নী মৈত্রেরী দেবাকে বলেছিলেন—'দেখ, আমার ভূ-সম্পত্তি, বাসগৃহ, গরুবাছুর যা কিছু আছে সবই ভোমাকে দান করে দিলাম।' তার উত্তরে মৈত্রেরীদেবী বল্লেন—'বেনাহম্ অমৃতায়াম্, ভেনাহং কিং কুর্য্যাম ?'—যা পেলে আমি অমৃত হব না তা দিয়ে আমি কা করব ?' ইহাই ভারতভূমির বাণী। সাধনার সকল ধারারই ইহাই মূল কথা—'অমৃতত্ব লাভ বা ব্রহ্ম উপলব্ধি।'

সাধনা বলতে বোঝায় ছৃঃথ কষ্টকে আনন্দের সঙ্গে বরণ করে সিদ্ধিলাভ বা ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্ম প্রচেষ্টা। ছৃঃথের মূল্যদিয়াই আমরা ঈর্যরের দানের বা রূপার অধিকারী হতে পারি—ভা হলেই উহা আমাদের স্বোপার্জিত হয়, নতুবা তা আমাদের ভিক্ষার দান হয়ে পড়ে। ভাই মহন্যত্বের চরম অভিব্যক্তির (ব্রহ্ম উপলব্ধির) আমরা অধিকারী হতে পারি। কেবল ছৃঃথের মূল দিয়াই, অর্থাৎ সাধনার কৃদ্রুভার ভিতর দিয়াই। উপনিষদে আছে—কঠোর তপস্থার পর ঈরর বিশ্বসৃষ্টি করেছিলেন। এ কারণে বলা বার সাধনার পথ হচ্ছে কঠোর তপস্থা। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীজ্বনাথ ভার অমুপ্র ও অন্ত্রহনীয় ভাষার যা ব্যক্ত করেছেন ভা এখানে উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের উপসংহার করি।

'উপনিষদে আছে ঈশরের তপই হৃংথরণে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অস্তরে বাছিরে বাহা কিছু সৃষ্টি করিতে ঘাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়। আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া, ঈশরের সৃষ্টির তপস্থাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি, তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মাহুষের অস্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে। সেই তপস্থাই আন্দের অস্ক, সেই জন্ম আর এক দিকে বলা হইয়াছে—আনক্ষাদ্ধ্যে থৰিমানি ভূতানি আর্ভে।

चानम रहेएउरे এरे ভূত नकन উৎপन्न रहेन्नाइ।

আনন্দ ব্যতীত স্টির এতবড় ত্ংথকে বহন করিবে কে ? · · · · · গ্রীষ্টান শাল্পে বলে ঈশর মানবগৃহে অন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও ত্ংথের কণ্টক কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মৃল্যাই সেই ত্থে। মানুষের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে ত্থে, প্রেমের দ্বারা ভাহাকে ঈশব্ আপন করিয়া এই ত্থে সংগমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়াছেন—ত্থেকে অপরিসীম মৃক্তিতেও আনন্দে উত্তার্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহাই গ্রীষ্টান ধর্মের মর্মকথা।'

পরিশেষে এ কথা বল্লে কিছুমাত্র অসঙ্গত হবে না ষে Darwin এর ক্রমবিবর্তনবার মতাসুদারে বর্তিন্তাতে জীবের চাম অভিব্যক্তি ঘটে মাহুষে কিছু অন্তর্জগতে মানুষের চরম অভিব্যক্তি ঘটতে পারে মানবত্মার ব্রহ্মদংস্পর্শে বা ব্রহ্মনির্বাণে, যার ফলে দে তার আতান্তিক ত্থে নিবৃত্তিলনিত শাশ্বভ শান্তি ও আনন্দের অবস্থায় উপনীত হবে।

আমাদের দেশে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় মানব জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হত—প্রথমভাগে বা ব্রন্ধচর্গাশ্রমে শক্তি অর্জনের জন্ম শিক্ষা বা জ্ঞান সাধনার ব্যবস্থা ছিল। একে জ্ঞানধোগ বলা ধায়। মধ্যভাগে বা গার্হস্থাশ্রমে বা সংসারের কর্ম ক্ষেত্রে ছিল সমাজ কল্যাণের জন্ম মাঙ্গলিক কার্যের ব্যবস্থা—একে কর্মযোগ বলা ধায়। কিছু জ্ঞানে এবং কর্মে মানব জীবনের সম্পূর্ণতা ঘটে না, বা ভার চরম উদ্দেশ্য দিদ্ধ হয় না। ভাই জীবনের শেষ ভাগে বা বাণপ্রস্থ ও সন্মাসাশ্রমে প্রেমের সাধনার ব্যবস্থা ছিল—একে ভক্তিযোগ বলা ধায়।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অনুশীলনকে জ্ঞানখোগ, এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ব্যবস্থাকে কর্মধোগ এবং খুষ্টায় ও বৈফবধর্মের প্রেমের সাধনাকে ভক্তিযোগের সঙ্গে তুলনা করা চলে। মানব জীবনের চরম লক্ষ্য যদি আত্যক্তিক হংথ নিবৃত্তির ফলে শাখত শাস্তি ও জানন্দ লাভের অবস্থা হয়—ভাহলে তা প্রেমের সাধনাতেই সহজ্ঞলভা হতে পারে। তাই জগতের সকল মহাপুরুষ অহিংসা ও প্রেমের বাণী যাতে আত্মপর ভেদা ভেদ ঘুচে ধায় এবং সকল মাহুষে বা মানবাত্মাতে একই ঈর্বরের বা প্রম আত্মার অন্তিত্বের উপলব্ধি হয় তারই মহিমা প্রচার করে গেছেন।

### কিশোরীটাঁদ মিত্রের রচনা

#### নারায়ণ দত্ত

বিষ্টলে বাজা বামমোহন যথন মাবা যান যান কিশোরীটাদের বয়স তথন মাত্র এগার। বামনাবায়ণ সরকার গুরুমশায়ের পাঠশালার পাট চুকিয়ে তথন তিনি এক মৃন্সীর কাছে ফার্সী পড়ছেন। ছেয়ার স্থলে তথনও ভতি করে দেননি বাবা রামনারায়ণ মিত্র মহাশয়। কাজেই কিশোর কিশোরীটাদের পক্ষে রামমোহনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই হয়। তবে কিশোরীটাদের বাবা রামমোহনের অস্তরক্ষ ছিলেন এবং তাঁর ধর্ম-পুস্তক ও ধর্ম-সঙ্গীতের অত্যক্ত অনুযাগী ছিলেন বলে কিশোরীদের নিমতলাঘাট ষ্ট্রাটের বাড়ীতে ধে রামমোহনের ঝোড়ো হাওয়া বইত, সেটা অনুষান করা অক্যায় নয়। অবশ্য শুধু বাড়ীতে কেন, সারা বাঙলাদেশেই তথন রামমোহনের হাওয়া বইতে স্থক্ষ করেছে। তাঁর উজ্জ্বল বর্গান্তা ব্যক্তিগ্রে আলোকচ্ছটায় বাঙলাদেশের আকাশ রঙীন। সেই আক্র্রণীয় মানবভা কিশোরীটাদকেও মাতিয়ে থাকবে।

বাভাসে উৎসবের গন্ধ। নীল আকাশে হালকা মেঘের ভেলায় কেমন বেন উদ্ভুউদ্ভু ভাব। অভ্নস্র শিউলি ফুলে নেয়ে সাদা হয়ে গেছে গাছগুলো। উড়ুউড়ু ভাব হৌসের বাবুদের মনেও। ভারা কাজ কামাই করে বাড়ীর জন্মে নানা জামাকাপড় প্রসাধনের সামগ্রীর মধ্যে নানা রঙের ঘুন্সি মায় চুঁচ্ডার মাথাঘষা পর্যন্ত কিনভে ব্যস্ত। আঠারশ পঁয়ভাল্লিশ। ঈশরচন্দ্র বিভাদাগর তথন মাত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পণ্ডিত। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'ভত্ববোধিনী' পত্রিকা বার করভে স্বক্ করেছেন। ওল্ড মিশন চার্চে পাদ্রী ওয়াণ্ট্রি ডিকন মধুস্থদনের মাথায় পুতঃনদীর জল ছিটিয়ে তাঁকে 'মাইকেল' করে ফেলেছেন। সেই ডামাডোলের বাজারে কিন্তু শহর কলকাভার বিদগ্ধজন যা' নিয়ে আলোচনা করছিলেন, দেটা আটত্রিশ পাতা দীর্ঘ একটি ইংরিজি রচনা। বেরিয়েছে 'ক্যালকাটা রিভূ'তে। কাগজটা সম্পাদনা করেন পাদ্রী ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডাফ সেকালের সাহেবদের পরিচালিত ইংরিজি কাগজ—'ইংলিশ্যান', 'হরকরা', 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'—স্বাই লেথাটার অকুণ্ঠ প্রাশংসা করেছেন। যদিও সেকালের প্রথামুষায়ী লেথকের নাম ছিল না লেখার সঙ্গে, তরু কিছুই চাপা রইল না। স্বাই স্বিশ্বয়ে শুনল লেখাটি এক বাঙালী ছোকরার। নাম কিশোরীচাঁদ মিত্র। বয়স তেইশ। ষেমন তথ্যসংগ্রহ, তেমনি ভাষা। একেবারে মণিকাঞ্চনযোগ। একটা বাঙালী ছেলে ধে এভ ভালো ইংরিজি লিখভে পারে, সে যেন প্রভায় হয় না। ডাফ সাহেব কাগজের সেই সংখ্যার অন্ত একটি লেখায় নিজেই লিখলেন: ইংরিজি শিক্ষা এদেশের ছেলেরা কডটা রপ্ত করতে পেরেছে, এই প্রবন্ধই তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত।

এবং দেই প্রবন্ধের বিষয় ছিল রামমোহন রায়। এই ব্যাপারে একটা কথা বলা দরকার। 'কালকাটা রিভ্যু'ভে দেকালে যে সব প্রবন্ধ বেরোভ দেগুলি প্রায়ই সমালোচনা। এবং ভাদের আলোচনা স্ত্র সাধারণতঃ নেওয়া হত তৎসম্পর্কিত প্রকাশিত কিছু পৃস্তক থেকে। ভাদের ধরে ভকনো সমালোচনা না করে সেই বিষয় নিয়ে স্থচিন্ধিত, স্থদীর্ঘ, মৌলিক সব প্রবন্ধ রচনা করা হত।

রামমোহনের মৃত্যুর পরবংসরই কলকাভা থেকে প্রকাশিত—'Biographical Memoirs of the late Raja Rammohan Roy with a series of illustrative extracts from his writings:' বিভীয়টি—'Translation of the Abridgement of the Vedanta or Resolution of all the Vedas.' এই বইটি ছাপা হয় লগুনে। আঠারশ' সভেরয়। তৃতীয় বইটি বাংলা বারশ' আশি সালে বেরোয় কলকাতা থেকে রামমোহনের সংস্কৃত রচনার গুপর। নাম—'Apology for the pursuit of final Beautitude, independently of Brahmanical Observations.' এই তিন্টি গ্রন্থে উপরে'ই কিশোরীচানের সেই রচনাটি।

এই সব প্রছের স্ত্র থাকলেও রাম্মোহনের এক অপূর্ব সার্থক জীবনী বচনা করলেন কিশোরীটাদ। তাঁর প্রবন্ধের প্রভাবনায় রাম্মোহনের যুগটি সহছে লিখেছিলেন—'It might be called the age of enquiry and investigation',—এই অনন্ত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়েই এই নাতিদীর্ঘ জীবনীটি রচনা করেছিলেন কিশোরীটাদ এবং বলাবাছল্য, রাম্মোহনের অক্সতম আদি সাথক জীবনীকার হিদাবে বাঙালীর চিরকালের আপনন্ধন হয়ে রইলেন। 'হরকরা' লিখেছিলেন—'…It is altogether the best account we have ever seen of Rammohan.' বিশেষ করে রাম্মোহনের জীবনের প্রথমার্থের এত তাল বিবরণ আর কেউ আগে লিখেছেন বলে জানা যায়নি। রাম্মোহনের জীবনীকার নগেজনাথ চট্টোপাধ্যায় তার স্থিপুল প্রছের ছিতীয় সংস্করণে কিশোরীটাদের এই রচনার কথা বলেছেন। লিখেছেন : আমি উক্ত জীবনী রচনায় বিলক্ষণ সাহায্য করি। রাম্মোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক গল্প আমার পিতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিই।'

এই লেখাই কিলোৱার সোভাগ্য স্টনা করে। সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে এই লেখা পড়েই তাঁকে বিচার বিভাগের ম্যাজিট্রেট করে দেন। সে কাহিনী অবশ্য আমাদের প্রবন্ধের বিষয় নয়। কিছু যেটা উল্লেখ্য, তার বৈষায়ক উল্লতি কিশোরাটাদকে লেখক জীবন থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। মাত্র একাল বছর বেটেছিলেন তান। কিছু সারা জীবনই তিনি লিখে গেছেন; যদিও, বলাবাছল্য, কোন উল্লত রাতি সামনে না থাকার জল্পেই হে।ক বা দাদ। প্যারীটাদের মত সামধ্য না থাকার জল্পেই হে।ক বা দাদ। প্যারীটাদের মত সামধ্য না থাকার জল্পেই থোক, বঙ্গোল কখনও তিনি লেখেন নি। কিছু সেকালের নানা পত্রপত্রিকাল বিশেষ করে 'ইণ্ডিয়ান ফিছু' কাগজ সম্পদনার সমন্থ বা কৃষ্ণদাস পালের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' বা গিরিশ ঘোষের 'বেঙ্গলী' বা লালবিহারীদে'র 'বেঙ্গুল ম্যাগাজিনে' নামে বা কাল না দিয়ে বছ লেখাই তাঁকে লিখতে হয়েছে এই অসুমান মিল্যে নয়।

তৃংথের কথা, কিশোরীটাদের এই রচনা বা বক্তৃতা সংগ্রহের কোন সামগ্রিক আয়োজন কথনই করা হয়নি। তাঁর কিছু কিছু রচনা সঙ্কলনের কথা জানা যায়। শোনা যায়, মহেন্দ্র সরকার কিশোরীটাদের নাতনীকে ত্রারোগ্য ব্যাধি থেকে বাঁচালে মিত্তির মশায় তাঁকে কিছু পুরস্কার দিতে চান। মহেন্দ্রলাল চান কিশোরীটাদের রচনা সংগ্রহ।

সে যাই হোক, কিশোরীটাদের রচনা ও বক্তাগুলি বাঙালীর রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অম্ল্য দলিল। সেগুলি থেকেই জানা যাবে বাঙালীর চিস্তাধারা কোন থাতে বইছিল; উগ্রপন্থী ভারাটাদ একদিকে, অক্তদিকে নরমপদীরা—মাঝে পথকেটে চলেছেন কিশোরীটাদের মভ মধ্যপদীরা। এই লেখা আর বক্তভাগুলি এই থাভের হদিশ দেবে।

কিশোরীটাদের রচনার প্রথম একটি ভালিকা ভৈরীর চেষ্টা করা হয় 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে।' তাঁর মৃত্যুর পর সেই কাগজে যে ভালিকা ছাপা হয়, সেটি এই:—

'ক্যালকাটা রিভ্যু'তে প্রকাশিত রচনা:

(1) Hindoo Women (2) Phases of Hindooism (3) Orissa\_Past and Present (4) Agriculture and Agricultural Exhibitions in Bengal (5) Rammohan Roy (6) Radhakanta Deb (7) Territorial Aristrocracy of Bengal (i) Burdwan Raj (April, 1872) (ii) Nadia Raj (July, 1872) (iii) Rajahs of Rajshye (iv) Kassimbazar Raj (July, 1873)

'ক্যালকাটা রিভূ্য'র জন্ম লেখা কিন্তু কিশোরীটাদের মৃত্যুকাল অবধি যেগুলি ঐ কাগজে ছাপা হয়ে ওঠেনি সেগুলি হচ্ছে:

(1) Hindoo Drama (2) Territorial Aristrocracy of Bengal (i) Kuch Behar Raj (ii) Kandy House (3) Foundation stone of the Presidency College

লালবিহারী দে তাঁর বিখ্যাত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' কাগজ বার করেন ১৮৭২ সালের আগষ্ট মাস থেকে। এর যে 'প্রসপেকটাস' ছাপা হয়েছিল, তার মধ্যে যে লেথক ভালিকা ছিল ভাতে সপ্তম নামটি ছিল বাবু কিশোরীটাদ মিত্রের। এই কাগবে মাত্র একটি প্রবন্ধটি লিখেছিলেন কিশোরীটাদ। লেথাটির সমালোচনা করে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া (September 12, 1872) লিপেছিলেন: An article by Babu Kishorychand Mitter on Chaitanaya is good. but it is a repetition of what the author has already contributed elsewhere and we were rather surprised to find it in the Bengal Magazine for we were under the impression that the editor had himself written on the subject at some previous time and would have presented to its readers his own thoughts on one of the most interesting events in the history of India. However, it is in excellent hands, and this article alone is worth for more than the Magazine. It had the advantage moreover, in Mr. Day's magazine of reaching a quite different class of readers from any it had before and altogether it will prove of great interest and we believe do real good. ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া যে বলেছেন যে লেথকের এই রচনা পুনরাবৃত্তিমাত্র—দেটা ঠিক নয়। কেন ना, এটা আগে क्थन । लिथा हिम्पद दिविष्यि हिन वर्ग मति हम ना। किलाबी हां प्रान्दिनी ইনস্টিটিউটে চৈতক্তের ওপরে একটা সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন মাত্র। বেঙ্গল ম্যাগাজিনের দিতীয় সংখ্যায় ( September, 1872 ) চৈতন্তের ওপর কিশোরীটাদের এই প্রথম ছাপা হয়। বেভারেও मानविद्यो प चार्रावम' (ভन्नाद्य मानव मिल्टियर मःशाय विक्रम मागानित ( थए: २, मःशा: २)

#### किएनात्री गांदित अविधि मत्ना छ की वनी छाएन ।

हे खिन्नान किन्छ कागष्म हाभा कि (भार्ती है। दिन दिन शा

- (1) Moffussil Police [ ধারাবাহিকভাবে ভিনমান ধরে (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ১৮৫৯) বেরিয়ে পরে বই হিসেবে প্রকাশ পায়। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার 'হিন্দুপ্যাট্টিয়টে' এর একটি স্থদীর্ঘ সমালোচনা ছাপেন—আটাশে জাহুয়ারী, ১৮৬০ ]
- (2) Zaminder and Ryot। এই লেখা গুলি ছাড়া হিন্দু প্যাট্রিয়টে তাঁর বক্তভার এক তালিকা দেওয়া হয়। সেটি এই
  - (ক) বড়বাজারের ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবে বক্তৃতা:
  - (1) on Motilall Seal
  - (থ) হেরার শ্বভিসভায় প্রদন্ত বক্তৃতা:
  - (1) on Hindoo College and its founder on 2nd June, 1862;
  - (2) on Dwarkanath Tagore
  - (গ) আমড়াভলা লিটারারি ক্লাবের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা:
  - (1) on Chaitanaya
  - (ঘ) বেথুন সোদাইটিতে বকৃতা:
- (1) On Hindoo women and their connection with the improvement of the Country (on 11th December, 1862,)

এই বক্তাটি সম্বন্ধ প্রদেশ হারের বোগেশ্চন্ত বাগণ তাঁর 'বেথ্ন সোদাইটি' গ্রম্থে (পৃ: ৬০-৬১) লিথেছেন—'সোদাইটির বিভীয় অধিবেশন হইল ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৬২ দিবদে। এদিন বক্তা দিলেন কিশোরীটাদ মিত্র। বক্তার বিষয় Hindu women…..country অর্থাৎ, হিন্দুনারী এবং ভারতবর্ষের উন্নতির দঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক। কিশোরীটাদ দুঁজাতির শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। কাশীপুরে নিজবাটীতে তিনি বালিকা বিভালয় পরিচালনা করিতেছিলেন। বিভাসাগর প্রবৃতিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ও তিনি ছিলেন সমর্থক। ভারতবর্ষের উন্নতি প্রচেটায় নারীর সাহচর্য ও সহযোগিতার গুরুত্ব কিশোরীটাদ মনেপ্রাণে অফ্র্যাবন করিয়াছিলেন। স্বদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সর্ববিধ উন্নতিতে নারীর সহযোগিতার প্রমোজনীয়তার কথা তিনি উক্ত বক্তৃতায় বিশাবরণে বর্ণনা করেন। স্থীশিক্ষার মাধ্যমে নারীচিত্তের উৎকর্য সাধন করিতে পারিলেই তবে তাঁহারা প্রথমের সঙ্গে এক্ষোগে স্থদেশের কল্যাণ কর্ম্মে নিয়োজিত হইতে পারিবেন। এজক্য তিনি স্থীশিক্ষা সম্বন্ধেও উক্ত বক্তৃতায় বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন। একটি কবিতার ছুইটে প্রক্তি উদ্ধার করিয়া তিনি তাঁহার মনোভাব বিশেষভাবে বাক্ত করিলেন:

'The Women's Cause is man's: they rise or sink

Together, dwarfed or god like, bond or free'

অর্থাৎ নর এবং নারী উভয়েরই সমস্যা এক; ভাহারা একত্রে উঠিবেন বা নাবিবেন দেবভার মত বা

বামন হইয়া, দাস অথবা স্বাধীনরূপে।

এদিনকার সভায় দেশী-বিদেশী গণ্যমান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন—বঙ্গের ছোটলাট সার সিলিল বীজন, বড়লাটের আইনসভার সদত্য, পদন্থ কর্মচারী, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, দিগম্বর মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং আরও অনেকে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আলোচনার যোগ দিয়েছিলেন সিমিল বীজন, রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হারকানাথ ঘোর, বছুনাথ বহু, নবীনচন্দ্র বড়াল এবং ঘোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'বাগলমশায়ের পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে তর্ধু এটাই সন্দেহ জনক কিশোহীটাদ কি বালিকা বিভালর খুলেছিলেন তাঁর কাশীপুরের বড়ীতে ? আরামবাগের চাকরি থেকে কলকাতায় বদলি হয়ে কিশোহীটাদ তাঁর পৈত্রিক নিম্ভলাঘাট বাড়ীতে না উঠে কাশীপুরের গঙ্গার তীরে এক বাগানবাড়ীতে থাকেন। কিছু আঠার শ' পঞ্চার সালের সভেরই জুন তিনি পাইকপাড়ার এক নহর দমদম রোডের বাগানবাড়ীতে উঠে আসেন। এই নতুন বাড়ীটি তাঁর কেনা। আগেরটা বোধহয় ভাড়া। কাজেই কাশীপুরে তাঁর নিজবাটি এল কোথেকে ?

(2) On Agriculture with special reference to the exhibition lately held at Alypore (on 10th March, 1864)

এই বক্তাটি সহজে যোগেশ বাগল মণায় তাঁর প্রছে লিথেছেন (পৃ: ৬৯) তিনি বক্তায় প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের কৃষি অবস্থার উন্নতি এবং সেই সঙ্গে সভ্যতা সংস্কৃতি বিকাশের কথা উল্লেখ করেন। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্য-দর্শন ধর্মাচস্তা প্রভৃতি মূলে যে কৃষিকার্য কত রসদ জোগাইয়াছে তাহা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। দেশের শিল্ল, বাণিজ্যা, বিজ্ঞানের কৌশলাদি, এই কৃষির দ্বারা উৎকর্যলাভ করিয়া থাকে। প্রাচীন কালের ভারতবর্ষ ইহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্তস্থল। সমাজের এতবড় হিতকর বিষয়ে ভৎকালীন সরকার যে অবহিত হইয়াছেন ভাহাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে, সরকার এ যাবৎ এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই।'—কিশোরীচাদের এই বক্তৃতার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পান্ত্রী ভ্যাল, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ, মহেন্দ্রলাল সোম, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, ব্রুনাথ ঘোষ এবং তৎকালীন সভাপতি পান্ত্রীজ্ঞানেফ মুলেন্স্ । এ রই স্থ্রী ক্যাথেরিণ মুলেন্স্ ফুলমণি ও কৃষণার বিবয়ণ-এর লেখিকা।

- (3) On Lessons of Famine (on 13th December, 1866)
  বোগেশচন্দ্র এই সভার কথা বলেছেন। এটি বেথুন সোসাইটির চতুর্দ্দশভ্য বৎসরের বিভীয় সভা।
  কিছ কিশোরীটাদের এই বক্তৃতার কথা তিনি উল্লেখ করেন নি।
- (ঙ) বেঙ্গল সোস্থাল সায়ান্স এ্যাসোসিয়েশনে (মিস মেরী কার্পেন্টার ও রেভারেও লঙ্ এই 'বঙ্গীর সমাজ বিজ্ঞানসভা'র প্রতিষ্ঠা করেন ) বক্তৃতা:
  - (1) On the progress of Education in Bengal (on 24th July, 1867)
  - (2) On the festivals of the Hindoos (on 30th January, 1868)
  - (ह) डानरोमी हेन ष्टि डिट वकुडा:
  - (1) On Chaitanya

কিশোরীটাদের জনসভায় বক্তভার ভালিকা:

- (ক) শিক্ষা সম্বন্ধীর আলোচনা সভা—টাউন হল—দোসরা জুলাই, ১৮৭০
- (খ) ছোটলাট সার জন পিটার গ্রাণ্টের সম্মানে আয়োজিত সভা—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—যোলই এপ্রিল, ১৮৬২
  - (গ) সেক্রেটারী অফ ষ্টেট—সার চার্লস্ উডের সংবর্ধনা সভায় ঐ—সাভই মার্চ, ১৮৬৩
- (ঘ) মিষ্টার ফদেট এম, পি ও ব্রাইটনের ভোটদাভাদের ধন্যবাদ জ্ঞাভার্থে অনুষ্ঠিত সভা— ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—ছাব্বিশে নভেম্বর, ১৮৭২
- (ঙ) প্রসন্মর ঠাকুরের শ্বভিদভা সভা—ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—উনত্রিশে অক্টোবর, ১৮৬৮
- (চ) 'ব্ল্যাক অ্যাক্টের স্থপক্ষে সভা—টাউন হল, ৬ই এপ্রিল, ১৮৫৭। আঠারশ' প্রদাশ নাগাদ স্থার দিসিল বীডন, ভৎকালীন ব্যবস্থা-দচিব চারটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন—
- (1) Draft of an Act abolishing exemption from the Jurisdiction of the East India Company's criminal Courts
- (2) Draft of an Act declaring the privileges of Her Majesty's European Subjects
  - (3) Draft of an Act for the protection of Judicial officers
  - (4) Draft of an Act for trial by jury in the Company's Courts.

বলাবাহুল্য, এ সবই কলকাভার ইংরাজ রাজপুরুষ ও ইংরাজ নাগরিকদের অপ্রতিহত প্রতাপ থর্বের সাধু প্রশ্নাস মাত্র। এইসব আইনের থণড়া থেকে এটাই দিবালোকের মত স্পষ্ট যে সেকালের 'ছোট' ইংরেজরা কেবলমাত্র প্রজাদের ওপর চাবুক চালিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে যে সব বাঙালীরা কোম্পানীর 'জুভিসিয়াল সার্বিসে' চুকতে পেরেছিলেন—হরচন্দ্র, তারাচাঁদে বা, কিশোরীচাদ প্রমুথ নব্য বাঙালীর দল—তাদেরও ধলা সাহেবদের অত্যাচার থেকে বাঁচাবার প্রশ্নোজন অর্ভব করেছিলেন আর কেউ নয়, ল' মেঘার সিসিল বীতন স্বয়ং। সে ঘাই হোক, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে চারটে আইনের থসড়া পেশ হতেই ইংরেজরা ত তেলেবেগুনে জলে উঠল; বীভনের ওপর মহা থাপ্পা! ভাদের বশস্বদ কাগজে এর বিরুদ্ধে কড়া লেথালিথি। আইনগুলোকে তারা বললে কালা আইন।

সরকারকে সমর্থন করতে যারা এগিয়ে এলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বামী রামগোপাল ঘোষ। একটা চটি বই ছাপলেন—'A Few Remarks on Certain Draft Acts, commonly ealled Black Acts।' ইয়ং বেঙ্গল বেশ নাড়াচাড়া দিলেন। কিন্তু কিছুই হল না। লগুনের নির্দেশ গুইলব আইন ধামাচাপা পড়ে গেল। সিনিল বীডন তো মারাই গেলেন। লোয়ার সাকুলায় বোডের সমাধিকেত্রে তাঁকে কবর দেওয়া হ'ল। এবং তাঁর সঙ্গেও, বলাবাছল্যা, তাঁর আইনের। মাঝা থেকে নিডান্ত অপ্যানক্ষনকভাবে রামগোপাল ঘোষকে তাড়িয়ে দিলে সাহেবরা কেরি সাহেবের এগ্রিহটিকালচারাল সোনাইটি থেকে।

সে ষাই হোক, যারা মনে করলেন, আগুন নিভে গেল, তাঁরা ভুল করলেন। কিপ্ত, অসহায়

বাঙালীরা প্রিন্স দারকানাথের নেতৃত্বে করলে বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোলডার্স এ্যানোসিয়েশন আর রাধাকান্ত দেবকে সভাপতি করে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। এটির উত্যোক্তা প্রথ্যান্ত জননেতা জর্জ টমসন। এই তৃটো সংস্থা নিয়েই হল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন যার সম্পাদক হলেন দারকানাথের পুত্র দেবেজ্রনাথ। সরকারী চাকুরী যাওয়ার পর কিশোরীটাদণ্ড এর অন্যতম কর্মকর্তা হয়ে ওঠেন।

এখন, ব্লাক আন্টের সমর্থনে বাঙালীর যে লড়াই—দেটা বীডন সাহেব মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গের একরকম চাপা পরে গেলেও আঠারল' সাভারর সদ্ধিকণে আবার মাধা চাড়া দিরে উঠল। শিবনাথ শাস্মী তাঁর 'রাম চত্ লাহিড়া ও তংকালীন বঙ্গ সমাজে' লিখেছেন, 'কালা আইন (Black Acts) এর আন্দোলনের উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি। সে আন্দোলন একরার উঠিয়া থামিয়াছিল মাত্র। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে আবার সেই আন্দোলন উঠে। দেশের মাজগণ্য সম্দ্র শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত হইয়া ১৮৫৭ সালের এপ্রেল মাসে টাউন হলে এক সভা করিলেন। ঐ সভাতে কোর্ট অব ভাইরেক্টারদিগের নিকটে প্রেরণের জন্ত এক আবেদন-পত্র গৃহীত হইল। সে আবেদনপত্রে ১৮০০ লোকের স্বাক্ষর হইয়াছিল।' (পৃঃ ২৮৫)(ছ) প্রসন্ধনাথ একাডেমীর উন্বোধন অনুষ্ঠানের সভালে দীঘপাতিয়া, ছাবিশে আন্থ্যারী, ১৮৫২। [এই বক্তৃতাটির বাঙলা অন্থবাদ মন্মধনাথ ঘোষ তাঁর প্রম্ভে তুলে দিয়েছেন—পৃষ্ঠা ৮০-৮৪]। বলাবাছল্য এই তালিকাটি কথনই সম্পূর্ণ নয়, কেন না, মন্মধনাথ ঘোষ মহাশের তাঁর 'কর্মবীর কিশোরীটান' প্রম্ভে কিশোরীটাদের আরও ক্রেকটি লেখা বা বক্তৃতার কথা উল্লেখই শুধু ক্রেননি, সেগুলির বঙ্গান্থবাদও করে দিয়েছেন। সেগুলি হচ্ছে:

কে) হরিশচন্দ্র মুথোপাধ্যায়—ইণ্ডিয়ান ফিল্ড—২২শে জুন, ১৮৬১ (রচনা) (থ) রাধাকান্ত দেবের স্বৃতি-সভা—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—১৪ই মে, ১৮৬৭ (বক্তৃতা) (গ) রামগোপাল ঘোষের স্বৃতি-সভা—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—বাইশে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮ (বক্তৃতা)।

মূমথনাথ ঘোষ মশায় তাঁর গ্রন্থে কিশোরীটাদের আরেও কয়েকটি রচনার হদিশ দিচ্ছেন। সেগুলি হল:

ক) ইংলতে বিখ্যাত শিল্প-প্রদর্শনীতে ভারতীয় শিল্প। (ক্যালকাটা রিভ্যু—১৮৫১) (খ) হিন্দু চিকিৎসা-শাল্প ও মেডিক্যাল কলেজ (ক্যালকাটা রিভ্যু—১৮৬৬) (গ) রামমোহন রায় (দ্বিতীয় প্রস্তাব)। এটা মেরী কার্পেন্টারের 'লাই ডেজ অফ রাজা রামমোহন' গ্রন্থের সমালোচনা ঐ—১৮৬৬ (ঘ) রামগোপাল ঘোষ (ক্যালকাটা রিভ্যু ১৮৬৮)। (ঙ) কুলীনের বছ-বিবাহ (ক্যালকাটা রিভ্যু ১৮৬৮)।

বলাবাহুল্য, এই ভালিকাও সম্পূর্ণ নয়। এবং এই ভালিকা সম্পূর্ণ করার সবচেয়ে বড় অহবিধা সেকালে রচনার তলায় বা সামনে লেথকদের নাম দেওয়ার রীতি ছিল না; কাজেই অক্সায় 'রেফারেন্দা' না পেলে সঠিক কিছু বলা শক্ত। তবে ভলিয়ে দেখলে একটা যে কিছু করা যায় না, ভা হয়ভ নয়। এটা ঠিক, লেথক হিসাবে ভিনি সেকালে বেশ কেউকেটা ছিলেন, নামী ছিলেন। তবে বাঙলায় কথনও লিখেছেন বলে জানা নেই। কিছু ভত্তবোধিনী সভায় অক্ষয় দত্ত মশায়ের বাঙলা লেখা ভনে ভিনিই বাঙলা ভাষায় সভার কাজ চালাবার হুপারিশ করেছিলেন।

কিশোরীটাদ মারা যাবার পর রেভারেও লালবিহারী দে তাঁর কাগল 'বেলল ম্যাগাজিনে'র

বিতীয় বর্ব, বিতীয় সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১০৭৩) কিশোরীটাদের একটি জীবনী ছাপেন। তাতে কিশোরীটাদের ইংরিজি লেখার মুলীয়ানার কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'শত শত লেখাপড়া জানা বাঙালী যাঁরা সাময়িক পত্রের জন্তে ইংরিজি লেখেন, তাঁদের মধ্যে খ্বই কম লোক এই ত্রুহ ভাষা নিভূল ও সহজ্ঞ করে লিখতে পারেন। এই মৃষ্টিমের লোকেদের মধ্যে কিশোরীটাদ ছিলেন খ্বই উচু মানের লিখিরে।' বলাবাছল্য, লালবিহারী দেকে যাঁরা জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, সহজে এই প্রশংসা করার লোক ছিলেন না তিনি। এই একই সংখ্যাতেই বহিমের 'বিষবৃক্ষের' রুচ্ সমালোচনা করে তিনি বছিমের নাকি অপ্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। এবং তার নিজের রচনা তথন স্থাকৃ ইংলতে থাস ইংরেজদের কাছে অকুষ্ঠ প্রশংসা কৃড়িয়েছে। এবং তাঁর মত দায়িষজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বে ছট করে এই প্রশংসা করেননি কিশোরীটাদ সম্বন্ধে তা নিংসন্দেহে বলা যায়। বলা যায়, তাঁর রচনাও ছিল অনেক। তাঁর নিজের কাগজ ইণ্ডিয়ান ফিল্ডের কথাই ধরা যাক। 'হিন্দু পেটিয়ট' তাঁর রচনার যে তালিকাটি ছেপেছিল, তাতে তুইটা রচনা—'মফম্বল পুলিশ' এবং 'রায়ভ জমিদারেরই' উল্লেখ আছে ভর্ষ। কিন্ধ এ' ছাড়াও অন্ততঃ তিনটি মননশীল প্রবন্ধ তিনি একাগজে লিখেছিলেন এবং এগুলি পরে একটি ছোট্র কেভাবে সংকলন করেছিলেন। সেই লেখাগুলি হচ্ছে:

ক) Observations of the Rent Law—ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, মে ৭, ১৮৫০ (খ) Observations on the new Sale Law—ইণ্ডিয়ান ফিল্ড জুন ২৫, ১৮৫০ (গ) Education in India—ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, জুলাই ১৬, ১৮৫০।

এ' ছাড়া আরও রচনা এই কাগজে থাকা স্বাভাবিক। কেননা, এই কাগজে সম্পাদক হয়ে আসার আগেও কিশোরীটাদ যে এই কাগজে নিয়মিত লিখতেন, একথা নতুন নয়। এবং তাঁর রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কাগজের মালিকরা পাঁচশো টাকা মাইনে সম্পাদকের চাকরি তাঁকে কথনই যে দিতেন না, এটা অত্যন্ত সহজ সভা। কিন্তু হৃংথের কথা, কোন কোন রচনা তাঁর, তার তালিকা তৈরী করা প্রায় অসম্ব

অসম্ভব তাঁর বক্তারও একটা ক্রটিং নি লিষ্ট তৈরী করা। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসবার আগে বা পরে তিনি সেখানে অনেক কটা বক্তৃতা দিয়েছেন। ভার কয়েকটি 'হিন্দু প্যাট্রিয়টের' তালিকায় আছে। এ' ছাড়াও ঐ সভায় তাঁর আরও অস্ততঃ চারিটি বিশিষ্ট ভাষণের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ক্রিল ক্রালিফাত্মকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন—একুশে এপ্রিল, ১৮৬৬ [খ] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে—তেসরা এপ্রিল, ১৮৮১ [গ] শিক্ষা ও পথকর বিষয়ে—দোসরা জুলাই ১৮৬৮ [ঘ] শিক্ষা বিষয়ে দোসরা জুলাই, ১৮৭০।

এ ছাড়া, কিশোরীটাদ এই সভার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন আসারশ' উনষাট সালে, তাঁর চাকরি যাবার পরেই। তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই সম্পর্কে ছেদ পড়েনি। এবং এই সভার নবম বার্ষিক অধিবেশন থেকে ডিনি প্রায় নিয়মিডভাবে বক্তৃতা দিতে থাকেন এবং মিষ্টার ফসেটের সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতাই তাঁর এথানে শেষ ভাষণ।

কিছ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন তাঁর স্থবিপুল কর্মকেতের এক থণ্ডাংশ মাত্র। অমৃতবাজার

পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মশায় কিশোরীটাদ সম্বন্ধ লিথেছিলেন—'ডিনি ষেমন পণ্ডিড ছিলেন, তেমনি উত্থমবিশিষ্ট ছিলেন। ষথন দেশের কোন মহৎ বিষয়ে সাধারণ্যে কোন সভা হইয়াছে, সেথানেই কিশোরীবাবু তাঁছাদের বক্তৃতা দ্বারা শ্রোত্বর্গকে মোহিত করিয়াছেন। তাঁহার সকল শান্তে অধিকার ছিল। ডিনি সম্বক্তা ছিলেন, স্থলেথক ছিলেন এবং অভিশয় রসিক ও বৃদ্ধিমান ছিলেন।' (৩১শে শ্রাবন, ১২৮০ সংখ্যা) কাজেই তাঁর বক্তৃতা বা লেখার ভালিকা তৈরী করা সহজ্ব কাজ ত নয়ই, পরস্ক অসম্ভব কাজ বলা অন্যায় নয়। তবে চেষ্টা করা বেতে পারে, এই মাত্র।

অবশ্য প্রশ্ন উঠবে, তাতে লাভ কি ? দীনবন্ধু তার স্বরধুনী কাব্যে কিশোরীটাদ সম্বন্ধে বলেছেন 'সাহসী কিশোরীটাদ ফিল্ড সম্পাদক। লিখিতে বলিতে পটু স্বদেশপালক॥'

এই স্বদেশ পালনের জ্যোই তিনি লিখতেন বা বলতেন। সেই স্বদেশকে জানতে হলে উনবিংশ শতকের এই বিচিত্র বর্ণাঢ্যকালের মর্মোপলিন্ধি করতে হলে কিশোরীটাদের এইসব রচনা বা ভাষণের সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে। এর কোন জ্যাথা নেই।

## প্রবন্ধকার অবনীজ্ঞনাথ

### মনোজিৎ বস্থ

ভধু শিল্পালোচনার ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের দিক থেকেও অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশরী শিল্প প্রবন্ধবেলী' বিশেষ একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন শিল্পকলারই বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চেতনা, রসবোধ ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পেয়ে মৃগ্ধ হতে হয়, অক্সদিকে তেমনি অবাক হতে হয় তাঁর অনুস্করণীয় ভাষাশৈলীর পরিচয় লাভ করে। প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে মনে হবে, এগুলি তো নিছক ছুরুহ শিল্পতত্ত্বের আলোচনা নয়, তাঁর অক্যান্ত গত্তরচনার মতো এই শিল্প প্রবন্ধাবলীও যেন কভকগুলি স্মচিত্র বা কথাচিত্র। কী অসাধারণ দক্ষতা থাকলে প্রবন্ধকে রস্মাহিত্যে পরিণত করা যায়, 'বাগেশরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'র মধ্য দিয়ে গত্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তার উজ্জ্বল প্রমাণ রেথে গিয়েছেন।

শিল্পকলা সম্পর্কিত তাঁর প্রথম প্রবন্ধের বই হলো 'ভারত শিল্প। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯০৯ গ্রিষ্টাব্দে। কলকাতার হিতবাদী লাইবেরী কর্তৃক প্রকাশিত ৮৮ পৃষ্ঠার এই মূল্যবান প্রবন্ধ প্রস্থের মূল্য ছিল মাত্র চার আনা। যে সাতটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল তা হলো—ম্পষ্ট কথা; কি ও কেন ?; পরিচয়; মানস চর্চা; শিল্পে ত্রিমৃতি; শিল্পের ত্রিধারা; আর আর্ট ও আর্টিষ্ট।

এর দশ বছর পরে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর দিতীয় প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'বাংলার ব্রড'। তাতে ১২০ পৃষ্ঠার একবর্ণ আলপনা চিত্র এবং ছই পৃষ্ঠার বছবর্ণ আলপনা চিত্রও সংযোজিত হয়েছিল। পরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে, বিশ্ববিষ্ঠাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় সেই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংক্ষরণ প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী।

'বাগেশরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রীষ্টান্দে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কিন্তু প্রবন্ধগুলি রচিত হয় তার বহু আগে, ১৯২১ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টান্দের মধ্যে। আগলে এগুলি ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশরী অধ্যাপক রূপে প্রদন্ত তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা বা ভাষণ। ১৯২১ খ্রীষ্টান্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থার আন্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যমে এবং কুমার গুরুপ্রদাদ সিংহের অর্থামুক্ল্যে পাঁচটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। তারই একটি তারতীয় শিল্পকলা বিশ্বরে অধ্যাপনার জন্ম 'রাণী বাগেশরী অধ্যাপক' পদ। সেই পদটি সর্বপ্রথম অলংকৃত করেন শিল্পক অবনীন্দ্রনাথ, স্থার আন্ততোবের একান্ত অম্বরোধে ন বছর এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ প্রায় ত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতা একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগেই অবস্থ তথ্যনকার দিনের প্রথ্যাত দাময়িক পত্রাদিতে, ধেমন 'বঙ্গবাণী', 'প্রবাদী', 'বিচিত্রা' প্রভৃতিতে, আত্মপ্রধাণ করে এবং বিদ্যাদ্যাক্ষে প্রাবন্ধিক হিদাবে অবনীন্দ্রনাথের স্বনাম ছড়িয়ে পড়ে।

স্বনীক্রনাথের সার তৃটি উল্লেখযোগ্য শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধের বই হলো 'ভারতশিল্পের ষড়ক' আর 'ভারতশিল্পে মৃতি'। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১০৫৪ বঙ্গাব্দের (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের) বৈশাথ মাদে, বিতীয়টি কৈষ্ঠো। তৃটি বই-ই প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। 'ভারতশিল্পের ষড়ক' গ্রন্থে ভূমিকাসহ বে দশটি প্রবন্ধ আছে, সেই প্রবন্ধাবলী বহু আগেই (১৩২১ বঙ্গান্ধে) 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভর্ তাই নয়, মূল বাংলা প্রবন্ধাবলী এদেশে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়র আগেই সেগুলি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অন্দিত হয়ে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং ইউরোপের শিল্পকলারসিক-সমাজে তা নিয়ে বেশ আলোড়নেরও স্প্রতি হয়। 'ভারতশিল্লে মূর্তি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে ভর্ 'মূর্তি' এই নামে 'প্রবাসী'তে পর পর ত্ই সংখ্যায় (১৩২০ বঙ্গান্ধের পৌষ ও মাঘ মাসের প্রবাসী-তে) মৃত্রিত হয়েছিল।

'শিল্লায়ন' নামে অবনীন্দ্রনাথের আর যে প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয় (১৩৬১ বলাবে), সেটি কোনো নতুন প্রবন্ধ গ্রন্থ নয়; সেটি আসলে 'বাগেখরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী'-র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো অংশের অদল-বদলও করে গিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগেই। তিনি অবশ্য এই সংস্করণটি দেখে যেতে পাবেন নি; কেন না, তার বছর দুই আগেই তিনি পরলোকগমন করেছেন।

'বাংলার ব্রভ' গ্রন্থের পরিচায়িকা 'নিবেদন'-এ অবনীন্দ্রনাথ লিথেছেন: 'আজ ছুই ভিন বছর ধরে 'বিচিত্রা সভা'-র জন্ম আমার ছাত্র ও বন্ধুদের সাহায্যে যতগুলি ব্রভের আলপনার নক্সা সংগ্রহ করেছি, প্রায় সকলগুলিই এই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল। কি মণ্ডনচিত্র হিসাবে, কি স্বকীয়ভা পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনার দিক দিয়ে বাংলার মেয়েদের হাভের এই লেখা শিল্পীমাত্রেরই যে আদর পাবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নক্সাগুলি আমি যথাসম্ভব অবিকৃত ভাবে নকল করে প্রকাশ করলেম…।'

বাংলা অঞ্চলের মেয়েলী ব্রতক্থা, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলপনাদির নক্সা সংগ্রহ করে, তিনি বেভাবে দেগুলির আলোচনা করেছেন,—ভা থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ দেশে লোক-সাহিত্য ও লোকশিল্লের একেবারে গভীবে গিয়ে ভিনি প্রবেশ করেছিলেন। ব্রতক্থার ছড়াগুলির মধ্যে ভিনি পেয়েছিলেন এদেশের লোকসাহিত্যের অপূর্ব এক মাধুর্য, আর আলপনাদির মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন লোকিক শিল্পকলার অফুরস্ক ঐশর্য। শুরু পেয়ে বা আবিষ্কার করেই ভিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি, সে-বিষয়ে তাঁর যে আনম্দোপলন্ধি ভার সমান ভাগ ভিনি দিভে চেয়েছিলেন শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের সকলকে। সেদিক থেকে 'বাংলার ব্রত' বইথানির মূল্য যে অপ্রিদীম ভা বলাই বাছলা।

বইথানি পড়লেই এটা স্থান্ত হয়ে ওঠে ষে, ব্রভাচারের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তিনি কী পরিশ্রমই না করেছেন, এদেশের আভিতব, সমাজতত্ব ও নৃতত্ব বিষয়ে তাঁর অগুশীলনও ছিল কত গভার। সবচেয়ে বড়ো কথা, এ বিষয়ে আলোচনামূলক যে বিস্তৃত প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন তা একদিকে যেমন জ্ঞানগর্ভ, অন্যদিকে তেমনি সরস তথ্যসমৃদ্ধ। শিল্পীর চোথ দিয়ে তিনি যে ব্রভাচার লক্ষ্য করেছেন, সাহিত্যিকের দৃষ্টিকোণ থেকেই তার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। 'বাংলার ব্রভ' বইথানি তাই তাঁর নিজম্ব রসমধ্র প্রকাশভঙ্গিতে অনব্য হয়ে উঠেছে।

অবনীদ্রনাথ লিখেছেন: 'আমাদের দেশে ত্-রকমের ব্রভ চলিভ রয়েছে দেখা যায়। কভকগুলি শান্ত্রীয় ব্রভ, আর কভকগুলি শান্ত্রে যাকে বলেছে যোবিৎপ্রচলিভ বা মেরেলি ব্রভ।' এই বে মেয়েলি অভ, ভাকে ভিনি আবার ছ-দিক থেকে বিচার করে দেখেছেন। এক ধ্রণের ব্রভকে ভিনি বলেছেন, 'কুমারী-বভ', অর্থাং বে ব্রভগুলি 'পাঁচ-ছর থেকে আট-নর বছরের মেয়েরা' করে। আর অক্সপ্তলিকে ভিনি কেলেছেন 'নারীবভ' পর্যায়ে, অর্থাং বে সব ব্রভ বিদ্নের পর থেকে বড়ো বড়ো মেয়েরা পালন করে থাকে। শালীর ব্রভ প্রসক্তে ভিনি বলেছেন: 'প্রথমে সামান্তর্যাণ্ড—বেমন আচমন, অন্তিবাচন, কর্মারভ, সংকল্প, ঘটস্থাপন, পঞ্চগব্যশোধন, শান্তিমন্ত্র, সামান্তর্যাণ্ড, আসনভঙ্গি, ভূতভন্ধি, মাতৃকান্তালাদি এবং বিশেষার্যস্থাপন। এর পরে ভূজ্জি-উংসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দানদক্ষিণা দিয়ে কথা-শ্রাব বা বোচনার্থে ফলশ্রুভি, ব্রভে যাতে কচি জনায় সেজত ব্রভকণা শোনা। সামান্তর্যাণ্ড এবং ব্রভকণা এই ছুই হল পোরাণিক ব্রভকণার উপাদান।' অর্থাৎ, তাঁর মতে শাল্তীয় ব্রভাে হলাে সেই সব ব্রভ বেশুলি ব্রাহ্মণ পুরাহিভদের পােরাহিত্যে অন্তর্ভিত হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ-পুরাহিভরা উচ্চতর সমাজের বিভিন্ন নারীব্রভে পৌরহিত্য করলেও, আসলে সেগুলি নারীব্রভই—লােকাার অনুসারে তাঁরা কেবল প্রচলিত প্রথায় পূজানুষ্ঠানই করেন; বাাববাকী আচার অনুষ্ঠান বাড়ির মেয়েদের বারাই অনুন্তিত হয়ে থাকে। পূজানুষ্ঠানের পর বে সব ক্ষেত্রে পুরাহিভরা ব্রভকণা পাঠ করেন না, সে সব ক্ষেত্রে হেয়েরাই তাঁদের আঞ্চলিক বা নিজস্ব ভাষায় রচিত ব্রভকণা পড়ে যান বা আবৃত্তি করে থাকে। আসলে, এনব ব্রভ ভর্মাত্র শাল্তাহ্সাতী আচার হারা প্রভাবান্বিত, শান্তের কোনাে স্থনিদিট বিধি এনব ব্রভের ভিত্তি রচনা করেনি।

তিনি লিথেছেন: 'বেশ বোঝা যায়, হিন্দুধর্মের স্থলভ সংস্করণ হিন্দুবভমালাবিধান চিনির ডেলার আকারে ধেন কুইনিন পিল। লোকের মধ্যে হিন্দুধর্মের জটিল অমুষ্ঠান এবং নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ভন্ত ও প্রাণকে ব্রভের ছাঁচ দিয়ে রচনা করা হয়েছে। থাঁটি প্রাণগুলির ইভিহাল হিসাবে একটা দাম আছে। কিন্তু এই শাস্ত্রীয় ব্রভগুলি না প্রাভন আচার-ব্যবহারের চর্চার বেলায় না লোকদাহিত্য বা লৌকিক ধর্মাচরণের অমুসদ্ধানের সময় কাজে লাগে। লোকের সঙ্গে এই ব্রভগুলির খুব কম যোগ, লোকের চেষ্টা লোকের চিস্তার ছাপ এই শাস্ত্রীয় ব্রভগুলি মোটেই নয়।'

'লোকের চেষ্টা ও লোকের চিস্তার ছাপ' অবনীন্দ্রনাথ নি:সংশরে আবিদ্ধার করেছেন 'থাটি মেয়েলি ব্র গুগুলিতে'। তিনি লিথেছেন: 'থাটি মেয়েল ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিস্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই।' ব্রতের ছড়াগুলিকে অবনীন্দ্রনাথ বেদের স্থান্তির সমগোত্রীয় মনে করেছেন। কেন না, 'বেদের স্থান্তিগুলিতে সমগ্র আর্থজাতির একটা চিস্তা, তার উপ্পম উৎসাহ ফুটে উঠেছে…।' তিনি লক্ষ্য করেছেন মেয়েলি ব্রতেও নদী, সূর্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের উদ্দেশ্রে ছড়া বলা হয়েছে। 'কিস্তু তাই বলে পুরাণ ভেঙে ধেমন শাস্ত্রীয় ব্রত তেমনি বেদ ভেঙে এই মেয়েলি ব্রতগুলির স্প্রী হয়েছে, একথা একেবারেই বলা যায় না।' কেন না, ঐতিহাসিক সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি বলেছেন,—'সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিহাসেই দেখা যায় আদিম মায়্রবের মধ্যে বায়ু চন্দ্র স্থা এরা উপাসিত ছচ্ছেন—ভারতবর্য, ইজিপ্তে, মেঞ্জিকোতে। স্থতরাং বাংলার ব্রতের ছড়াগুলি বাঙালি ঘরের জিনিষ বলে ধরা যেতে পারে……।' বেমন 'শাস্ত্রীয় বত বলে মেয়েদের মধ্যে চলেছে তার একটি স্র্যন্তর'—

'নম: নম: দিবাকর ভক্তির কারণ,

ভক্তিরপে নাও প্রভূ জগৎকারণ। ভক্তিরপে প্রণাম করিলে ভূয়া পায়, মনোবাহা সিদ্ধ করেন প্রভূ দেবরায়।'

আর, 'থাটি মেয়েলি ব্রতের ছড়াতে স্থকে উষাকে' লোকে বর্ণনা করেছে এইভাবে—

'উক্ল উক্ল দেখা যায় বড় বড় বাড়ি.

এ যে দেখা ষায় স্থের মার বাড়ি!

স্থের মালো! কি কর ত্য়ারে বসিয়া।

ভোমার সূর্য আসিতেছেন জোড় ঘোড়ায় চাপিয়া।'

বৈদিক স্কুণ্ডলির সঙ্গে ব্রতের ছড়াগুলির তুলনা করতে গিয়ে অবনীক্রনাথ শুধু যে গভীর অস্কৃষ্টিরই পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, সত্যের সন্ধানে তাঁর মনটাও রী তিমতো সংস্কারমূক্ত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় হিন্দুদের একটা সংস্কার হলো বেদ অপৌক্ষেয়। অথচ, অবনীক্রনাথ লক্ষ্য করেছেন 'বৈদিক অফ্রান প্রের্দর,' আর 'ব্রত অফুর্চান থেয়েদের।' এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—'একদিকে ভারতে প্রবাসী আর্থদের অফুর্চান আর একদিকে ভারতের নিবাসীদের ব্রত, একদল তপোবনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন আর একদল নদীমাত্র পল্লিগ্রামের নিভ্ত নীড়ে বসতি করছেন। এই প্রবাসী এবং নিবাসী ছই দলের মধ্যে রয়েছে হিন্দুজাতি, যারা বেদের দেবতাদের দেখছে বিরাট সব মূর্ভিতে এবং তারি বিরাট অফ্রানের ভার চাপাতে চাচ্ছে আদিম যারা তাদের মনের উপরে, কর্মের উপরে, তাদের সমস্ত চেষ্টা ও চিস্কার স্বাধীনতা ও ক্রতি সবলে নিম্পেষিত করে দিয়ে। বেদ, পুরাণ এবং পুরাণের চেয়েও যা পুরানো এই সব লৌকিক ব্রত অফ্রানে, এদের ইতিহাস এইটেই প্রমাণ করছে—ছইদিকে ছটো বড় জাতির প্রাণের কথা, মাঝে একটি দল বিশেষের স্বপ্ন।

'আর্থ এবং আর্থ-পূর্ব ..... তৃজনে ব্রত করছে যা কামনা করে সেটা দেখলে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে, কেবল পুরুষের চাওয়া আর মেয়েদের চাওয়া, বৈদিক অফুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত অফুষ্ঠান মেয়েদের, এই যা প্রভেদ। ঋষিরা চাচ্ছেন—-ইন্দ্র আমাদের সহায় হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শক্রবা দ্বে পলায়ন করুক ইভ্যাদি; আর বাঙালির মেয়েরা চাইছে— 'রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে হয়ে। হব, আকালে লক্ষী হব, সময়ে পুত্রবভী হব।'…

বৈদিক স্কু আর রভের ছড়া-র তুলনা-প্রদক্ষে অবনীন্দ্রনাথের স্থন্দর একটি রদোপলরির পরিচয় পাওয়া যায় সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, 'বৈদিক স্কুগুলি আর রভের ছড়াগুলিকে আমাদের রূপকথার বিহঙ্গম বিহঙ্গমা ছটির দক্ষে তুলনা করা যেতে পারে। ছঙ্গনেই পৃথিবীর কিছু বেদস্কুগুলি ছাড়া ও স্থাধীন, বনের সবুজের উপরে নীল আকাশের গান, উদার পৃথিবীর গান, আর রভের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন-সবুজের আড়ালে পক্ষিমাতার মধুর কাকলি—কিছু ছই গানই পৃথিবীর স্থ্রে বাঁধা।'

এই যে বদোপলন্ধি তার প্রকাশভঙ্গিটিও কেমন স্থান । গছরীতিতে লিখিত এই যে প্রবন্ধ, তা একদিকে ধেমন সহজ ও সরল, অক্তদিকে স্থানবিশেষে তেমনি কাব্যধর্মী। ভাষার বিশিষ্টতাই তাঁর প্রবন্ধাবলীকে পাঠমধুর তথা হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে।

'বাংলার ব্রভ' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ মেয়েলি ব্রতের অন্তর্গত 'কুমারীব্রভ' ও 'নারীব্রভ' নিয়ে স্থদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে সে গুলির ভত্তের দিক এবং শিল্প ও সাহিত্য রসের দিকটা এমন ভাবে প্রকাশ করেছেন তা পুরোপুরি তথানিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো ব্রভ সম্পর্কে তিনি সংশ্লিষ্ট ছড়া এবং আচরণবিধি উল্লেখ করে এমন খুটিয়ে আলোচনা করেছেন ছে, আগাগোড়া সমস্ত ব্রভটাই বেন পাঠকের চোথের সামনে ছবির মডো ভেসে উঠেছে। শুধু যে একাধারে শিল্পী ও সাহিত্যিক হওয়াতেই তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে তা নয়, এ বিষয়ে তাঁর অস্থালনের গভীরতা, স্ক্ষে অস্তর্গৃষ্টি এবং অনম্করণীয় প্রকাশভক্ষিমাও বহুলাংশে দায়ী। বাংলার ব্রভাচারের সঙ্গে দেশ-বিদেশের লৌকিক ধর্মাচারের ত্লনামূলক কিছু কিছু আলোচনা এবং অজম্ম আলপনার অম্বলিপি 'বাংলার ব্রভ' গ্রন্থকে বিশেষ মর্ঘাদা দান করেছে।

প্রবন্ধ রচনা করতে বদে যে সব প্রবন্ধকার শুধু ভরালোচনা ও তথ্য-পরিবেশনের দিকেই তাঁদের সমস্ত উৎসাহ ও শক্তি ব্যয় করেন, বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে দেগুলি পাঠক মনে রেখাপাত করতে অসমর্থ হয়। অথচ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে যেখানে প্রবন্ধকারের বাক্চাতুর্য ফুটে ওঠে, কঠিন বিষয়টিকে মেখানে সহজ্ঞ করে বা গল্লছলে বৃঝিয়ে দেওয়া হয়, আর ষেখানে থাকে সন্ত্যিকারের সাহিত্যরস,—দে-সব প্রবন্ধ পাঠে নিছক গল্প-পাঠক বা উপক্রাস পাঠকেরাও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যেমন ঘটে প্রবন্ধকার অবনীক্রনাথের ক্ষেত্রে। প্রমাণস্বরূপ ভাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থ থেকেই বহু অংশ উদ্ধৃত করা থেতে পারে। বাহুল্য ভয়ে এখানে শুধু 'কুরুটীব্রত' প্রদঙ্গ থেকে উদ্ধৃত করছি:

'আর কভগুলি ব্রড; যার নামটা বয়েছে পুরানো কিন্তু ভিতরের মাল্মসলা সমস্তই নৃতন—
বে ভাবে পেটেণ্ট ওর্ধের নকল হয়ে থাকে কতকটা সেইরূপ। কুরুটা ব্রতি নামে অহিন্দু এবং বান্তবিক ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির এ ব্রতি; কুরুটা হলেন তাদের দেবী; এবং বেমন নানা অহিন্দু দেবতাকে, তেমনি কুরুটা দেবীকেও এককালে লোকে পুজা দিতে আরম্ভ করেছিল। মৃতবংসা-দোষনিবারণ এবং তেজনী বহু সন্তান-লাভ হচ্ছে কুরুটারতের ফল। আমাদের শান্ত এটিকে বেমন করে গড়ে নিয়েছে ভাতে ব্রতক্থার সঙ্গে অমুষ্ঠানের যোগ নেই এবং অমুষ্ঠানে বে সংকল্প তার সঙ্গে ব্রতক্থার যে কামনা ভারও মিল নেই। সংস্কৃত অমুষ্ঠান-পদ্ধতি অমুসারে সংকল্প হল, যথা—অন্যতাদি ভাজে মালি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যান্তিথাবরতা যাবজ্জাবপর্যন্ত্য আমৃকগোত্তা শ্রীমম্কী দেবী পাযওধর্মরহিত-প্রপৌত্ত-ধন্ধান্তাতুলসর্বসম্পতিপ্রান্তিপ্রকং শিবলোকপ্রান্তিকামা যথাশক্তি যথাজানং ভবিন্তাপুরাণোজ-কুরুটারত্যহং করিন্তো। পাছে কুরুটারত করে অহিন্দু প্রসন্তান হয়, সেজন্ত আগেই সাবধান দেওয়া হচ্ছে—'পাযওধর্মরহিত পুত্র' বেন হয়। ভারপর 'শিবলোকপ্রান্তি'। সেথানে কুরুটের আদিপুক্ষ যে ময়ুরের ছানা, তর্কের বেলার চাই কি তাঁকে হাজির করা যেতে পারে……'

শুধুনীরস তথ্য পরিবেশন আর তত্তালোচনা করলে ষে সব মাটি হয়ে ষাবে, এটা অবনীন্দ্রনাথ গভীরভাবে আনভেন বলেই তাঁর সমগ্র সাহিত্য-রচনার ধারাটাই অন্তের চাইভে একেবারে ভিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। গল্পই হোক, আর প্রবন্ধই হোক রচনারক্ষেত্রে তিনি তাঁর শিল্পী-দৃষ্টি আর সাহিত্যিক-মনটিকে সব সময় সঞ্চাগ ও সক্রিয় রাথতেন। প্রবন্ধ-সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' এককথার তুলনাহীন। আর্ট বা বা শিল্পকলা সম্পর্কে এমন একথানি সরস ৬ ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ এদেশে আর লেখা হল্পনি। শিল্পশাল্পের ব্যাখ্যা যে কত রসমধুর ও হৃদরগ্রাহী করে ভোলা যায় এই প্রবন্ধগুলিই তার উচ্ছেল নিদর্শন।

'वाराधनी भिन्न প্রবন্ধাবলী'-র প্রথম ছটি প্রবন্ধের শিরোনাম 'শিলে অনধিকার' আর 'শিলে অধিকার'। শিরোনাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে প্রবন্ধ ছটিভে ভিনি কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। শুধু এ-প্রবন্ধ হটিভেই নয়, গ্রাংস্থ সংযোজিত অন্যান্ত প্রবন্ধেও তাঁর নিজম শিল্পধারণাটাই প্রাধান্তলাভ করেছে। 'শিল্পে অনধিকার' প্রদক্ষে তিনি লিখেছেন; 'রসবোধই নেই রসশাস্ত্র পড়তে চলায় বে ফল, শিল্পবোধ না নিয়ে শিল্প চর্চায় প্রায় ভত্টা ফলই পাওয়া যায়। এর উল্টোটা যদি হভ, ভবে সব কটা অলফারশান্তের পায়েস প্রস্তুত করে পান করলেই ল্যাটা চুকে যেত।' কভ সহজভাবেই না কথাটা বলেছেন তিনি, অথচ কেমন জুতদই একটা তুলনা দিয়ে। অর্থাৎ, শিল্পবোধই ষার নেই, শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ভার প্রবেশ অন্ধিকার-প্রবেশেরই সামিল। ভারপর 'inspiration' -এর কথা উঠতেই লিখলেন: 'শিল্পে অধিকার জন্মালো না, চুপ করে বসে থাকা গেলো—ঘেঁটে-ঘুঁটে ষা পেলাম ভাই নিয়ে, দে ভাল। কিন্তু হঠাৎ মনে হল শিল্প-সংস্কার করতে হবে, কিংবা বিভীয় একটা অঅস্তা-বিহার কিংবা ভাজমহলেরই একটা inspiration-এর চোটে অম্বলশ্লের বেদনার মতো বুকের ভিতরটা জ্বলে উঠলো, জ্মনি লাটিমের মতো ঘুরতে লেগে গেলাম বোঁ-বোঁ শব্দে শিল্প-সংস্থার, শিল্পের foundation stone স্থাপনের কাজে--এ হলেই মৃক্ষিল! যে ঘোরে ভার ভভটা নয়, কিন্তু শিল্প ষেটা অনাদরে পড়ে রয়েছে এবং মাহুষ যারা চুপচাপ রয়েছে নিজের ঘরে, ভাদেরই ভয় আর মৃষ্কিল তথন! Inspiration অমন হঠাৎ আদেনা! মনাগুনের জালায়, অম্বলশূলের জালায় ভেদ আছে। শিল্পজ্ঞানের প্রদীপ হঠাৎ inspiration পেয়ে অমন রোগের জালার মতো জলে না, কাউকে জালায়ও না, আগুন ধরিয়ে দিতে হয় সাবধানে—স্নেহভরা প্রদীপে, ভবেই আলো হয় দপ করে। একেই বলে inspiration ।—Inspiration কি অমনি আদে ? অর্জন করলেম না, শিল্প-inspiration আপনি এলো ভিক্ষুকের কাছে রাজত্বের স্বপ্নের মতো, এ হবার যো নেই।… …' একটা ভত্তকথাকে কেমন হাদয়গ্রাহী করে শ্রোভা বা পাঠকের মনে পৌছে দেওয়া যায়,—এই হলো ভার একটা উদাহরণ। এ-রকম উদাহরণ 'বাগেখরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র পাভার পাভার।

শিল্পচিস্তার ক্ষেত্রে অবনীক্রনাথ কারও কাছে ঋণী নন। তাঁর শিল্পভাবনা যেন তাঁর নিজেরই অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে, এ-বিষয়ে তিনি জনমানির্ভর। শিল্পের অধিকার প্রদক্ষে তাই তিনি স্থান্দাই ভাষায় ঘোষণা করতে পেরেছেন: 'শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হন্ন। পুরুষামূক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হন্ন তেমন করে শিল্প আমাদের হন্ন না। কেন না শিল্প হল 'নিয়তিক্বতনিয়মরহিতা'; বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সেনিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়; দান্নভাগের দোহাই তো ভার কাছে থাটবে না।'

এ তথু শিল্পে অধিকার-এর নিগৃত তত্ত্ব নয়, ষে-কোনো রসস্ষ্টির ব্যাপারেই এ-কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। শিল্পী ষেমন শ্রষ্টা, কবি ও সাহিভ্যিকও তেমনি শ্রষ্টা। তাঁদের স্ক্রনধারার ব্যাপারে তাঁরা অন্তের নির্দেশ পালন করতে চান না,—তাঁরা বেমন বেমন উপলব্ধি করেন ভেমনটাই প্রকাশ করেন শিল্পে বা সাহিত্যে। স্টির ক্ষেত্রে এই স্বাভন্তাই শিল্পী ও সাহিত্যিককে অহ্বহ অন্প্রাণিভ করে চলেছে এবং বিনি এই গুণের অধিকারী তাঁর পক্ষেই সার্থক শিল্পস্থি বা সাহিত্য-স্থি সম্ব। অবনীজনাথ উভয় ক্ষেত্রেই অভ্যাশ্চর্যভাবে সার্থকভালাভ করেছিলেন।

শ্লেষাত্মক বাগভদিমার অবনীজনাথের যেন জুড়ি নেই। শিল্পসাধনা, শিল্প অধিকার অর্জন— এসব না থাকা সত্ত্বেও শুধু অর্থকোলীজ নিয়েই যাঁরা শিল্প ব্যাপারে মাথা ঘামান, হৈ-চৈ লাগিরে দেন, তাঁদের কাণ্ড-কারথানা লক্ষ্য করেই তিনি শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে লিখেছেন:

'…সাধনা অর্জনা ওসবে কি দরকার ? টাকা ঢাললে বাঘের ত্থও মেলে, শিল্প মিলবে না ? কোনো ছবি মৃতি, বসাও মিউজিয়াম; খুলে দাও জাতীয় শিল্পের চেয়ার; সেথান থেকে ভাপমান-যন্ত্রে প্রত্যেকের রসের উত্তাপের ডিগ্রি মেপে দেওয়া হোক ডিগ্রোমা; Library হোক রসশাল্পের; মূল হোক—সেথানে বস্থক ছেলেরা চিত্রকারি থোদকারি নানা কারিগরি শিথতে; লিথতে লেগে ঘাক বড়-বড় 'থিসিস' শিল্পের উপরে; ছাপা হয়ে চলে যাক সেগুলো ইংরাজীতে বিদেশে। আকাশের টাদকে পর্যন্ত ধরা যায় এমন বিরাট আয়োজন করে বসা যাক, শিল্প স্বড়-স্বড় করে আপনি আসবে। হায়, যে শিল্প বাভাসের ফাঁদ পেতে আকাশের টাদকে সভ্যিই ধরে এনে থেলভে দিছে মামুবকে, তাকে তলব দেবো এমনি করে ? হজুরের তলব মজুরের উপরে? আর সে এসে হাজির হবে হয়োরের বাহিরে জুতো রেথে সেলাম ঠুকতে-ঠুকতে ?'

'শিরে অধিকার' প্রথম্থে শিল্লকলা প্রদক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে অবনীক্রনাথ বলেছেন ঃ
'…থেলতে-থেলতে শিল্লের সঙ্গে পরিচয়, ক্রমে তার সঙ্গে পরিণয়—এই তো ঠিক ! পড়তে-পড়তে
খাটতে-খাটতে ভাবতে-ভাবতে ষেটা হয় সেটা নীরস জ্ঞান,—গুধু শিল্লের ইতিহাস তথ প্রবন্ধ কিংবা
পোস্টার ও পোস্টেজ দেবার কাজে আসে। এই যে একভাবের শিল্লজ্ঞান একে লাভ করতে হলে
নিশ্চয়ই তোড়জোড় ঢের দরকার। লেকচার হল থেকে লেকচারের ম্যাজিক লঠনটা পর্যন্ত না হলে
চলবে না দেখানে। কিন্ধ শিল্লজ্ঞান তো গুধু এই বহিবঙ্গন চর্চা ও প্রয়োগবিভার দখল নয়; রস,
য়সের ফুর্তি—এ সবের আয়োজন যে স্বতন্ত। 'অনক্রপরতন্ত্রা' শিল্প পাথিপড়ানোর খাঁচা, কসরতের
আথড়ার দিকেও তো এগোয় না, রসপরতন্ত্রভাই হল তাকে আকর্ষণের প্রধান আয়োজন আর একমাত্র
আরোজন। শুধু এই নয়। স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মাত্রষ, মানও তাদের রকম-রকম। রসও বিচিত্র ধরনের।
আয়োজনও হল প্রভাকের জন্ত স্বতন্ত্র প্রকারের। একজনের individuality, personality বে
আয়োজনও হল প্রভাবের জন্ত স্বতন্ত্র প্রকারের। একজনের individuality, personality বে
আয়োজন করলে, আর-একজন সেই আয়োজনের অন্তক্তরণ চললেই যে অন্তপরতন্ত্রা এসে তাকে
ধরা দেবেন, তা নয়; তাঁর নিজের জন্তে তাঁকে স্বতন্ত্র প্রকারের আয়োজন করতে হবে।'

কথাটা যে নতুন ভা নয়। সার্থক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে এই স্বভন্তরতা যে অত্যাবশ্রক সে-কথা ভাত্তিক মাত্রেই স্বীকার করেন। কিন্তু, সেই কথাটাকেই অবনীদ্রনাথ ষেভাবে ব্যক্ত করেছেন, ভার মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞভালর সভ্য কথাটি। তিনি বলেছেন— 'মূলকথা হচ্ছে রসের ভ্ষা; শিল্পের ইচ্ছা হল কি না, উপযুক্ত আয়োজন হল কি না—শিল্পের জল্ঞে বা রসের ভ্ষা মেটাবার জল্ঞে—এটা একেবারেই ভাববার বিষয় নয়।……প্রয়োজন হলে আয়োজনের

অভাব ঘটে না কোনো দিন—এইটেই ভারা (১) ছরিপের শিং মাছের কাঁটার বাটালি একটুথানি পাথরের ছুরি এক টুকরো গেরি মাটি এই সব দিয়ে নানা কাককার্য নানা শিল্প রচনা করে দিরে সপ্রমাণ করে গেছে।

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র অস্থান্য প্রবন্ধে শিল্পকলা সংক্রান্ত বছবিধ সংজ্ঞা, ভত্তকথা, রসবোধ ইত্যাদি নিয়ে এই ধরনের সরস ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন অবনীক্রনাথ। তার কিছু অংশ এথানে উদ্ধৃত করছি—

'কাজের দৃষ্টি মাহুষের স্বার্থের সঙ্গে দৃষ্টির জিনিষকে জড়িয়ে দেখে, আর ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা নিঃস্বার্থভাবে স্বাষ্টির সামগ্রী স্পর্শ করে। কাজের মাহুষ দেখে কেম্বিদটা, পর্দা কি ব্যাগ অথবা জাহাজের পাল প্রস্তুভের বেশ উপযুক্ত, কিছু ভাবুক অমন মজবুত কাপড়টা একটা ছবি দিয়ে ভরে দেবারই ঠিক উপযোগী ঠাউরে নেয়।' ( দৃষ্টি ও সৃষ্টি)

'চীনেম্যানের কানের কাছে খুব চেঁচিরে সরস্থতীর স্থোত্র পাঠ করলেও সে বুঝবে না, কিছ ছবির ভাষার বেলায় সে অনেকথানি বুঝবে, কেননা ছবির ভাষা অনেকটা সার্বজ্ঞনীন ভাষা ! · · · কবির ভাষা চলেছে শব্দ চলাচলের পথ কানের রাস্তা ধরে মনের দিকে, ছবির ভাষা অভিনেতার ভাষা এরা চলেছে রূপ চলাচলের পথ আর চোথের দেখা অবলম্বন করে ইঙ্গিত করতে করতে, আবার এই কথিত ভাষা ঘেটা আসলে কানের বিষয় এখন সেটা ছাপার অক্ষরের মৃতিতে চোথ দিয়েই যাচ্ছে সোজা মনের মধ্যে; 'নবঘনশ্রাম' এই কথাটা—ছাপা দেখলেই রূপ ও রঙ ছটোর উদ্রেক করে দিছে সঙ্গে-সঙ্গে!' (শিল্প ও ভাষা)

'বাচন করা চলে ঢেকে-ঢুকে আসল মনোভাব গোপন রেখে, কিছু বর্ণনা করা চলে না সে ভাবে, যেমন, মেয়েটি কালো কিছু তার ঘটকালিটারও লোভ আছে বলে কলাকে 'খামাঙ্গী' বলে বাচন করা গেল, কিছু তুলনার বর্ণনা করতে হলে, মনের ভাব গোপন থাকা শক্ত, ধরা পড়ে যায় ঘটক। কথার যেটুকু বা গোপন করার ফাঁক আছে ছবির ভাও নেই; হুবহু বর্ণন, নয় মিথ্যা বর্ণন, তুই রাষ্ণা ছাড়া ছবির গভি নেই। ফটোগ্রাফ মেয়ের কালো রঙটার ফেলার ফাঁকি দিয়ে চলে যেভে পারে, ছবি কিছু পারে না।' (শিল্পের সচলভা ও অচলভা)

'বাইরে রেথায়-রেথায় বর্ণে-বর্ণে, ভিতরে ভাবে-ভাবে এবং সব শেষে রূপে ও ভাবে হুসঙ্গতি নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করেছে। বে ছবি লিখেছে, গান গেয়েছে, নৃত্য করেছে সে বেমন এটা সহজে ব্যতে পারবে, তেমন বারা তুর্ সৌন্দর্য সহজে পড়েছে, কি বক্তৃতা করেছে বা বক্তৃতা ভনেছে তারা তা পারবে না। সৌন্দর্যলোকের সিংহছারের ভিতরের দিকে চাবি, নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহ্ছার খুললো তো বাইরের সৌন্দর্য এবং পিছল মন্দির এবং ভিতরের থবর বয়ে চললো বাইরে অবাধ স্থোতে—হন্দর-অহন্দরকে বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রভ্যেক্কে নিজে খুঁজে নিভে ছয়।' (সৌন্দর্যের সন্ধান)

## (১) আদিম মান্তবেরা

'ছবি ষারা লেখে তারাই জানে রূপ রঙ ইত্যাদি দিয়ে সম্পূর্ণ ফুটতে দিলে এবং সম্পূর্ণ না ফুটিয়ে দিলে একই বছর ছটো ছবি ছ রকম রস দের দর্শককে। পটথানির মধ্যে তলিয়ে আছে বে রূপ, আর পট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে যে রূপ—ছটি ছরকম জিনিব, কিছ ছটিই রূপের বাইয়ের জিনিব নয় ছটিই রূপ একের ঘোমটা আছে অক্তের ঘোমটা নেই এই তফাৎ। জগৎশিল্প এই তলিয়ে-থাকা রূপ এবং ফুটে-ওঠা রূপ—এই ছই তটের মধ্যে ধরা। সব দেশের সব ধারা ধরা গেছে এই ছই কিনারার মধ্যে' (অরূপ না রূপ)

'শিল্পকার্য সমস্তের মধ্যে একটা দিক থাকে ষেটা বদ ও ভাবের দিক। সেথানে ভাব উদয় হল, কবিতা লিথলেম ছবি লিথলেম গান গাইলেম নৃত্য করলেম; ভাবের বশে কলম চললো তুলি চললো হাত চললো পা চললো। শীতের জল্প যে কাঁথা দেটা ফুল্দর না হলেও কাজের ব্যাঘাত হয় না, কিছ তাকে যদি শুধু শীত নিবারণী না রেখে চিত্তহারীও করে দিতে চাই ভবে থানিক কার্ফকার্য দিয়ে ভাবযুক্ত করা চাই, ভবেই সেটা একটা স্থান পেলে শিল্প-জগতে, না হলে সে রইলো কাজের জগতে খুব কাজের জিনিব হয়ে পড়ে।' (ভাব)

'রঙে আর রূপে অচ্ছেত সম্বন্ধ। রূপ যেথানে রঙ সেথানে, রঙ যেথানে রূপ সেথানে, এই হল স্কাবের নিয়ম। ক্রিকাতে রচনার কাজ এই নিয়মে চলেছে দেখি, মাসুষের শিল্প রচনাতেও এই নিয়ম বলবং। থাতার শাদা পাতা সেটা থানিক শাদা রঙ মাত্র নয়, চতুজোণ একটা রূপও আছে তার। কাগজের উপরে কালো পেন্সিলে ছবি দাগলেন—শাদা রঙ কালো রঙ, ছই রঙের মিলনে তবে রূপটি ফুটলো। এমনি কালো সেলেটে শাদা রূপ, নানা বর্ণের কাগজে নানা বর্ণ দিয়ে দাগা রূপ এই হল ছবির প্রন। লাল নীলে কালোয় শাদায় হলুদে মিলিয়ে নিছক রঙের কাজ করলেম রূপ না ফুটয়ের, এমনটি হবার যো নেই একেবারেই। পাঁচ রঙের হিজিবিজি সেও পাঁচ রঙা একটা রূপ।' (বণিকাভক্ষম)

এই সব উদ্ধাত থেকেই অবনীক্রনাথের শিল্প-ধারণা সম্পর্কে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাবে।
সেই ধারণা যে কত বাপেক ও অল্ক তা তার এই প্রবেদ্ধারলী না পড়লে বোঝা যাবে না। তিনি বে
তর্ম একজন রূপদক্ষ মহাশিল্লী ছিলেন ভাই নয়,—শিল্লচ্ছাডে তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক।
'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবদ্ধারণা'-তে অবনীক্রনাথ যে শিল্লব্যাখ্যা করেছেন তা নিছক কাল্পশিল্লের বা
চাল্পশিল্পের তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গাতের পটভূমিতে নিজের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত যে
সভাদর্শন তারই সরস আলোচনা। তার চিন্তাধারায় গোঁড়ামির কোনো প্রশ্রের নেই এবং শিল্পের
বিচারে তিনি ব্যক্তিগত কচি ও বছতান্ত্রিকতার উপরেও বথের গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আয়,
সাহিত্যের বিচারে তার এই বক্তৃতামূলক প্রবদ্ধারণী যে কতটা সার্থক হয়ে উঠেছে উল্লিখিত উদ্ধৃতি
থেকেই রসজ্ঞ পাঠকেরা সহজ্ঞেই তা ব্রো নিতে পারবেন। গল্প রচনায় তিনি বেমন মৌথিক ভাষার
অহসারী, ত্রহ শিল্পতত্বের আলোচনামূলক প্রবন্ধ রচনাতেও তেমনি। তার এই সব রচনাতেও তার
ভাষাবৈশলীর মৌল লক্ষণ্টি প্রোপ্রি বজার আছে। তা হ'লো সহক্ষ ও আভাবিক কথনভঙ্গিতে
ভাষার যথেছে ব্যবহার। অথচ, সে-ভাষায় তত্তকথার বিশ্লেবণে বিন্দ্রাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি, তার
বক্ষব্যকে তিনি কোধাও কুরালাছের রাথেন নি। শক্ষ সম্পদ্ধে অলহার প্রকরণে তিনি বে কত সমৃদ্ধ

ছিলেন, ভাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই সব প্রবন্ধে। সংস্কৃত-প্রাকৃত, দেশী-বিদেশী, তৎসম-ভন্তব সমস্ত বক্ষের শব্দের রঙ দিয়ে ভিনি বে অনায়াসভঙ্গিতে সাহিত্যচিত্র অহনে সিদ্ধহক্ত সে-পরিচয় 'বাগেশরী শিল্ল প্রবন্ধাবলী'-ভেও মেলে। আর্ট তথা শিল্পকলা বিষয়ে, বিশেষ করে প্রাচ্য তথা ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে যারা প্রকৃত জ্ঞানলাভ করতে চান এবং যারা রসসমৃদ্ধ তত্তকথা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠে আগ্রহী এই তাঁদের বে পূর্ণমাত্রায় ভৃগ্নিবিধান করবে ভাভে কোনো ভূল নেই।

'ভারভশিয়ে ষড়ক' অবনীজনাথের আর একথানি মৃল্যবান প্রবন্ধগ্রন্থ। এর কয়েকটি অধ্যায় পূর্বোক্ত 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' থেকে এথানে পুন:সংযোজিত হলেও, 'চিত্রে চ্ন্দ ও রদ', 'ভারত-ষড়ক', 'প্রমাণ' ও 'ষড়কদর্শন' সম্পূর্ণ নতুন। চীন ও ভারতশিল্পের ষড়ক সম্পর্কে অবনীজনাথ এই গ্রাহ্ম যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তা তাঁর আগে বা পরে আর কেউ এমন করেন নি।

'ভারভশিলে মৃতি'-ও আর একথানি প্রবন্ধের বই। এই প্রবন্ধ রচিত হয় ১৩২০ বঙ্গান্ধে এবং গ্রহাকারে প্রকাশিত হয় প্রায় ৩৪ বংশর পরে। এই প্রবন্ধ কিছুটা গুরুগন্তীর এবং রচনারীতি ও বাগেশনী শিল্প প্রবন্ধাবলীর মভো নয়। এথানে ভিনি মৌথিক ভাষারীতি অহুসরণ না করে ভংকালীন-লেখ্য সাধুরীতিকেই অহুসরণ করেছেন। বেমন:

'দকল মহয়েরই ছই তুই হস্ত ও পদ, চকু ও কর্ণ ইত্যাদি এবং ঐ দকল অল-প্রত্যান্ধের মোটাম্টি গঠনও একই রূপ দত্য, কিন্তু মানবজাতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা বিধায় নানা লোকের অল-প্রত্যান্ধের স্ক্রতিস্ক্র পার্থক্য আমাদের এতই চোথে পড়ে যে, শিল্প হিদাবে দেহ-গঠনের একটা আদর্শ বাছিয়া লওয়া শিল্পীর পক্ষে তুর্ঘট হইয়া পড়ে। কিন্তু ইতর জীবজন্ত এবং পূস্প পল্লব ইত্যাদির আভিগত আকৃতির সৌদাদৃশ্র আমাদের নিকট হির বালয়া বোধ হইয়া থাকে।—এই জ্লুই বোধ হয় আমাদের শিল্পাচার্যগণ মৃতির অল-প্রত্যাকের ডৌল অমৃক মাহ্রুবের হস্তপদাদের তুল্য না বালয়া অমৃক পুষ্প অমৃক বৃক্ষতা ইত্যাদির অহ্বরূপ বালয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—মৃথম্ বর্তুলাকারম্ কুক্টাগুরুতিং, মৃথের আকার কুক্ট ডিম্বের ক্যায় গোল।—পানের মতো মৃথ, পাচের মতো মৃথ, এমন কি প্যাচার মতো যে মৃথ, তাহাও এই অগ্রাকারেরই ইতর বিশেষ।'

নিজৰ গভাবীতি থেকে এই যে পরে আসা, সেটাও যেন অবনীজনাথের একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ কথা মনে রাথতে হবে যে 'ভারত-শিল্পে মৃতি' প্রবন্ধ 'বাগেশরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র অন্তত্ত সাত-আট বছর আগে রচিত হয়েছিল। সাধুরীতি এবং চলিত রীতি, কিংবা পণ্ডিতী রীতি ও বৈঠকা রীতি—সব রীতিতেই নিজের বক্তব্যকে সরসভাবে প্রকাশ করবার দক্ষতা ছিল তাঁর। এইসব প্রবন্ধ পাঠ করলে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অলফারশান্তা, তিনি যেমন খুঁটিয়ে পড়েছিলেন, তেমনি পড়েছিলেন বৈফ্রব-পদাবলী, ফলকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত, দেশবিদেশের শিল্প-কথা সংক্রান্ত তত্ত্ব ও ওগুভারাক্রান্ত নানা প্রস্থ। অলফারের এক-একটি স্বন্ধ ধরে তিনি কী স্বন্দরভাবেই না শিল্পরচনার ব্যাখ্যা করেছেন (যেমনটা করেছেন 'বাগেশরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র বিভিন্ন প্রবন্ধে ।। এমন করে যে শিল্পরচনার রসসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা করা সন্তব তাঁর আগে বোধকরি সে-কথা কেউ ভাবেন নি। শিল্পরচনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বছ ক্ষেত্রে কবীর-এর দোঁহা বেষন অবশ্বন করেছেন, তেমনি

আমাদের প্রাচীন কবিদের এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও অনেক কবিভার অংশবিশেষকে স্ত্র হিসাবে ধরে নিয়ে নিজের অভিমন্তকে জোরদার করেছেন।

অবনীস্রনাথের আরও অনেক প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে সাময়িক পত্রিকার পাভায়। বেমন, নবহুৰ্বা ( নবযুগ, ১৩১১ ); প্ৰশ্নোত্তর ( ভাণার, ১৩১২ ); স্বর্গীয় রবিবর্মা (প্রবাসী, ১৩১৩ ); বিজ্ঞাতীয় রকমে খদেশোয়তি (প্রবাসী ১৩১৩); নামকরণ-রহস্ত (বঙ্গদর্শন, ১৩১৬); শিল্পের দেবতা (প্রবাসী, ১৩১৬); শিল্পে ভক্তিমন্ত্র (ভারতী, ১৩১৭); ভাবসাধন (ভারতী, ১৩১৭), কালোর আলো (ভারতী, ১৩১৮); হুই দিক (ভারতী, ১৩১৮); পুরী-মাহাত্মা (১৩১১); টাইটানিকের হিসাব নিকাশ (প্রবাসী, ১৩১৯; প্রাণপ্রতিষ্ঠা (ভারতী, ১৩২০); সুর্যিমামার ঘর ( সম্পেশ, ১৩২০ ); যাওয়া-আসা ( প্রবাসী, ১৩২০ ); পথে পথে ( ভারতী, ১৩২২ ); আজিকালের ছবি (ভারতী, ১০২২); कास्त्री (প্রবাসী, ১০২২); আলপনা (পার্বণী, ১০২৫); রূপরেখা (ভারতী, ১৩২৫); শিল্প ও শিল্পী (ভারতী, ১৩২৫); পাটেল বিল (সবুজপত্র, ১৩২৫); দাক্তবেন্ধর ইতিকথা ও উপকথা ( ভারত, ১৩২৬ ); উনো ছুনো (ভারতী, ১৩২৬ ); রস ও নীরস (ভারতী, ১৬২৭) শিলের অছকার যুগ (প্রবর্তক, ১৩২৮); বাণী ও বীণা (প্রবর্তক, ১৩২৮) সম্বীতের পথ (ভারতী, ১৩২১); ভালাদী (প্রবর্তক, ১৩২১); রলালয়ের রঙ্গিন আলো (ভারতী, ১৩২৯); হাঁস্থলি কি ফাঁস্থলি (ভারভী, ১৩২৯); হাফেন্স (প্রবর্তক, ১৩২৯); বর্তমান ও ভবিশ্বতের আর্ট, (প্রবর্তক, ১৩২৯); বাসস্তী পর্ব (ভারতী, ১৩২৯); উৎসবের কনদার্ট (প্রবাদী, ১৩৩০); ছেলেভুলানো ছড়া (ভারভী, ১৩৩০); মহা বংবুম হক্ষী সিড়প প্রশ্নোত্তরমালা (ভারভী, ১৩৩০) শিল্প (প্রাচী, ১৩৩০); কাক্ষছত্র (অরন, ১৩৩০); বড় লেখা ছোট লেখা (প্রাচী, ১৩৩০); রীতিমত শিল্পশিকা ( তরুণ, ১৩৩০ ); ছেলেমামুখী বিজে ( ভারতী, ১৩৩০ ); রস ও রচনার ধারা (বন্ধবাণী, ১৩০০); পথের বীণা (ভারতী, ১৩৩১), নববর্ষের আবদার (প্রবাসী, ১৩৩১); উন্নতি ও পরিণতি (মহিলা, ১৩০১); নাচ্চরের আবহাওয়া (নাচ্ছর, ১৩৩১); চর্থা না বেহালা ( শানবারের চিঠি, ১৩৩১ ); বাংলার বিয়েটারের একটুকরো ( নাচঘর, ১৩৩: ); নির্ভাবনার ত্র্ভাবনা (প্রবাসী, ১৩৩১); শিল্পের ক ও থ (বার্ষিক বহুমভী); রূপরেখার রূপকথা (প্রবাসী ১৩৩২); থাসিয়াদের শারদোৎসব (কলোল, ১৩৩২); দোভারা (উত্তরা, ১৩৩২); আশ্রমের উৎসব ও অমুষ্ঠান (প্রবর্তক, ১৩৩৩); আটের সহজ পথ (উত্তরা, ১৩৩৩); সাহিত্যে শুচিবিচার (ভারতী ১৩৩৩); জগদিন্দ্রনাথের স্মরণে (মানদী ও মর্মবাণী, ১৩৩৩); এম্ এ আর্টিষ্টের প্রশ্নমালা (কল্লোল, ১৩৩৪); নতুন ও পুরোনোর ছন্দ ( বিচিত্রা, ১৩৩৪); কলি ও কাল ( নওরোজ, ১৩৩৪); রসস্ষ্টি (নাচ্ছর, ১৩৩৪); যাতা ও থিয়েটার (অয়স্তী উৎসর্গ, ১৩৩৮); স্হজ মাহ্রকে নমস্কার (Acharya Ray Commemoration Volume 1932); নৃতনে পুরাভনে (উদয়ন, ১৩৪০); উড়ো চিঠি (চার প্রস্থ, নাচ্বর, ১৩৪০); ব্রহ্মদেশের নৃত্য (নাচ্বর, ১৩৪০); 'পাউই নৃত্য' (नाठचत्र, ১৩৪॰); निस्नाहिन्छा (दःप्रभाग, ১৩৪।); निद्योत (धराण (भावनोत्रा ज्ञानकवाजात, ১৩৪৬); ष्ट्रे मदानो (विश्वভावजी পত্रिका, ১৩৪२) निस्माहिन्छा (ध्ववामी, ১৩৫১); स्नोहाक

বেন আপ্রায় পেতে চাইল তাঁর কাছে। তাদের অসহায়তার বেদনা শুর্থাদের অত্যাচারে অপমানের আলায় পরিণত হয়েছে। সেই জালার অংশীদার হবার জন্ম এগুরুজ এসে দাঁজিয়েছেন তাদের মধ্যে।

কিছ এওকজ এও লক্ষ্য করলেন যে ধে পরিমাণ অত্যাচার হয়েছে পরিস্থিতি সেই তুলনার আশুর্বভাবে শাস্ত। স্থানীয় কর্মীরা, নেভারা ব্যুতে পেরেছিলেন ধে অবস্থা ধে কোন মুহূর্তে আরত্তের বাইরে চলে খেতে পারে। কিছ জেলা কংগ্রেদ সভাপতি অথিলচন্দ্র দক্ত এবং সহ-সভাপতি হরদয়াল নাগের চেষ্টায় জনতা উন্মন্ত হয়ে ওঠেনি।

নানা জেলা থেকে ভলান্টিয়ারের দল এসে পৌচেছে—কোন কটই তারা সহ্ছ করতে জ্ঞপারগ নয়। মৃত্যুর জালার মধ্যে একটু প্রাণের জ্ঞানন্দ জ্ঞাবেগ সঞ্চার করেছে তারা। চাঁদপুরের মাহ্নব, গোটা শহরটাই যেন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ঐ ছিয়মূল কুলিদের পাশে। বর্ষা নেমেছে মাথায় জ্ঞাশ্র্য নেই তবু মানবহাদয়ের উত্তাপটুকু থেকে তারা যাতে বঞ্চিত না হয় সে চেষ্টা ক্রমাগতই করেছে চাঁদপুরের অধিবাসারা। নিপীভিতকে জ্ঞাশ্রম দিতে গিয়ে সেদিন চাঁদপুরের মাত্র্য নিজের জ্ঞান্চন্দ্য ও নিরাপত্তার কথা ভূলেছিল, ভূলেছিল হিন্দু মুসলমান ভেদ। বিশায় বিমৃশ্ধ এওক্ল উদার প্রশাসা করেছেন এই জ্বস্থার—

There appears to me something singularly beautiful in this fearless act of love, and it has given me an insight into the heart of East Bengal. The Mussalmans were entirely one with the Hindus in this supreme act of hospitality.

এদিকে অক্সসব কাজকর্ম বন্ধ। ধর্মঘট চলছে সহরে। পূর্ববাংলার অক্সাক্ত শহরে ধর্মঘট ছড়িয়ে যাছে। পত্রিকাগুলিতে প্রতিবাদের ভাষা ক্রমশঃ ভীত্র হয়ে উঠছে। সেদিনকার বস্ত্রমভী লিথছেন—

'চাদপুরে যে কাগু ঘটিল তাহাতে অতঃপর আর কেহ বলিতে পারেন না যে জালিয়ানগুয়ালার পুনরভিনম্ন এ দেশে অসম্ভব। ক্ষেমবিদারক নিষ্ঠুর কাগুের অভিনয় চাঁদপুরে অভিনীত হইয়াছে তাহাতে হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্তেরই প্রাণ আকুলিবিকুলি করিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। ক্মহামতি এগুলজের মত নিরপেক ক্যায়বান লোক দরিজ অনাহারক্লিই হভভাগ্য কুলিদের অক্ষে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়াছেন, তাঁহার প্রাণ এ অক্সায় অত্যাচারে কাঁদিয়া উঠিয়াছে।'

এওকজ নিজেই বলেছেন বে আছত কুলিছের সেবা করতে পারলে তাঁর ভাল লাগতো, কিছ সেবা করার জন্ম উৎস্ক বছ তরুণ প্রাণ মিলেছিল এসে। তাই তাঁর কাল জন্ম জায়গার। তিনি ব্যালন বে সরকারকে সাধারণ মাহ্যবের মনের কথাটা পৌছে দেবার লোক কেউ নেই। ২৬শে মে 'দি বেললী' পত্রিকা ক্লোভের দঙ্গে লিখছেন we cannot understand why prominent leaders are not personally coming to the spot and arranging for the relief. দেশের সাধারণ মাহ্যব্য আরু সরকারের মধ্যে সেদিন প্রথম এসে দাড়ালেন এওকজ। সেই কালই তিনি নিজের জন্মে বেছে নিলেন এবং বললেন সাধারণ মাহ্যবের অপমানের জালাটা আমি ব্রেছি তাই সেই জালার খবরটাই সরকারী মহলে পৌছে দিছে চাই।

চাঁদপুরে কুলিদের অবস্থান, কলেরার আক্রমণ, রেল দীমারের ধর্মঘট এ সব কিছুই একটা গুরুত্ব রাজনৈতিক সংঘর্ষে পরিণত হল ভার কারণ ঐ গুর্থা পুলিশের অত্তকিত আক্রমণ।

It cannot be made too plain, that it was the Gurkha outrage, in the Chandpur railway station which was the fountain head of all the subsequent disaster.

কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করার জন্ত দার্জিলিঙে যাওয়া দরকার। সেধানে বোঝাতে হবে বে কুলিদের ফিরে বাবার জন্ত যে হ্বিধা দেওয়া হচ্ছিল তা বন্ধ করে দিলে চলবে না। কিন্তু মাবার সময় হচ্ছে না। চাঁদপুরেই অবস্থা এত গোলমেলে শে এওকজ ছেড়ে খেতে পারছেন না। নিজের দারিছে কিছু কুলিকে পুরো স্থামার ভাড়া দিয়েই পাঠিয়ে দিলেন দেশে। সরকারের কাছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকার সাহাষ্য চাইলেন। উত্তরে সরকার বেল ও স্থামার কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন বে কুলিদের বেন কোন সাহাষ্য না দেওয়া হয়। ফলে হরভাল ও ধর্মঘটের জোয়ার হৃক্ক হয়ে গোল—চট্টগ্রাম, রাহ্মাবেড়িয়া, নোয়াখালি, শিলচর, ফেণী—প্রতিবাদ উত্তাল হয়ে উঠলো। ২৬শে মে ওরই মধ্যে একটু সময় করে এওকজ গেছেন দাজিলিঙে।

সেখানে বাংলা-সরকারের বড় কর্ডা শুর হেনরী হুইলারের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, কলেরার প্রকোপ থেকে মাহ্যুষকে বাঁচান্ডে হবে—আর মজুরদের দেশে ফেরার স্থােগা করে দিতে হবে। সরকারী কর্তৃপক্ষ বললেন যে কলেরার ব্যাপারটা স্বাস্থাবিভাগের ব্যাপার, তাঁদের কিছু করবার নেই। তবে রেল ও ধীমার ভাড়ার কিছু স্থবিধা দেওয়াই আছে—স্থানীয় কর্তৃপক্ষ না বুঝে চাঁদপুরে সেই স্থবিধাগুলি বন্ধ করে দিয়েছে।

দান্দিলিও থেকে এলেন কলকাতার। বেঙ্গল লেবর ফেডারেশন এক সভার আয়োজন করলেন। এই লেবর ফেডারেশনের সহ সভাপতি ছিলেন এগুরুজ। ২নশে মে'র ঐ সভার শামহক্ষর চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেই সভার এগুরুজ বললেন যে সাধারণ মামূষ ভেবেছিল কুলিদের 'কনসেশন' দেওয়া হচ্ছে না। ছইলার বলেছেন যে কনশেসনে তিনি আপত্তি করেন নি। তাঁর আপত্তি সম্পূর্ণ বিনা ভাড়ায় যাওয়ায়। এগুরুজ বলেছেন—

I am sorry he did not make his meaning more explicit to his own officials, for that one mistake in the official communications has probably been the cause of many lives being lost.

সভায় তিনি জানালেন তার্থহীন ভাষায় যে সরকার চা শিল্পতিদের তাঁবেদার ছাড়া জার কিছু নন। কায়েনী স্বার্থের পক্ষে এই সরকার—দরিদ্রের পক্ষে নয়। সভায় যা বলেছিলেন তার বির্তি পত্রিকায় বেকলো

Government of Bengal living in the planters stronghold at Darjeeling with planting interests on everyside of them was confronted by the solid phalank on the planters opposition. Any action to assisst these labourers to have Chandpur was represented as 'taking sides against the planters.'

কলকাভার মাত্র্য সেদিন এওকজের মৃথ থেকেই জানতে পারলেন গুর্থাদের জভ্যাচার কি পর্যারে পৌচেছিল। এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখলেন বেললী পত্রিকা। আহ্বান করলেন সরকারকে যে এওকজের এই চ্যালেঞ্চের উত্তর দাও। ইংলিশম্যান লিখলেন লালঝাণ্ডা ওড়ানো বলশেভিক নেভাদের চেলাগিরি করছেন এওকজ। উত্তরে ১লা জুনের বেললী লিখলেন

The flag Mr. Andrews holds up is that of truth and justice and it is this that has prompted him to speak out his mind with directuers and candour.

ইতিমধ্যে ২৪শে মে বেলকর্মচারীরা গুর্থ। আক্রমণের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে বসলো। তাদের নিজেদের দাবী পূরণের জন্ম আন্দোলনের পথে অচিরেই নামতে হতো তাদের। কিন্তু নিজেদের জন্ম নয়, নিরাশ্রম কুলিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এই প্রথম ধর্মঘট হলো ভারতবর্ষে। বিশেষ কারো বৃদ্ধিতে এটা ঘটে নি—স্বতঃক্তভাবে বিক্ষুর মান্ত্রেরা রেলের চাকা বন্ধ করে দিলে। সেই ধর্মঘটের ছোভয়া লাগলো দ্বীমার কর্মচারীদের মধ্যে। দ্বীমারও বন্ধ হলো।

উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, প্রতিবাদ জানানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ধর্মঘটের ফল কি হতে পারে তা এওকজ ধেমন দ্রদৃষ্টির সঙ্গে ব্ঝেছিলেন এমন আর কেউ বোঝেন নি। চাঁদপুরে যথন করেক হাজার কুলি কলেরার তাড়নার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মৃত্যুর ম্থোম্থী তথন রেল ও ষ্টীমারের পথ বছ হলো। এওকজের ভাষায় এই অবস্থার নাম Chandpur bottleneck. কুলিদের এই নরক থেকে উদ্ধার করার লড়াই চলছিল এতদিন শাসকদের সঙ্গে। বিশ্বিত বিমৃত্ এওকজ দেখলেন যে ধর্মঘটীরেল ও ষ্টীমার কর্মীরাই এবার কুলিদের মৃক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো

... the strike of the steamship employees stood directly and fatally in the way, blocking the exit. It was all our own doing and our regets on that account were very bitter... we could not understand why it was regarded as necessary for ther steamers to go on striking in such a way as to keep those refugees themselves in Cholera stricken Chandpur.

পরে ধর্মটের মূল উদ্দেশ্ত ভূলে গেল রেল্টীমার কর্মীরা। জিদের লড়াই প্রবল হলো—
কুলিদের বেরুবার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তবু এণ্ডরুজ মুক্তকঠে প্রশংসা করেছেন ধর্মঘটাদের। কী
নিদারুণ কট তারা শীকার করে নিয়েছে কুলিদের সমবেদনায় কাজ বন্ধ করে। সংসার অচল হয়েছে,
স্থীপুত্র অভুক্ত থেকেছে তবু তাদের মধ্যে কেউ ফাঁকি দিয়ে কাজে যোগ দেয়নি। ধর্মঘটের উদ্দেশ্ত
পরিণতি যতই জটিল হয়ে পড়ুক সাধারণ মাহুষের এই ভালবাসার শক্তিকে এণ্ডরুজ পরমানন্দে
শীকৃতি দিয়েছেন তাঁর রচনার।

ধর্মঘট ক্রমশঃ জীবনের লড়াই হয়ে দাঁড়ালো। উগ্র রাজনৈতিক নেতারা যাঁরা চাঁদপুর গোরালন্দে যান নি তাঁরা ধর্মঘটের রাজনৈতিক চেহারাটাকে বড় করে দেখলেন। এমন কথাও বলা হল 'ভারতের লক্ষ লক্ষ মাহুষের স্বাধীনতার জন্ত কলেরা ক্যাম্পে কয়েক হাজার কুলি বলি দিলেও ক্ষতি নেই।' আরও অভিযোগ হলো এওকজ সব সময়ই ধর্মঘটের বিক্ষমে। এওকজ তার উত্তরে বললেন, 'আমি কথনোই সব ধর্মঘটকে জন্তার বলিনি জনহংবাগের আন্দোলন তো জাতীর ধর্মঘট জন্তারের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমি নিজের চোথে দেখেছি ক্ষার ভাজনার মজুররা কিরকম হিংল্র হরে উঠছে। আমরা বারা শিক্ষিত, হংথভোগ করা উচিত আমাদেরই। বারা দরিল্র তাদের উপর হংথের বোঝা চাপিরে দেওরা উচিত নর আমাদের।' আমাদের নেভারা সেদিন কেউ এওক্লজের কথার কর্ণণাত করেন নি। বে অবস্থা ভৈরী হলো তাতে বোধহর ধর্মঘট মিটিয়ে নেওরাও সম্ভব ছিল না। কেবলমাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যার প্রবাদীতে লিগলেন:

বাঘে মহিষে যুদ্ধে উল্বনের যে প্রাণ ষাইতেছে। ধর্মঘট বশতঃ কুলি সীমারের দ্বারা চাঁদপুর ছাজিয়া যাইতে পারিতেছে না; কলেরায় তাহাদের অনেকের ও তত্ততা সাধারণ অধিবাসীর প্রাণ ষাইতেছে। পরে নেভারা সীমারের বন্দোবস্ত করিলেও তৎপূর্বে ঘাহারা মরিয়াছে তাহারা আর ফিরিয়া আসিবে না। এক্ষেত্রে ধর্মঘট-সংঘটকদের জিৎ হইলেও তো আর স্বরাজ লাভ হইবে না; স্থতরাং ছোট বিষয়ে জিদ্ বজায় রাথিবার জন্ত মহা অনিষ্ট হইতে দেওয়া উচিত হয় নাই।

৩১শে কালীমোহন ঘোষকে সঙ্গী করে এওকজ আবার পৌছলেন গোয়ালন্দে। তথনও সভাসমিতি চলেছে চারদিকে, অর্থ সংগ্রহের আরোজন চলছে নানা জায়গায়। এওকজ ছুটেছেন।
ডাজোর, স্বেচ্ছাসেবক, কংগ্রেসক্রী যারাই তাঁকে দেখছে তারাই শক্তি অনুভব করছে। আসামের
বিশপ পাথেলহাম এসেছেন সেবার দায়িত্ব নিয়ে। তিনি লিখনেন—

He was the very embodiment of peace and quietness; his very presence was like balm in that excited and turblent atmosphere...He was the calm, happy spirit that lifted one above the turmoil into peace.

একজন মাস্য তার উপস্থিতির দারাই অন্তদের সাহস দিচ্ছে, শক্তি দিচ্ছে এ রকম ঘটনা সংসারে বেশি ঘটে না। অথের জন্ম নানা জায়গায় সভা হচ্ছে ইল্ডিমধ্যে এগুরুজ গেছেন চট্টগ্রামে। দলে দলে লোক এসেছে মোসলেম হল প্রাঙ্গণে তাঁকে দেখতে। সভায় কুলিদের ছংখের বিবরণ দিয়ে এগুরুজ অথের জন্ম আবেদন জানালেন। তাঁর গলার মালা ন'লামে তুলে দিলেন, তিনশো টাকা দাম পাওয়া গেল। 'ভারপর এগুরুজ তাঁহার গায়ের সাটটি থুলিয়া দিয়া থোলা শরীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সার্টের দাম হইল ৫৫০ টাকা।' (প্রবাসী) এই জাভীয় আরও ঘটনার উল্লেখ সমসাময়িক পত্রিকা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

এত করেও কিন্ত শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের জের মজ্রদের ওপর এসে পড়লই। ঐ চাঁছপুরের bottleneck ভাঙ্গা গেল না। ভানীয় লোকদের দয়াদাক্ষিণ্যের উপরে নির্ভর করে চা বাগানের মজ্ররা চাঁদপুরেই পড়ে রইল। বাংলা প্রবাদ 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উল্থাগড়ার প্রাণ যায়'—উদ্ধৃত করে এওকজ বললেন—

The great 'kings' of the National Movement, on the one hand, and of the Government on the other, are now the combatants. But the poor people, who are like the grass, are in danger of being trodden down by both parties.

শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের দারা চালিভ এক সীমারে শেষ পর্যন্ত ঐ অবক্লম মজুরদের উদ্ধার করে আনতে হল।

আজ এ আন্দোলনের কথা কারো বিশেষ মনে নেই। আপ্রয়ুত আসাম চা বাগানের প্রমিকদের পাশে সেদিন এগুরুজ গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সাহস আর স্থৈব্বৈ প্রতিমৃতি হয়ে। আমাদের স্বদেশী নেতারা যথন ধর্মঘট করে প্রতিবাদ আনাবার উত্তেজনায় অধীর তথন বিদেশী শাসনের অভিশাপ আর দেশী নেতাদের ভ্রাস্ত অধ্বীরভার হাত থেকে বাঁচাতে এগুরুজ স্বচেয়ে সক্রিয় হয়েছিলেন।

<sup>&#</sup>x27;কুলি' কথার ব্যবহার এগুরুজ সাহেব একেবারেই করভেন না। গাজীজীকেও লিখেছিলেন 'কুলি' কথার ব্যবহার না করভে। ইভিহাসের সমসামরিকতা রক্ষার জন্ম আমরা কথাটি ব্যবহার করেছি মাত্র।

বাংলার বিৰৎসমাজ। বিনয় ঘোষ। প্রকাশ ভবন, ১৫ বহিম চাটুষ্যে খ্রীট। দাম--৭·৫০ প্--১৯৮।

বৃদ্ধিনী বাল প্রকৃতি প্রকৃতি কর্ম আছেও জানা হোল না। নানা মুনির নানা মত। যথন ময়দানে লক্ষ্ লোকের মিছিল সমাবেশ করা যায় তথন ছটি বৃদ্ধিনী একত্র হলেই কোলাহল শুল্প হয়। যাবারর একদা বলেছিলেন ছজন বাঙালী একত্র হলেই গঠন করে ক্লাব। অর্থাৎ মিলনন্দের, যোগকঢ়ার্থে আড্ডা স্থল। আজকের উদাহরণ কফিহাউস, চায়ের দোকান, বাড়ির রক। বাঙালিদের এই সহজ্প প্রবণভার সঙ্গে বৃদ্ধিনী শক্ষার আত্মীয়তা কি এবং কত্টুকু। সম্প্রতি শুদ্ধান্ত বহু বলেছেন তিনি বৃদ্ধিনী নন শক্ষারী। অর্থাৎ কবি বা লেথকমাত্রেই কিছু বৃদ্ধিনীবী নন। আগে কহ আর। অর্থাৎ কবি বা লেথকমাত্রেই কিছু বৃদ্ধিনীবী নন। আগে কহ আর। অর্থান বাঙালী মাত্রেই একটি স্বাভাবিক শ্রেণীভেদ বাঙালী লোক 'মছলি' থাতা হায় এবং বৃদ্ধিনীবী (বা বক্বক করভা হায়)। উনবিংশ শতাকীতে প্রচুর অনায়স আয় উপার্জনের ফলে 'বাবু' বাঙালীদের মধ্যে যে শিধিল ভোগ-বিলাস রয়েছিল ভার ওপরে ছিল এই অর্থবন্ধা আর গভীরে ছিল বিভাবৃদ্ধির ভড়ং। এ বৃটি মিশিরে বহু ধনী তথন বাড়ির বৈঠকখানায় একটা 'কেলাব' করার পক্ষণাতী ছিলেন। এর আগে বাঙালী ধনীদের কৃপাকটাক্ষে ভারতচন্দ্র প্রভৃতি পুঁথি নির্ভর কবি ভাঁড় গায়ক ইভাাদিরা আশ্রয় পেতেন। অবশ্র বিলাদের ফানে ছড়িয়ে ছিটেয়ে এই বৃদ্ধিনীবী পোষণ সেকালে ধনীদের ধর্ম ছিল। ১৮০০ সাল নাগাদ ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের কুপাকটাক্ষাধীন বাঙালী ধনীবাও এইভাবে টোল প্রভৃতি থেকে কুড়িয়ে আনা বৃদ্ধিনীবাদের কেপাবের পক্ষপ্টে আশ্রয় দিতেন। এ এক বিচিত্র মিশ্রণ।

একটি উদাহরণ নেওয়া ষাক—ধনী নাবালক কালীপ্রদন্ধ সিংহের বিভোৎসাহিনী সভা।
এখানে একদিকে বছ জ্ঞানী পণ্ডিভরা বখন কালীপ্রদক্ষের আর্থিক সাহাষ্যে মহাভারভ অমুবাদ করছেন
অক্তদিকে ইংরেজি সভ্যভার কুৎসিৎ অমুকরণে মছাপান ও আমুষঙ্গিক বিক্বভিতে বিজ্ঞোৎসাহিনী সভার
ছইলোকে নামকরণ করেছিল মছোৎসাহিনী সভা।

বছত এই একক উদাহরণে বাঙালী বৃদ্ধিনীবী সমাজে (প্রীমোধ প্রেণী বলতে নারাজ তাতে class interest এনে যায়, তিনি বিহুৎ সমাজ বলেছেন) এর প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলার বিহুৎ সমাজ' বইয়ে প্রীঘোষ কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রবজ্বের ভেতরে এই তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাঙলার বিহুৎসমাজ, বিহুৎসভা, বৃদ্ধিলীবী ও তাদের ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন সমস্যা তিনি আলোচনা করার শেষে লিখেছেন সাম্প্রভিক বিভার্থী ছাত্র বিজ্ঞাহ প্রসঙ্গে। বইটির শেষে ছটি মূলাবান পরিশিষ্টে প্রীঘোষ বাঙালী বৃদ্ধিলীবীদের গড় উনবিংশ শতালীতে কি ভূমিকা ছিল এবং বাংলার বিহুৎসভা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে পাঠকদের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন।

বিনর ঘোষ বইটি শেষ করেছেন একটি সাম্প্রভিক সমস্থা নিয়ে। বিশেষত বাংলার আজ ছাত্র সমস্থার চেয়ে জটিলতর বোধকরি কোন সমস্থা আর কিছুই নেই। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবকটি সমস্থার সঙ্গেই এই ছাত্র স্মস্থা জর্জবিত। বর্তমান ছাত্রদের উচ্ছুংখলতা থেকেই জন্ম নিয়েছে সব কিছু। কিছু কেন বিহার্থীরা হল বিদ্রোহী। সমাজ সংসারের সদস্থ হয়েও তারা উচ্ছুংখল বিক্রভির ঘোলাজলে গা এলিয়ে দিল কেন। সে কি নিছক বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির গাফিলতিতে! যে বিভার শেষ কথা অর্থকরী। শিক্ষার লক্ষ্য ধেখানে মূলত জ্ঞান নয় নিছক অর্থোপার্জন, একটি সংক্ষিপ্ত সীমার বৃত্তে অত্ব বলদের মত শিক্ষা সেখানে ঘ্রপাক থেয়ে মারে নিঃসন্দেহে। জ্ঞানের শেষ নেই ভৃপ্তি নেই আরও আরও, জ্ঞান সমুদ্রে হুড়ি কুড়োনর বহুব্যবহৃত সক্রেটিস, উক্তি প্রসংগত উল্লেখ্য।

শ্রীঘোষ প্রশ্ন বেথেছেন: বিভার্থী বিস্রোহের সমাধান তবে কিনে? আমেরিকান সমাঞ্চশিক্ষক বলেছেন 'Students can change things if they want to because they have power to say No'। সভিাই ছাত্রদের বিজ্ঞাহে আঞ্চ এই "No" নেতিবাদেরই প্রাধান্ত। বলা বাছল্য, নেই "No" আবার অনেক সময় সহিংস। অন্ধ আক্রোশে মাথা কুটে তারা হয়ত ভূলপথেই পা বাড়ায়, কারণ সঠিক পথের সহজ সন্ধান দেবার মত উগ্র নেতৃত্ব নেই সারা দেশে। এই উচ্ছুন্ত্রল বিজ্ঞাহের মধ্যে ভঙ্গিটিও চোথ রাঙানো। কিন্তু তুর্গ্ ভিল্ দিয়ে চোথ ভূলিয়ে সার্থক বিজ্ঞোহের সন্ধান পাওয়া শক্ত।

ভাই স্থবিক্তন্ত পথে দবল নেতৃত্ব প্রয়োজন। উগ্র আধুনিক তর্ক বিভর্কে নয় 'দমাধান সম্ভব শতম্থী শোষণ পীড়নের দোপান বিক্তম্ভ দমাজের আমূল পূর্ণবিক্তাদে এবং বছ্যুগের শ্রেণীদাসত্ব থেকে বৃহত্তম মানবগোণ্ঠী পরিপূর্ণ মৃক্তিতে। বিভা বিভাল বিভালয় ও বিভাগীদের মৃক্তি এখনই সম্ভব, ভার আগে নয়।'

বলাবাছল্য শ্রীঘোষ এই প্রদক্ষে শ্রেণীদাসত্ব মৃক্তি থেকে তথাকথিত শ্রেণীসাম্য আনতে চেয়েছেন।
কিন্তু দেশ বিদেশের (বিশেষ করে ধনতান্ত্রিকদেশে) সকল গুণী কিন্তু সাম্যাবাদকেই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান মনে করেন না। বিষয়টি বিস্তৃত বিশ্লেষণ সাপেক। তবে শ্রীঘোষের প্রায় সকল মৃলরচনাতেই ষেমন শ্রেণীসাম্যের প্রশ্ন এসে পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই বলা যেতে পারে তা কিন্তু সকল সমস্যা সমাধানের সর্বন্ধন স্থাকৃত পরশপাথর না হতে পারে। যদিও শ্রীঘোষ তাই খুঁলে ফেরেন তব্ বলা যায় তাঁর অনলস গবেষণায় একটু হুন ছিটিয়ে নিলেই প্রতিটি বাঙালী বৃদ্ধিন্ধীবী নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়ে থাকেন। বলাই বাছল্য এহেন জ্ঞানবৃক্ষ আন্তব্ধে সগতে হাতের কাছে সকল সময় পেতে গেলেই কিছুটা স্বীকার ক্রভেই হবে বই কি।

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

## হাসাহাসি

### মানদী দাশগুপ্ত

হাসির কারণ নিয়ে একদা দার্শনিকেরা বহু ভাবনা-চিম্ভা করেছিলেন। কেন হাসি, হাসি ব্যাপারটার ভাৎপর্য কী এইসব নানা বক্ষ কথা এ পাশ ও পাশ ফিরিয়ে দেখা হভো সে সব আলোচনায়। এ বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও কথা বলভে শোনা গেছে। এই সব দিকপালদের মভামভ পুনক্ষার করা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, এঁদের বাণী এঁদের বচনেই স্থাপ্রাব্য। এঁরা সকলে নিজ নিজ यक वनटक निष्त्र नाना कथा वर्ताहन यात्र किकत निष्त्र এकि कथा थूव न्नेहे हरत्र উঠেছে. मिर्ट हर्ता যে রক্ষ ব্যাখ্যা কালা কিংবা খুশিতে দরকার নেই সেই রক্ষ একটা ব্যাখ্যা কিন্ত হাসির জন্তে চাই। তার কারণ, হাসি একাস্তই মানবিক তুর্বলভা, জীবজগতে কোথাও হাসি নেই। রাগ-ভন্ন-হুথ-ছু:খ সবই ভার আছে, অথচ হাসির ব্যবস্থাটি নেই। মানব অগভ থেকে জীবজগভের এই সামাস্ত ব্যভিক্রমকে ব্যাথ্যা না করলেই নয়, দার্শনিকেরা তাই উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিলেন। খুশির সঙ্গে হাসির ভকাৎ এরা অনেকেই পেয়েছেন, অনেকে ষা দেখেননি—কিংবা দেখতে পেলেও বলেননি ভা হলো এই বে মানবিক অগতে হাদির গভি সর্বত্র অবারিত নয়। ভিন মাদের শিশু এবং অভি বৃদ্ধ উচ্চহাস্ত করে না। ত্র বয়সের সীমায় স্কৃত্ত্ড়ি দিলেও মাহুবের শরীরে অস্বস্থি দেখা যায় মাত্র, হাসি বেরোম না। হাসির প্রকোপ ভারুণ্যে প্রবল, ধৌবনেও এর উপত্রব দেখা ষায়, ক্রমে ক্রমে অল্লে অল্লে এর প্রাবন্য কমে আসে। এ ব্যাপারে অবশ্ব পাত্রভেদে প্রতিক্রিয়াভেদ দেখা যায়। সাধারণভাবে দেথা যায় বালক ও ভক্লপদের চেয়ে বালিকা ও ভক্লীগণ হাত্যে অধিকভর আন্দোলিভ হন। বোকাদের চেম্নে বুদ্ধিমানেরা বেশি হাসেন কিনা এ প্রশ্নের ভৈরি জবাব জবশ্য এথনি দেওয়া যাচ্ছে না, क्न ना अप्ति नदीका-नर्यत्कन करत राया रत्नन अथना। छ। ছाড़ा, भोनःभूत्रछात्र हिरम्प বোকাদের বেশিবার হাসতে দেখা হার এরকম একটা দাক্ষ্য প্রমাণ হদি মেলেও, সেই এক দাক্ষ্যেই বলে, মিহি রসিকভার আদত হাসি হাসে বৃদ্ধিমান—এসব কথার আবার হাসির আত বিচারে অস্ত বিবেচনা এসে হার। এসব কথার কান দেবার পূর্বে সকল প্রকার হাসির নম্না হত্বপূর্বক সংগ্রহ করা দরকার। সে কাজের ভার অবশ্য গুরুতর হবে, কেন না হাসির হে ম্ল্য মানব প্রকৃতিতে রয়েছে তাকে লঘু করে ফেলবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। ভাষার মতোই মানবিক ভারে হাসির আবির্তাবের এক গৃঢ় অর্থ আছে, হা এখনো কেউ সম্পূর্ণ ভেদ করে ফেলতে পারেনি।

হাসি যে বয়সে অন্ধ আর যে বয়সে নিশ্চিত শেষ এ তৃই বয়সের সামান্ত লক্ষণ লক্ষ্য করলে হাসির প্রাত্তাবের কতকটা সঙ্গত ব্যাখ্যা মেলা সম্ভব। এইদিকে আমার পর্যবেক্ষণ প্রয়াস কতটা সাফল্য পেয়েছিল, একটি ঘৃটি শিশুর হাস্তবেগের ক্রমবিবর্তন আমি খুব কাছে থেকে নিরীক্ষণ করবার অধ্যোগ পেয়েছিলাম। একটির বর্ণনা দেয়া যাক।

প্রথম হাসলো আঞ্চলশন্ধ করে—অ—র হাসিম্থ দেখে, তারপরে দেয়ালে ক্যালেগুরে নৃত্যরভা মেরের রঙীন ছবিকে কাঁপতে দেখে হাসলো আবার। ষতবার ঘুরতে ফিরতে সেই ক্যালেগুরে চোখে পড়ছে, হেসে উঠছে শন্ধ করে আপন মনে। কোলে করে ক্যালেগুরের কাছে নিয়ে গেলে হাসিনেই। হাত ধরে নিজে নাড়তে পেলো ষেদিন থেকে ছবিটাকে, দেয়ালে দ্ব থেকে দেখলেও আর হাসলো না ভারপরে। তেনে ওঠা এখন কেবল মাহ্নবের ম্থের হাসি কিংবা থেলার উপরেই নির্ভর করছে।

এ বর্ণনাকে সম্পূর্ণ করতে এর সঙ্গে আরো অনেক তথ্য জুড়তে হবে, বথা এই হানির আবির্ভাব শিশুর বহির্জগত চেতনার কোন শুরে এলো, নিজের আঙুল ধরা আর কারো চটিজুতো চেপে ধরা প্রজেদ ভার কাছে কউটুকু ম্পষ্ট। এর অক্যদিকে রাখতে হবে সেই জাতকের বর্ণনা যে প্রৌঢ়কাল অবধি কতকাংশে নিজের অভাবী হানির বেগ বইয়ে দিতে পেরেছে। তার হানি কেমন করে কথন সম্পূর্ণ মুছে গেল এর বেথাচিত্র ধরতে পারলে নিশ্রর দেখতে পাওয়া বাবে জাতকের হানি কী ভাবে কাছের থেকে দ্রের মাহুবে ব্যাপ্ত হচ্ছে, ভারপরে দ্র থেকে দ্রে মিলিয়ে যাছে সে-হানি একেবারে ভূলে বাওয়া প্রতিক্রিয়ার শুরে। আমাদের প্রত্যেকের সীমিত অভিক্রতায় এ ক্রমাবল্প্তি ধরা পড়ে। কিশোর থেলার অবসানের অসংখ্য লক্ষণের ভিতরে হাসতে ভূলে বাওয়া একটি, চেয়ে দেখতে চাই না বলেই এটি আমরা লক্ষ্য করি না, আস্তে আস্তে হানির স্ত্রে ছিড়ে বায়। এ স্ত্রে অপরের সক্রিয় সামিধ্যের স্ত্রে,—সেই সায়িধ্যে আমাদের কৌতুক। জাতকের সক্রে মানবজগতের বোগ শুধু প্রয়োজনে নয় কৌতুকে।

অপরকে অপর বলে যথন প্রথম জান। যায়, এ জ্ঞান যতদিন থাকে, সেই একই কাল অপরের ব্যবহার যে নিজের শক্তির গণ্ডীর ভিতরে নাই এ বোধ যথন আসে এবং যতদিন বয়ে যায়, ভথন এবং ভতদিন আয়স্তের অতীত সেই অপরের গতিবিধিতে জাতকের হাসি পায়। অপরের গতিবিধি বে কোনো মূহুর্তে হাস্তকরভার পর্যায় পার হয়ে ভয়াবহ, শোকাবহ, কিংবা ক্রোধের কারণ হয়ে উঠতে পারে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, যতক্ষণ অপরের চলমান ব্যবহারের নিজ প্রয়োল্রনমতো ত্থ-ত্থে রাগ ছেয় ভয় ভালবাসার বাঞ্চনায় ব্যাখ্যা না মিলেছে, ভতক্ষণ ভাদের দেখলে জাতকের হাসি পায়।

ভীবজগতে হাসি নেই কেন না জীবজগতে এই অপর-প্রভ্যক্ষ মানবিক চেভনার অন্তরূপ বোধে উদ্তাসিত নর। জীবজগতে অপর জীবের স্বার্থ বন্ধনে বিক্লস্ত, অপর তাকে ভক্ষণ করে, আর নয়তো ভার ভক্ষ্য হয়, আঘাত করে নতুবা আহত হয়, ব্যবহার করে অথবা ব্যবহৃত হয়, প্রয়োজন সাধনের বিক্তানে জীব ও তার পরিপার্থ পরস্পর বিক্তন্ত, তার বাইরে অপর তার কাছে অর্থহীন, অবাস্তর। মাস্থবের জীবনে প্রাদঙ্গিকভার এমন পূর্বনির্ধারিত নয়, অপরের সীমা ভাকে নিজেকে আবিষ্ণার করে নিতে হয়, সেই আবিষায়ের পদ্ধতিতে অপর প্রতিটি জাভকের কাছে বিশিষ্ট রূপ ধরে। অপরের উপর শক্তি বা প্রভাব বিস্তার করা যে জাতকের পক্ষে যতো কঠিন, তার তত হাসির মাত্রা বাড়ে। কেন না অপরের কর্মকাণ্ড সবই ভার আশ্বন্তের বাইরে, ছুদণ্ড ভালো করে দেখে বুঝে নিভে না নিভে তা বদলে যেতে থাকে, 'ওরে থাম থাম' বলে সে হেসে আকুল হয়ে যায়, এই হাসি শিশুর খেলার हामि। এ थिना विनिष्ति मन्भूर्नेष्ठ थिना बाक् ना, ज्ञभद्वित्र गिष्ठिक्षक्विष्ठि धौदि धौदि ज्ञानिक्थानि অর্থবহ হয়ে ওঠে। আর অর্থ যেই আসে অমনি ভালো আর মন্দ লাগার অনর্থ স্থক হয়ে বায়, অর্থহীন কৌতুক বিদায় নিয়ে যায় জাভকের কাছ থেকে। ভবু, বারে বারে নতুন মাহুষ ভথা নবীন অপর দেখা দেয় জাতকের জীবনে, সেই সঙ্গে দেখা দেয় কোতুকের নব সম্ভাবনা, এমনি করে শিশু বড় হয়ে ওঠে যতদিন না শেষ পর্যস্ত সে বার্ধক্যে উপনীত হয়—নতুন আর নতুন লাগে না, অপরে আর নিজেতে ভেদের রেথা নিভা ব্যবহারে যথন বছল ব্যবহারে মোটা হয়ে আনে,—কোনো স্বন্ধভা ষেগানে আপন চিহ্ন ফেলতে পারে না। অপর তথন তথু প্রয়োজন, আর প্রয়োজন তথন বিভীষিকা। হাস্ত সেথানে অশ্রুতপূর্ব শব্দের মতো বিভ্রান্তিকর।

উচ্চহাস্থের এ গতি কি কেবল জাতকের উপর দিয়ে বয়ে যায়, জাতক কি উচ্চহাস্থকে ব্যবহার করে না ? করে, জার সেইজয়ই স্কভে যা থাকে স্বতঃস্কৃত হাসি, তা রূপাস্তরিত হয়ে যায় হাসাহাসিতে। হাসাহাসি নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যা জ্পরের সায়িধ্যে ও সহযোগিতার প্রস্তুত। হাসাহাসির অক্ত হাসি এলো বলে হেসে ফেলার বদলে কাজে লাগানোর জক্তে হাসি তৈরী করে নিতে হয়। সম্পূর্ণ হিসেব করে তৈরি হলে সে হাসিকে কাঠহাসি বলে চিনে নেওয়া যায়, কিছ অর্থচেতনার মিশ্রণে প্রস্তুত কেপণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হাসিকে স্বভাবী উচ্চহাস্ত থেকে সহসা ডফাৎ করা যায় না।

হাদি দিয়ে অপরকে ঘায়েল করা যায়—সমাজের এই আবিকারের মূল্য অপরিসীম। হাদির এ আয়্ধ চরিত্র এক অসাধারণ যৌথ আবিকার। অপরের দিকে তাকিয়ে উচ্চহাস্ত করলে তার ফল কী দাঁড়ায় তা আয়াদের মোটাম্টি দকলেরই জানা আছে এবং এ জ্ঞান আমরা দকলেই সামাজিক পরিবেশে লাভ করেছি। ঠিক কোন বয়সে হাসাহাসি দবচেয়ে বেশি দেখা যায়-এ বিবয়ে সামাজিক বীক্ষার সভাবনাকে গবেবকেরা এখনো কাজে লাগাননি। সাধারণভাবে দেখা যায় অপরের উপরে আতকের এ কথা অস্প্রভাবে অমুভব করবার পর থেকে বালকবালিকারা হাসিকে এইভাবে ব্যবহার করবার চেষ্টা করে। বয়োবৃদ্ধি ও দক্ষভাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাসাহাসির নৈপুণ্য ও প্রত্মতা বাড়ে। সরামরি উগ্রভা প্রকাশ ও অধিকার স্থাপন বেখানে অমুমোদিত, সেখানে হাসাহাসির বাবহার ক্রমে কমে আসে। এ অমুমোদন একদিকে সমাজবিক্যাসের উপর ঘেমন নির্ভরশীল, ভেমনি নির্ভরশীল

শারীরিক ও সানসিক সামর্থ্যের উপরে। প্রভি পক্ষকে যুক্তিসহ ভর্কে কিংবা গায়ের জােরে কাব্
করবার আশা যার মনে বভ অনুজ্জন, সে ভভাে হাসাহাসি করে প্রভি পক্ষকে নভাং করে দিভে চার।
মেরেদের হাসাহাসি করবার অভ্যাস বে সহজে মরভে চার না, এটি ভার কারণ হভে পারে।
অপরদিকে, সাধু অথবা সাধনীগণ—গাঁদের মহিমা সকল প্রশ্নের অভীভ, চারিত্রা মহিমাভেই গারা সকল
অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন—হাসাহাসি করবেন এমন কথা ভাবা ধার না।

প্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রাপ্তির হ্যোগ এলে, অপরকে নিজের আয়তাধীনে এনে কেলা গেলে, হাসাহাসির বেগ সম্ভবত কমে ধায়। বয়স ধ্যমন বাড়ে, অপরের উপর প্রভাব বিভারের সভাবনা বেড়ে বেড়ে ধায়, না বাড়লেও বাড়বার আশায় ক্ষমতা শানানোর চেষ্টা চলে। হাসাহাসির জোর ক্ষে বাগবিভগু বাড়ে। বভদিনে এ চেষ্টার সারশ্যুতা ধরা পড়ে, জানা ধায় কার প্রভাব ক্তদ্র, তথন বাক্ষ তিক্ত হয়ে গেছে, তথন হাসাহাসির জন্ম অপরের সায়িধ্য সন্ধানে ফিরবার সাধ্যও ফ্রিয়ে এসেছে। হাসাহাসিতে যোগ দেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে পদে পদে হাসাহাসি ঝেমে ধায়।

ক্ষমতা প্রভাব ইত্যাদির ছায়ায় হাসাহাসি কমে আসে এ কথা সম্ভবত সমাজ জীবনে সাধারণভাবে সত্য। নইলে দেশে দেশে অধুনা নতুন হাসির গল্পের এতো অনটন হবে কেন ? অপরের উপরে ব্যক্তিগত প্রভাব বৃদ্ধির হুযোগ বেড়ে গিয়ে থাক চা-ই না থাক, বাড়বার সম্ভাবনা আছে এই বোধ, অপরকে ডিভিয়ে যাবার প্রবল চেষ্টা এমন সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রভিক আতকদের মন অধিকার করেছে, অক্সান্ত আয়ুধ নিয়ে স্কনশীল মাহুষ এত চিম্বিড, ব্যস্ত, বে হাসির হাওয়া এদের আকাশে একেবারে পড়ে গেছে। মনকে মজার আকাশে উড়িয়ে দেবার হুয়োগই মিলছে না আর কিছুতে।

# আঠারো শতকে মেদিনীপুর ও সাহিত্যসাধনা

#### প্রণব রায়

সাহিত্যসাধনা স্থনিষ্টি কোন সীমারেখা বা গভীর আবর্ডের মধ্যে আবদ্ধ না থাকলেও বিহার-উড়িস্থার দীমান্তবর্তী বর্তমান মেদিনীপুর জেলার একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে বিকাশ লাভ করেছিল ভা বেশ বোঝা যায়। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার এই 'বিশেষ' অঞ্চলটি হ'লো উত্তরপূর্বাংশ ষা একাম্বভাবেই রাঢ়দেশের অন্তর্ভু ছিল এককালে। নিবিড় বনভূমি বেষ্টিভ পশ্চিমাংশ ( ষা পূর্বে অঙ্গলমহাল নামে পরিচিত ছিল ) এবং পূর্ব-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ষ্থাক্রমে বিহার ও উড়িয়ার অস্তৰ্ভ পাকায় এসৰ অঞ্লে বাঙলা সাহিত্যের গভিপথ ধে কিছুটা রুদ্ধ হয়ে থাকৰে ভাভে সন্দেহ নেই। অবশ্র এই অেলার বেশির ভাগ অংশই উড়িয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকায় উৎকলীয় সংস্কৃতির প্রভাব সাহিত্য ও শিল্পচর্চায় যে অবশ্রম্ভাবী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। স্থপ্রাচীন ভাষ্রলিপ্ত রাজ্যের প্রনের পর থেকে ( আহ্মানিক ঘাদশ শতকের প্রথম ভাগ ) ভাত্রলিপ্ত সহ মেদিনীপুরের স্থবিস্তীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল উৎকল বা উড়িয়ার গলবংশীর রাজাদের অধীনে আসার পর থেকে এ অঞ্চলে স্থারিভাবে উড়িয়ার শাসন প্রবৃত্তিত হয় এবং তা ক্রমশ পশ্চিমাংশ বরাবর উত্তর দিকের কিছু অংশে বিস্তার লাভ করে। উড়িয়ারা এদৰ অঞ্চলে প্রায় সাড়ে চার শ বছর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।১ আফগানদের সময়ে এই জেলার উত্তরপূর্ব-ভূভাগের কিছু অংশ সরকার মান্দারণের এবং অবশিষ্টাংশ সরকার অলেখবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোগল বিজয়ের পরও মেদিনীপুর জেলার বেশির ভাগই উড়িয়া স্থার অস্তৰ্ভ ছিল এবং সম্রাট শাহজাহানের বিভীয় পুত্র শাহ ওজার আমলে সরকার অলেশরকে উড়িক্সা থেকে বিচ্যুত করে বাওলার অস্তর্ভুক্ত করা হলেও প্রক্বতপক্ষে সরকার অলেশর উড়িয়ার অংশ বলেই পরিগণিত হতো। আকবরের রাজস্বদচিব তোডর মল্লের সময়ে বর্তমান মেদিনীপুরের বেশিরভাগই ছিল উড়িয়ার পাঁচটি সরকারের অক্যতম জলেখর সরকারের অম্বর্ভুক্ত এবং বাঙলার সরকার মান্দারনের যোলটি মহালের মধ্যে চিতুরা, সাহাপুর, মহিষাদল ও হাভেলি মান্দারুণ ( চক্রকোণা ও বরদা পরপণা ও হগলী জেলার কিয়দাংশ ) এই চারটি মহাল ছিল মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও মধ্যাংশ। ১৭৬০ थोष्टी त्या १०६ चार्कावव भीवकाणिम देशविकालिक एव मनम एवन ভাতে मिनिनीभूरवव वर्गाणी, ব্রাহ্মণভূম, চম্রকোণা, বরদা ও চিতুয়া এবং ছগলীর জাহানাবাদ ( বর্তমান আরামবাগ ) এবং হাওড়ার মণ্ডলঘাট, থারিজা মণ্ডলঘাট ও ভুরশুট পরগণা চাকলা বর্ধমানের অস্তর্ভুক্ত ছিল এবং চাকলা মেদিনীপুর বলভে ভথন কাশীজোড়া প্রভৃতি চুয়ায়টি পরগণা ছিল। পরে এসব পরগণার কিছু কিছু অক্ত জেলার मान युक एता।

এইভাবে সংযুক্তিকরণ ও পৃথকীকরণের মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার একটি নির্দিষ্ট ভূথণ্ডের স্প্রি হলেও করেক শতাকী ব্যাপী সাহিত্য সাধনায় রাঢ়ীয় প্রভাব ষতথানি লক্ষ্য করা যায় উৎকলীয় প্রভাব ভদস্পাতে নেই বললেই চলে। ভার একটা কারণ বোধ হয় মধ্যযুগের করেকজন খ্যাভনামা কবির আবির্ভাব ঘটেছিল এই জেলার পুর্বোক্ত সরকার মান্দারনের অঞ্চল সমূহের মধ্যে, বেগুলি

উৎক্লীর সংস্কৃতির প্রভাবমূক্ত ছিল বরাবর। এইসব শক্তিশালী কবির প্রভাবে উড়িয়া রাজ্যের শক্তর্ভ এই জেলার অবশিষ্টাংশের সাহিত্যচর্চা স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রিভ হতো বলে ভাষার মধ্যে ওড়িয়ার আধিপত্য একপ্রকার নেই বললেই চলে। প্রাচীন পূথিপত্র ভালোভাবে লক্ষ্য করলে সাহিত্যের ভাষার এই আশ্চর্য রক্ষের বিশুদ্ধতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (অবশু অর কিছু অংশে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়) মেদিনীপুর অঞ্চলের মধ্যযুগীয় কবিদের সাহিত্যিক ভাষা ভাষাভাবিকদের কাছে গবেষণার বিষয় হলেও মোটাম্টিভাবে দক্ষিণরাঢ়ে বছল প্রচলিত ভাষার সঙ্গে বে বড়ো রক্ষের কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না, তা বলা যার। আল পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার হবিন্তার্ণ অঞ্চল থেকে বে সব প্রাচীন পুথিপত্র পাওয়া গেছে দেগুলির বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই একথা প্রবেজা। অভিসম্প্রতি চেতৃয়ার দাসপুর অঞ্চলে প্রাচীন পূথির অন্সন্ধানকালে লেখক কর্তৃক প্রাপ্ত অগরাথ দালের 'রাসপঞ্চাধ্যায়ের' (লিপিকাল ১১৭১ বলাল) একটি পুথিতে বাঙলা-ওড়িয়ার মিশ্রণআত এক ভাষা লক্ষ্য করা গেছে। এ ধরণের পুথি অনুসন্ধান করলে হয়ত আরও পাওয়া বেতে পারে। 'রাসপঞ্চাধ্যায়ের' এই পুথিটির মধ্যে কবির একটি ভণিতা হলো—

## কৃষ্ণ হোইলা অন্তধ্যান॥ বোলই দাস জগন্বাথ। বলে নিরোপি কৃষ্ণপন্থ।

এ ধরণের পৃথির মেদিনীপুরের চেতৃয়া অঞ্চলে ( বা পুরাপুরিভাবে রাঢ়দেশের অন্তবর্তী ) বে পঠনপাঠন হতো, তা থেকে এ কথা বলা বেতে পারে বে উৎকলীয় ভাষার প্রভাব বাঙলায় অবশ্বভাবী ছিল। কিছ তৎপত্ত্বেও সাহিত্যের ভাষায় গৌড়ীয় প্রভাব এবং রীভিকেই মেনে নিতে হয়, বার সঙ্গে সমগ্র রাঢ়ের বোগস্ত্র অবিচ্ছিল ছিল। এ বিষয়ে নিশ্চিত গবেষণা সাপেকে সাহিত্যসম্পর্কে এ কথাটী মোটামূটি বলা যেতে পারে। অক্যান্ত ক্ষেত্রে বেমন, মন্দিরস্থাপত্যভাস্কর্ষে একটি উৎকলীয় শৈলী সম্পর্টয়পে বিকশিত হতে দেখা যায়। এ জেলার সীমাস্ত বরাবর অঞ্চলসমূহে ও দক্ষিণাঞ্চলে, যার প্রভাব উত্তর-পূর্বাংশে বিশেষভাবে পড়েছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি উৎকলীয় শৈলীর স্ষ্টেত হয়ই নি, বরং তা অমুপন্থিত ও গৌণই থেকে গেছে। কিছে দক্ষিণ-পশ্চমাঞ্চলের ভাষার সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভাষার ( অবশ্ব ধ্বনি ও উচ্চারণের দিক থেকে ) এক স্প্লেট্ট পার্থক্য চোথে পড়ে!

মেদিনীপুর জেলার সাহিত্যসম্পর্কে এই কথাগুলি মনে রেখে আমাদের অপ্রসর হতে হবে। আর এটাও ঠিক সরকার মান্দারনের তথা পরবর্তিকালে চাকলা বর্ধমানের অস্তর্ভুক্ত বর্তমান মেদিনী-পুরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত মেদিনীপুর, ব্রাহ্মণভূম, চক্রকোণা বাগড়ী, বরদা, চিতুরা প্রভৃতি অঞ্চলে বে খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা কবিদের আবির্ভাব হয়েছিল বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরাই ছারী কীর্তির অধিকারী হয়েছিলেন। এঁদের কেউ কেউ এসব অঞ্চলে আদি বাসিন্দা ছিলেন না, বেমন, বোল শতকের শেষদিকের খ্যাতনামা কবি মৃকুন্দরাম, ব্রাহ্মণভূমের আরড়াগড়ে এসেছিলেন বর্ধমান জেলার দাম্স্থা থেকে, আঠারো শতকের গোড়ার দিকের কবি বামেশ্বর এসেছিলেন কর্ণগড়ে বরদা প্রগণার ষত্পুর থেকে।

ভোগোলিক সীমারেথার মধ্যে ষেমন সাহিত্যসাধনা সীমাবদ্ধ থাকে না, তেমনি সাহিত্যকে কোন যুগের এক বিশেষ আবর্তেও ফেলা যায় না। বস্তুত পক্ষে, আঠারো বা উনিশ শতকীয় সাহিত্য

ভধ্যাত্ত কাল্লনিক বিভাগ যাত্ত। ধর্মীর, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতি হ আন্দোলনে সমাজের সার্বিক চিরাচরিত অবস্থার পরিবর্তনে সাহিত্য, শিল্লের মধ্যে নতুন ভাবধারার অম্প্রবেশ লক্ষ্য করা যায় কোন বিশেষ কাল বা যুগে। এর ফলে পরিবর্তন একটা হয় এবং ভা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় সমৃদ্ধির পথে, ধেমন ধোল শতকে শ্রীচৈতল্যের আবির্ভাবে বাঙলা সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। সতেরো আঠারো শতকে তারই অমুস্তি। উনিশ শতকে ইংবেজ সাহচর্যে সাহিত্যে নবযুগ লক্ষ্য করা যায় এবং আধুনিক সাহিত্যে এর পর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্যিত হয় নি।

আঠারো শতকের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। কারণ, ঐচিতন্তের প্রভাবে প্রভাবিত চৈতন্ত পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যের গতিপথ এক নতুনদিকে প্রবাহিত হ'লো এবং সেই প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে চললো আঠারো শতকের শেন পর্যন্ত। এর মধ্যে শক্তিশালী অনেক কবির আবির্ভাব হয়েছে দন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের সকলের শক্তির উৎসম্থ উদ্ঘাটিত হয়েছে যোল সতেরো শতকের সন্ধিক্ষণে বা ভার কিছু আগে, যার প্রবাহপথ ধরে পরবর্তীকালের সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে।

বাঙলা সাহিত্যের মধ্যুগ শেষ হয় আঠারো শতকে। মুদ্রণ ষল্লের সাহাষ্যে বাঙলা অক্ষরে আলহেডের বাঙলা বাকরণ ছাপা হল ১৭৮৫ প্রীষ্টাব্দে। বাঙলা গতে আইনের বই ছাপা হল ১৭৮৫ প্রীষ্টাব্দে। এর পর ১৮০০ প্রীষ্টাব্দে কেরি-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের উত্যোগে শ্রীরামপুর মিশন ও মিশন প্রেল মার্পিত হল। প্রাচীন পুথিপত্র আন্তে আন্তে বিদায় নিতে লাগলো আর তার সঙ্গে বিদায় নিলেন মধ্যুগ্রের করিরা। কিছু তৎসত্ত্বেও আঠারো শতকীয় সাহিত্য সাধনা কয়েকটি দিক দিয়ে উল্লেখ-বোগ্য। এক, অশান্তি-বিল্লোহের মধ্যে এ শতকের শুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটানা অবাজকতার মধ্যে এ শতকের লাহিত্যসাধনা অবিভিন্ন গতিতে চলেছিল। তুই, মঙ্গলকার্যধারার অগ্রতম ছটি ভাগ শিবসঙ্গল ও শীভলামঙ্গলের অভাবনীয় উন্নতি যা মেদিনীপুর জেলার কয়েকজন কবি করেছিলেন। রামেশর ও নিত্যানন্দ ছাড়া শীভলামঙ্গল কার্যধারার অনেক কবিই এ ধরণের কাব্যে তাঁদের উৎকর্য দেখিয়েছেন, ষেমন চেতুয়া প্রগণার কলাইকুণ্ডা গ্রামের কবি শহর দে এবং এই প্রগণার কবি শ্রিক্ষকিন্ধর।

মেদিনীপুর জেলার আঠারো শতকের বাঙলা সাহিত্য বলতে যদি কিছু বোঝায় তাহলে বাধ হয় এই জেলার চেত্য়া ও বরদা পরগণাই মৃথ্য হান অধিকার ক'রে আছে। উপযুক্ত রাজা বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকভার অভাবে এই তুই পরগণার অনেক কবির ভাগ্যে থ্যাতি হয়তো জুটে নি, কিছু কালের করাল হস্তক্ষেপ ছাড়িয়ে এসব কবির যে সব পূথি আজ আবিদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি গভীরভাবে অম্ধাবন করলে সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও তা থেকে এ অঞ্চলের অনেক কথা জানা বেতে পারে। 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি'র গত বৎসর সংখ্যায় ('মেদিনীপুরের আঠারো শতকের সাহিত্য' নির্দ্ধে, পৃ: ৭২-৭৮) এ শতকের ঘেদ্ব কবির নাম উল্লেখ করেছি তাছাড়া আরও কয়েকজন শক্তিশালী কবির পুথি সম্প্রতি আবিদ্ধৃত হয়েছে। এসব কবির নাম ও পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হোল—

(১) শক্কর দেঃ ১১৪৪ বঙ্গান্দে 'শীতলামঙ্গলে'র লঙ্কাপুজাপালা রচনা করেন। আদিনিবাস ছিল চেতুয়া প্রগণায় কংসাবতী তীরে পশ্চিম মালিকাগ্রামে। পরে কবি বর্তমান দাসপুর থানার কলাইকুতা গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এ গ্রামটিও চেতৃরা পরগণার স্ববিদ্ধত। কবির পিতার নাম রুফদাস ও মাতার নাম মাধবী। কবি শহরের 'শীতলামললে'র চারখানি পালা ছাড়াও দিগ্ বন্দনা, পঞ্চাননের গান, গঙ্গামজল, কামাক্ষার গীত, ফেস্তারার পালার পুথিও স্থাবিদ্ধত হয়েছে।(২) 'শীতলামলল' কাব্যের জন্মেই কবি ঐ স্থালে বিশেষ থ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি সে সমরে হাওড়া জেলার স্থামতা থানার স্পন্ধত কুলিয়া গ্রামের জমিদার ঠাকুর দাস চৌধুরীর স্থামক্লা লাভ করেছিলেন।

- (২) শ্রীকৃষ্ণকিন্ধর: চেত্রা পরগণার অন্তর্গত ক্লেপুতের নিকটবর্তী হাড়োরাচক প্রাথে কবির বাদ ছিল। পরে ক্লেপুত প্রাথের কাছাকাছি 'কিইবাটী' প্রাথে এদে কবি বাদ করেন। ভিনি 'শীতলামকলে'র চারখানি পালা (লকাপুজা, বরুণপুজা, ইন্দ্রপুজা, রাবণপুজা) ছাড়াও কবি 'পঞ্চাননমঙ্গল', 'লন্মীচরিত্র'(৩), 'সভ্যনারারণের সাভভাই তৃ:খীর পালা' রচনা করেন। শেবোজ্ঞ প্রন্থে কবি স্বরং রচনাকাল উল্লেখ করেছেন ১১৯৫ সাল। 'পঞ্চাননমঙ্গল সম্ভবত' ১১৮০ বঙ্গান্দে রচিত হয়। পূর্বোজ্ঞ কবি শহরের মতো কৃষ্ণকিন্ধর সম্ভবত হাওড়া জ্লোর আমতা থানার কুলিয়া প্রাথের জমিদার বাস্থারাম চৌধুরীর আহুকুল্য লাভ করেছিলেন। এছাড়া তাঁর কাব্যে বর্ধমানরাক্ষ ভিলকচন্দ্রের উল্লেখ আছেন কিন্ধবের কাব্যে সে যুগে ঐ অঞ্চলের অনেক ইভিহাদ জানা বায়। (৪)
- (৩) শ্রীবন্ধত: শীতলামগলের রচয়িতারপে পরিচিত হলেও (চারটি পালা 'লবকুশের পালা' 'পাডালবর্গ', নন্দালয় বা 'গোকুলপালা', 'চন্দ্রকেতুপালা') তাঁর 'দক্ষিণরায় উপাখ্যান' নামে কাব্যের এক পুথি অভিসম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। (৫) আত্মপরিচয়ে জানা ষায় কবির পিভা শ্রীগোপাল মান্দারণ সরকারের অন্তর্গত বন্দিপুর গ্রামে বাস করলেও তাঁর পিতামহ অভিরাম থেকে উর্ধতন আরও তৃই পুরুষ শ্রীলোচন ও শ্রীরঘুবল্লভ দীর্ঘকাল চেতুয়ায় বাস করেছিলেন।(৬) এছাড়া কবির আরও একটি পুথির নাম 'ষ্টীমঙ্গল'। ডঃ সুকুমার সেনের মতে শ্রীবল্লভ আঠারো শতকের কবি।
- (৪) মাধবীলভাঃ মহিলা কবি। সম্ভবত আঠারো শতকের শেষভাগে মেদিনীপুর জেলার কোন স্থানে আবিভূতি হন। মাধবীলভার একটি পুণি বর্তমান লেথকের কাছে আছে। পুণির নাম 'শ্বচনীর পালা'।(৭)
- (e) বিজ বাঞ্চারামঃ বরদা অঞ্চল থেকে এই কবি রচিত অনেকগুলি পতা ও বাদশ গোপনের অন্তভম খানাকুল কুফনগরের অভিরাম গোঁদাই-এর কাহিনী অবলম্বন ক'রে 'গোপীনাথের কীর্তনে'র এক পাভার ( তুই পৃষ্ঠায় লেখা ) একটি পুথি লেখক কর্তৃক মাবিদ্বত হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন ক'রে বাহারাম অনেকগুলি পতা ও রাধা-কুফের কাহিনী অবলম্বন এক দীর্ঘ চৌভশা রচনা করেন।(৮)

এছাড়া বরদা পরগণার কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী (১৮ শতকের প্রথম ভাগ থেকে শেষ) ও রামেশর চক্রবর্তী (কর্ণগড়রাজসভা—সভেরো শভকের শেষ থেকে আঠারো শভকের প্রথমার্ধ), কাশীজোড়ার নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ও অফ্রাক্ত আরও কবিরা আঠারো শভকের কাব্যচর্চাকে গৌরবমণ্ডিভ করেছিলেন। (এদের সম্পর্কে 'ইভিহাসও সংস্কৃতির' গভ বৎসরের সংখ্যায় আলোচিভ হরেছে)। আঞ্চলিক সীমারেধার কথা বাদ দিলে হগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গভ বেলভিহাপ্রামের

(বেলটে) প্রসিদ্ধ কবি মাণিকরাম গালুলী ধর্মমঙ্গল রচনা করেন ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে। মাণিকগালুলীর। একটি শীতলামঙ্গলও পাওয়া বার।

- Bengal District Gazetteers, Midnapure: L. S. S. O'malley—P 22
- ২ মূল পুথি দাসপুর হাই স্থলের শিক্ষক শ্রীত্রিপুরা বহুর কাছে আছে।
- ৩ মূলপুৰি—লেথককর্তৃক প্রাপ্ত। সম্পূর্ণ পত্রসংখ্যা ১—১৮, লিপিকাল ১২৪৭ সাল
- ৪ 'মঙ্গলকাব্যের এক বিশ্বত কবি', 'সমকালীন'/জৈছি, ১৩৭৯, পৃ: ১০৪—১০৮ : ত্রিপুরা বস্থ
- ৫ মৃল পুৰি, ত্ৰিপুহা বহু কৰ্তৃক প্ৰাপ্ত
- ৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইভিহাস, ১ম থগু, অপরার্ধ, ১৯৬৫ সং, পৃ: ৪৪৬—৪৪৭: ড: স্কুমার সেন।
- ৭ 'প্রাচীন বাঙ্জার কয়েকজন অপরিচিত কবি', 'সমকালীন'/অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ পৃ: ৩৯৩— ৪০১: প্রণব রাম্ব

## সাত্রে'ঃ সাধিকার

## সলীল বিশ্বাস

সমাব্দের শুভাশ্র—পরিচিতি নির্ভর প্রতিটি মাত্রই কি সামাজিক ?—এই বিতর্কিত প্রশ্নের প্রথম উরেষ মূহুর্ত থেকে বিতর্ক বেজে উঠলেও—মাতুষের স্বাধিকার চেতনা এবং স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে বিতর্ক আরও জটিল এবং ফেনিল।—একদিন মাত্রষ ছিল মূক্ত' এবং 'আজ ভার হাতে এবং পারে'—বে নানান বাঁধন জড়িয়ে গেছে—ভার সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা এবং মৃক্তি প্রয়াসের ভেতর দিয়েই বন্দ্র খনিয়ে এসেছে।—এবং সেই ঘনায়িত সংঘর্ষের আজও কোন অবসান নেই।

'ব্যক্তি'—মাহুষের নির্মৃত্ত স্বাধিকারের অপরিদীমতার স্বীকৃতির অহুকৃলে শতানী চিহ্নিত অনেক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অকপট সমর্থন প্রতিকৃল প্রতিবাদের আঘাতে স্ব-ভিত কেঁপে উঠেছে। ইতিহাস—এই সাক্ষ্যের অনেক দলিল আমাদের হাতে তুলে দিতে পারে।

'মাহ্নবের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ পাশবিক'—এই মভাদর্শের প্রতিবাদী বলছেন,—'ব্যক্তি স্বাধিকার যদি দীমা—চিহ্নিত এবং দামাজিক প্রভাত প্রবাহের প্রতি প্রতিশ্রুত না হয়—তা' হলে বিশ্ব-শৃংথলা বিনষ্ট হবে।'—'এমন কিছু পদ্ধতি আছে যার ওপর মাহ্নবের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই,—অ্থচ দেই পদ্ধতি-ই দব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করেছে'—বলে অজ্ঞেয়বাদীরা এই ছই প্রতিম্থীন শিবিরের মধ্যে আপাত সেতৃবন্ধন রচনা করতে চেয়েছেন। অজ্ঞেয়বাদী পাশ্চান্ত্য দার্শনিক হাবার্ট স্পেনশুর 'মাহ্নবের ছক্তের্ম'-এই শক্তিকে 'Inscrutable Power in Nature'—বলে অভিহিত করেছেন।

ইমান্তারেল কাণ্ট-ই প্রথম ব্যক্তি—খাধিকারের অনুক্লে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ত্লেছেন।
'মান্তব অনিবার্থ-ই মৃক্ত'—এই প্রাক ধারনার ওপরেই কান্টির খাধিকার চেডনার ভিড গেঁথে
উঠেছে। বে পারিবেশিক অবস্থাতেই বলি ব্যক্তির নিমৃত্তি খাধিকার খারুত না হর,—ভা'
হলে 'অক্তে'-র প্রতি তার কোন নৈতিক বা ব্যবহারিক দারিজ থাকে না। 'ব্যক্তি' কোন
খদি তার ইচ্ছাকুড কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারে তা হলে তার অন্তন্ত কোন
কার্যকলাপের অক্তে তাকে নিন্দা বা প্রশংসার কোন প্রার্থ-ই ওঠে না। কারণ, বথার্থ অর্থে, তিনি বা
করনেন,—তার অক্তে তিনি-ই সম্পূর্ণতঃ দারী নন। এ কথার অস্তরালে, 'ব্যক্তি'-র একছত্ত্র ইচ্ছা
এবং আন্তন্তুতিক খাধিকার চেতনার কথাই ঘোরিজ হয়। কিছ খাধিকার চেতনার অরিদহনে
ফরাসী বিপ্রবের প্রত্তী-পুক্র রুপোর হর্শনেও ব্যক্তি—খাধিকারের দীমা চিহ্নিত হয়েছে।
তিনি বলছেন,—'কোন বিচ্ছির ব্যক্তি-ই তার একক 'ইচ্ছা নিয়ে বাঁচতে পারে না,—সমান্তের
চলমানতার তা মিলিরে দিতে হয়। কারণ, সমান্তের 'ইচ্ছা'-ই হলো মার্বজনীন এবং অবিভাল্য।
ব্যক্তি-বিশেষ ভার 'একক ইচ্ছা'র ওথনই খীরুতি পারার ঘোগ্যভা অর্জন করেন—যথন তিনি
'অ-ইচ্ছা'কে সমান্তের 'সার্বজনীন ইচ্ছার'-ই অবিচ্ছির অংশের খন্তব-খীরুতি খীকার করেন।
ভাববাদী দার্শনিক হেগেল এবং অনন্ত ব্যক্তিছ ন্পিনোজাও এই সীমাবান্তের খীরুতি উচ্চাবণ
করেছেন।

মার্কস্বাদী লৌকিকতায় ব্যক্তি-স্বাধিকারের নিমুক্তি স্বাকৃতি শ্রেণী—সংঘর্ষের প্রেক্ষাপট হিসেবে নির্বাচিত হরেছে। মার্কস্বাদের মূল-পর্ব হলি; 'স্বরাট' মান্ক্রের প্রতিষ্ঠার প্রজিশ্রুতিতে সংগ্রামী হয়, তাহলে 'অনিবার্যত মূক্ত' মান্থবের স্বাধিকারের 'সীমা-চিক্তিত'-মার্কসীয় বক্তব্যে—এই ছাল্বিক দর্শনের গর্ভে আর একটি 'ছল্বের' প্রজন্ম ঘনিয়ে আদে। মার্কস্বাদীয়া বলছেন, 'অপরিহার্য বিক্ষোরণের যয়ণা' থেকেই মার্কস্বাদ স্বাধিকারের সীমা বেঁধে দিতে চায়। এ প্রসঙ্গে একটি সাধারণ কথা মনে আদে। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি-ই হদি নির্মুক্ত স্বাধিকারের ক্ষেত্রে 'স্বরাট' হয়, —তা হলে ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে অক্ত ব্যক্তি-বিশেষের স্বাধিকার—সংঘাত স্বপরিহার্যভাবে বেজে উঠবে। সেই সংঘাত উত্তরণের অনিবার্য পথ হিসেবেই প্রত্যেক ব্যক্তি—বিশেষকে—'প্রত্যেকে যোরা পরের তরে'—এত গ্রহণ করা-ই উচিত। সেই জ্পেই 'প্রত্যেক কে ভার প্রাণাটুকু'—পৃত্যিরে দেবার জন্তে ব্যক্তি মান্থবের নির্মুক্ত স্বাধিকারের সীমা টেনে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মার্কস্বাদী শ্রেণী সংঘর্ষের অন্থ্যাদিত বিধি মেনে নেওয়া যায় না।

কিছ 'মাহ্য শনিবার্থত-ই মৃক্ড'—কাণ্টের এই শীকোরোজিকে বলি শীকার করতে হয় (অন্ততঃ কাণ্ট প্রত্যাহার করতে হাজি নন)—তাহলে স্বাধিকার সীমারিতির কোন প্রশ্ন-ই আদে না। প্রশ্ন বে 'আলে না'—ভার অক্সতম বলিষ্ঠ চেতনা—ভ্যাপল—সার্ত্তে। কাণ্ট বলিও তার প্রথম বক্তব্য প্রত্যাহার না করেই ব্যক্তিক স্বাধিকারের প্রতিশ্রুতি' দীকার করেছেন,—কিছ সার্ত্তে কোন 'প্রতিশ্রুতি' বা 'সীমা' মেনে নিতে প্রস্তুত্ত নন। সার্ত্তের স্বাধিকার-চেতনা সীমা ছেড়ে অসীমের পথে বাউল।

মাস্থ্যের প্রতি গভীর সমবেদনা এবং ভালোবাদার উবর ভূমিউল হতেই সার্ত্রের দর্শনের সভ্য সভেজ পল্লবিত হরে উঠেছে। তিনি মাস্থ্যের 'স্বাধিকার'-প্রশঙ্গে ধে কোন সীমাবাদের বেমনি বিরোধিতা করেছেন, তেমনি 'বৃদ্ধিবাদী'দের তির্থক ক্ষেত্র থেকেও মাস্থ্যকে ছিনিয়ে আনভে বন্ধ পরিকর হরেছেন। প্লেটোর যুগ থেকে বৃদ্ধিবাদীলৈর দারা শানিত মাস্থ্যের কাছে সার্ত্রের মানবভাবাদ এবং স্বাধিকার চেতনা 'নন্দনের সংবাদ'—বহন করেই এনেছে। অনেক সমালোচকের দৃষ্টিভে যা—'নাটকীর।' সার্ত্রের দর্শনে—মাস্থ্য নির্জন-নিরানন্দ,—যা অনিবার্থ উদ্বিশ্বতার শিহরণ-ই বহন করে আনে। এই নির্জন মাস্থ্য-ই ভার স্বাধিকারের 'বল্লণা' থেকেই প্রশ্ন সচেতন এবং স্বাতন্ত্র্য তীক্ষ হয়ে ওঠে। এ কথা খুবই বধার্থ যে, একজন মাস্থ্য কথন-ই অক্স একজন মাস্থ্যকে সন্তার প্রতিরূপ হতে পারে না। সার্ত্রে বলছেন,—'বাস্তবের নিরেধাক্তার মান্থ্য নিরবচ্ছির গভিতে অনিরাম ভার ভবিক্সতের প্রতিকৃলে অবস্থান এবং অনির্দেক্ত শৃক্ষভার মধ্যে আয়ুভূতিক পরিকলনাকেই অন্থ্যন করছে।'

'স্বাধিকার'—একটি অপরিহার্য স্থিতধী—কল্পনা এবং পালনীয় ;—এই 'পালনীয়ভা'র নিম্জির অত্যেও স্থিতধী কর্ম-সাধনা প্রয়োজন ; এবং এই 'কর্ম-সাধনা' অপরিহার্য 'পালনীয়তা'র সঙ্গে অবিচিন্ন ধোণের ভেতর দিয়েই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। জীবনের প্রেক্ষাভূমিতে মাহ্র্য কথন একই চিহ্নিত সময়ে সক্রিয় এবং নিজিয় সন্তার অবিচিন্ন প্রতিভূ হতে পাবে না। কোন স্বন্ধ যুক্তিতেই আরিষ্টিলের Law of Contradiction,' হেপেনীয় 'Law of Identity of Opposites. অথবা এজেলসের

'Anti\_Duchring'—ব্যাখ্যার অসম্ভব সম্ভাবনাকে মানতে পারছিনে বলেই এই প্রমূর্ত সভিত্যক অম্বীকার করা সম্ভব নয়। মাহ্যব প্রভিটি মূহুর্ভেই নিজের রচরিন্তা, এ ভিন্ন ভার অন্ত কোন পরিচিতি নেই এবং আর কিছু হতেও পারে না। মাহ্যব কথন-ই বিচ্ছিন্ন দর্শক নয়,—স্ব-চরিত্রের অবিচ্ছিন্ন অভিনেতা। সাত্রে বলছেন, কোন নিজিয় মাহ্যবও 'ভিনি এবং ভার স্বাধিকারের'-মধ্যে ভার 'স্বাধিকার'-কেই বেছে নেবেন। স্বাধিকার বা স্বাধীনতা—নবীনভর পরিবর্তনের স্ক্রনা করে। এই পরিবর্তন ব্যক্তির সীমা থেকে বিশ্বের অসীমে প্রসারিত।

সার্ত্রের প্রসঙ্গে সিমনের (Semone de Beauvoir) অধিকতর প্রসন্ন। তিনি বল্ছেন,—
'মাহ্রব প্রতিভা মৃক্ত ধরে নিয়েই তার স্বাধিকার বাস্তব ও হ্রবক্ষিত করে তুলতে তাকে প্রতিশ্রুত হ'তেই
হ'বে।'—সার্ত্রে বল্ছেন,—'মাহ্র্য অবশ্রুই, নির্মৃত্তি নির্বাচনে অ-বদ্ধ, নিজের 'হবার' অত্যেই বার
স্বকীর রচনার প্রয়াস, বে নিজেই 'স্থ-মান' (worthy), অনিংশেষ নির্মৃত্তিই তার প্রপদী জীবনধারার ভিত্তি হ'বে।'—সার্ত্রের 'L,a,ge de raison', এ ছানিরেল তাই 'নিজের ওপরেই বিশাস
রেথে'—আত্মবিশ্রস্থা, এবং 'Le Sang Des Autres'-এ ব্লোমার্ট আত্মসম্পূর্ণতার প্রবৃদ্ধির জন্মেই
বন্ধু বার্মৃতি,-এর প্রশংসা কুড়িরেছে।

বিখের অলৌকিক রহস্থান শক্তির অনিবার্যভার বিখাসীরা একটি স্থ-নির্বাচিভ নিরাপদ দূরত্ব থেকে মানব-স্বাধিকারের থরক্রোভ ধারা নিয়ন্ত্রণ করভে চেয়েছেন। কাণ্ট ধেমনি আগেই সাত্রেকৈ ছু রেছেন, — ভেমনি এরাও 'নীভিবাদী'-র পরিচ্ছদে অজ্যেরাদীদের স্পর্শ করে গেছেন।— 'নীভিবাদী'-রা এমন এক প্রাক্বভ আদর্শ বা প্রমূল্যের কথা বল্ছেন,—'ষা প্রদত্ত এবং অপরিবর্তনীয়',— এবং সাহ্র্য ভার শৃষ্টি বা পরিবর্তন কিছুই করভে পারে না। অভিবাদী সাত্রে এই—'প্রদন্ত এবং অপরিবর্তনীয়'—নীতিবদ্ধের জকুটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই কোটিভে সাত্রে হার্সাল্সের— 'প্রপঞ্বাদ'-কে ( phenomenalism ) তথু অহুসরণ-ই করেন নি, তাঁর, 'Intentionality'-র বলিষ্ট প্রভাবকেও অম্বীকার করতে পারেন নি। হার্সাল্স্—ভাগ্নে, অভিজ্ঞতার অম্বনিহিত সভ্যের নির্বাস-ই 'Intentionality'-র রচনা করে এবং অভিজ্ঞতা কিছু 'নির্বাচন' করে। প্রতিটি অভিজ্ঞতার ভেতরেই 'পূর্ব ও উত্তরায়ও জ্ঞানশ্বর চেডনা'—(Exfra Empirical and Trans—Empirical consciousness) निश्चिषाक। এই প্রেক্তি, প্রতিটি অভিজ্ঞতাই এক একটি উৎকর্ষ—প্রাপৃষ্ নির্ভর। সাত্রের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ·····'intention aims at 'not—yet', that which is not, not that which is latent, but that which is future'. সেই অন্তেই আতা সচেতন 'গরিয়সী চেতনা'-ই সংলব্ধ প্রমূল্যের ঘোষণা জানাতে পারে। 'নীতিবাদী'দের তীব্র আঘাত হেনে সাত্রে বলছেন ষে, প্রমূল্য কথন-ও 'প্রদত্ত বা অপরিবর্ডনীয়' নয় ;—'because values never is', মানুষ ভা-ই, ষেভাবে এবং ষথার্থ রূপে সে নিজেকে রচনা করবে;—মানুষ ভাই কথন কথন প্রমূল্যের রচয়িতা এবং বাস্তবের রূপান্তর সাধক। মাহুষের চেতনা, প্রয়োজন এবং প্রয়োজন---পুরনীয়ের ঘারাই প্রমূল্য চিহ্নিভ বা গঠিত।—সাত্রের স্বাধিকার চেতনার স্বরূপ—নির্নিভিতে অমুস্ভ উদ্ধৃতিগুলি অক্বত্রিম পাথেয়:

>. We have either behind us, nor before us, in a luminous realm of

values, any means of justification or excuse, we are left alone without excuse;

- Nothing can guarantee me against myself. Cut of from the world and of my essence by this, nothing that I am, I have to realise the meaning of the world of my essence. I decide it alone injustificable and without excuse;
- 9. All barries and railling collapse, annhiliated by the consciousness of my liberty.

সাত্রের এই অক্তপণ অভিভাষণে অগতের অপরিবর্তনীয় গ্রুপদী নিয়ন্ত্রণে আস্থাভাজন রক্ষণশীলরা শিহ্রিভ হ'রে উঠ্বেন। স্বাধিকারের এই স্বরূপকে তাঁরা মৃত্যু জাগর স্বাধীনভা ( Dreadful liberty) বল্বেন। কিন্তু সাত্রে স্বাধিকার কল্পনায় মাত্রুকে কোন অবলুপ্তি-মুখীন ভীষণভা উপহার দিভে চান নি। মাহুষের প্রভি তাঁর হুগভার ভালোবাদার নিবিভ্তার ভূমিভদ থেকে ষে স্বাধিকার চেতনা স্ফুর্ত হ'রেছে,---ভার ষ্থার্থ সমুধাবন সহজ-গ্রাহ্ম নয়। মানবিক স্বাধিকারের স্বীকৃতি-লিখনে কাণ্ট সাত্রের নৈকটো অবস্থান করেও ব্যক্তি স্বাধিকারের অক্ষার্থে বৃহত্তর প্রতিশ্রুতি বহনের কথা স্থাকার করে 'understanding maketh nature possible'-র কথা ৰলছেন। কাণ্ট মাহ্রৰ মুক্ত পৃথিবীর অভিত্ব এবং অর্থ স্বীকার করেন না এবং তিনি মাহ্রষকেই বিশ্বের রচন্নিতা এবং নুশ্যায়ক বলে মনে করেন। কাণ্টীয় ভাষ্যে,—মাহুব নীডিগভ অর্থে মুক্ত এবং মাহুব স্ব-রচিভ সব রক্ষ অবস্থা-আপ্রয়ে, এবং সব রক্ষ সম্ভাব্য-প্রেক্ষিতে আবেদন মূলক নিয়ম ও আদর্শের মেলবন্ধন রচনা করে কাজ করে যায়। স্থভরাং মানুষ ভার স্বাধিকারে—'স্বরাট'। কান্ট 'স্ব' (self)-এর নিমিত্ত 'অ'-(self) নিরূপিত অকীয় সীমানাকেই (intrinsic determination) 'স্বাধীনত।' আখ্যা দিয়েছেন। এই সংজ্ঞাৰ্থকে স্বীকার করলে এ সভ্য মানভেই হয় যে, কোন 'স্ব'-( self )-এর নিয়ন্ত্রণে যে কোন শক্তি বা নিয়মের নিয়োজন-ই অনুচিত। এথানেই কাণ্ট এবং সাত্রের স্বাধিকার বোধ আত্মীয় হ'য়ে ওঠে এবং উভয়ের বিভাজন হুকঠিন হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এই ছুই ব্যক্তিত্বের চিহ্নিত সরণি বেয়ে একটু গভীরে প্রবেশ করলে 'উভয়ের বিভাজন কঠিন'—ধারণা ধে বিশ্লেষকের ভাস্থিজাভ সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। এই ছ'টি ধারণার চিহ্নিভ পার্থক্যের— 'আদি স্ত্রের'—অন্তিত্বকে ভূলে গেলেই এই ভ্রান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি সচেতন ভাবে কাণ্টের স্বাধিকার চেডনা নিরীক্ষণ করি তা' হ'লে সাম্প্রতিক দর্শন জগতের অপরিহার্য একটি মৌলিক সভ্যের দেথা-ই মাত্র পাব না,—দেই প্রস্তরিত পথ বেয়েই আমরা কান্ট সম্পর্কে সাত্রের স্বাধিকার চেতনার নিমুক্ত এবং ভয়ম্ব বোধ বিক্ষেপন থেকে সরে আসব। মামুষ চেতনা উপলব্ধিতে নির্বিরোধ, কিছ সেই চেতনার অধৌক্তিক ভিত্তিস্থিতি কান্টীয় দর্শনে বর্জিত। 'মুক্ত ইচ্ছা' কারণ নির্ভর; এবং ষৌত্তিকতা ও স্বাধিকার আত্মলীন। কাণ্টীয় দর্শনে অধৌক্তিক স্বাধিকার মূল্যহীন। স্থতরাং, 'মামুষ অনিবাৰ্যত মুক্ত'---এই অভিজ্ঞতা 'মামুষ অনিবাৰ্যত সামাজিক'---এই প্ৰতিষ্ঠিত চেতনায় শীন হ'রে গেছে। এথানেই কাণ্ট স্থকীয় গভিতে সাত্রে থেকে সরে আস্ছেন।

বিশ্ব অভিবাদীরা বৌজিকভাকে জীবনের একটি দিক হিসেবে আপাত মেনে নিয়েও—লত্যের সন্থানে তা' অভিক্রম করে যান। তাঁরা জানেন বে, যৌজিকভা তথু বাস্তবকে বিক্বত-ই করে না,— যৌজিকভা '…Untrust worthy path to understanding' পিশাকাল রূপকাঙ্গে (Alligorically) বল্ছেন বে, সব কিছুর কারণের মত—'অস্তবেরও কারণ আছে এবং যা' চিরস্তন অক্সাত।'—লাত্রে কেন্দ্রভূমি অধিকৃতিতে দেই মান্ন্র্রেকই স্বীকৃতি দিয়েছেন, বে মান্ন্র্য অন্তৃতি, আবেগ, অপরাধিত্ব এবং নৈতিকভাবোধে গতিশীল এবং সজীব। কাণ্টের বিপরীভার্থ—সংজ্ঞান্নিত এই মান্ন্র্য অবিচ্ছিন্ন 'সামাজিক' নার। 'মান্ন্র্য অনিবার্যত সামাজিক'—কাণ্টের এই ধারণাকে অস্বীকার করে সাত্রে অকপট স্বীকৃতি দিছেন বে, মান্ন্র কথন কথন 'অনিবার্যত অসামাজিক।'

অপলাপ বা উন্নীতির প্রেক্ষিতে যদি কথন-ও মামুবের জীবনে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা অমুভূত হয়—তবে তা' নিশ্চয়-ই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হ'বে; এমন কি তার দীমা এবং প্রমূল্যও—যা' তা'র দার্থকতা এবং অদার্থকতা প্রদক্ষে স্থিরিক্ষত হ'বে। এই ধারণায় ঝুঁকি এবং হতাশা অনিবার্ধ; কিন্তু ঝুঁকি আর হতাশার প্রতিকৃত্তে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ভেতর দিয়েই জীবনের সত্য সাক্ষর স্থিতিত হয়। 'মাক্ষ্য একটি অপ্রয়োজনীয় আবেগ'—বলে দাত্তে আক্ষিক নাটকীয় ভঙ্গীতে ছেদ টান্ছেন।

মানুষের স্বাধিকার চেতনার সার্ত্রের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বণিষ্ঠ হলেও—নাট্য রস সিঞ্চিত। সার্ত্রের নাটকের পাঠক বা দর্শক হিসেবে আমরা বথন দেখি বে তাঁর নারক অ-বন্ধ স্বাধিকার প্রমন্তভার বলছে: (১) সমস্ত, বাঁধন এবং অন্ধ-সীমানা আমার স্বাধিকার চেতনার বিলুপ্ত হরেছে; এবং (২) আমার সম্পর্কে, কিছুই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না—ভগু আমি-ই, বিচার এবং কৈফিরৎহীন ভাবে নির্ধারণ করব'—ভগন আমাদের গহন থেকে এক শীতল প্রীতিধারা উৎসারিত হলেও ভীক্ষধার বাস্তবের আঘাতে এই প্রজ্ঞান কেঁপে ওঠে। এই প্রজ্ঞান আমাদের গতদৈনিকের প্রবহ জীবনের কাছে অনাজীয়;—বলা বেতে পারে 'অসামাজিক' এবং যা 'অসামাজিক মাহুবের' ক্লেজেই—সভ্যি।

## নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ

#### গোরাচাঁদ মিত্র

ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জন, রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বে কবি চিত্তরঞ্জনও ছিলেন সে বিবরে আমাদের জানার পরিধি সীমিত। এই সীমিত জানার কারণ তাঁর রাজনৈতিক জাবন অনেকথানি আড়াল করে রেথেছে তাঁর কবিসন্ধার পরিচিতি। কবি হিসেবে তাঁর জাবনে প্রতিষ্ঠা এনেছিল। মালক, মালা, লাগরসলীত, অন্তর্ধামী ও কিলোর-কিশোরী নামে তিনি পাঁচটি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। অবশ্ব কালের বিচারে দেগুলি কতথানি রুসোত্তীর্ণ সে প্রশ্ন তিন্ধ। কিন্তু তিনি বে বাব্য ও সাহিত্য পিণাহ্ম মনের অধিকারী ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং সেই আন্তরিক তাগিদেই তিনি একটি বাংলা মাদিক সাহিত্য পর্ত্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্তিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বাঙলা ১০২১ সালের অগ্রহারণ মাদে—ইংরেজী ১৯১৪ সালের শেবাশেবি। পত্তিকার নাম ছিল নারায়ণ, আয়ুদ্ধাল চার বছর। চিত্তরঞ্জনের কাব্যিক মানসের মূল্যায়ণে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি আলোচনা প্রকাশিত হলেও, নারায়ণ পত্তিকা সম্বন্ধ বিভূত আলোচনা আন্তর্পত হলি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নারায়ণ পত্তিকার দান কত্তিকু এবং নারায়ণের কষ্টিপাথরে সাধারণে অল্লপবিজ্ঞাত, চিত্তরঞ্জনের সম্পাদকীয় ভূমিকার মূল্যায়ণ-এ প্রবন্ধের বিচার্থ।

নারাম্বণ পত্রিকার কার্যালয় ছিল ২০৮/২ নং কর্ণওয়ালিস খ্রীটে। ২০নং পটুয়াটোলা লেনের বিষয়া প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হত। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন রমেশচন্দ্র চৌধুরী। প্রত্যেক সংখ্যার দাম ছিল পাঁচ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। ডাকমাশুল সহ বার্ষিক মূল্য ছিল সাড়ে ভিন্টাকা। নারায়ণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিষয়স্চী ও লেথকগণ হলেন—(১) তব সম্পাদক, (২) অন্তর্ধামী (কবিভা)—সম্পাদক, (৩) নৃভনে পুরাভনে (প্রবন্ধ)—বিপিনচন্দ্র পাল, (৪) মৃণালের কথা (গল্প )—বিপিনচন্দ্র পাল, (৫) বৌদ্ধর্ম (প্রবন্ধ )—হরপ্রসাদ শান্ত্রী, (৬) হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুন্দ (প্রবন্ধ)—ব্রজেজনাথ শীল, (৭) পৌরাণিকী কথা (প্রবন্ধ)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, (৮) বৃন্দাবন ( ভ্রমণ কাহিনী )—জলধর সেন, (১) আমার শিল্প ( প্রবন্ধ )—সর্যুবালা দাশগুপ্তা। প্রথম সংখ্যার কোন সম্পাদকীয় রচনা ছিল না। সাধারণতঃ নতুন কোন পত্রিকা প্রকাশিত হলে পত্রিকা সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন—কেউ কুন্তিভভাবে, কেউবা সগর্বে। 'নারায়ণ' এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিক্রম। অবশ্য 'নারায়ণের' কোন সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় পাভার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে না। তাই চিত্তরঞ্জনের ভাষায় 'নারায়ণ' প্রকাশের উদ্দেশ্য আমাদের অজ্ঞাভ থেকে যায়। দেশবন্ধু ছহিতা অপর্ণাদেবী তাঁর 'মান্তব চিত্তরঞ্জন' শ্বতিকথামূলক রচনায় অবশ্র পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিথছেন—'বাংলার প্রাণধারার সন্ধান নেবার এবং দেবার উদ্দেশ্য নিমেই এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমাদের তথাক্থিত ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে তথন বাংলা সংস্কৃতির আদর ছিল না; বিশেষ করে দেশের সংস্কৃতির দিকে এ সমাজের তেমন দৃষ্টি ছিল না বললেও চলে।

ভাই বাবা নারারণ পত্রিকা বার করে সমাজের এ সংশটিকে সচেতন করার এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে একটা নতুন রূপ দিয়ে তার হৃত্যান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। এই পত্রিকার মাধ্যমেই আমাদের দেশের নাটক, কাব্য, ধর্ম, সঙ্গীত, চাক্লকলা, সংস্কৃতি, অমুবাদ সাহিত্য ও সমালোচনা সাহিত্য জাতির সামনে এক নতুন দৃষ্টিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। জীবনের বিশিষ্ট জমুভূতির সত্যরূপকে আবেগহীন অথচ দৃঢ়ভাষায় ভিনি প্রতিষ্ঠিভ করতে চেয়েছিলেন এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে'। বাংলা সাহিভ্যের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে অপর্ণা দেবীর বক্তব্য কিছুটা অভিশয়োক্তি মনে হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যের সাময়িক পত্তের জগতে তথন ভারতী সবুজপত্ত—প্রবাদীর কাল। সাহিত্যকালের মধ্যগগনে রবীন্দ্রনাথ। ভথাপি নারায়ণ পত্তিকা যে বাংলা সাহিত্য অগতে বিশেষ করে প্রবন্ধ সাহিত্যে ঘথেষ্ট অবদান রেখে গেছে, ভা অবশ্রই স্বীকার্য। নারাম্ব প্রকাশকালে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের প্রত্যহিক দিনগুলি ছিল কর্মমুখর। ব্যবহারজীবী মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা তথন সর্বোচ্চ শিথরে। আমার অহুমান—ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের সমগ্র দিনে সাহিত্য চর্চার জন্ত অবসর মিলভো খুব সামাত্রই। কিছু ভিনি ছিলেন যথার্থ সাহিত্য প্রেমী এবং সেই কারণেই প্রকাশ করেছিলেন নারায়ণ পত্রিকা। তাঁর মনে হয়তো এ আতাবিখাসের অভাব ছিল কর্মব্যক্ত জীবন থেকে সাহিত্যচর্চার অবসর খুঁজে নিম্নে কতদিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে তিনি নারান্নণের মাধ্যমে বঙ্গদাহিত্যের দেবা করে যাবেন। ভাই বোধহুর স্বভাব বিনয়ী চিত্তরঞ্জন 'বঙ্গদাহিত্যের পেবা করিব, উন্নতি করিব' ইত্যাদি (তাঁর কাছে অহংকারত্বলভ) সম্পাদকীয় সম্বত্নে পরিহার করেছেন। পরিবর্তে নরনারায়ণের পাদপদ্মে প্রণামাঞ্চলি নিবেদন করে শুরু করেছেন নারায়ণ পত্রিকা। আত্মোংসর্গ করেছেন সেই অসীম পুরুষের কাছে, প্রথম রচনা স্তব—এর মাধ্যমে। তাঁর দৃষ্টিভে নারায়ণ হলেন—'তুমিই জীবের জীবনভূমি। সকল জীবের তুমি একমাত্র উপায়, একমাত্র অবলম্বন। তুমি ভিন্ন সকল সৃষ্টি মিধ্যা, সকল জীব মায়া পুত্তলিকা। তুমি দেহ, তুমিই আত্মা; তুমি সাধনা, তুমিই সিদ্ধি; আদি তুমি, অনাদি তুমি; অন্ত তুমি, সাস্ত তুমি।' নারায়ণ পত্রিকাকেও বোধহয় তিনি শুব এর মাধ্যমে 'দীমার-মাঝে-অদীম-তুমির' পায়ে উৎদর্গ করেছিলেন।

সাহিত্য পত্রিকার নাম নারায়ণ—হয়ত আমাদের কানে অভ্যন্ত নয়। একেত্রেও ক্রিয়াশীল তাঁর ঈশ্ববিশাদী ব্যক্তিমানদ। পরবর্তী রচনা 'অন্তর্যামী' কবিতাতেও আমরা তাঁর ঈশ্বর সন্ধানী মনের গভীর আকৃতির পরিচয় পাই। বৈষ্ণবীয় রীতিতে তিনি মিলিত হতে চেয়েছেন প্রমাত্মার সঙ্গে ।

स्वीयाम की श्रामि श्रामि श्रामि जिया है,
 स्वीयाम स्वाय स

'নাবায়ণে'র আরও করেকটি সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন একই শিরোনামে আরও করেকটি কবিতা লেখেন এবং প্রভ্যেকটিই ১৯১৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'অন্তর্ধামী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভু ক্ত হয়। ১৯১৩-১৪ সালে মাত্র একবছরের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের মা ও বাবা উভয়েই ইহলোক ভ্যাগ করেন। এঘটনা তাঁর ব্যক্তিন্সীবন ও কবিমন উভয়কেই গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ভারই বহি:প্রকাশ 'অন্তর্ধামী' শীর্ষক কবিভাগুলি। নারায়ণের প্রথম সংখ্যা থেকে হ্রপ্রদাদ শান্ত্রী রচিভ 'বৌদ্ধর্ম' ও পাঁচকড়ি বন্দ্যেপাধ্যায় রচিত 'পৌরাণিকী কথা' প্রবন্ধ ত্'টি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রবন্ধ-শিবোনামেই প্রবন্ধকারগণের বক্তব্যের বিষন্নবন্ধ পরিস্ফুট। 'হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব' প্রবন্ধে আচার্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল স্থচাক্ষ বিশ্লেষণের ঘারা এই দিদ্ধান্তে উপনীভ হয়েছেন—"ইংরাজীভে এক কথায় হিন্দুর বিশেষত্বের বা হিন্দুত্বের মূলস্ত্রটি ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয় যে—দি হিন্দু নট্ ঔন্লি में। वर्षेन् अप अविधितियम' व्याक अ हरमाको निवाम होन्, वार्षे वन न्याक हेन् हेन्ए म्हिलि कि भगानिकानण हैन् मि विरायन अवान्छ, विधार्गम् पू मि आक्षिण आन् मिर्छिक् हेडेनिि हैन् मि 'আত্মা'… ''। 'নৃতনে-পুরাতনে' প্রবন্ধে মনস্থী বিপিনচক্র পালের বিচার্য নতুন-পুরাতনের সময়র আমাদের সমাজে কী ছাপ রেথে গেছে বা ষাচ্ছে। নিজের সংস্কৃতিকে অবহেলা করে একদিন পাশ্চাত্যসভ্যতার দিকে আমরা ছুটেছিলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাদের জিজ্ঞাস্থ করেছে। সেই সভ্যভার রীভিনীভিগুলো নেড়ে চেড়ে বিচার করে দেখেছি। খুঁজে পাইনি মৃক্তির পথ! ভাই আবার ফিরে এসেছি নিজের ঘরেই। কিন্তু এই নতুনের স্পর্শে আমদের মধ্যে জন্মেছে সংস্কার বর্জনের ক্ষমতা। লাভ করেছি বিচারের অধিকার এবং এই বিচারের মাপ কাঠিতে আজ নিজেদের সনাভন সভ্যতার ভালমন্দ নির্ণয় করে সভ্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমন্বয় ঘটাচ্ছি সার্বভৌমিক বিশ্বসমস্থার।

'নারায়ণে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বিপিনচন্ত্রের মৃণালের কথা গল্পটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। 'মৃণালের কথা' রনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত স্থীর পত্রকে ব্যঙ্গ করে লেখা। স্ত্রীর পত্রের নারীপ্রগতি চেতনাকে নির্মন্তাবে ব্যঙ্গ করেছিলেন গল্পকার। এই গল্প প্রকাশের মাধ্যমে প্রথম সংখ্যা থেকেই স্কুম্পিট হয়ে ওঠে নারায়ণের রবীন্দ্র-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী। প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত 'সব্দ্ধপত্র' পত্রিকাল্ল ১০২১ সালের আবেণ মাসে রবীন্দ্রনাথের স্থীর পত্রের আকাশিত হয়েছিল। বিপিনচন্দ্রের মৃণালের কথা প্রকাশিত হয় অগ্রহারণ মাসে। স্ত্রীর পত্রের ঘটনা বেখানে শেব, মৃণালের কথা দেখান থেকে ভক্ত। 'মৃণালের কথা' আচ্চ পর্যন্ত অনালোচিত, তাই এ বিষয়ে কিছু বিস্তৃত্ত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। মৃণালে আর কোনদিন ২৭নং মাখন বড়ালের গলিতে ফিরে আসবে না—এ সংবাদ পেলে মৃণালের ননদ তার ঠাকুরণো নরেনকে পাঠালো পুরীতে মৃণালের কার্যকলাপ সহছে গোয়েন্দাগিরি করতে এবং দাদাকে ( অর্থাৎ মৃণালের স্থানাতেই বস্বাস ভক্ত করে, আত্মপরিচন্ত্র সোপন রেখে। নরেন ও মৃণালের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে প্রায়াতেই বস্বাস ভক্ত করে, আত্মপরিচন্ত্র সোপন রেখে। নরেন ও মৃণালের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে স্নেছের 'দিদি—ভাই' সম্পর্ক। মৃণালের কবি-কবি ভাব নরেনের মনে বিরূপতা স্থাই করে। ইতিমধ্যে মৃণালের ভাই শরভের মারক্তং গল্পে উপন্থিত বিলেত ক্ষেরতা এক নব্য কবি। তাঁকে পেনের ম্বালের কবিন্তার কার্যচর্চা বা 'কবিভার পাগলামি' বেমন স্থার গভিতে এগিন্নে চলল, তেমনি নব্যকবি

পরকীয়া প্রেমে মেতে উঠলেন। নরেনের অহুস্থভার হুযোগ নিয়ে নহাক্বি একদিন মুণালকে নিয়ে সমৃত্রের ধারে বেড়াভে গেলেন। ডিটেকটিভ নরেনও পিছু নিল। নরেন বৌদিকে চিঠিভে লিখছে— 'হঠাৎ যেন একটা অফুট চীৎকার কাণে গেল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়ে দেখি, ঐ লোকটা ভোষার মেজবউকে অপমান করার চেষ্টা কচ্ছে'। নরেনের হাতে জুভো পেটা খেয়ে নব্যক্বি পালালেন। বাড়ী ফিরে মৃণাল অহন্থ হয়ে পড়ল। নরেনের পরিচয় ইতিমধ্যে প্রকাশ পেল। বাড়ী ফিবে যাবার জন্ম নবেনের পীড়াপীড়ি মৃণালকে টলাতে পারল না। যে বিন্দুব আত্মহভ্যার থবর পেয়ে মুণাল পুথী চলে এদেছিল, কলকাভা থেকে থবর এল বিন্দুর মৃত্যুসংবাদ ভূল। বিন্দু চিঠিও লিখল युवानरक मि अथन यायो-माराशिनो अवः युवानरक यायोत्र कार्छ किरत स्टि व्यष्ट्रताथ कदन। মুণালের মন পরিবর্তন হয়েছে। স্থামী আদছেন তাকে নিয়ে খাবার জন্ম। নিজের দোষ স্থীকার করে याभी क এक मीर्घ ठिठि निथन मुनान। 'मृनालित कथा' এथान्ति भ्या मृनालित कथा भए आम्रा ছঃথিত হই তিনটি কারণে। প্রথমতঃ এটি বিপিনচন্দ্রের মত একজন সর্বজন প্রক্রের মনস্বীর লেখা বলে। ষিতীয়ত: যে চিত্তরঞ্জন তাঁর কন্তা অপর্ণাদেবীর অদবর্ণ বিয়ে দিয়ে সমাজে এক উচ্ছাপ দৃষ্টাস্ত স্থাপন করেছিলেন তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাতেই এই নারীপ্রগতি বিরোধী ব্যঙ্গাল প্রকাশিত হতে দেখে। তৃতीय कावन, युनात्नव कथा পড়ে আমাদের বুঝভে কট হয় না যে ঝরঝরে সহজ সাবলীল ভাষায় স্থলর গল্প লেখার ক্ষমতা বিপিনচন্দ্রের করায়ত্ত ছিল, কিন্তু তিনি কয়েকটি রবীক্রগল্প বিরোধী 'ব্যঙ্গগল্প' রচনা कदा ছाড़ा जाद कोन गन्न लिथनिन। विभिन्छ छाद मुगालिद कथाय श्रथम थ्यक्ट अहे श्रमाण ব্যস্ত, যে নিজের সংসার সম্বন্ধে যে ধারণা মুণালের হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভূল। মুণালকে দিয়ে ভা' গল্পের শেষাংশে স্বীকার ও করিয়েছেন।

নারায়ণ পত্রিকার বিভীয় ও তৃতীর সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রবন্ধের তালিকার যুক্ত হর বথাক্রমে বিপিনচন্দ্রের 'শুন্তীকৃষ্ণতত্ত্ব' ও হরেশচন্দ্র সমাজপতির শ্বিতকথা 'সেকালের শ্বিত—বিষ্ণাচন্দ্র'। বিতীয় সংখ্যার প্রকাশিত 'বাঙ্গলা নাট্য সাহিত্যের পূর্বকথা' প্রবন্ধের বারা প্রবন্ধার শরচন্দ্র ঘোষাল প্রথম বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস অবেষণে সচেষ্ট হন। নাটক বিষরে তার আরও তৃটি প্রবন্ধ 'প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক' ও 'বাঙ্গালার আদি নাটক' নারায়ণের তৃতীর ও পঞ্চম সংখ্যার প্রকাশিত হর। কবি চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত পত্রিকার বিতীয় সংখ্যায় 'ভালিম' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। তৃশ্চরিত্র বড়লোক নায়ক ও এক বারবিলাসিনীর প্রেমকথা এ কাহিনীর উপজীব্য গল্পটি বিয়োগান্তক। চিত্তরঞ্জনের বিভিন্ন জীবনী প্রস্থে 'ভালিমের' আলোচনা থাকার, এ বিবরে নতুন করে কিছু বলা নিশ্রয়োজন। নারায়ণের দিতীয় সংখ্যার প্রকাশিত অপর ছুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—বিশিনচন্দ্রের 'ভাষার কথা' ও ভক্তণ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মক্ষ্যানের 'শক ও শকাম'। নাধুছাবা ও চলিত ভাষার—কোনটি বাঙ্গলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হবে, এ প্রশ্নে সে যুগে প্রবল্প বিতর্ক চলেছে। এই পরিপ্রেক্তিত বিশিনচন্দ্রের প্রস্কৃতি রচিত। প্রাক্ষত্ত উল্লেখযোগ্য মুণালের কথায় বিশিনচন্দ্র চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। বিশিনচন্দ্রের মতে যুগ্ বিবর্তনের সঙ্গে ভাষাও পরিবর্তনের শক্তি লোগ পেয়েছে নতুবা প্রাতৃহিক জীবনের ভাষার সঙ্গে লাখি বাস্বার ছাত্যর ভাষার সত্তে লোগার লোগে প্রাত্তিক জীবনের ভাষার সঙ্গে লোগার ভাষার ছাত্য তিতার ভাষার ছাত্য ভাষার জানার্জনের লাখার জানার ভাষার ছাত্য প্রান্ধিনের ভাষার সক্তে লোগা পেয়েছে নতুবা প্রাত্তিহিক জীবনের ভাষার সক্ষের লাখার জাবার ছাতার ভাষার ছাত্য প্রাত্তিক ভাষার সক্ষেত্র ভাষার সক্ষেত্র ভাষার ছাত্য প্রত্নিক

ব্যবধান। আমাদের নিজের ভাবাতেই রামমোহন, বিভাগাগর, বহিমচন্দ্রের 'এবারং' বা টাইল, এবং 'ভারপরে রবীজনাব বে অগাবারণ শক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালা গছ এবারতের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ সকলের মধ্যে কভ প্রজেই । বিশিনচক্র কর্তৃক রবীজনাথের গছরীভির উচ্চপ্রশংসা লক্ষ্ণীর । ব্যাকরণের কাঁটা কম্পাস দিয়ে লিখলে রচনা বিশুক্ত হলেও, ভা সরস ও জীবস্ত হতে পারে না । ভাই ভাষার পরিবর্তনে ভয়ের কিছু নেই । এ কথার অর্থ বেছচারিভাকে সমর্থন নয় । প্রত্যেক ভাষার বে নিজ্মভা আছে ভা' অপরিবর্তনীয় । এবং এই স্বকীয়ভা পরিবর্তনের প্রচেটা প্রভিবাদ ও প্রভিবোধযোগ্য । নারায়ণের ভূভীর সংখ্যার একই শিরোনামে আর একটি রচনার মূল্যথনাথ ব্যুর মভ 'ভাষাতে লোকে প্রাণ থোঁজে, পোষাক নহে' । কাজেই লেখক যে রক্ষ ভাষাতেই লিখুন না কেন, সৃষ্টি মহন্তর হলে ভা সর্বজনগ্রাহ্য । 'শক ও শকাক' প্রবন্ধে শক্জাভির আদি বাস্থান কোথার ছিল, কবে ভারা ভারভবর্ষে প্রবেশ করল ইভ্যাদি প্রাস্থাক্র বিষয়ের ঐতিহাসিক অমুসন্ধানে বভী সেদিনের ভক্ক ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মন্ধ্র্যার । প্রবন্ধ শেবে পাদ্টীকার তিনি স্পাই লিথেছিলেন ভার অভিমন্ত ভিনি পাঠকদের ওপর জোর করে চাপিরে দিতে চান না—প্রবন্ধটি ভার ব্যক্তিগভ মভামতের দর্পণ । লেখক ভালিকার রমেশচন্দ্রের নাম দেখে বোঝা যার, পত্রিকা সম্পাদক ভক্কণ লেখকদের প্রতি সহদ্র ছিলেন ।

'নারায়ণে'র চতুর্থ সংখ্যার অর্থাৎ ফাস্কন মাসে ভিনটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—হরিপদ কাব্য-স্বৃতি মীমাংসাতীর্থ মহাশয়ের 'চার্বাক দর্শন', বিপিনচন্দ্রের 'বর্তমান হিন্দুধর্মের দেববাদ ও 'দেবোপাসনা' এবং সম্পাদক চিত্তরঞ্জনের 'কবিভার কথা'। সাহিভ্যক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন মূলভঃ কবি। ভাই কবির ভাষ্যে কবিভার কথা শোনার আগ্রহ উপেক্ষণীয় নয়। ভতুপরি, সমকালীন কবিদের কবিতা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত সাধারণ অভিমত ও কবিতার কথায় ধরা পড়েছে। এ প্রব**দ্ধে** চিত্তরঞ্জনের আক্ষেপ আধুনিক কবিভায় আর প্রাণের 'পরশ' মেলে না। কারণ জীবনের অস্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে আধুনিক কবিদের সংযোগ নেই। 'জীবন লইয়াই কবিতা। যে শুধু ছোবড়া থায়, সে কথনও ফলের স্বাদ পায় না ্রা ষে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অস্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না পায় সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যে ছোবরা না ছাড়াইয়া ফল থাইতে চায়, সেও ফলের স্বাদ পান্ন না। সে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়া কল্পিত লোক স্বন্ধন করে মাত্র। শৃষ্ঠ আকাশে ষেমন গৃহনির্মাণ করা যায় না, সেইরূপ এই কল্লিডলেকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না'। चाधूनिक कविषय कंछी এখানেই। চিত্তदक्षन वनছেন—চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস থেকে কৃষ্ণক্ষল গোস্বামী, নিধ্বাৰু পর্যন্ত কবিতায় মহাজীবনের ইঙ্গিত মিলত, আজ তা কোথায় হারিয়ে গেল। কবি বা কবিভার আদর্শ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের অভিমতের বিরুদ্ধমত প্রকাশ সম্ভব নয়. তথাপি চণ্ডীদাস, গোবিন্দদানের সঙ্গে একই, আসনে বসার অধিকারী কবি ক্লফকমল গোস্বামী ও নিধুবার নন নিশ্র । চিত্তরঞ্জন স্ব-আদর্শ অমুষায়ী কবি বা কবিভার বিভাগীয় বিভাগনে নিজেই অক্ষম। চণ্ডীদাসের 'দই কেবা ভনাইল ভাম নাম…' এই বছশ্রভ পদটির দঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ মা করে তাঁর 'ভালবেদে স্থি! নিভূত য্তনে/আমার নামটি লিখিয়ো ভোমার/মনের মন্দিরে। /আমার পরাণে ষে গান বাৰিছে/ভাহাবি ভালটি শিথিয়ো ভোমার/চরণ-মঞ্জীরে' কবিভার তুলনা করে চিত্তরঞ্জন এই সিদ্ধান্তে পৌচেছেন শেষোক্ত কবিভায় প্রাণের স্পন্দন নেই, আকুলভা নেই, জীবন বা মহামিলন মন্দির থেকে ভা' দূরে বহুদূরে। চিন্তরঞ্জন ষথন রবীক্রনাথের লেখা উপরিউক্ত পঙক্তিশুলোয় প্রাণের স্পন্দন খুঁলে পান না, তথন আমাদের হু:খিত হওয়া ছাড়া গভ্যন্তর নেই। কবি ও কবিভা সম্পর্কে চিন্তরঞ্জনের সঠিক ধারণা থাকলেও, তাঁর ব্যক্তিগত ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা সেই ধারণা বা সংজ্ঞানির্দেশিত পথ অহুসরণ করেনি।

र्वे श्राम नाजी, की दाक्रिमाक विद्याविताक श्रम्थ बनायश्य श्रम्पत्र मक्त भ्रामन कर्व সম্পাদক চিত্তরঞ্জন 'নারায়ণ' পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যা অর্থাৎ ১৩২২সালের বৈশাথ সংখ্যা বিশেষ বন্ধিম-স্মৃতি সংখ্যারূপে প্রকাশ করেন। বৃদ্ধিমচন্দ্র তাঁর কাছে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন না, ছিলেন একটি যুগ (অপর্ণাদেবী:মাহুব চিন্তরঞ্জন)। ৰন্ধিমের সাহিত্যকীতি ও হিন্দুজাতীয়ত্বধেধ চিন্তরঞ্জনকে গভীরভাবে অন্প্রপ্রাণিত করেছিল। বহিমশ্বতি সংখ্যায় অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বিদশ্ব মননশীল লেখকদের দ্বারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্য ও ব্যক্তিমানস বিষ্ণেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন। অভাবধি বাঙ্গলা সাময়িক পত্রের অগতে যে ক'টি বক্ষিমশ্বভি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ভার মধ্যে নারায়ণের আলোচ্য সংখ্যাটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। আমার বক্তব্যের প্সমর্থনে বিষম স্বৃত্তি সংখ্যার বিষয়সূচী ও লেখকগণের নাম উদ্ধৃত করলাম। (১) বন্ধিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়—হরপ্রসাদ শান্ত্রী, (২) বন্ধিমবাবু ও উত্তরচরিত—এ, (৩) অর্জুনা পুষ্বিণী—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বৃদ্ধিসচন্দ্রের ছোট ভাই), (৪) বৃদ্ধিসচন্দ্রের বাল্যকথা—এ, (৫) বন্ধিমচন্দ্রের অয়ী—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬) সেকালের স্থৃতি: বৃদ্ধিসচন্দ্র—স্থুরেশচন্দ্র সমাজপতি, (৭) ঋষি বৃদ্ধিসচন্দ্র—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, (৮) রজনী ( সমালোচনা )—জ্ঞানাঞ্জন পাল, (১) ব্যক্ষিয়বাবু—ললিভচন্দ্র মিত্র ( দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ), (১০) বঙ্কিমমণ্ডল বা বঙ্গদর্শন (কবিভা)—বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, (১১) বঙ্কিমপ্রসঙ্গ ও গীভার কথা—হীরেন্দ্রনাথ **দত,** (১২) বৃদ্ধিমশ্বজি—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৩) বৃদ্ধিমচন্দ্র ও তাঁহার দ্বারবান পাঠক— জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (১৪) ঐতিহাসিক গবেষণায় বন্ধিমচন্দ্র—রাথানদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৫) চরিত চিত্র বৃদ্ধিমচন্দ্র—বিপিনচন্দ্র পাল, (১৬) স্বর্গীয় বৃদ্ধিমচন্দ্র ও তঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়— ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিভ প্রবন্ধ। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছিল ছ'পৃষ্ঠা ব্যাপী বিছমের হন্ডলিপি। এ সংখ্যায় ১৩টি মূল্যবান আর্ট প্লেটও ছিল। প্রভ্যেকটি রচনাই স্বকীয়ভায় উष्क्रम रूलिंख, देवशंखिक रोदिसनाथ मरखंद 'विक्रम व्यमक्र-गीखांद्र कथा' व्यवस्थ (थरक এकि। उथा এথানে উদ্ধৃত করলাম, সাধারণে অল্পজ্ঞাত বলে। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ইহার কয়েক বংসর পূর্ব হইতে বন্ধিমবাবু গীতার বিশেষ আলোচনা করিতেছিলেন। কেবল ধর্মভত্ত ও ক্বফচরিত্র নহে ভিনি বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজের দ্বাজ্য গীতার এক অভিনব ভাষ্যও রচনা করিভেছিলেন। এবং ইহার কিয়দংশ মাদিক পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছিল। বঙ্কিমবারু বলিলেন যে তাঁহার ধারণা এই যে গীভার শেষ ছন্ন অধ্যান্ন পরবর্তীকালের যোজনা। উহারা মৌলিক গীভার অন্তর্গভ নহে।… ঐদিন বৃদ্ধিয়বাবুর সহিত গীতার প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন যে, তদানীস্তন ভারতীয় স্থীসমাজে কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ নামে যে সাধন প্রণাদী প্রচলিভ ছিল, গীতাকার

অঙুত প্রতিভাবলে ভাহার অপূর্ব সামঞ্জ বিধান করিয়াছেন। বহিমবাবৃর মূথে এই প্রথম গীভার সমন্বর্গাদের সন্ধান পাইলাম'। আমাদের তুর্ভাগ্য, গীভা ভান্য রচনা করার প্রয়োজনীয় সময় বহিমচন্দ্র পাননি। 'নারায়ণে'র প্রথম বর্ষের প্রথম থণ্ডের অর্থাৎ প্রথম ছয়টি সংখ্যার আলোচনা এধানেই শেষ।

নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিভীয় থণ্ড প্রথম সংখ্যায় ( জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল ) প্রকাশিত ভিনটি মুল্যবান বচনা হল-ভ্ৰমণ-বৃত্তাম্ভ-খণেজনাথ মিত্ৰ, ভাষার কথা-প্রফুল্লকুমার সরকার, শহরাচার্য কর্তৃক জৈনমত পণ্ডন--- শ্রীষিভদাস দত্ত। শুমণ বৃত্তান্ত প্রবন্ধটি ১৩২২ সালের ১লা বৈশাথ ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে থগেন্দ্রনাথ মিত্র পাঠ করেন। তাঁর ভ্রমণের দূরত্ব মাত্র বর্ধমান পর্যন্ত, 'লোটা কমল লইয়া জলধরদাদার (সেন) মত গলোতীর পথে' তাঁর যাতা সম্ভব হয়নি। তথাপি এই কুন্ত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়েই একটি ফ্রন্সর রম্যরচনা উপস্থাপিত করেছেন থগেন্দ্রনাথ। 'ভাষার কথা' প্রবদ্ধে প্রফুল্ল মার গিথেছেন—বাঙ্গাল' সাহিত্যকে বাঙ্গালীর সাহিত্য করিতে হইলে ভাহাকে কলিকাভার বা ঢাকার আটপোরে ভাষায় রচনা করিলে চলিবে না। ভাহাকে সমগ্র বাঙ্গালীর দেবা ও উপভোগ্য দার্বজনীন বাঙ্গালা ভাষাভেই আকার দিতে হইবে। এথনকার লিখিভ ভাষাই সেই সাৰ্বজনীন ভাষা'। 'ভাষার কথা' শিরোনামে ষতীক্রমোহন সিংহ তৃতীয় সংখ্যায় আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। এটি ছিল উত্তবাঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি প্রমণ চৌধুরীর অভিভাষণের भभारमाहना। अभव होधुवीत ভाষণটি সবুজপতে ১৩২১ সালের ফাল্কন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচনাটি দীর্ঘ.হলেও যভীক্রমোহন স্পষ্টভাষায় একবারও তাঁর নিজের মভ প্রকাশ করেন নি। नभालाठनां ि ছिल व्यत्नको 'धविभाছ ना हुँ है भानि' গোছের। येषि ও বুঝে নিভে কষ্ট হয় ना ভিনি সাধুভাষার সমর্থক। ভাষার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে ষভীক্রমোহন অহেতুক রবীজনাথকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর অভিযোগ 'রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে চিস্তা করেন, বাংলায় কবিতা রচনা করেন'। ( অন্ধ বিরোধিভার বোধহয় এটিই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।) রবীন্দ্রনাথের কবিভা অবোধ্য। ভিনি লিখছেন—'রবীন্দ্রনাথের পুলক যদি গাছে গাছে না নাচিয়া নরনারীর গাত্তে কদম কুন্তমের ুগায় বিকশিত হইত, তাঁহার সঙ্গীত ষদি আকাশে না ঘুমাইয়া নরনারীর কঠে স্থরতান লয় যোগে মুখরিত হইত, তাঁহার ক্রন্দন যদি কাহারও পিছে পিছে না ধাইয়া নরনারীর বুকের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়া অশ্রধারারণে বিগলিভ হইভ, ভবে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত পণ্ডিতমূর্থ সকলেই ϳ তাঁহার কথা বুঝিতে পারিত'। প্রমণ চৌধুরা আযাঢ় সংখ্যার সবুল পত্তেই যতীক্রমোহনের সমস্ত। যুক্তি থণ্ডন করেছেন, পরিশেষে রবীক্রকাব্য প্রসঙ্গে নিথেছেন—'তাঁর প্রবন্ধ পড়ে আমার শুধু এই মনে হয় বে, মাহুষের বোঝবার ক্ষমভার সীমা আছে. কিন্তু তাঁর না বোঝবার ক্ষমভা অসীম'।

'নারায়ণ' পত্রিকার প্রথম বর্ষের অবশিষ্ট সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল-কথা সাহিত্য—হুখরঞ্জন রায় (২য় সংখ্যা), মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরমা—দীননাথ সাঞাল, বিতি ও স্থিতি—পাঁচকত্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (৩য় সংখ্যা), কবিতার কষ্টিপাথর—বিপিনচন্দ্র পাল, কালিদাসের মেলে দেখান—হরপ্রসাদ শান্তী (৪র্থ সংখ্যা), নাটুকে রামনারায়ণ—নলিনীকান্ত এটিশালী (৫ম সংখ্যা), বাঙ্গালীর প্রতিমা পূজা ও মুর্গোৎসব—বিপিনচন্দ্র পাল; সঙ্গীতে বিজ্ঞান—

শিশিরকুমার মিত্র ও তুর্গোৎসবে নব পত্রিকা—হরপ্রসাদ শান্তী ( ৬৪ সংখ্যা )। নারায়ণের ১ম বর্ষ ১ম থণ্ড ৫ম সংখ্যার প্রথম 'জীবনে পণে' শীর্ষক একটি নাটক প্রকাশিত হয়। মঞ্চোপযোগী নাটক নয়, পরিবর্তে নাট্যকার সভ্যেন্দ্রফ গুপ্তের ভাষায় 'ক্থানাট্য'। 'মরণে ভয়', 'আঁধার ঘরে', 'হাসির দাম' নামে আরও ভিনটি সভ্যেন্দ্রফের কথানাট্য নারায়ণের ২য় থণ্ডের ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'কবিতার কষ্টিপাথর' প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র মাইকেল মধুস্দনের ব্রজাঙ্গনাগীতির 'नाहिष्ट कम्थम्टन वाषारत्र मूत्रनी रत ! /ताधिकात्रमन/हल मिथ खत्रा कति, मिथिरा श्वाप्तत ছবি/এष्यत রভন'—এই লাইনগুলির সঙ্গে গিরিশ ঘোষের 'ষাই গো, ওই বাঁজায় বাঁশী/প্রাণ কেমন করে। /না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে/মান ভরে'—এই কবিতা-পঙজ্জির তুলনা করে বলছেন—'মধ্সুদনের পঙজিতে বম্বর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। তিনি বই পড়ে এই রচনা স্বষ্টি করেছেন। অক্সদিকে গিরীশ ঘোষের প্রভ্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। ভাই তাঁর গানে যে শক্তি, যে সভ্য, যে গৌন্দর্য, যে রস ফুটিয়াছে, মধুস্দনের গীভিতে তাহা ফোটে নাই'। গিঃীশ ঘোষের কি ভাবে প্রভাক অভিজ্ঞতা লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল জানা নেই। বিপিনচন্দ্র আরও লিথছেন—'কিন্তু আমি যথন ব্রজাঙ্গনা পড়ি তথন একাল ভাবি না। আমি দেখি তার হুর। আমি দেখি তার শব্দ সম্পদ। আমি দেখি ভার ছন্দ। আমি মজিয়া ষাই ভার অপূর্ব ঝংকারে। এই ঝংকারটি বড় মিষ্ট। ভারই জন্ম ব্ৰদাদনাকে এমন মিষ্ট বলি। তুমি থোঁজ শক নয় অর্থ। তুমি চাও ছন্দ নয়, রস। এই জন্মই আমার যা মিষ্ট লাগে, ভোমার ভাহা মিষ্ট লাগে না'। কবিভা পাঠকের মানসিকভার বিভিন্নভার দক্ষণ, একই কবিতা প্রত্যেকের ভাল বা মন্দ লাগতে পারে না। বিপিনচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ষিমত না হয়েও, তাঁর কাব্য বিশ্লেধণে পরস্পর্বিরোধী মতের প্রাধান্ত লক্ষণীয়। 'সঙ্গীতে বিজ্ঞান' ্নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক প্রেবম। শব্দ, কম্পন, ভরঙ্গ আরুভি, কানের অভ্যন্তরন্থ গঠন প্রণালী, সা রে গা ম' পা ধা নি-—এই সপ্তকের মধ্যে সাভটি হ্ররের কম্পনের অহপাভ ইভ্যাদি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধকার শিশিরকুমার মিত্র দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পূর্বে অসুলিখিত আর একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ হল 'নবীনচন্দ্রের শৈলজা'। 'শৈলজা' নবীনচন্দ্রের নিজস্ব মানস-ছহিতা। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস—এই ভিনটি পুথক কাব্যগ্রন্থ বা একত্রে অথও মহাকাব্যের ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে কি ভাবে নাগরাজ চন্দ্রচূড় কন্তা শৈলজার চরিত্র পরিস্ফূট হয়েছে লেখক জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ভাই দেখিয়েছেন। নারায়ণে প্রকাশিত বিষয়ের এই গুরুগন্তীরভার পাশে দ্বিতীয় থণ্ডের পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ কবিতা সহজেই মন আরুষ্ট করে। 'গিন্নী' শীর্ষক এই কবিভাটির রচয়িতা দরবেশ ছদ্মনামের আড়ালে কোন বিশিষ্ট কবি। আমি ব্যক্তিগভভাবে কবিভাটি প্রথম শুনি স্বর্গত কবি নরেন্দ্র দেবের কাছে। তাঁর পরিহাস রসিক মনের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। আমার ধারণা দরবেশ নামের আভাসে কবি নরেন্দ্র দেবই ছিলেন। অবশ্র ভিনি নিজে কথনও এ দাবী করেন নি। কবিভাটি থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা অসম্ভব।

> গিন্নী তুমি হে আমার সর্ব ; উত্ততফণা জাগ্রত সদা নাশিতে সকল গর্ব।

প্রভাতকুমার ম্থোপাধ্যার তাঁর ববীক্স-জীবনীর বিভীয় থণ্ডে 'নারারণ' পত্রিকা ও চিন্তবঞ্জন প্রদক্ষে নিবছন—'রান্ধধর্মর মতবাদ, রান্ধসমাব্দের প্রগতিবাদ দমালোচনাই হইল এই পত্রিকার প্রধান কার্য। চিন্তরঞ্জন নারারণ পত্রিকা বাহির করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লিথিবার সময় কোথায়? তিনি তো তথন হাইকোর্টের প্রধান ভারতীয় ব্যারিষ্টারদের সম্রতম। তাই তিনি অর্থ দিয়া করেকজন প্রতিভাশালী লেথককে এই কার্যে নিযুক্ত করিলেন; ইহাদের মধ্যে বিপিনচক্র পাল খনামধন্ত'। বদিও নারারণ পত্রিকার হিন্দুধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ প্রধান্ত পেরেছিল, ভাষা ও কবিতার প্রশ্নে প্রথম চৌধুরী, রবীক্রনাথ প্রমুখগন নাহায়ণ কর্তৃক আক্রান্তও হয়েছিলেন, তথাপি রান্ধসমাব্দের প্রকান্ত বিরোধিতামূলক প্রবন্ধ নারায়ণে চোথে পড়ে না। লেথবার সময়ও চিন্তরঞ্জনের ছিল। নারায়ণের প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই চিন্তরঞ্জনের লেখা প্রকাশিত হত। লেথক ভাড়া করা হয়েছিল কি না সে সম্পর্কে কোথাও কোন প্রমাণ চিন্তরঞ্জনের জীবনী গ্রন্থ গলিতে নেই। বিপিনচন্দ্র 'নারায়ণ' পত্রিকা পরিচালনার চিন্তরঞ্জনের অন্তত্ম সহারক ছিলেন—এ কথা অবশ্ব স্থীকার না করে উপায় নেই।

## কাথির করণ সমাজ

### পূর্ণচন্দ্র দাস

বেকালে সমাজে জীবিকা ভিত্তিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল সেকালে এক সম্প্রদায় অন্ত সম্প্রদায়ের জীবিকায় হস্তক্ষেপ করাকে পাপ বা অক্যায় বলে মনে করতেন। কবে থেকে এই নিয়ম চালু হয়েছিল সে কথা ঠিক বলা না গেলেও করণিক বৃত্তির মাধ্যমেই যে সেই একই সময়ে করণ সম্প্রদায়ের স্বষ্টি হয়েছিল এ বিষয়ে কোনও বিমত থাকতে পারে না। সেবাকে ধর্ম বলে মনে করে যে সব মাহ্র্য সমাজ সেবার নিজেদের বিলিয়ে বিকিয়ে দিয়েছিলেন কালক্রমে তাঁরাই পেবক বা দাস বলে ঘুণ্য ও অপাজের হয়ে উঠলেন সমাজের কাছে। বিতা ও বৃদ্ধির একত্র সমাবেশে করণ সম্প্রদায় হয়ে উঠলেন সমাজের সর্বেদ্যি। গানে, গল্পে, ছড়ায়, ধাঁধায় সব সময় পল্পী মুথরিত হয়ে থাকতো করণ সম্প্রদায়ে গুণ্গানে। কথনও বা তাঁরা নিজেরাই মুথর হয়ে উঠতেন নিজেদের আত্মশাতার।

চারি চৌদ্দ উপর চার, গিরি ষাইচন লই সেপার, ষদি তু করণ পুত্ন হবু, গিরি নাম ধরি ডাকি আঁনিবু।

চারকে চৌদ্দ বারা গুণ করে, গুণফলের সঙ্গে চার যোগ দিলে যাট হয়। সংস্কৃতে ষাটকে যতী বলে। যতী গিরি নদীর ওপারে গেছেন। আগস্তুক গৃহস্বামীর নাম ও তিনি কোথায় গেছেন এই কথা জানতে চাওয়ায় গৃহ কর্তার প্রতিভূ আগস্তুকের পরিচয় ও তিনি যে করণ সম্প্রদায়ের একথা জানতে পেরে উপরোক্ত ধাঁধাটি বলেন। আর বলেন যদি তুমি করণের ছেলে হও তবে গিরির নাম ধরে ডেকে আনবে।)

সভাই এককালে করনিকজ্ঞান না থাকলে নিজেকে করণ বংশীর বলে পরিচয় দেওরায় অহুপযুক্ত বলে গণ্য হভো।

করণ সম্প্রদায়ের চারিটি শাখা। ক্বিজীবী, মনীজীবী, লাউলী ও করণ পদবী ধারী করণ।
উড়িয়ার করণ, বাংলার কারত্ব ও বিহারের লালা, ত্থান ভেদে নামের পার্থক্য ছাড়া সকলেই একই
গোষ্ঠীভুক্ত বলে অনেকের ধারণা। কিন্ত সন্ধানীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা বায় এঁদের মধ্যে
জীবিকার সাম্যভা থাকলেও সামাজিক সংস্কৃতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। লাউলী শাখার করণদের
উপনন্ধন হয় ব্রাহ্মণদের মভ। করণ ও কায়ত্বদের মধ্যে জন্মাশোচ একুশ ত্র্যে ভাজ্য হলেও বিবাহের
বেলায় মলল বিয়েকে বাদ দিলে, বিয়ে, বাসি-বিয়ে, ফুল-শব্যা বা বৌভাভ—এই তিন দিনে বিবাহ
উৎসবের পরিস্মান্তি ঘটে, কিন্ত করণদের বিবাহে অন্ত মলল ক্রিনী মভ। আট দিন চলে বিবাহ
উৎসব। আবার মৃতাশৌচ পালনের বেলায় করণদের দশ ত্র্যে পবিত্র আর কায়ত্বদের চলে একমাস।

করণ জাভির ইভিবৃত্ত সহজে ছুর্গাদাস লাহিড়ি সম্পাদিত 'পৃথিবীর ইভিহাস' থেকে জানা যায় যাহারা যথা সময়ে উপনয়ন সংস্থার না করেন তাঁহাদের ব্রাভ্য বলে। ব্রাভ্য ক্তিয়ের স্বর্ণা গর্ভল ভনর দেশে বিদেশে সপ্তবিধ আখ্যা পাইয়া থাকে। ঝরা, মরা, লিছবি, নট, করণ, থশ, জাবিঢ়। করণ জাভির উৎপত্তি সম্বন্ধে মহু সংহিভায় দেখা বার 'উহারা ব্রাভ্যক্ষত্তির।' আবার অনেকে বলেন এঁরা চিত্রগুপ্তের (বম রাজের হিদাব রক্ষক) বংশধর, ব্রহ্মার চক্ষ্ হইভে জাভ। করণ পদবীধারী করণদের সঙ্গে উড়িয়ার করণদের সামাজিক সংস্কৃতির কোন মিল নাই বললেও অত্যক্তি হয় না—

সম্ভবত খুষ্টীর বোড়শ শতানীতে নিম্নবেদর হিজনী অঞ্চলে উড়িয়া থেকে করণরা প্রথম আগমন করেন। এই শতকেই স্থনামধন্ত মদনদ আলির আবির্ভাব। তাঁর অলোকিক ক্রিয়া-কলাপ জনমানসে বিশেষ রেখাপাত করে। মদনদ আলিকে স্থানীয় লোকেরা 'বাবা মেছেন্দালী' বলেন। হিজনীতে তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি কুলাপড়ার হবি সাউর কক্ষাকে বিবাহ করেন। তাঁর বেশ-ভূষার কোন পারিপাট্য ছিল না। বাংলা দেশের নক্সা কাট। কাঁথা গায়ে দিয়েই ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর সম্বন্ধে এখনও নানা রক্ম লোক সঙ্গীত হয়।

'চারিদিকে পুনাপানি— मध्या हिष्मी। ভার মধ্যে বাস করেন---বাবা মেছেশলী। ফকির আইলরে আইলরে ছিভা কাঁথা গায়।' হরি সাউ নামে ভিলি কুলা পাড়ায় ঘর ভার কন্তা রপমতী দেখতে মনোহর। দিনাস্তে জোটে না ভাত তেল বেচে ভিলি ভার কন্তা বিভা করেন বাবা মেছেন্দালী ফকির আইলরে আইলরে ছিঁড়া কাথা গায়।'

মসনদ আলির কনিষ্ঠ প্রাভা অমিত বিক্রম সেকেন্দর আলি অগ্রপত্তন (এগ্রা) থেকে হিজনী পর্যান্ত বিরাট নিয়াঞ্চল কৃষি ও বসবাস উপযোগী করে তুলেন। পাঁঠ (ত্বদা বেসিন) থেকে সম্প্র কুল পর্যান্ত বিরাট বাঁধ মেছেন্দলী সাহেবের ভ্যাড়া বলে পরিচিভ। তাঁর রাজধানী পূর্বে জ্নপুট পশ্চিমে অগ্রপত্তন, উত্তরে মহিষাদল, দক্ষিণে সম্প্র। সেকেন্দর আলির লোহার ছড়ি এখনও হিজলীর বাবা সাহেবের কোট গোড়ার স্থরকিত। প্রবাদ আছে আলি প্রাত্তর্যকে ভক্তি না করে কেছ যদি অহমিকা প্রকাশ করে এই ছড়ি তুলভে যার তাহলে সে কিছুভেই এই ছড়ি তুলভে পারবে না। মসনদ আলি তাঁর রাজধানী দেখান্তনার জন্ত প্রথম তাঁর দেওরান ভীমসেন মহাপাত্রকে

উড়িখ্যা থেকে আনেন। ভীমসেন মহাপাত্রের ছুই কন্তা ছিলেন। দেওয়ানজী মেয়ে ছুটিকে বিয়ে দেওয়ার অক্ত উপযুক্ত করণ পাত্র না পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে তিনি পরগণে বাহিষি মুঠার ভীম সাগর নামে বিরাট পুকুর কেটে পুকুরের মধ্যে দেউল প্রভিষ্ঠা করেন, ও এই **(एउटिन प्रकार) प्रकार को वस्त्र म्याधि श्रष्ट्र करवन। ही र्यकान के श्रुक्र क्रिक नार्विन छाहे** অনসাধারণের অজ্ঞাভ ছিল। বর্তমানে ভীম সাগরের তীরে বাহিনী হাইম্থলের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পুকুরটি সংস্থার করতে গিয়ে সমস্ত ইভিহাস জনসাধারণের গোচরে আসে। ভীমদেন মহাপাত্র মৃত্যুর পূর্বে তাঁর গর্গ উপাধিধারী দরোয়ানকে মহিষাদলের জমিদারী দান করেন। আর বাকি পচিশটি প্রগণা দান করেন রাঁধুনী ব্রাহ্মণ ক্বফ পাণ্ডাকে। ক্বফ পাণ্ডা ভীমসেন মহাপাত্রের থানসামা ঈশ্বী পট্টনায়ককে স্থাম্ঠা ইভ্যাদি বারটি পরগণা দান করেন। জলাম্ঠা ইভ্যাদি ভেরটি পরগণা তিনি নিব্দে বাথেন। ঈশ্বী পট্টনায়ক তাঁর জমিদারীর কাজ পরিচালনা করার জন্ম গড়বাড়ী করেন কিশোর নগরে। বর্তমানে কিশোর নগর গড়ের উত্তরাধিকারী মিত্ররা ঈশরী পট্টনায়কের দৌহিত্র। ক্বফ পাণ্ডা তাঁর অমিদারী পরিচালনার অন্ত গড়বাড়ী স্থাপন করেন বাস্থদেবপুরে। অমিদারী দেখাশুনার অশু ভিনি তাঁর নিজ পিতৃভূমি উড়িয়া থেকে চারটি করণ পরিবারকে উড়িয়া থেকে নিয়ে আসেন। এই লেখকের পূর্বপুরুষ অনামধক্ত তবংশীলোচন দাস বকসীর পদে ও অপর ছইজন ব্যবর্তা ও মুন্সীর পদে বহাল হন। (বকসী (হিসাব রক্ষক) ব্যবর্তা (ব্যবস্থাপক) মুনসী (শিক্ষক) ) থাস নবীশের পদ অলম্বত করেন ষিনি তাঁর পুরুষ ছিলেন রনজিত মহাপাত্র দাঁতনের কাছে রাইবনিয়া গড়ের রাজা, ভিনি বিয়ে করেছিলেন যোলটা। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে ভিনি দেহভ্যাগ করেন। যোলজন স্ত্রী রনজিভ মহাপাত্রের মৃত্যুর পর যে ধার বাপের বাড়ী চলে ধান। দাস পদবী সম্ভবত সমগ্র ভারতবর্ষেই ছিল না—মহাপ্রভু ঐতিচভদ্মের আবির্ভাবের পরেই 'ঈশবের দাস' এই ভাবোন্মাদনায় নিজ নিজ পদবীর পরিবর্তন করেন।

আগেকার দিনে যেমন দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিষ্কর দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল করণদের জন্মও ঠিক তেমনি নিষ্কর 'করনি মহাত্রাণ', ভূমির ব্যবস্থা ছিল।

কৃষ্ণ পাণ্ডা এই করণ পরিবারগুলির নিষ্কর করণি মহাত্রাণ ভূমির ব্যবস্থা করেন।

কৃষিজীবি করণরা কৃষিকাজের জন্ম হল কর্ষণ করেন ও ঘরের এঁড়ে বাছুরকে নির্বীর্য করে বলদে পরিণত করেন। এছাড়া লাউলী ও মদীজীবিদের সঙ্গে এঁদের কোনও সাংস্কৃতিক পার্থক্য নাই। স্থানীর লোকেরা কৃষিজীবি করণদের 'উড়িয়া' বলেন। কাগজে কলমে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে এঁরা করণ বলেই উল্লেখ্য হন।

বাক্যের মাঝখানে পদগুলি ষেমন অর্থপূর্ণ—সমাজের মাঝখানে পদবীগুলিও ভেমনি অর্থপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ ইতিহাস বহন করে। শিক্ষক যদি সমাজের শ্রেষ্ঠ সমাজবন্ধ হন তবে করণ সমাজই বর্তমান শিক্ষাধারার প্রবর্তক। বর্তমানকালের স্থলগুলি আমাদের ছেলেবেলায় পাঠশালা নামে অভিহিত ছিল। শিক্ষক মহাশয়রা মাহাতি নামে পরিচিত হতেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে এই মাহাতিই মাইতি (Maity) নামে পরিচিত হতে থাকের। উড়িয়্যার মহান্তি পদবীধারী করণেরা শিক্ষাদান কার্ষে ব্রতী ছিলেন। মহাতি এই মহান্তি শব্দ থেকেই রূপান্তরিত। হিন্দু রাজত্বকালে রাজার প্রধান

উপদেষ্টা বা প্রধান মন্ত্রী করণ সমাজের মহাপাত্র পদ্বীধারীদের পূর্বপূক্ষ। মহা-নায়ক বা প্রধান সেনাপভি করণ সমাজের নায়ক ও পট্টনায়কদেরই আদিপূক্ষ। বলে-বিক্রমে বিজ্ঞা-বৃদ্ধিতে মৃসলমানদের বিভাড়িত করে এঁদের মধ্যেই অনেকে রাজা হয়ে রায় পদবী গ্রহণ করেন। চৈতক্ত যুগে এই করণ সমাজেরই কেউ কেউ মঠের সেবায়েত হয়ে, দাস, অধিকারী, দাস-অধিকারী…ইভ্যাদি পদবীতে নিজেদের পদবী রূপান্তরিত করেন। মৃসলমান রাজত্বের ভাষা-ভোলার সময় ত্ একজন করণ নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করে ভূঁঞা উপাধি ধারণ করেন।

সমাজ উন্নয়নে করণ সম্প্রদায়ের অবদান একান্ত শ্বরণীয়। উপকারী পশুবলে গরু হিন্দুসমাজের কাছে দেবভার স্থান পেরেছে। মূল্যায়নে গরু একটি সম্পদ। এই গো সম্পদের উন্নতির জন্ত করণ সমাজ এখন তাঁদের বাড়ীর এঁড়ে বাছুরকে নিবীর্য করে বলদে পরিণভ করেন না। মহাদেবের নামে ত্রিশুল চিহ্নিভ করে ছেড়ে দেন। 'গো বীজ হস্তার রোরব নরকেও স্থান নাই!' এই ধারণা হিন্দু করণ সমাজের ধর্মীয় সংস্কৃতির মূল কথা। গাঁয়ে এখনও কোন ছেলে যদি কোন কাজ করতে না পারে বা করে না বা কথা শোনে না তখন ভাকে বলে 'করণ ঘর ষ্ড়', (করণের বাড়ীর ষ্টাড় ধেমন কোন কাজ করে না থায়-দায় ঘূরে বেড়ায় সেই রকম।) বলে তিরস্কার করেন।

এখনও যদি পাড়ার একজন আর একজনকে ভার অমনোনীত বা অবাস্থিত উপদেশ দিতে আসনে তবে শ্রোতা ভার উপদেষ্টাকে বলেন, 'করণ যঁ।ড় আইলে' (করণ সমাজপতি এলেন।) বলে শ্লেষোক্তি করেন। করণরা সাধারণতঃ রাজবাড়ী বা জমিদার বাড়ীতে করণিকের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। গ্রামের প্রজা সাধারণের উপর কার্যন্ত তাঁদের একটি প্রচ্ছন্ন আধিপত্য থাকতো। করণ সমাজপতিরা কথনও সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতেন না। সমাজের জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ বা তাঁদের অভাব অভিযোগ মেটানোর কাজে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ করতেন। তাছাড়া জমিদারের মাধ্যমে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্ম বড় বড় পুফ্রণী থনন, জল-নিকাশ ও চাষ-বাসের স্থবিধা স্থোগ করানো, নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও প্রাতন রাস্তার সংস্থার প্রভৃতি জনহিতকর কাজগুলির স্থাবন্থা করাতেন। এর ঘারা লোকের জীবিকা অর্জনের পণ্ড স্থাম হুতো।

প্রামে বৃদ্ধিমন্তার ত্র্বোধ্য চাল-চলনকে 'করণিয়া' চাল বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এককালে মন্ত্রীত্বের বিভা করণদেরই অধিগত ছিল। 'মন্ত্রগুপ্তি বা ষড়কান মন্ত্রভেদ', বিভায় করণদের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ বা গুপ্তচর বৃত্তিতে করণরা ছিলেন একচেটিয়া। তাঁদের চাল-চলন ও কথাবার্তা প্রায়শ: চাণক্য-নীতি পরিচালিত ছিল। মন্ত্রভেদ করা ছিল ত্রহ। গোপনীয় সংবাদ চারিটি কাণ ছাড়া ছয়টি কাণে পরিবেশিত হত না।

মোগল পাঠান হন্দ হ'লো, পারসী পড়ল তাঁভী। বাঘ পালাল বিড়াল এল, শিকার করতে হাভী॥

আবার চাকা ঘ্রলো, ম্নলমান রাজত্বের অবসান হল, ইংরাজ রাজত্ব শুক্ত হল। পারসী ছেড়ে আবার ইংরাজী অফুকরণের পালা—বে পারসী ভাষা একদিন অন্বরে, অন্তরে, বাহিরে দৈবাস্থাহছিল পিতামাতা ঈশবের কাছে প্রার্থনা করতেন, জামাতা ও পুত্র এরা সব যেন পারসী বিশেষজ্ঞ হন। ক্যার প্রার্থনা ছিল সমস্ক দেব-দেবীকে এড়িয়ে তার প্রতিবিধিত হওয়ার আর্শির কাছে। 'আরশি!

আরশি! আমার বর বেন পড়ে পারশি।' বিপরীভ ধর্মী স্রোভে সব ভেসে গেল। জমিদারী সব হয়ে গেল কোট অফ ওয়ার্ড, য়াজাদের রাজকীয় প্রভাপ ও চাল-চলন সব গেল ভলিয়ে। কভ লোক थृष्ठे धर्म श्रष्ट्र कदालन, हेरदाली नवीम हर्लन । गाड़ी, वाड़ी, ब्राड्स्थ्रमाव निष्त्र कुनीन हरत्र डिठरनन । করণিক বৃত্তি হারিয়ে করণ হল আপনহারা কিছ হারাতে চাইল না তার অধিকার। যে বিভা, শৌর্ব্য, দাক্ষ, বল ও ধৈর্য্য এই পঞ্চমিত্রকে অবলম্বন করে তাঁদের পূর্ব-পুরুষেরা একদিন সমাজে নিবেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি আদায় ও আসন অলম্বত করেছিলেন উত্তরাধিকারীরা পরবর্তীকালে সেই সব সদত্তণ হারিয়ে প্রভূত্তের আকান্দার অক্তান্ত অনুরত সম্প্রদারকে অভ্যন্ত হীন চোধে দেখতে লাগলেন। পূর্বপুরুষের মাহাত্ম্য বজার রাধার চেষ্টা না করে তার ঐতিহাসিক শ্বতি পর্যন্ত ভূলে গেলেন। এক প্রতিভা শূণ্য অমুকরণ শুরু হল। স্বাভন্তা ও স্বাভাবিক গতিস্রোভ গেল হারিরে মানুষকে ছোট করে সমাজকে করল বড়। দীর্ঘকাল অনায়াস লব্ধ জীবিকার ফলে পরিপ্রম করার ক্ষভা পূর্ব হতেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। অক্তান্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মসীজীবী ও লাউলী করণের স্বাভাবিক স্বাভন্ত্যতা ছিল এই যে তাঁরা, হল কর্ষণ করতেন না, ঘরে এঁড়ে বাছুরকে নিবীর্য করতেন না। মাথায় বা বাঁকে করে মোট বহন করা বা কাকর বাড়ীতে মজুর থাটা তাঁদের সামাজিক নিবেধ ছিল। এমন কি কাকর মাধার বোঝা তুলে দিলেও সামাজিক অচল হতেন। ক্ববিজীবী ও नाउनी एक क्यांत्र व्यामान व्यामान ७ इंट्रकांत्र इन इन ना। जीविकारीन मध्यमात्र मांभाविक ठाउँ বজার রাথতে গিয়ে পূর্বসঞ্চিত সম্পদ সব হারিয়ে অনেকে পৈতৃক ভিটে-মাটি বিক্রি করে দূর দেশে হীন জীবিকা অর্জন করতে শুরু করলেন—সমাজ তাতে বড় হল না নিফল হয়েগেল।

ব্রত উৎসব— কুমার পূর্ণিমা থেকে রাস-পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস চলে কার্ত্তিক ব্রত। করণ সম্প্রদায়ের বিধবাদের এই ব্রত অবস্থাই কর্তব্য। বারা ব্রত করেন তাঁরা প্রত্যেকদিন প্রাতঃলান ও হবিস্তার করেন। প্রাতঃলানের পরেই তুলসী পূজা করা হয়। প্রথমে তুলসী তলায় দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বারো আঙুল পরিমিত একটি চৌকো গর্ড থোঁড়া হয়। এটিকে পুকুর করনা করে এর পাড়ে একটি গোবরের দিব ভৈত্তী করে ভার মাথায় একটি নতুন ধানের দিব গুজে দিয়ে বসিয়ে দেয়। এরপর দিবের কাছে গণেশাদি পঞ্চদেবতার করনার পাঁচটি বালির পিও করে পিওগুলি ও শিবকে ফুল চন্দন ফল মূল সহ পূজা করে। পূজার শেষে একটি থালার পাঁচ মুঠো আতপ চাল এবং হরতকী, বিভিত্তনী, আমলকী, নারিকেলের গুটি ও ক্রপারী এই পাঁচ রক্ষের পাঁচটি ফল রেখে ভার উপর একটি প্রদীপ আলিরে দেওয়া হয়। ব্রতীরা এই থালাটিকে ধরে ক্র্য্ব বন্দনা করেন। বন্দনার সময় বে সমস্ত ছড়া বলেন সেই সমস্ত ছড়াগুলিতে ক্র্যরূপী বিষ্ণুর রথের গতি ও প্রত্যেক দেবপুরীক্তে তাঁর উপস্থিতি আর সেথানকার মেরেরা এই রথকে বে লাদর অভ্যর্থনা জানান সেই কথা রয়েছে। প্রথম বন্দনার ছড়ায় রথের কৈলাস নগরীতে থালা:—

'तथ मान तथ मान পिंड्रमना छन, तथ यारे नाशिना (म देननाम नगत। देननाम नगत (यए नाती माल बिल, भक्ष मानिक (वरे तथ देन्सारेन ज्वल।' ছড়াটির অর্থ-নর্থ সাজাও রথ সাজাও বলে হৈ হল্লোড় পড়ে গেল। রথ কৈলাস নগরে উপস্থিত হল ও সেথানকার মেয়েরা পাঁচটি মাণিক দিয়ে প্রণাম করে অভ্যর্থনা জানালেন।

পর পর বৈক্ঠপুরী, ইন্দপুরী, কুবের নগর প্রভৃতিতে যাওয়ার সময় কেবল গন্ধব্য স্থলের নামের পরিবর্তন হয়, আর সব ছত্র একই থাকে। বন্দনার পর চলে অর্য্য। অর্য্যর ছড়াগুলিতে গলাজন ও ছরিতকী বাদ দিয়ে সব কিছুই অপবিত্র দেখান হয়েছে। তুধ নাছুরের এটো, গুড়ে পিপড়ের এটো ও ফল বাছুরের এটো।

ছড়াটি:--

ত্ধ দেই অর্ঘান্তানে বাছুরি ওঁইঠা, (এঁটো)
গুড় দেই অর্ঘা তানে পিপিড়ি ওঁইটা,
ফল দেই অর্ঘা তানে বাহুড়ি ওঁইঠা,
গঙ্গাজল, ক্যাফল সবুত্ব পদিষ্ঠা। (পবিত্র)

ছড়াটি বলার পর গলাজল ও হরিভকী দিয়ে জোরে জল ঢেলে দেওয়া হয়। বালির পিওসহ সবকিছু ধুরে মুছে পড়ে সেই কল্পিভ পুকুরে। এই নিয়ম সারা মাস চলে।

কুমার বা কার্ভিক ব্রভের শেষের পাঁচ দিনের ব্রভকে পঞ্চক ব্রভ বলে। মাদের পচিশ দিন হবিয়ার করলেও শেষের এই পাঁচদিনের শাস্ত্রীয় উপবাদের ব্যবহা অভ্যস্ত কঠিন। একাদশীভে গোমর, অয়োদশীভে ঘৃত, চতুর্দশীভে দধি ও প্রিমায় ছ্যা পান করার নিয়ম। বর্তমানে এই সব নিয়ম পালন করতে না পারলেও ভাভ একেবারে বন্ধ। ব্রভীরা কেবল ফল মূল থেয়ে থাকেন। পুরোমান কার্ত্তিক মহাত্মা পাঠের দক্ষে দক্ষে শেষের পাঁচদিন পঞ্চক মহাত্মা পাঠ হয়।

মেরে, মা, শান্তড়ী, বউমা এমনকি ছোট্ট ছোট্ট মেরেরাও এই পঞ্চক ব্রতে উৎসাহী। এক কথার গৃহত্বের প্রায় সব মেরেই পঞ্চক ব্রত করেন। একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ দিন চলে পঞ্চক ব্রত। 'সধবার একাদশী' ষদিও ব্যাদোজি তব্ও পঞ্চক একাদশীতে সধবার একাদশীতে দোষ নেই। পঞ্চকের প্রথম দিনের গল্লটি 'একাদশী মাহাত্মা। এটি অনেকটা ত্রিশন্থর অর্থানের মত। একাদশীর পূল্যের ফলে কাঞ্চীপ্রের রাজা হ্বাহ্ন ও তাঁর রাণী সশরীরে স্থর্গের পথে ব্যেত হঠাৎ রথ অধাগামী হয়ে মল্ল রাজ্যের মধ্যে অবতরণ করে। এমন সময় নৈববাণী হয় একাদশী করেছেন এমন কেউ রথটাকে স্পর্ল করলে রথ আবার উপরে উঠতে পারে। ঐ রাজ্যের জয়ন্ত সদাগরের সাত ছেলের সাত বউর মধ্যে অনাচারী ছিল ছোট বউ। তাঁরা তাকে একাদশীর দিন বাড়ী থেকে তাজিরে দিলেছিলেন। সেদিন লে বনের মধ্যে কোনও প্রকার থাজের ঘোগাড় করতে না পেরে একট্ট জল থেলে দিন কাটিরেছিল। একাদশীর দিন উপবাসী ঐ বউ রথ ছোয়া মাত্রই রথ আবার উর্থগামী হয়ে অর্গে পৌছাল। অজ্ঞাতসারেও বদি কেউ একাদশীতে উপবাস করে তাতেও মৃক্তি আছে, এই হল মূল বক্তব্য। বাকি চারটি গল্প সবগুলিই পঞ্চক ব্রতের সহত্যে। আসল কথা পঞ্চক ব্রত করলেই মৃক্তি।

কার্তিক মাস ধর্মের মাস। পিও বা ভোজা দিয়ে মহালয়ার দিন যে সমস্ত পিতৃলোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাঁদের যেন অক্কারে কটু পেতে না হয় তার জন্ত 'স্বাহীপ' ( স্বাকাশ প্রদীপ )

ব্যবস্থা। একটি হাঁড়িকে পিটুলীর জলে সাদা করে নিয়ে ভার চার দিকে ছোট ছেটে ছিন্তকরে, বাভে হাঁড়ির ভিজর থেকে আলো বাহিরে বেরিয়ে আসভে পারে। গায়ে দেয় স্বিভ্রম চিহ্নের আলপনা। হাঁড়ির মধ্যে আভপ চালের তুঁব দিয়ে ভার উপর একটি প্রদীপ আলিয়ে দেওয়া হয়। হাঁড়ির উপরে একটি সরাকেও ঐ রকম রাভিয়ে ঢাকা দেয়। তুলনী মঞ্চের কাছে একটি লঘা বাঁশ পুঁতে হাঁড়িটাকে দড়িও সিকের সাহায়ে কপিকলের মন্ত ব্যবস্থার উপরে বাঁশের ভগার তুলে দেওয়া হয়। সারা মাস এই স্বর্গবীপ দেওয়া হয়। মাসের শেষে পুরোহিত ঠাকুর দড়ি, হাঁড়ি, সরা, বাঁশ সব বিসর্জনী ব্যবস্থার গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে একটি সিদে ( একজনের আহার উপযোগী চাল, ভাল ভরি-ভরকারী, লবণ ইত্যাদি) বাড়ী নিয়ে যান। এটি করণদের একটি কুলধর্ম। এই ব্যবস্থা আসলে বংশে বাভি দেওয়া ব্যবস্থা।

'গরার না হর পরার।' তর্পণ পক্ষের পনের দিন তিল্তপণ করে মহালয়ার আদ দিতে হয়।
তর্পণ পক্ষণক থেকে পিতৃপুক্ষ স্থানে নেমে আদেন মর্তে। কমতা বা স্থবিধা থাকলে মহালয়ার
গরার পিতৃপুক্ষের আদ দিতে হয় না পারলে দীপারিতার আদ দিতে হয়। পিতৃপুক্ষ এই আদার
আর্থ গ্রহণ করে পুনরার স্থানে গমন করেন। দীপারিতা অমাবস্থাকে 'পায়াজালা উয়াল; বলে।
একে ভূতঅমাবস্থাও বলে। ঐ দিন হয় অলক্ষীপুজা বা ভূত পুজা। এই কারণে এর নাম ভূতঅমাবস্থা। সকালে হয় চতুর্দণ পুক্ষের আদ্ধ আর অলক্ষী পুজা। বেথানে ঘরের চালার জল পড়ে
সেই আয়গাটাকে বলা হয় 'উল্চাগাড়ি'। উল্চাগড়িতে হয় পুজার অম্প্রতিন। ভাতা ধুম্চি, ভাতা
কুলো, ভাতা চুপড়ি এগুলো হয় বাভ্যরঃ। ভোগ বা ভোজ্য হয় কলার খোলা, পানীয় হয় রাজ্যণের
পা-খোওয়া জল। প্রােয় প্রদীপ জালানোর পরিবর্তে পাট-কাঠি জালায়। রাত্রের বেলায় পুক্রের
চারদিকে পাট-কাঠির ছোট ছোল আঁটি জালিয়ে পুঁতে দেয়। বিদর্জনের সময় বলা হয় 'লক্ষী
আইলা অলক্ষী পলা'-এর অর্থ—লক্ষী এসেছে, অলক্ষী পালাও।

ডাক-সংক্রান্তিতে স্বর্গধীপ জালানোর দিন যেমন সাত-শাকের (সাত রকম শাকের) ভাজা থেতে হয় ভেমনি দীপান্বিভার দীপ নেবানোর দিনও চৌদ্দ শাকের ভাজা থেতে হয়।

শ্রামা পূজার পরের দিন 'নর্পন দর্শন' উৎসব, একে বলে পড়িয়ঁন। পড়িয়ঁনের দিন নরস্করেরা কাংস-দর্পন দেখিয়ে কাপড়, জামা, পর্সা ইত্যাদি বর্থশিশ আদার করে। ছোট শিশু থেকে আরম্ভ করে আশি বছরের বুড়ো পর্যন্ত করেলেই দর্পন দর্শন করতে হয়। এই কাংস দর্শন দেখলে নাকি পর্মায়্ বাড়ে পূর্বস্থতি জেগে ওঠে। পড়িয়নের দিন কাক ভাকার আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো জালিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের গায়ে হলুদ মাথানো হয়, ভোর ছতে না হতেই কপালে চন্দনের ফোঁটা, চোথে কাজল, ক্রম দক্ষিণ প্রাস্তে 'রক্ষা টিপ' নিয়ে, পোড়া পিঠে থেয়ে বেরিয়ে পড়ে পাড়ায়। কে আগে সেজেছে, কার সাজ-সজ্জা ভাল হয়েছে দেখানোর জন্ত। কাক ভাকার আগে না সাজলে কাক সব রূপ হয়ণ করে নেয়, লোক প্রবাদ। বাড়ী থেকে বেরোবার আগে মা, বাঁ হাতের কেড়ে আঙুলটি কামড়িয়ে উদ্ধিট করে দেন, পাছে ছেলের উপর লোকের কু-দৃষ্টি পড়ে! ঐদিন হলুদ গায়ে দিয়ে গা থেকে যে ময়লা বের হয় সেই ময়লা বা মলকুটি হুর্বোঘাসের উপর কেলা হয়। ধারণা এই ব্যবহার ছেলের স্বান্থও দিনে দিনে কচি হুর্বোর মড

স্থকোষল ও নধর হয়ে উঠবে।

ভাক-সংক্রান্তি ও পড়িরনের দিন পোড়া-পিঠে অবশ্রুই করণীর। আন্তপ চালের গুড়ো একটা বড় কড়াইতে দিয়ে উনানে চাপিরে নাড়তে হয়, বভক্ষণ সেটি ভালভাবে শুকিরে না বার ডভক্ষণ। ভারপর সেটি একটি বড় থালার ঢেলে গরম জল দিয়ে আটা মাথার মন্ত মেথে নের। একে বলে 'থলিকাড়া'। প্রথমে একটি কড়ার মধ্যে কলাপাভা পেডে নিরে ভার উপরে এই থলি দিয়ে বেশ করে চেপে দের। ভার উপর আবার কলাপাভা দিয়ে এই কলাপাভার উপরে কাঠ করলার আউরা বা আগুন ঢেলে দিয়ে কড়াইটিকে উনানের উপর বলিয়ে দেওরা হয়। কড়াইয়ের ভলারও থাকে আগুন উপরেও থাকে আগুন। মৃত্যুক্ত আগুনের পিটেটি হ্ল-সিদ্ধ হয়। দক্ষ কারিগর না হলে আগুনের মাপ না জানলে হয় পিঠে বেশী পুরে বায় অথবা কাঁচা থেকে যায়।

পড়িয়ন উৎসবের ঠিক সাত দিন পরেই 'পড়ুয়া অষ্টমী', পড়ুয়া শব্দের অর্থ প্রথম। বাপ-মায়ের প্রথম সস্তানের এই ভিথিতে অয়োৎসব পালন করে, জাতকের গায়ে হলুদ মাথিয়ে মাথায় চল্দনের ফোটা দিয়ে হলুদ রঙের জামা কাপড় পড়িয়ে সাজানো হয়। ব্রহ্মা, বিফু ও মহেশরকে কয়না করে ভিনটি গোবরের মৃতি তৈরী করেও এই মৃতিগুলির মাথায় নতুন ধানের শিষ গুজে দেয়। এদিনও লক্ষীপূজা করা হয়। নৈবত হয় পরমায়।

কাভিকের পর 'মকশির মাস' ( অগ্রহায়ণ ) লক্ষীর নাম, ঘরের বউ হলেন গৃহলক্ষী। ভিনি ষেধানে থাকুন না কেন তাঁকে নিজের বাড়িতে আনতেই হবে, প্রথম বৃহস্পতিবারে ধান্ত স্থাপনের জন্ত। ধাক্ত ভাপনের দিন লক্ষীর আসনের সমস্ত পুরাতন জিনিস জলে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে সাজাতে হয়। নতুন ঘটে আম্র-পল্লব ও ভার মাঝখানে একটি আন্ত কাঁচা স্থপারী দিয়ে ভাতে চুয়া, চন্দন, সিত্র দিয়ে সাজানোর পর মনে হয় ষেন একটি ছোট্ট কচি মুখ, ঘটের সামনে তিনটি বেভের তৈরী কুনকেতে সাদা বীব্দ ভর্তি করে ওগুলোর উপরেও আন্ত কাঁচা হুপারি দিয়ে সাব্দায়। আসনের সামনে একটি নতুন চুপড়িতে সাদা ধান ভরে অহুরপভাবে সাজিয়ে রাথে। লক্ষীর ডানদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কল্পনা করে তিনটে গোবরের মূর্ভি তৈরী করে মাথায় গুলে দেয় তিনটি ধানের শিষ। বাহিরের উঠানের দিক থেকে ঘরের চৌকাট পর্যস্ত পিটুলিগোলা জল দিয়ে কমল বনের ভিতর দিয়ে क्यमात्र जाग्यत्वत्र পদ-চিহ্নের जाञ्चना দেওয়া হয়, ফলম্ল ইভ্যাদি নৈবেছাদি সহ প্রার শেষে ধান ভর্ভি চুপরিটিকে গোলার ভিভরের পুরাতন ধানের চুপড়িকে বের করে তার জায়গায় নতুনটিকে স্থাপন করে। আবার দেদিন থরচের জন্ত গোলা থেকে ধান বেরোবে সেদিন প্রথমে চুপড়িকে বের করে গোলার নীচে রাথে, পরে প্রয়োজন মত ধান গোলাতে থেকে বের করে নিয়ে পুনরায় ভটিকে গোলার মধ্যে যথান্থানে রাথে ও থরচের ধান থেকে ভিনমুঠো ধান তুলে নিয়ে গোলার মধ্যে ফেলে দেন। এই কৃত্র সঞ্চয়ের নাম 'অগ'। অগ শব্দের অর্থ অগ্র ভাগ। বছরের প্রথম ষেদিন গোলা থেকে থরচের ধান বেরোয় তাকে বলে 'মচা অনকুল'। মচা শব্দের অর্থ গোলা, অনকুল শব্দের অর্থ আরম্ভ। এককথায় গোলা থেকে প্রথম ধান বের করার দিনকে মচা অনকুল বলে। ঐদিন বাড়ির মেরেরা নিরামিব হবিক্যার করেন। দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে 'ভরল' (পায়সায়) ভক্ষণ। তৃতীয় বৃহস্পতিবাবে পিষ্টক ভক্ষণ ও চতুর্ব বৃহস্পতিবাবে উপবাস।

মকশির মাসে নবার অবশ্র করণীয়। নতুন হাঁড়িতে নতুন চাল দিরে নিঠার সঙ্গে ভাত রাঁথে।
নবার শব্দের নব শব্দকে নবম অর্থ করে ন'রক্ষের তরকারী রারা হয়। প্রথমে রারা ঘরের ঈশান
কোনে কৃষি দেবতা ঈশান-শিবের উদ্দেশ্যে একটি কলাপাতার ভাত ও সমস্ত তরিতরকারী নিবেদন
করা হয়। পরে পিতৃপুরুষের প্রাদ্ধে দের নবার পিও (আতপ চাল, কলা, হুধ, গুড় বা মধু, স্বভ এই
সব এক্ত্রে গোলা পাকান)। ইত্যাদি কোলিক প্রথা অহ্যায়ী ব্যবস্থা করা হয়। প্রদিন সাধ্যমত
প্রতিবেশিদের নিমন্ত্রণ করা হয়। নবার গ্রহণের পূর্বে গো-গ্রাস (একটি থালার ভাত সাজিয়ে দিরে
গরুকে দেওয়া।) পরে পরস্পর গুরুজনদের অহ্মভি গ্রহণ করে নবার গ্রহণ করা হয়।

ভাল মাসে হয় অরাঁধ উৎসব। অরাঁধ শব্দের অর্থ অরন্ধ। ঘরের কোনে এই উৎসব অস্কৃতি হয়। অস্কৃতিনের দিন একটি কাঠের পিঁড়িতে আলপনা দিয়ে ভার উপরে কিরাঘড়ি (ছোট্র কেরাগাছ) চাপটাদল (খামাজাভীয় ঘাস।) কাল কচুর গাছ, ধানগাছ, হেঁনাভি (তেলিরা ঘাস, বেগুলোতে চাটাইজাভীয় মাত্র ভৈরী হয়।) বাঁলপাভা, জ্-ভাল (লাই গাছের ভাল)। এই লাভ রক্ষের পাভা একথানি হলদে কাক্ডায় বেঁধে পিঁড়েটির উপর দাঁড় করিয়ে রাথা হয়। ভার পালে রাথা হয় একটি অথগু কলার ছড়া, একটি পুতা, (শিলের নড়াকে পুতা বলে।) পুতাটিকে কর্না করা হয় পুত্র। সামনে রাথা হয় ভালপাভা আর লেখনী। বাড়ীর মেয়েরাই এই বল্লী পূজা করেন। ঐদিন উনানও অলে না। উল্লিখিত সপ্তপত্তীর আর একটি ভাগ উনানের মধ্যে কেথে উনান পূজা করা হয়। আগের দিন রাতে নতুন মাটির হাঁড়িতে আতপ চালের ভাত রালা করে। ভাতে দেওরা হয়—ক্মড়ো, লাউ, চাল-ক্মড়োর থগু, চালভা ইত্যাদি। অস্থান্ত ফলমূল ও নৈবেছের সঙ্গে পাস্তার হাঁড়িও নৈবেছ দেওরা হয়। উনান পূজার সময় তার চার পালে সাভটি চালক্মড়োর পাতার উপর ঐ পাস্তা ও ভাতে দেওয়া ক্রমড়ার ফ্ল উপ্ড করে দিতে হয়। ঐদিন মনসা পূজাও হয়।

মহাবিষ্ব সংক্রান্তি বা চৈত্র সংক্রান্তিকে বলা হয় আইক্ষণ। আইক্ষণ শব্দের অর্থ অয়ঃক্ষণ বা এই মৃক্রত। ভালবাসার মাধ্যমে মৃক্রতিকে গাছ-পালা, পশু-পাথী, আত্মীয়-স্বলন সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নব-বর্ষের উদ্বোধনের জন্ম প্রস্তুত হন। ভোর হতে না হতেই, বনে, বাগানে, ঝোপে-ঝাড়ে, ক্ষেতে থামারে, শুকনা ঝারা পাড়া জড় করে হরিধনি দিতে দিতে দের আগুন লাগিয়ে শন্মের অনিটকারী কীট পভক্ষ সব বার মরে। বাঁপের ঝাড়ে গাছের গোড়ায় নতুন মাটি দেওয়া হয়। দৈর্ঘ্যে, প্রক্রে ও গভীরভায় বিঘৎথানিক একটি গর্জ করে ভার মধ্যে ঘুঁটে জালিয়ে আগুন করে একটি কান্তে কেলে দের। সেই উত্তপ্ত কাল্ডের ভগা নিয়ে ভোরের বেলা ছোট ছোট ছোল মেয়েদের নাভির ভলায় দের ছেঁকিয়ে। ছেঁকানোর সঙ্গে সম্কে চমকে ওঠে ভারা, সমস্ক সায়ু হয়ে ওঠে চঞ্চল, প্রাভন বংসারের আগাড়ভা বার দ্র হয়ে, হঠাৎ কোনও কঠিন ব্যাধি সহক্ষে আক্রমণ করে না। এরপর সমস্ক গরু বাছুরকে নাইয়ে দের, নিজেরাও নেয়ে আসে। বুড়ো বুড়ীরা বিছ, অক্ষ, বট, তুলনী, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবী করিত বৃক্ষগুলিতে দেওয়া হয় ঝরা। একটি ঠেকিয় (এক সের ত্বংলর জল ধরে, এরকম ছোট্ট ছোট্ট ভাড়।) ভলদেশে একটি ছোট্ট ছিন্ত করে ভাতে ত্রেবা্ঘাস ভাজে দিয়ে জল ধরে, ভতি করে গাছের গোড়ার টাভিয়ে দেয়। ফোটা কোটা করে জল ঝরতে থাকে। সারা

বৈশাধ মাস ধরে ঝরার জল দেওরা ধর্মের কাজ এতে পুণা হয়। এর পরই ঘটভর্তি জল ও সরা ভর্তি ঘবের ছাতু দিয়ে ঘট উৎসর্গ করা হয়। ঐ পাট যাত্রা হয়। সমস্ত পূজা-পার্বণের পাট শেষ হয়। পাট যাত্রার আগের দিন নীল-শিবের পূজা হয়। একে বড় পূজা বলা হয়। মেরেরা সমস্ত দিন নির্জালা উপোশের পর শিবের মাধায় পঞ্চায়ত ঢেলে তারপর ফলমূল ভক্ষণ করেন।

অপেকাক্বত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা মণ্ডা বা পুর-পিঠা করেন। এই পিঠার আকৃতি গোলাকার গেপুরার মত। তাই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা একে গেপুলি পিঠা বলে। 'ধলি' কেড়ে, ঐ ধলি দিয়ে এক ছটাক দেড় ছটাক করে এক একটা গোল গোল ডেলা পাকায়। নারিকেল আর গুড় জল দিয়ে ছাঁই ভৈরী করে। এক একটি ডেলার মধ্যে চাপ দিয়ে গর্ভ করে প্রয়োজন মন্ত ছাঁই চুকিয়ে মুথ করে দেয়। একে গেণ্ডুলি পিঠা বলে। তা ছাড়া নানান্ প্রকারের পুর পিঠা বানানো হয়। কোনটা দিঙ্গার মত ত্রিকোণাকার, আবার কোনটা সাতপুরী আকারের। কভগুলোর মধ্যে আৰার পুর দেওয়া হয় না, পুর না দেওয়া পিঠাকে বলা হয় বাঁজ পিঠা। আবার পলাশ পাভার উপর থলি দিয়ে ভার উপর আবার একটা পলাশ পাভা দিয়ে চাপা দেয়। সম্পূর্ণ পত্রাক্বতি পিঠাটিকে 'পতর পিঠা' বলে। অসংখ্য ছিদ্র বিশিষ্ট একটি বড় ( চাল ধোয়া হাঁড়ির মত হাঁড়ির ভিতরে তার আয়তনের মাপে ছোট পাট কাঠির টুকরা পেতে দিয়ে তার উপর পিঠাঞ্জী সাজিয়ে দেওয়া হয়, যাতে হাঁড়ির ছিত্রগুলি পিঠার চাপে বন্ধ না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাথতে হয়। পিঠেগুলি হাঁড়ির মধ্যে পুরে মুখটা একটা সরা দিয়ে বন্ধ করা হয়। খাই শব্দের অর্থ ছিল্র, এই হাড়িটির নাম 'থাই-হাড়ি'। একটি জলের হাড়ি উনানে বসিয়ে তলায় জাল দিতে থাকে আর এই হাঁড়ির উপরে বদিয়ে দেয় থাই-হাঁড়ি। উভয় হাঁড়ির সংযোগ স্থল আটা দিয়ে এমন ভাবে আটকে দেয় যাতে বাষ্প না বেরিয়ে যায়। আগুনের তাপে নীচের হাঁড়ির ছল বাষ্প হয়ে থাই-হাঁড়ির ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে উপরের হাঁড়ির স্থ-সিদ্ধ করে। এই ভাবে পুর-পিঠা ভৈরী হয়। ঝুলন পূর্ণিমা বা রাথী পূর্ণিমাকে বলা হয় গে'-মা পূর্ণিমা। গোমা পূর্ণিমার দিন গোয়ালে গক পূজার উৎসব হয়। গোবর দিয়ে গড়া হয় এক্সফ, বলরাম ও হুভদ্রার মূর্ভি। আর পরিয়ে দেওয়া হয় হলুদ দিয়ে রঙীন কাপড়। গরু পূজার সঙ্গে সঙ্গে এদেরও পূজা করা হয়। পূজায় অভি অবশ্রই প্রয়োজন হয় ন'নআঁনি ( নাগ-নাগিনী ) ফুল ও শোন ফুল। ফলমূল সাধারণ পূজার মতই। গাই-গরুর মাথায় দিছুর আর এড়ে গরুর মাথায় চন্দনের ফোঁটা ও শিড়ে দেয় বেশী করে দর্ধে ভৈল ষাথিয়ে। ঐদিন গরুকে থাওয়ান হয় আঁদকে পিঠে। পূজা অন্তণ্ডিত হয়। রাত্রে। ভাইফোটার সঙ্গে গোমা পূর্ণিমার খুব নিকট সম্বন্ধ। এই চ্টি পর্বের আদান প্রদানের ফলে আত্মীয়ভার ব্নিয়াদ গড়ে ওঠে। ভাই যদি গো-মা পুর্ণিমার দিন তত্ত পাঠায় বোনের বাড়ি ভবে বোনও ভাই ফোঁটার দিন ভাইন্নের বাড়ি তত্ত্ব পাঠাবে। এই সম্বন্ধে একটি বিদ্রূপাত্মক ছড়া প্রচলিত আছে।

कैं। हिंद काल थिल छाहे,

#### আজ আইলে গো-মা পুনাই।

ছ্ড়াটির ভাৎপর্য এই ষে, সারা বছরের পূজা-পার্বনের দেখা-সাক্ষাৎ নাই, আজ কেবল গো-মা পূর্ণিমার পাওনা-গণ্ডার বেলার এসে হাজির। এই দিন যে সমস্ত ত্রাহ্মণ যজন-যাজন করেন তাঁরা किছू मिन्नाव विनिमस ছেनে, वूड़ा, वूड़ि नकलब हार्ड वाथि विंश सन।

শৃক্ষবাই এই পূজা করেন। পৌষ সংক্রান্তিকে বলা হয় মকর সংক্রান্তি। পূজার নৈবেছে এছিন মকরের প্রাধান্তই বেশী। আতপ চাল, গুড়, কলা, রাঙালু, গাঁকালু, নারিকেল, আলা ইন্ডান্তির সংমিশ্রণকৈ মকর বলে। আনেক সময় আতপ চালের পরিবর্ডে চিড়া ব্যবহার করা হয়। উন্তরায়ণের সঙ্গে শক্ষে বিলানের বৃদ্ধি ভক হলেও 'মকর থেলে চকর বাড়ে', এই কথাটি প্রচলিত আছে। পৌষ্করেজি না গেলে মকর না থেলে ধেন দিবামাণ বড় হবে না, এই ধারণা। থামারকে বলে 'থোলা'। এই জন্ত এর আর এক নাম 'থোলা-পূজা'। উৎস্বান্তে পাড়া-প্রতিবেশী সকলের বাড়ীতে মকর বিভরণ করা হয়। ঘর-দোর থামার-উঠোন সবই ঐদিন ধ্রে মুছে পরিভার করে আল্লনা দেওয়া হয়। মেহির গোড়ায়ও ধামা, কুলো, কুনকে প্রভৃতি ধান মাপা বা পরিজার করার জন্ত প্রয়োজন হয় সেগুলো বে বার আল্লনার উপর রাথা হয়। আর মেহীর গায় ঠেসান দিয়ে বেথে দেয় 'শুক্রবীড়া'ও 'ক্ষেভ-গুড়ানী'। প্রথম ধান্ত ছেদনের দিন আড়াই মুঠো ধানগাছ দিয়ে যে আঁটি বাঁধা হয় ভাকে বলে 'শুক্রবাড়ী'। ধান্ত ছেদনের শেবের দিন, আড়াই গোছ ধানগাছ দিয়ে যে আঁটি বাঁধা হয় ভাকে বলে 'ক্ষেভ-গুড়ানী'। লোকে বলে এইভাবে ধান্ত ছেদন আরম্ভ ও শেষ করেছিলেন 'ভীম'। জন্তান্ত পূজারীর মভ পূজ্ক 'গৃহ-কর্ডা' ভাত না থেয়ে সেদিন ফল-মূল থান্। থোলা পূজার এইসব উড়োগ সন্থ্যার পূর্বে ঠিক করে রাথে।

এই সমস্ত পূজার আয়োজন লকীপূজার মত এবং এই পূজাকে পৌষ সংক্রান্তি মকর সংক্রান্তির नकी भूषा वना एल ७ भूबादी कि छ अथय नकी भूषा ना करत (नेदा) भूषाद षण पाक्न আগ্রহে প্রভীক্ষা করেন, কথন শেয়াল ডাকবে। শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধনি করেন মহিলারা, আর পূজক গলাজলের ঘটি নিয়ে ছড়া ফেলভে ফেলভে মেহীকে কেন্দ্র করে সাভ পাক ঘারেন বৃত্ত-রেথার উপর। এইভাবে তিনবার শেয়াল ডাকার প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। প্রবাদ আছে যেদিকে প্রথম শেয়াল ডাকে সেই দিকেই ধান ভাল হয়। ঐদিন শেয়াল অত্যস্ত বরেক্ত দেবতা। পাছে তার সমান কুন্ন হয় তাই সারাদিন তার নাম ধরে ডাকে না, বলে 'সার ডাকছে'। গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে ঐভাবে পাক থাওয়াকে বলা হয় 'দার ধরা'। সার ধরার পরে বাস্ত্রা পূজা ও শেষে লকীপূজা। লকী পূজার পর আরম্ভ হয় কৌতুকপ্রদ ধান মাপা। পূজার পূর্বে কিছু সাদা ধান জড় করে রাখা হয়, ধান মাপার জক্ত ধামা, কাঠা, কুনকে প্রভৃতি যে সমস্ত মাপক বস্ত সেথানে থাকে ঐগুলো দিয়ে ধান মাপ করতে শুক্ষ করে দেন পূজক। মালকোঁচা মেরে ডান হাঁটুটা মাটিভে গেড়ে, বাম হাঁটুটা বুকের কাছে রেথে, ভীমের আসন অমুকরণে চলে মাপ। কাঠা, কুনকে, ধামা প্রভৃতি মাপক বছগুলিকে উবুড় করে ঐ পেছন দিক দিয়ে ছু'বার করে মেপে মাপক পাত্র সহ ধান মেহীর দিকে কেলে দেয়। এক এক বায়ের মাপকে গোনে 'এক কুড়ি', 'ছই বিশি' ইভ্যাদি। ছোট ছোট ধামাকে কাঠা বলে। এক কাঠায় পাঁচ সের ধান ধরে। বোল কাঠাভে এক কুড়ি হয়। কুড়ি কুজিতে এক 'বিশি'। মাপক ষন্ত্ৰ সহ ধান থোলায় পড়ে থাকে সেই রাভটা। এইভাবে শেষ হয় খোলা পূজা। ভারপর পাড়া-পড়দী সবাইকে মকর বাঁটা হয়।

#### আন্তর্জাতিক আইনের উত্তব ও ক্রমবিকাশ

ষদিও আন্তর্জাতিক আইন বর্তমান সময়েই এমনভাবে পল্লবে পুল্পে পরিপূর্ণ হয়ে হংগঠিত হয়ে উঠেছে ভথাপি এর উৎস অহুসন্ধান করতে হবে কেলে আসা এক অতীত যুগে। এর উদ্ভবের কাল দ্ববর্তী হয়েছে আজ থেকে ২০০০ হাজার বছর আগে। ইছদীরা সন্ধি পালনের আইন স্প্রী করেছিলেন এবং রাজদ্তের প্রতি তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ইছদীরা তাঁদের দেশে বহিরাগত এবং নিজেদের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে এই রকম আইন কাহ্বন প্রয়োগ করতেন। তাঁরা বলতেন, 'বিদেশীদের ভালোবাসো, কেন না বিশ্বয় ভূথণ্ডে ভোমরাও বিদেশী ছিলে।'

হিন্দুরা বিষাক্ত এবং মারণান্ত ব্যবহার থেকে অভীভকালেই বিরত ছিলেন। আত্মসমর্পণকারী বা আহত ব্যক্তিকে তাঁরা আক্রমণ করা বা হত্যা করাকে শ্রহার চোথে দেখতেন না। শরণাগতের প্রতি তাঁদের চিরকালই ছিল এক গভীর কর্তব্য বোধ। যুদ্ধের বন্দীদের এবং অসাময়িক ব্যক্তিদের হিন্দুরা গভীর মর্যাদা দেখাতেন। রাজদ্ভকে অভ্যন্ত সমাদর করতেন। তাঁরই মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আদান প্রদান চালু রাথতেন। সন্ধিগুলির উপর গভীর শ্রহা ছিল তাঁদের। সন্ধির সর্ভগ্রিকে অক্রম রাথতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা।

ইসলামের অস্ত মুদলিম রাষ্ট্রগুলি অমুদলিম রাষ্ট্রগুলির দঙ্গে যুদ্ধ করাকে তাদের অধিকার বলে মনে করতো। অমুদলিম রাষ্ট্রগুলি ইসলাম ধর্মগ্রন্থকে অত্বীকার করলেই তাদের বিক্দের শুক্ত হতো জেহাদ। কিন্তু এই জেহাদের সময়ই শিশু, বৃদ্ধ এবং মুম্বদের রক্ষা করবার রীতি যে বর্তমান ছিল তা' ক্রেশেভের ইভিহাস যারাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করবেন তারাই একবাক্যে অকার করবেন। অবশ্য এই জেহাদে বন্দীদের হত্যা করা হতো কিংবা ক্রীভদাসেও পরিণত করা হতো।

গ্রীকরা ভালোমন্দ সম্পর্কে আন্ধর্জাতিক বিধানকেই মেনে চলতেন। অংঘাবিত যুদ্ধে তাদের বরাবরই অনীহা ছিল। যুদ্ধের বন্দীদের ভারা ক্রীভদাস করতেন / অথবা নিজেদেরই ভূভ্যে পরিণত করতেন। তবু বারা চাহিদা অমুবারী অর্থ দান করতে পারেন ভাদের মুক্তিও দেওয়া হতো। ভারা চিরকালই মন্দির ও ধর্মস্থানগুলিকে স্থগভীর শ্রুদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে এসেছেন। বাজক, পুরোহিত কিংবা কোন ধামিক ব্যক্তি শত্রুদলের অন্ধর্ভুক্ত হলেও ভার উপরে কোন প্রকারের আঘাত হানা হতো না। আন্ধঃরাজ্যের কলহ সালিশীর জন্ম স্থপারিশ করা হতো। সন্ধি সংগঠন ও পূর্ণ বিবেচনার রীভি প্রচলিত ছিল এবং ভার শত্গুলিকে বথার্থ মর্যাদাও দেওয়া হতো। রাজদ্ভ বিশেষ ক্মতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। গ্রীক ইভিহাসের ছাত্র মাত্রই একথা একবাক্যে স্বীকার করবেন।

রোমান সামাজ্যের ২০ জন পুরোহিত বা 'ফেটিয়ালিস্' নিযুক্ত ছিলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার জন্ত । প্রাচীন রোমে 'জাস জেনটিয়াম' বিধি ছিল রোম ও অক্তান্ত দেশ ও বিদেশীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের সংহিতা। গ্রীকদের মতন রোমানরাও পূর্ব ঘোষণার ঘারা যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। অতর্কিত আক্রমণ তারাও ঘুণার চোখে দেখতেন। কোন মৈত্রী চুক্তি, আত্মমর্মণ বা বিজয়ের মধ্যেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটতো। ষদি কোন দেশ আত্মমর্মণ করতো তবে সেই দেশের কোনরূপ সম্পত্তি প্রহণ বা জনকর করাকে প্রধানিদ্ধ বলে কথনোই মনে করতেন না রোমানরা। কিছ বিজিত দেশের জনসংরক্ষণ বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সম্পর্কে কোন বিধি বা আইন ছিল না। তিন রক্ষের সন্ধিতে তাঁরা স্বাক্ষর করতেন—মৈত্রী সন্ধি, আঁতাতের সন্ধি ও আতিথ্যের সন্ধি। কোন সন্ধিকে অপ্রাক্ত অথবা বাতিল করতে হলেও পূর্বেকার ঘোষণার প্রয়োজন হতো। রোমানদের এই বৈদেশিক সম্পর্ক সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থা (২০ জন পুরোহিত) এবং নানাবিধ রীতিনীতি বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনকে গড়ে উঠতে জনিবার্থরূপে সহায়তা করেছে সন্দেহ নেই। স্বস্ত্যা রোমই হলো জনাগতকালের সকল উদ্ভবের স্বর্গশিথর প্রাক্ষণ যার অন্থপ্রেরণার ইতিহাসের পর্বে পর্বের প্রাম্থ্যের প্রয়োজনের স্বর্গার্ড কমলের ক্ষেত্র নির্মিত হয়েছে।

মোটাম্টিভাবে বলতে গেলে, আন্তর্জাতিক আইন তার গঠনের পথে তিনটি ন্তর অতিক্রম করে এলেছে। প্রথম ন্তরের স্ট্রনা আদিমতম দিন থেকে, শেব খ্রীষ্টার শতকের গোড়ার। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রগুলি একে অক্সকে তথনই আন্থানত্য জানিয়েছে যথন সম্পর্কিত রাষ্ট্রসমূহের জাভিগুলিও এক থেকেছে। যতদুর জানা যায়, বিতীয় ন্তরের স্ট্রনা প্রথম শতাকীর গোড়ার দিকে। সমাপ্তি যোড়াল শতাকীর সংস্কারের সময়। এই ন্তরের বৈশিষ্ট্য হলো সম্পর্কিত রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ককে নিয়্নিত্ত করেছে একজন 'সাধারণ ঐক্যবিধারক।' তিনি এই রাষ্ট্রগুলি সকলের দৃষ্টিতেই, তাঁর উদায় ও নিরপেক্ষ মনোভাবের জন্ম সর্বশ্রেইরূপে গণ্য হয়েছেন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পোপ এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পবিত্র রোমান সমাট (অন্থায়ী ক্ষেত্রে) এই প্রেষ্ঠিত্বের পদে সমাসীন ছিলেন। তৃতীয় স্তরের স্ত্রণাত রোমান সামাজ্যের সংকার আন্দোলনেরই গোড়ার দিকে এবং আজ্ব পর্যস্তর তা' অব্যাহত। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো সম্পর্কিত রাষ্ট্রসমূহ ভাদের এক বৃহৎ সমাজের অংশ বলে মনে করে এবং ভাদের পারম্পরিক অধিকার ও বর্তব্য আছে বলে স্বীকার করে থাকে। বলা বেতে পারে তৃতীয় স্তরের চেতনাতেই নিহিত ছিল বর্তমানের লীগ অফ নেশানস ও জাতিসংঘের অংকুর।

বোড়শ শতাকী থেকে শুক করে অনেক বিষয়ই আন্তর্জাতিক আইনকে গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে। মহাকালের উজানে, উচ্ছালে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে। লুপ্ত হয়েছে সকল খ্রীষ্টার রাজ্যের ঐক্যমত। তার ফলে একাধিক রাষ্ট্র আপন আপন স্থাধিকারে প্রমন্ত হয়ে অভিন্ত লাভ করেছে। তারা প্রত্যেকেই স্থারী সৈত্তদল মোতারেন রাখতে উৎস্ক। বিভিন্ন সংখা স্থপঠিত হয়েছে। ব্যবসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নানা ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পাকাপাকিভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এসবের জন্মই প্রয়োজন হয়েছে সব আন্তর্জাতিক বিধিনিবেধ। ভারপরই উপস্থিত হয়েছেন বিচারক মগুলী। যতদ্ব জানা যায়, আন্তর্জাতিক আইন সংগঠন ও সংবক্ষণের কাজে প্রথম যিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাম হলো জেটিলেস। জেটিলেস ছিলেন বাড়েশ শতানীর অল্পফোর্ডের একজন পৌর আইনের অধ্যাপক। বিশিষ্ট আইনবিদ্ধ ও চিন্তানায়ক স্টার্কের মতে, ভারপর যিনি এলেন অর্থাৎ সেই বিশ্রুত চিন্তানায়ক হগো গ্রোটিয়াস, ছিনিই হলেন প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক আইনের প্রথম দিক দিশারী। আন্তর্জাতিক আইনের

ইতিহাসে তাঁর চিরন্থায়ী প্রভাব অত্যন্ত প্রদার সঙ্গে শারণীয়। ১৬২৫ এটানে আত্মপ্রকাশ করলো হুগো গ্রোটিয়াসের প্রথ্যাত গ্রন্থ 'সংগ্রাম ও শান্তির আইন।' এই গ্রন্থানি থেকেই ধারাবদ্ধভাবে একটা আন্তর্জাতিক আইনের দিক নির্দেশিত হলো।

ভিরিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটলো ওয়েস্টকেলিয়ার শান্তিচুক্তির ফলে। যুদ্ধে বারা পরাজিত হলো, ভারা হলো পবিত্র রোমান সাম্রাজ্ঞ্য, ক্যাথলিক চার্চ ও স্পেন। জয়লাভ করলো ইংলও ও ফ্রান্স। এর ফলে রোমান সমাট ও ক্যাথলিক চার্চের একাধিপত্য ক্ষ্ম হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তি ও বাণিজ্য সম্পর্ক সংঘটিত হলো। এই সকল সন্ধি, চুক্তি ও পারম্পরিক সম্পর্কই ত্রান্থিত করে দিল আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশকে। ভাই কোন কোন আইনবিদের মতে, আজকে আন্তর্জাতিক আইন বলভে আমরা যা' বুনি ভার প্রথম স্থসংগত উল্লেখ নাকি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে করেছিলেন জার্দি বেনথাম। অর্থাৎ বলা বেন্ডে পারে, অন্তাদ্দেশ শতকের শেষাধেই আন্তর্জাতিক আইনকে এক স্থমংগত পরিণতি দেবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।

ষা হোক। অষ্টাদশ শভাকীতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তেমন কোন ঝড় ঝাপটা দেখা গেল না। কেবল এই সময় একটা পার্থক্য নির্ণয় করা হলো বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার বিষয়ে। নিরপেক শক্তি সম্পর্কে যে আইন অভ্যস্ত অম্পষ্ট ছিল সপ্তদশ শভানীতে, এই সময়ে ভা দানা বেঁধে উঠকো। একটা ভীত্র প্রভিক্রিয়া দেখা দিল প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে। প্রাক্তভিক আইনের সমর্থকদের যিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তিনি হলেন সামুয়েল প্রুফেনডুক। তাঁর মভে, বাষ্ট্রগুলি পরস্পরের প্রতি ভাদের স্বাভাবিক ব্যবহার স্বাভাবিক কারণেই করতে বাধ্য কেন না ভাদের কোন সাধারণ শ্রেষ্ঠ নিয়ামক নেই। প্রুফেনডুকের সমর্থকদের বলা হভো প্রকৃতিবাদী। প্রকৃতিবাদীদের বিরোধিতা করতে আর এক গোষ্ঠা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন। এরা অস্থীকার করলেন প্রাক্বভিক আইনের অন্তিত্বকে। বললেন, আন্তর্জাভিক আইনও উদ্ভুত হয়েছে আচার আচরণ ও পারস্পরিক সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি থেকে। এরা অষ্টাদশ শতাকীতে প্রত্যক্ষবাদী গোষ্ঠী বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত হলেন। এই গোষ্ঠীর পুরোধা ছিলেন বাইনকারলোরেক ও জন জ্যাকব মোন্সার। আর একটি গোষ্ঠীও ছিলেন যাদের বলা হতো গ্রোটিয়পন্থী। এরা আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ভবের ব্যাপারে এক মাঝামাঝি মত মেনে চলতেন। এদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন যথাক্রমে ক্রিশ্চিয়াল উলফ্ এবং এমারিক তা ভ্যাট্রেল। বলা খেতে পারে প্রদেশ ও অষ্টাদশ শভাব্দীর সন্ধিকণেই আইন নিয়ে রীভিমভ চিন্তা শুক্র হয়ে গেছে। ১৭৮৯/৯৯ ঘটে গেল ফরাসী বিপ্লব। মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো ভাতে। প্রজাসাধারণ সম্পর্কে সকল রাষ্ট্রের চিস্তাধারা পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করলো এই বিপ্লব। এই শভান্সীভেই সমস্ত বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধিসমূহের কালাফ্ক্রমিক ও বিধিবন্ধ সংরক্ষণ শুক্ত হলো। ভারপর এলো এক সময় উনবিংশ শভানীর স্বর্ণ প্রভাত।

উনবিংশ শতাকীতে একাধিক নোতৃন রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান, আন্তঃদাগরের বুকে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রসার, ধানবাহনের ক্রমোন্নতি আন্তর্জাতিক আইনের প্রগতিকেও পথ দেখালো। আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে নানা পুরস্কার প্রদান করেছেন বারবার এবং বারবার আইন প্রণয়নকারী সন্ধিসমূহ সংস্থাপিত হয়েছে। ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো ভিয়েনা কংগ্রেস। এই কংগ্রেসের চেষ্টা ছিল জাতি সমূহের বিধিবিধানকে পারস্পারিক ক্ষেত্রে মেনে চলার পথ নির্দেশ। বলা বেতে পারে এই কংগ্রেসই হলো সর্বপ্রথম ইউরোপীর জাতি সমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এথানেই ঠিক করা হয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জলপথে বাণিজ্য ও যাতায়াতের নিয়ম কাহ্নন। ১৮৫৬ সালে প্যারিসের ঘোষণা সমূত্রপথে যুদ্ধের একাধিক ধারাকে সংকলিত করেছে। ১৮৬৪ এবং ১৯০৬ এর জেনেতা সম্মেলনম্বর হলপথ ও জলপথের যুদ্ধে অহন্থ এবং আহতের সম্পর্কে অনেক বিবেচ্যবিষয় লিপিবন্ধ করেছে। ১৮৬৮ সালের সেন্ট পিটাসবুর্গের ঘোষণায় যুদ্ধে বিস্ফোরক বুলেটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। অতঃপর প্রত্যক্ষরাদী আন্তর্জাতিক আইন বিশারদ ত মারটিনস, হেখটার; ফিলিমোর; সেইন এবং ওয়েন্টলেক প্রমুখ লেথকদের জনকল্যাণমূলক মতামতের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করা হয়। হল, ওপেনহিয়েম, লব্দ্রেল, হাইড, ছইটন, এবং ব্লুটশ্লি প্রমুখ লেথকদের লেখাও আন্তর্জাতিক আইনের গতি প্রকৃতি নিয়ন্তরণ যথেষ্ট সহায়তা করেন। ১৮৯৯ সালের হেস সম্মেলনেও স্থন্মুদ্ধের আইনকাহ্নর হির করা হয়। ১৯০৭ সালের হিতীয় হেস সম্মেলনে বোম ফাটানো সম্পর্কে অনেক, বিধিনিষ্যেধ নির্দ্ধান করি হয়। নিয়ন্ত জনতাও নিরণেক্ষ শক্তির উপরে যুদ্ধকালীন কোন আঘাত হানা সম্পর্কেও আইনকাহ্নন লিপিবন্ধ হয় হেস সম্মেলনে। হেস সম্মেলনেই একটি চিম্ছায়ী সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯১৪-১৮র বিশ্বযুদ্ধে দেখা গেল যে বারবার আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধগুলি লভিঘভ হলো। ভাই যুদ্ধের শেষেই আন্তর্জাতিক আইনকে শক্তিশালী করে গঠন করার কথা চিন্তা করতে হলো। ১৯১৯ সালে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিভ হলো এবং ভাভে একটি আন্তর্জাভিক সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ২৮শে জুন ১৯১৯ সালেই গঠিত হলো জাতিসংঘ ( নীগ অফ নেশানস্ ), ১৯২০ সালেই গঠিত হলো চিরস্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়। ১৯২৫ সালের ১৬ই নভেম্বর সংগঠিত হলো লোকানা চুক্তি। এই চুক্তিভেই শান্তিপূর্ণভাবে কলহ নিপ্পত্তির বিষয়সমূহ গৃহীত হয়। বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর সীমাস্ত সংক্রান্ত বিষয়টিকে ব্রিটেন ও ইটালী মেনে নেয়। কিলোস ব্রায়ান্ড চুক্তি অথবা ১৯২৮ এর প্যারিস চুক্তি জাতীয় নীতিরূপে যুদ্ধকে ধিকার হানে। চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহ শান্তিপূর্ণভাবেই সকল আন্তজাতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ঐক্যমন্ত হয়। ১৯২৯ সালের জেনেভা বৈঠক আন্তর্জাতিক আইন গঠনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই চুক্তির ফলে প্রতিশোধ গ্রহণ, যুদ্ধ বন্দীদের উপরে নির্দয় ব্যবহার, কোন একজন ব্যক্তির দোষে সমষ্টির উপরে আঘাত হানা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিষিদ্ধ হয়। এতেই ঠিক হয় যে চিকিৎসক সংস্থা ও আহত ব্যক্তিদের শুশ্রধাকারী দলকে অনাক্রম্যভা দান করতে হবে। উপরম্ভ এও ঠিক হয় যে যুদ্ধে হভাহত ব্যক্তিদের এবং যুদ্ধ বন্দীদের উপযুক্ত সেবা ভশ্রষার ব্যবস্থা করতে হবে। বলাই বাহন্য আতি সংঘের প্রতিষ্ঠার পরই আন্তর্জাতিক আইনের অনেক রীতি নীতিকে বিধি বদ্ধ করা হয়। ইভিন্তভ বিক্ষিপ্ত অনেক বিধিবিধান, আচার নীভি ও প্রস্তাব সমূহ আইন আকারে লিপিবছ হ্বার উত্যোগ দেখা দেয়।

কিছ ১৯০৯-৪৫ সালের মহাযুদ্ধ ব্যাপকভাবে শত্যন করে আন্তর্জাতিক আইনের বিধি। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও চিম্ভানায়করা প্রমাদ গোণেন। উপলব্ধি করেন বে জাতি সংঘ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে দ্বির রেপে ঝড়ের কেন্দ্রকে শাস্ত রাখতে পারেন নি। তাই যুদ্ধান্তে ১৯৪৫ সালের ২৬ শে জুনই স্যানফ্রানসিকোতে ৫০টি রাট্র মিলে এক সনদে সই করলো। ঐ বছরই ২৪ শে জুন্টোবর সমিলিত জাতি সংঘ বা ইউ, এন ও পৃথিবীর আলোর মুখ দেখলো। ১৯৪৬ সালে আন্তর্জাতিক দ্বারী বিচারালরের অপসারণ ঘটিরে প্রতিষ্ঠা করা হলো আন্তর্জাতিক বিচারালরের। ১৯৪৮ সালে মানবিক অধিকারের নিখিল ঘোষণা গৃহীত হলো। ১৯৫০ সালে মানবিক অধিকার ও মেলিক স্বাধীনতা রক্ষায় ইউরোপীর সম্মেলন অফুটিত হয়। মোটকথা, বিংশ শভান্ধীর প্রথমার্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উত্তাল তরক সমস্ত পৃথিবীতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। ১৯৫০ সালের ওরা নভেম্বর প্ররায় গৃহীত হয় সম্মিলিত জাতি সংঘ কর্তৃক শান্তির অপক্রে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রতিজ্ঞা। মোটকথা বিংশ শভান্ধীর দ্বিতীয়ার্থ থেকেই দেখা ঘাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়তার সক্ষে সংগঠিত হতে চলেছে। সংগঠিত হয়েছে। হচ্ছে এবং আগামী ভবিন্ততে হবে বলেই আশা করবো।

মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক আইন অবশ্বই ক্তিত্ত হয়েছে। হচ্ছে। পৌর আইনও ক্তিত্ত হয়। জেনে না জেনে নানান ভাবেই মাহ্য আইনকে ক্তান করে যাছে। দকল সময় অপরাধ প্রবণ মন থেকেই যে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়, এ কথা সত্য নয়। শতানীভর মাহ্যের যে ভালাক্রা অভয়র জনীর পরিশ্রম দিয়ে আন্তর্জাতিক আইনকে সংগঠিত করেছে সেই কোন শৈশবকাল থেকে তাতে সে আজ ঘৌবন প্রাপ্ত হয় নি, এ কথা বলা মানে সভ্যেরই অপলাপ। রাষ্ট্রসমূহ ক্রমশই চুক্তিবদ্ধ হছে। মৈত্রী স্তত্তে আবদ্ধ হছে; হানে স্থানে কালে কালে গড়ে তুলছে শিক্ষা সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যে পাত্যপ্রিক আদান প্রদানের সংস্থা ও শিবিরগুলি তা দেখেও কি উৎসাহ বোধ করবো না? নাকি দিগন্তে সহসা ঘনায়মান মেঘমালা দেখেই মনে করবো আর স্থোদয়ের কোনই আশা নেই ? সমস্ত বিশ্বই বুঝি তার প্রাণসম্পাদে দেউলে হয়ে গেছে ? এর থেকে আর নিষ্ঠুর মনোবিকার কিছুই হতে পারে না।

স্থখরঞ্জন চক্রবর্তী

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা—সম্পাদক: রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সাহিত্য তীর্থ, ৬৭ পাথ্রিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। ছয় টাকা।

কবি লরেন্দ্র দেব স্মরণিকা—রমেন্দ্রনাথ মলিক সম্পাদিত। সাহিত্য তীর্থ, ৬৭ পাথ্রিয়াঘাটা দ্রীট, কলিকাতা ৬। পাঁচ টাকা।

কবি কুম্দরঞ্জন ছিলেন থাটি মাহ্য, তাঁর জীবন ছিল, সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। আর এই সারল্য ছিল মহিমা ও মাধুর্যে মণ্ডিত। তাঁর কবিতাতে তাঁর এই পরিচয়ই আমরা পাই এবং তাঁর কবিতার প্রকৃতিও এই। তাঁর নিজের ভাষাতে কবির সম্বন্ধে বলতে পারি—'লোকটা ছিল খাসা'। তাঁর কবিতায় নানা রস ভরঙ্গায়িত হলেও বে রস সব চেয়ে বেশী উৎসায়িত সেটি শাস্তরস। এইখানে ওয়র্ডসোয়র্থের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সাদৃষ্য চোপে পড়ে, যে ওয়র্ডসোয়র্থের কবিতা ছাত্রাবন্ধায় কুম্দয়ঞ্জনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ওয়র্ডসোয়র্থ কাব্যের অরপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—ভাষাবেগ শান্ধিতে সমাছিত হলে কাব্যের উৎপত্তি। এ কথা সব কবির কাব্য সম্বন্ধে বলা চলে না কিন্তু ওয়র্ডসোয়র্থ ও কুম্দয়ঞ্জনের কাব্য সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য। কবিশেথর কালিদাস রায় ভাই কুম্দয়ঞ্জনের সহজ্বার চনাভঙ্গিকে 'অম্বন্ধত, স্কুমার, শান্তভ্তি, স্মিয় ও কমনীয়' বলে বর্ণনা করেছেন।

কুম্দরঞ্জনের মৃত্যুর ত্ বছর পরে প্রকাশিত 'কবি কুম্দরঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা' কবির প্রতি উপযুক্ত শ্রন্ধাঞ্জলি কারণ এই সংকলনেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য এর 'অফ্রড' ও 'হুকুমার' ভাব। এই প্রস্থে মহাকাব্যের বিরাটত্ব ও গান্তীর্ঘ না থাকলেও উদ্ভট শ্লোকের স্মিগ্রভা ও সৌন্দর্য আছে, বেটা কুম্দরঞ্জন বিক্তা প্রাণ্টীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন—'সহজিয়া চায় পথ সহজ সরল'।

'শ্বরণিকা'—সম্পর্কে সম্পাদক প্রীরমেন্দ্রনাথ মলিক লিথেছেন—'কুম্দরঞ্জনের কবিজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের চিত্র ও চরিত্র নানাজনের নানাদিকের দৃষ্টিতে ধরা রয়েছে তারই যতটা সম্ভব সংকলন আলোচ্য শ্বরণিকার সংগৃহীত হল।' এইসব আলোচনা থারা করেছেন তাঁদের মধ্যে বছ বিশিষ্ট নাম রয়েছে। করেজ্বন বিশিষ্ট কবির কুম্দরঞ্জন সম্পর্কিত কবিতাও সংযোজিত হয়েছে। প্রায় সব কটি লেখার মধ্যেই কবির প্রতি অক্কজিম প্রদান ও প্রীতির পূর্ণ প্রকাশ রয়েছে। সাহিত্য-সমালোচনার দিক থেকে করেকটি লেখা গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদক-রচিত 'কবি কুম্দরঞ্জন ও তাঁর কাব্যহৈতক্ত' প্রবন্ধটির এই প্রদক্ষে করা যেতে পারে।

নরেন্দ্রদেব তাঁর নিবন্ধে কুম্দরঞ্জনের সন্ধে তাঁর পরিচয় ও কুম্দরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রস্থের কবিতা নির্বাচন প্রস্কান আন্তর্গান করেছেন। শ্রীকালিদান রায় কুম্দরঞ্জনকে তাঁর উপগুদ্ধ-রূপে বর্ণনা করেছেন (রবীন্দ্রনাথ গুদ্ধ)। তারাশহর বন্দ্যোপাধ্যায় কুম্দরঞ্জনকে 'অক্ততম শেব প্রাচীন কবি' মনে করেন। শ্রীশৈল্জানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজের ও কবি নজকলের সন্দে কুম্দরঞ্জনের সম্পর্ক

আলোচনা করেছেন। ডঃ হিরগায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কবির রচনারীভির সব থেকে উল্লেখবোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কবিভান উপমামালা প্রয়োগ। শ্রীবিভৃতিভূষণ ম্থোপাধ্যায়ের 'কুম্দ-ভীর্থে' রচনার 'ভাব-পাগল, আত্মভোলা' কবি ও তাঁর গৃহস্থালীর স্থদর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে।

এইসব লেখা ছাড়াও বহু মৃগ্যবান বচনাব সমাবেশ ঘটেছে 'দ্মন্নিকা'ছে বে গুলিছে দ্বিচারণের পাশাপাশি বয়েছে কাব্যবিচার। ডঃ স্থনীভিক্ষার চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রার্থনা করি' প্রমৃত্তিত হয়েছে। কবিপুত্র শ্রীজ্ঞাৎসানাথ মন্তিক কুম্দরঞ্জনের বচনাব কিপলিঙের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কবির দিনলিপির কিছু অংশ আমাদের উপহার দিয়েছেন। কুম্দরঞ্জনের একটি গ্রহণঞ্জীও সংবাজিত হয়েছে। কবির বহু চিঠিপত্র এবং করেকটি আলোকচিত্র স্বর্গনিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিছু এগুলির সবগুলি মৃত্রিভ না করে কিছু চিঠিও ছবি বিশেষভাবে নির্বাচিত করে দিলে ভালো হড়। কবির দিনলিপির সহছেও এ কথা প্রযোজ্য। একই বিষয়ের বারংবার প্ররাবৃত্তি ও প্রকৃত্তি সংকলিত নিবছগুলির মধ্যে দেখা যায়। এ ব্যাপারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল। বে ছ্-একটি রচনাতে কুম্দরঞ্জনের চেয়ে বচনার লেখক নিজে অনেক বড় হয়ে উঠেছেন সে বচনাগুলি বর্জন করলে, এবং মৃত্রপভন্ধির দিকে আর একটু দৃষ্টি রাখলে, 'দ্মননিকা' স্ক্রেবতর হতে পারত। ভবে এই সব সামান্ত ক্রটি-বিচ্চাতি ছালিয়ে ঘেটা আমাদের প্রশংসা আকর্ষণ সেটা সংকলন-গ্রন্থের সম্বন্ধ ও সম্প্রম্ব ক্রম্ব ক্রেবিকান করিক পৃঠার এই স্ক্রের এবং প্রয়েজনীর গ্রন্থটির পরিবেশনার অন্ত সাহিত্যতীর্থ—কুম্দরঞ্জন এক সময় এই প্রতিষ্ঠানের তীর্থপভির পদ্ধ অলংক্ত করেছিলেন—সকলের ধন্তবাদ অর্জন করবেন।

সারা জীবন কবি নরেন্দ্র দেব জীবনের থেলাঘরে থেলেছেন, থেলেছেন প্রকৃত থেলোরাড়ী মনোভাব নিয়ে। জেতা বা হারা তাঁর কাছে বড় কথা ছিল না, থেলাটাই ছিল জাসল। মৃত্যুর কিছুদিন জাগে তিনি লিখেছিলেন—'এগিয়ে জাসে যাবার বেলা'। থেলাভাঙার থেলার কথা তথন তাঁর মনে। তাই তিনি লিখলেন—'এবার তবে গুটোও পাশা সাঙ্গর করে দাও হে থেলা'। তিনি ছিলেন নিতাস্ত নিরভিমানী, না হলে ল্যাগুর-এর মতো লিখতে পারতেন—

I strove with none; for none was worth my strife;

Nature I loved, and, next to Nature, Art;

I warmed both hands before the fire of life;

It sinks and I am ready to depart.

ল্যাগুর ব্যক্তিগত জীবনে অনেক বাদ-বিসংবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র দেব ছিলেন জ্বাভশক্র। জীবনের আলো নিবে আসছে দেখে তিনি বিষয় হয়ে উঠেছিলেন, অভিভূত হয়ে পড়েন নি—'সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরে নামছে এখন অন্ধকার।' তথন বিহঙ্গের ঘাবার সময় আগতপ্রায় ক্লায় বিক্ত হতে দেবী নেই।

নরেন্দ্র দেব বঙ্গের বিদগ্ধ-সমাজে একটি প্রিয় নাম। সাহিত্যিক রূপে ভিনি ষথেষ্ট প্রভিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু ভার চেয়ে বেশী ষেটা অর্জন করেছিলেন সেটা ছোটো-বড় সকলের অকুণ্ঠ ভালোবাসা। তিনি নিজেও ছিলেন স্নেহপরায়ণ, সকলকে আপনার করে নিভে পারতেন। সহধর্ষিণী শ্রীষতী রাধারাণী দেবীকে নিয়ে তিনি বে স্থানীড় রচনা করেছিলেন, ভার নামকরণ করেছিলেন 'ভালোবাসা'। এই নামকরণ সার্থক, কারণ আজীবন তিনি, রবার্ট ব্রাউনিভের মভো, ভালোবাসারই সাধনা করে গেছেন।

সাহিত্যতীর্থ প্রতিষ্ঠানের তৃতীর তীর্থপতি নরেন্দ্র দেবের মৃত্যুর পরে তাঁর গুণমুগ্ধ সাহিত্যিকেরা তাঁর সম্বন্ধে যে সব শ্বতিচারণা করেছেন সেগুলিকে একটি ক্রন্দর ও ক্রসম্পাদিত রূপ দিরেছেন শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক। তাঁর সম্পাদকীর প্রবন্ধ তিনি আরম্ভ করেছেন এই ভাবে—'পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যপ্রাণ সহাদয় সামাজিক পুরুষ ছিলেন কবি নরেন্দ্র দেব।' 'শ্বরণিকা'র পাতার পাতার নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যনিষ্ঠা, সহাদরতা ও সামাজিকতা পরিফুট। তাঁর অনুরাগী সত্তা বনফুলের 'নরেনদা—আমাদের নরেনদা' কবিতার উজ্জ্বল—

নরেনদা চলে গেলেন: সারা জীবন একটি কথাই বলে গেলেন—'ভালোবাসি,/ভালোবাসি ভোমাদের হাসি/ভোমাদের আনন্দ/ভোমাদের মৃক্ত-প্রাণের ছন্দ।' শ্রীহিরণায় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শ্রদাঞ্চলিভেও নরেনদার এই দিকটির কথা বলেছেন, কারণ ভিনি ছিলেন, প্রকৃত অর্থে সকলের নরেনদা। তাঁকে সহজেই জলধর সেনের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

'শ্বরণিকা'তে বছ খ্যাতনামা লেখক কবিতা ও অক্সান্ত রচনার মাধ্যমে নরেনদাকে শ্রদ্ধা আনিরেছেন, তাঁর স্বেহ-ভালোবাসা-উদারতার বছ কাহিনী আমাদের শুনিরেছেন। তাঁদের সঙ্গে নরেনদার কি সম্পর্ক ছিল এবং নরেনদার কাছে তাঁরা কভভাবে উপকৃত তাও তাঁরা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থটিতে নরেন্দ্র নিষ্কের লেখাও কিছু কিছু সংযোজিত হয়েছে, তার সঙ্গে বছ আলোকচিত্র। শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর কয়েকটি স্বর্বচিত কবিতা রয়েছে, সেগুলিতে তাঁর শোকগ্রন্থ হারের বেদনা উন্মণিত— আবার সমৃত্র এলো ত্র্মনার মাঝে।

এপারে ওপারে ছটি বিচ্ছিন্ন হাদয়।
কুটিল কলোলে নাচে অপার সময়—
মনে হয়, এ সময় শেব হবে না যে।

কবিককা শ্রীমতী নবীনতা দেব সেন লিখেছেন 'পিতৃশ্বতি'। গ্রন্থশেষে 'নক্ষেদ্র দেব গ্রন্থপঞ্জী' দেওয়া হয়েছে।

সাহিত্যের বছ বিভাগে নরেন্দ্র দেবের দান রয়েছে, অম্বাদের ক্ষেত্রে ভো বিশেষভাবে। পত্রিকা সম্পাদনেও তিনি উল্লেখবাগ্য ক্বভিত্ব দেখিয়েছেন। 'শ্বরণিকা' গ্রন্থটিতে কিন্তু নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যের মূল্যায়ণের কোনো প্রচেষ্টা চোথে পড়ল না। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা থেকে অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে—'নরেনদা কত বড় মাম্য ছিলেন সবিশ্বর এ উপলব্ধির পাশে তিনি কত বড় সাহিত্যিক ছিলেন, সে বিচার তুচ্ছ হয়ে গেছে।' আশাকরি 'শ্বরণিকা'র ছিতীয় সংস্করণে নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

একবিংশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

# অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা

#### नरवन्तू स्मन

উনিশ শতকের মহত্তম মান্ত্র রামমোহন; কিন্তু বৃদ্ধিজীবি মহলের অক্সতম প্রধান ছিলেন অকর্তুমার দত্ত। কেবল ধর্ম বোধে নয়, সামাজিক অক্সান্ত সংস্কার ও উন্নতির ক্ষেত্রেও ভিনি পুরোপুরি প্রগতিবাদী ছিলেন। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক ভাবনা চিস্তার আলোচনা থেকে এই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। অবশ্য ঐতিহাসিক দিক থেকে রামমোহনই প্রথম আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে সমকালীন কর্তৃপক্ষকে তাঁর মভাষত জানিয়েছিলেন। লর্ড আমহান্তর্কে লেখা রামমোহনের দেই অভি বিখ্যাত এবং বছল কথিত চিঠিটির অংশ বিশেষে ভার পরিচয় পাওয়া যায়।

'In the same manner the sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the govt, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of education, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry, Astronomy with other useful sciences......'

রামষোহনের এই উক্তির কাল ১৮২০। অর্থাৎ ইভিমধ্যে ফোর্টউইলিয়ম কলেজ পুরোনো হয়ে গেছে; হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; স্থলবুক সোসাইটি (১৮১৭) ও ক্যালকাটা স্থল সোসাইটিও (১৮১৮) ভতদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'ও (১৮১৫) ততদিনে রীভিমত আলোড়ন স্ঠি ক'রেছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিশায় ফোর্টউইলিয়ম কলেজের (১৮০০) কর্তৃপক্ষরা কেউ কিন্তু এলেশের শিকা ব্যবস্থা নিয়ে তেমন উৎসাহ দেখান নি। যদিও কোর্টউইলিয়ম কলেজই ভারতের প্রথম পাশ্চাভারীভির একটি বৃহৎ শিক্ষারতন। কেবল শিক্ষারতন নয় এটই প্রথম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, 'Indian oxford' ছিল। গিলক্রাইউ, এডমনস্টোন, জি. এইচ. বার্লো, জে. এইচ, হারিংটন, ডবলু, কার্ক প্যাট্রিক, উইলিয়ম কেরী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই শিক্ষা প্রতিভানটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন; কিন্তু কেউই ভারতের জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্বন্ধে পৃথকভাবে অথবা একত্রে কোন পরিকল্পনা করেন নি। অবশ্র ফোর্টউইলিয়ম কলেজ গোলীর উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতাও সামান্দ্র ও অতম্র ছিল। এঁদের নিকট থেকে ঠিক রামমোহন, বিভাসাগরের চিন্তার মত কোন চিন্তা আশা করাও বাধ হয় সঙ্গত নয়; কিন্তু লর্ড ওয়েলিসলী এবং উইলিয়ম কেরী, টমাঙ্গ বা মার্শমানের মত উদার মানসিকভার লোকেদের প্রেরণায় যদি এ ধরণের কোন জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা গৃহীত হতে পারত ভাহলে কোন বিশ্বয় স্ঠি হত না। বোধহয় সেটা বাহ্নিত ও হত।

যাই হোক, রামমোহনের পরে বিভাসাগরের হাতে আমাদের শিক। ব্যবস্থার প্রভৃত উন্নতি সাধিত হয়েছিল, আমরা জানি। অবশ্র যে আক্ষেপ ফোর্টউইলিয়ম কলেজগোণ্ডীর প্রতি আমাদের আছে তা এই সময়ে অক্যাক্ত ইয়োরোপীয় উদার চিত্ত ব্যক্তিদের উৎসাহ, উদ্দীপনায়, কাজে, কর্মে সহযোগিতার মাধ্যমে বহুলাংশে মিটে যায়। তে, এফ মুয়াট, রেভারেল্ড লঙ, বেথুন সাহেব, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি ভারত বন্ধুদের সহায়তায় বিভাসাগরের মত উন্থমী ও তেজম্বী পণ্ডিভের পক্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছিল; তাতে সন্দেহ নেই। Organaisational সফলতা রামমোহন অপেকা বিভাসাগরের বেশী এসেছিল প্রধানত এই সহযোগিতার জন্মে; অবশ্য ভতদিনে সমাজের Intelligentia'র ও প্রতিষ্ঠা ভাল হয়েছিল। Ladies Society (1824), Calcutta Ladies association for native female Education'ৰ (1825) পরে ভরবোধিনী সভা (১৮৩৯), Anglo Indian Hindu Associatoin (1830), জ্ঞান সন্দীপন সভা (১৮৩০), সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা (১৮৬৮) সমিভিগুলি ভখন রীভিমত জাগ্রত। বস্তুত ১৮২৮-১৮৪০'র মধ্যে বাংলাদেশের বৃদ্ধিজীবিরা নানা স্থানে সচেভনভাবে তথন নানা সভা সমিতির মাধ্যমে একটি সামাজিক বৃদ্ধির দিগন্ত স্প্রী করেছিলেন। হয়ত এই চাঞ্চাের মধ্যে অনেকটাই ভজুগপ্রিয়তা ছিল। হয়ত উৎসাহের সঙ্গে উৎচ্ছুম্খলতা ছিল অনেক বেশী—Indeed the spirit of discussion became a perfect mania; and its manifestation, both in frequency and variety, was carried to a prodijious excess.'>

এ কথা দব সময়েই মনে রাখা দরকার যে স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের স্থাগ ডিরোজিও ছিন্দু কলেজে প্রবিভিত্ত করে গিয়েছিলেন ভার শক্তি এই সমস্ত সভাসমিভিগুলিভেও বাপেক বিভৃতি লাভ করেছিল। এবং ভাল্ সাহেব ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন—'But the most striking feature in the whole was the freedom with which all the subjects were discussed.' এই পরিবেশে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভাসাগর অনেক পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে কাজ করার সময় শিক্ষা বিষয়ক বড় বড় কতকগুলি কাজ করতে পেরেছিলেন। ংম্বেন : ১। জাভি নির্থিশেরে সকল ছাত্রের জন্ম সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

२। এই শিক্ষালাভের অন্ত জাভি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সংস্কৃত কলেজে ভর্ভির অধিকার পেল

- ৩। ছাত্ৰ বেতন প্ৰবৃত্তিত হল।
- ৪। উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ-কৌমুদী, ঋজুপাঠ, প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তক রচনা করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতের জ্ঞান অর্জনের পথ স্থগম করা হল।
  - । সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করে সংস্কৃত সাহিত্যের রসাম্বাদনের ব্যবস্থা করা হল।
  - 🕶। ২ মাস গ্রীমাবকাশ প্রবর্তন।
  - ৭। সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজী ভাষা চর্চার ব্যবস্থা।
  - ৮। গ্রামে গ্রামে বালিকা বিভালয় স্থাপন।
  - ১। মডেল স্থূল স্থাপন।

১৮৪৯-এ বেথুন কর্তৃক প্রথম বালিকা বিভালয় স্থাপিত হলে বিভাসাগর সেই স্থলের সম্পাদক হয়েছিলেন। ত ভারতবর্ষে স্থা শিক্ষা প্রসারের জন্তে বেথুনের সঙ্গে বিভাসাগরের নাম ও একত্রে স্থানীয় হয়ে থাকবে। ইংরেজ সরকার এ দেশীয়দের শিক্ষিত করে তুলতে চান নি। শাসন কর্ম চালানোর জন্তে যতটুকু না হলে নয় ততটুকু পড়ান্ডনোর কাজ চালানোর ব্যবহা করতে চেয়েছিলেন। ফলতঃ দেশে স্থা শিক্ষার প্রয়োজন নিম্নে বেথুন ও বিভাসাগর যথন কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিলেন কর্তৃত্বানীয়দের বিরাগভাজন হন এবং ১৮৫৮'র স্থল পরিদর্শকের সরকারী চাকরিতে ইস্থাকা দিয়েছিলেন। শিক্ষা বিভাগের সেকালীন ভিরেক্টর মিন্টার গর্ডন ইয়ং'র সঙ্গে স্থা-শিক্ষা প্রসার নিম্নে বিভাসাগরের মনাস্তরও অনিবায হয়ে উঠেছিল। কিছু এসব সত্ত্বেও দেশে স্থা শিক্ষা আটকে রাখা সম্ভব হয় নি। নতুন স্থা শিক্ষার আলোকিত সমাজের চেহারারও বদল লক্ষিত হল।

'এখন ছু'ড়ি গুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে সবে,
এখন এ, বি, শিথে বিবি সেঞে
বিলিভি বোল কবেই কবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে
ভার কী তাদের ভেমন পাবে ?'৪

অক্ষয়কুমার বিভাগাগরের সমবয়সী ছিলেন (১৮২০)। যে সামাজিক পরিবেশে উভয়ের মানসিকতা গড়ে উঠেছিল ভারও বিভূত পরিচয় জানা আবর্জক। অক্ষয় দত্তও কলকাভার সমাজ-জীবনে প্রবেশ করেন তাঁর বছর দশেক বয়সে। অর্থাৎ ১৮৩০-এ। ১৮৩০ থেকে ১৮৫০।৫৫ র মধ্যে উভয়ের কর্ম ও সৃষ্টিশীলভার পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে। কিছু অক্ষয়কুমারের ভাবনা চিস্তার সঠিক মৃশ্যাবিচার করা হল না। দেবেজ্রনাথ, বিভাসাগর ওদিকে মধুস্থন ও রাজনারায়ণ বস্থর প্রথব ব্যক্তিছের নিকট জ্ঞাননিষ্ঠ, সাধক বৃদ্ধিজীবি অক্ষয়কুমারের নিভূত কর্মসাধনা উচ্চরবে আহির করা হয় নি। অর্থচ এই জ্ঞান ভাপসের কর্ময়য় জীবনের বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব কারো অপেক্ষা কম ছিল না। স্বয়্লকালের ব্যবধানে ইনিই প্রথম রামমোহন রায়ের জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্বাহ্ম গুরুত্বপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন; নীলচার সম্পর্কে জাতীয়ভাবাদী মভামত প্রকাশ করেছিলেন, বেদের অভান্তবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের

সামাজিক পরিচয় পুঝাতুপুঝরূপৈ উপস্থিত করেই কেবল নিজের আন মণীবার পরিচয় দেন নি চাক্ষপাঠের মত popular science'র বই লিখে শিক্ষার অগতে প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন, উপকার করেছিলেন একাদিক্রমে বারোবৎসর (১৮৪৩—১৮৫৫) ধরে ভত্তবোধিনী সভার মুখপত্ত ভত্তবোধিনী পত্তিকাটি সম্পাদনা করে। ১৮২৮—৩•'র Intelligentia আন্দোলনের চাঞ্চল্য স্থিভ হওয়ার পরে বিৰৎসমান্তের আসল গুণটি ধরা পড়েছিল যে সমস্ত ব্যক্তি, সংগঠন ও পত্র পত্রিকার মাধ্যমে ভার মধ্যে অক্ষয় দত্তের ব্যক্তিত্ব ও ভত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে তাঁর পভীর যোগাযোগ ছিল বিশেষভাবে উল্লেথযোগ্য। দেশের ছেলেমেয়েরা মিশনারী স্থুল ছাড়াও খদেশী স্থুলে যাভে নিরাপদে পড়ান্ডনো করতে পারে ভার জন্মে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তত্তবোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করতেও ভিনি সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু নিজেও যে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কত গভীর ভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং এভ দীর্ঘকাল পরেও ভার মূল্য সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনালোচিত দিক বলে বিচার্য। অক্ষয় দত্তের শিকা-চিস্তার পরিচয় প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি ভধ্য পটভূমি হিসাবে জানা উচিত। যেমন রক্ষণশীল দলের নেত। রাধাকান্ত দেবও স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন এবং তিনি গৌরমোহন বিভালকারের স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক রচনা লিথতে (১৮২২) সাহাহ্যও করেছিলেন। এর পূর্বে ১৮১৯-এ The Female Juvenile Society প্রথম বালিকা বিভালয় প্রভিষ্ঠিত হয়েছে। ('গৌর বাড়ীতে' প্রথম এই স্থল প্রভিষ্ঠিত হয়েছিল)। ১৮৩২-এ সোদাইটির সংখ্যা বেড়ে গিয়ে Calcutta Baptist Female School Society নামে প্রচলিভ হয়। চার্চ মিশনারীদের প্রচেষ্টাভেও বেশ কিছু সংখ্যক বালিকা বিত্যালয় এদেশে প্রভিষ্ঠিত হয়েছিল এ সময়। মেরী ম্যানকুক এঁদের মধ্যে এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী কর্মী ছিলেন। বেথুনের স্থলটিও এভদিনে বেশ নাম করেছিল। মহযি দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কন্সা সৌদামিনী ঠাকুরকে এই স্থলে ভভি করা रुप्त्रिन ।७

১৮৫১'র সৌদামিনীকে ভর্তি কর। হয়েছিল। ১৮৫০-এ বিভাসাগর এই স্থলের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন; ১৮৫৪'র Court এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি 'স্ত্র' প্রয়োগ করেন। ১৮৫৭'র ছোটলাট ফ্রেডারিক হালিডে এই স্ত্রে অনুষায়ী বালিকা বিভালয় প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন; এবং বিভাসাগরকে Model girls school স্থাপন করতে অনুরোধ জানান।

এই সময়ের মধ্যে (১৮৫৭) অক্ষয় দত্তের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বেমন তাঁর 'ভূগোল' (১৮৪১), 'ডেভিড সাহেবের…বক্তা' (১৮৪৫), বাহ্যবন্ধর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ ভাগ ১৮৫১, ২ ভাগ ১৮৫৩), চারু পাঠ (১ ভাগ ১৮৫৩, ২ ভাগ ১৮৫৪), বাজ্পীয়র আরোহী (১৮৫৫), ধর্মোয়ভি সংশোধন বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), ধর্মনীভি (১৮৫৬) এবং পদার্থ বিত্যা (১৮৫৬)।

১৮৪০'র জুন মাসে দেবেক্রনাথের 'ভত্বোধিনী পাঠশালার' ভূগোল ও 'পদার্থবিদ্যা'র শিক্ষক রূপে অক্ষয়কুমার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। স্থলের উদোধন উপলক্ষ্যে অক্ষয়কুমার বক্তৃতা করেছিলেন, ইংরেজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খৃষ্টীয় ধর্মকে পৈতৃক ধর্মরূপে গ্রহণ—এই লক্ষ্য সাংঘাতিক ঘটন। নিবারণ করা, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাল্প এবং ধর্মশাল্পের উপদেশ করিষ্কা বিনা বেভনে ছাত্রগণকৈ পরমার্থ ও বৈষয়িক উভন্ন প্রকার শিক্ষা প্রদান করা'র নিমিত্ত ভত্ত বোধিনী সভা অভ ১২৬৫ সালের বৈশাথ রবিবার এভৎ পাঠশালা-রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।'৭

১৮৪১-এ প্রকাশিত তাঁর 'ভূগোল' বইয়ের ভূমিকাতেও লিখেছিলেন,—'ইদানীং দেশহিতৈবী বিভাগেনাহী মহাশন্ধদিগের দৃঢ় উদযোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অমুশীলন হইতেছে, ভাহাতে ভবিশ্বতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিভাব্দির উন্নতি হওনের বিশক্ষণ দম্ভাবনা আছে, কিছু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, ভদ্ধারা বালক দিগকে স্কুচারুরূপে শিকাপ্রদান করা যায়। এই স্থযোগযুক্ত সময়ে যদি এই অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার দম্ভবে, এই মানস করিয়া চক্রস্থালোভী উদ্বাহু বাম্নের লায়ে দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া, বহু ক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অপচ স্থশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল প্রস্তুত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অপচ স্থশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল প্রস্তুত করিয়াছি।'৮

এই ছুটি মন্তব্য থেকে অক্ষয়কুষাবের শিক্ষান্তবাগ এবং শিক্ষা চিন্তা সম্বন্ধ একটা ধারণা করা 
যার। বাংলা তথা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া আবশ্রক বলে তিনিও
নিশান করতেন। তাঁর পদার্থ-বিভা, 'চারুপাঠ' এবং 'ভূগোল' বিভালয়ের পাঠ্য পুস্তকরপে পদ্ধানা
হত। এই গ্রন্থগুলির বিষয়বন্ধ বিচার করলে দেখা যাবে অক্ষয়কুমার বিজ্ঞানকে বাংলাভাষার
মাধ্যমে বালক বালিকাদের সহজ, বোধগম্য ক'রে শিক্ষার বিষয়রপে উপস্থিত করেছিলেন। উনবিংশ
শতকের প্রথমার্থের এই প্ররাস নিঃসন্দেহে প্রভৃত প্রশংসার যোগ্য ছিল। কারণ বিষয়বন্ধই কেবল
এদেশে নতুন ছিল না, ভার প্রকাশ মাধ্যমটিও নত প্রস্তুত ছিল। গতের বয়স তথনো ৫০ বংশর
পূর্ব হয়নি। ভাতে বৈজ্ঞানিক গত্য স্বস্থি এক কঠিন সাধ্যা সাপেক বিষয় ছিল। অক্ষয় দত্তের হাতে
সেই সাধ্যার সিদ্ধিই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আসল বিষয় অন্তত্ত্ব। 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) গ্রন্থের
সপ্তয় ও অন্তম অধ্যায়ে অক্ষয়কুমারের শিক্ষা বিষয়ক যে গভীর ভাবনা চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে বিষয়
সেখানে। এই চিন্তাধারাকে মোটামৃটি তিনটি শ্রেণীতে আলোচনা করা সম্ভব। প্রথমত সাধারণভাবে
শিক্ষাপ্ততি সম্বন্ধ অক্ষয়কুমারের যে পরিকল্পনা ছিল, তাই। ঘিতীয়ত স্থী শিক্ষা এবং তৃতীয়ত
শিক্ষা, সাহিত্যে ও অন্তান্ত বিজ্ঞান বিষয়ক বিয়াচর্চা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা।

**অক্ষরকুমার আমাদের জীবনের সঙ্গে শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতার উপর গুরুত্ব** দিয়েছেন বেশী।

'সকলের সকল বিষয়ে সমানরূপ পারদশী হওয়া সম্ভাবিত নহে, এবং নিভাস্ত আবশ্রকও নয়।
কিছ সেই সম্দায় সুলরূপে শিক্ষা করা অপর সাধারণ সকলেরই উচিত, এবং যাহার যে যে বিষয়ে
সমধিক শক্তি ও অপেক্ষাকৃত অধিক অভিক্রচি আছে, তাঁদের সেই সেই বিষয়ের সবিশেষ অসুসদ্ধান
করা কর্তব্য ।৯'

সহজাত প্রবৃত্তি অমুষায়ী শিক্ষাদানের স্বাধীনতা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে থাকা যে নিভাস্ক উচিত; একথা উন্নত প্রত্যেকটি দেশের সরকারই এথন স্বীকার করেন এবং সেই মত জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা গঠন করেন। কিন্তু আজু থেকে শতবর্ষ পূর্বে বিদেশী শাসকের অধীনে থেকেও অক্ষয়কুমার দত্ত সেই প্রেয়াজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস অকপটে ব্যক্ত করেছিলেন। অক্ষয়কুমারের

বিধাদের মূল্য আতকের সমাজজীবনেও কম নয়। বে কারিগরী বিভা ব্নিয়ালী শিক্ষা এবং job oriented educetion'র কথা এখন আমরা বলি ভার পরিপ্রেক্ষিতে অক্ষরকুমারের এই শিক্ষাপদ্ধতির শুরুত্ব নতুন করে বিবেচনা করার হুযোগ অবশ্বই আছে বলে মনে করি।

সভ্য মান্তবের জীবনে শিক্ষা বিষয়টির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। সঠিক শিক্ষার মাধ্যমেই একটি জাতির সর্ব প্রকার উন্নতি ঘটে। অক্ষরত্বমার এই কঠিন বিষয়টি সহত্বে গভীর চিন্তা করেছিলেন। তিনি বৃশ্বতে পেরেছিলেন 'শিক্ষাদান ধেমন গুরুত্বর বিষয়, ভাহা সম্পন্ন করা ভদত্রপ কঠিন কার্য।' এই 'গুরুত্বর বিষয়টি'র আরম্ভ সহত্বে তাঁর হিমত বা হিধা ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন 'প্রকুমার ক্রোড়ই বর্ধার্থ বিভাগ্বান।' শৈশবে বিভারম্ভ হবে। শিশুর ২ বৎসর ব্য়সেই এই কঠিন কাজের স্কোড় হবে। কিন্তু বিভালয় তথন শিশুর ক্রীড়াগ্বল। অক্ষরত্বমার তাই শিক্ষাদানের জন্তে তিনটি স্থবের কর্ধা প্রথমে বলেছেন।

- ১। শিশুর ছুই থেকে ছুম্ম বৎসর বয়স পর্যস্ত একটি শুর।
- ২। বালকের চোদ। পোনের থেকে কুড়ি। বাইশ বৎসর পর্যস্ত আর একটি স্তর।
- ৩। তৃতীয় শুরের আরম্ভ কুড়ি । বাইশ বংসর বয়ম্ব শিক্ষার্থীদের নিয়ে। প্রথম শুরের শিক্ষার পরিবেশ সম্বন্ধে দশটি মূল্যবান ইঞ্চিশু দিয়েছেন। যথা—
- (क) 'পাঠ গৃহ প্রশস্ত' ও 'পরিশ্রুত' হবে।
- (থ) 'পুষ্প শোভিত' ক্রীড়া ব্যবস্থা সমন্বিত বিত্যালয় বাঞ্চনীয়।
- (গ) শিশু বালক, বালিকাদের সঙ্গে 'হৃমিষ্ট ব্যবহার' করভে হবে ৷
- (ঘ) অঙ্গ-সঞ্চালন সম্ভব এরূপ ব্যায়মাদির চর্চা করা।
- (ঙ) শুনিরে, দেখিরে নানা কথোপকথনের মাধ্যমে পারম্পরিক ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- (চ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক গড়ে ভোলা।
- (६) कौं । भाष्ट्रभाषि श्राद्य भिष्ठद्या (धन ना (थनाश्ना करत ।
- (জ) শ্রুদা, ভক্তি, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি হুকুমার মানবিক প্রবৃত্তিগুলি জাগিয়ে ভোলার ব্যবস্থা করা
- (ঝ) ভূত, প্রেতের ভন্ন না দেখানো উচিত।
- (এ) শারীরিক শক্তি সাধনের ব্যবস্থা করা।

এই বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে এই স্করের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু শিক্ষার্থীদের কৌতৃহল চরিভার্থ করাই মুখ্য কর্তব্য বলে অক্ষয়কুমার মনে করেছেন। এই স্থপারিশগুলির মূল্য বিচার করলে দেখা যাবে এখনকার কিগুরেগার্টেন স্থলের যে ব্যবস্থাদি আছে ভার চেয়েও উন্নতভর শিক্ষার পরিবেশের উপরেই অক্ষয়কুমার গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশী। যেখানে শিশু প্রথম ভার জ্ঞানলাকে উদ্ভাগিত হতে যাবে সেখানে আলোর ব্যবস্থাদি প্রথম বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। অক্ষকার, স্যাতস্যাতে, অপরিচ্ছন্ন গৃহে শিক্ষা সম্পন্ন হয় না। যে পরিবেশে মন উন্মৃক্ত না হতে পারে। যেখানে শিশুর অপার কৌতৃহল চরিভার্থ না হয় সেখানে ভার শিক্ষারম্ভ না হওয়াই উচিত। পাঠগৃহ প্রশন্ত হবে; পরিশ্রুত্ব হবে। থেখানে স্কৃত্বাবে ছুটাছুটি করে থেলাধুলার মাধ্যমে আচার

আচরণ শিথতে পারে এই বর্ষের শিশু শিক্ষার্থীর। ভারই প্রতি নজর দিতে বলেছেন অক্ষরকুষার। লক্ষ্য করার বিষয় এই ভারের শিশুদের অল্পে পাঠ্যক্রমের কোন স্থপারিশ নেই Naturalway তে বভটা সম্ভব শিশুকে বাড়তে দেওয়ার চেটাই এই পদ্ধতিতে রয়েছে। Audiovisual Education'র স্থপারিশ অক্ষরকুষার করেছেন। বলাবাছল্য এইসব পদ্ধতি এথনো নতুন। অবচ উনবিংশ শভকের মধ্যাকে ব'লে অক্ষরকুষার কত গভীর ভাবে এ সমস্ভ বিষয়ে চিস্তা করে গেছেন। শিক্ষার জগতে বেথুন, ভাফ, হেয়ার সাহেব, সটক্রিফ, মিল, এওক্রড, বিভাসাগর, প্রভৃতির নাম আমরা করি; কিছ অক্ষর দত্তের কথা কেউ বলেন না! অবচ কেবল উল্লেখ নয় যথেই গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। অক্ষরকুষারের ভাবনা চিস্তায় সঠিক পরিচয় এবং ভার মৃল্য বিচারের আবভাকতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কেত্রে অনস্বীকার্য। বাংলার বিষৎ সমাজের পরিচয় প্রসক্রে গোলামেলা, শাস্থাকর পরিবেশের কথাই বলেছেন। 'চিন্তরঞ্জনে'র সক্ষে বাংলার অক্ষরকুমার পূর্বৎ থোলামেলা, আত্মকর পরিবেশের কথাই বলেছেন। 'চিন্তরঞ্জনে'র সক্ষে সক্ষের প্রতি যাতে শিক্ষার্থীদের 'অসুরাগ' জন্মায় শিক্ষাদানের সময় ভার প্রতি নজর রাথা উচিত মনে করেছেন। এই স্থরের শিক্ষার্থীদের জন্তে পাঠ্যক্রমের ও উল্লেখ করেছেন।

নী ভিদার (moral lesson)
পদার্থ বিভা (physics)
বিজ্ঞান শান্ত (general science)
পরীক্ষাগার (Laboratory work)
উদ্ভিদ বিভা (Botany) (সচিত্র পাঠ)
চিত্র সংগ্রহ (collection of illustration)
বাজকার্যাদি (politics ?)

দেখা যাচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ও থিওরেটিকাল উভয় দিক থেকেই বিজ্ঞান চর্চার উপর এই স্তরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেবল বিজ্ঞান চর্চার কেত্রেই এই স্তরের পড়ান্ডনা সীমাবদ্ধ থাকবে কিনা সেটা এখনকার শিক্ষা প্রণালীর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে বিচার্য; এবং হয়ভ এই ম্পারিশ এখন গ্রাহ্ ও নয়। তথাপি বিভালয়ে বিজ্ঞান চর্চার আবশ্রকতা সম্পর্কে এখনো দ্বিমত নেই। একটা বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, অকশাল্প, ভূগোল প্রভৃতিও বিজ্ঞানের সঙ্গে অবশ্র পাঠ্য বলে হয়ত এখনকার শিক্ষাবিদ্রা স্পারিশ করেন। অক্ষয়কুমার সেক্ষেত্রে এই বিতীয় স্তরেই 'চিকিৎসা বিভা, গৃহ নির্মাণ, পোত নির্মাণ, ষয় নির্মাণ' শিক্ষা চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন। ১০

তৃতীয় শুরে বধন 'মহুয়ের বৃদ্ধিবৃতি দিন দিন পরিপক হইতে থাকে' তথন উল্লিখিত বিষয়গুলির ব্যাপক ও স্কা চর্চা করা দরকার। এই সময় 'জ্যোতিষ' এবং 'আয়ীকিকী', 'গণিত' বিভাও চর্চা করা উচিত বলে মনে করেছেন। এছাড়া ছাত্র পাঠ্য পৃশুকাদি, 'হিতকর ও জ্ঞানকর' পৃশুক, ধর্মান্ত্রাগ স্ষ্টির অন্তে ধর্মপৃশুক পাঠ, চরিত্র দোষ, লোভ যাতে না জন্মায় তার প্রতি নজর রাখা এবং যুর্ৎসাদি ব্যায়ামে মন নিবেশ করা, এবং বিশ্ব পতির বিশ্ব কার্যাদি সম্বন্ধ জ্ঞান সঞ্চয়ন করা এই শুরের শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত বলে স্থপারিশ করেছেন।

এই ভিন ভরের শিক্ষা চিন্তা লক্ষ্য করলে দেখা বান্ধ বে অক্ষয়কুমার শিক্ষার কেজে মোটেই কাল্পনিক ছিলেন না। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে বান্ধব জ্ঞানের পরিচয় ছিল বর্ষেই। শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের বে গভীর সম্পর্ক আছে অক্ষয়কুমার তারই প্রভি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সমধিক। মান্ধবরূপে বান্ধবপৃথিবীতে আমাদের দাঁড়াতে হবে। তার অন্তে প্রয়োজন বে শিক্ষার সেই শিক্ষার কথাই তিনি বার বার জেবেছেন। বে শিক্ষা ব্যবহার সঙ্গে সাধারণের জীবনের সম্পর্ক নেই অক্ষয়-কুমার সেই শিক্ষাব্যবহার কথা ভাবেন নি। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন

'গ্রামে গ্রামে কৃষি বিভালয় এবং শিক্ষা বিভালয় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্রক। তথ্যতিরেকে অপর সাধারণের দৈক্ত দশা দূরীভূত হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে।'১১

খাধীন ভারতের পঞ্চবার্বিকী পরিকল্পনায় প্রথম থেকেই এই হৃটি বিবরের উপর জাের দেওয়া হয়েছিল। কৃষি এবং শিলের ক্ষেত্রে দেশকে খরং সম্পূর্ণ ক'রে ভােলার সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে প্রয়োজন ভিত্তিক। অক্ষয়কুমারের মানসিকভায় এই দিকটি বছকাল পূর্বেই উদ্ভাবিভ হয়েছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্প বিভার প্রয়োজন আজাে শীকৃত হছে। অক্ষয়কুমারের প্রস্তাব আজা কার্যকরী হয়েছে ঠিকই কিন্তু কেউ ভার নামও জানে না। বুনিয়াদী শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে রবীজ্রনাথ পর্যন্ত পরিচিত; কিন্তু অক্ষয়কুমারের পরিচয় নেই 'ভারতবর্ষার উপাসক সম্প্রদারে অথবা 'সক্ষেত্রৰ সহিত মানব প্রকৃতির সমন্ধ বিচারে'র পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ রাথা হয়েছে। আমাদের জ্ঞান, কৌতৃহল ও গুক্তেজি কভদ্বে এক দেশদেশী এ ভারই চূড়ান্ত পরিচয় মাত্র।

অক্ষরকুমার দক্ত বিশ্বাস করতেন 'ভাষা—শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান শিক্ষার উপায় মাত্র। ভাষা, জ্ঞানরূপ ভাগুরের দ্বার শ্বরূপ। সেই দ্বার উদ্যাটন করিয়া জ্ঞান ভাগুরে প্রবেশ করিছে হয়। চির জীবনই কেবল দ্বার দেশে দণ্ডায়মান থাকিলে, কিরূপে জ্ঞান রূপ মহারত্ব লাভের সম্ভাবনা থাকে।'

তাঁর ধারণা ছিল ভাষা শিক্ষার জন্তে ঐ ভাষার 'পুস্তক পাঠ' 'লিপি-অভ্যাস' এবং 'প্রস্তাব বচনা' করা নিভাস্ত দরকার। কেননা এই ভিন উপায়েই ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান প্রচার করবার অধিকার জন্মায়।

বিভার্জনের ক্ষেত্রে গণিত, জ্যোতিষ ও 'শিল্প-বিভাণি' জ্বধ্যমন প্রথম সোপন হিসাবে গণ্য করতেন। জ্বন্ধমুমারের বৈজ্ঞানিক মানসিকভায় ভূগোল চর্চা বরাবরই প্রাধান্ত লাভ করেছে। নিজে স্থলে পাঠ্য 'ভূগোল, (১৮৪১) লিখেওছিলেন। ভূগোল সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটিও বেশ উল্লেখযোগ্য। লিখেছেন.

'ভূগোল বিছা অভ্যাস করিয়া দেশ, প্রদেশ, নগর, গ্রাম, নদী, সম্দ্র প্রভৃতির অভাবসিদ্ধ ও মহয় করিত চতু:সীমা অবগত হওয়া উচিত, এবং প্রভ্যেকে দেশের অল, বায়ুও ভূমির কিরপ গুণ, ভণায় কোন কোন বন্ধ উৎপন্ন হয়, এবং আচার ব্যবহার ও রাজ্যশাসনের কিরপ প্রণালী প্রভিতি আছে, এই সম্দায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্রক।'১২

ভূগোল বিভার মাধ্যমে মাহুষের জানার কৌতৃহল নিবৃত্ত হয়। জ্ঞানার্জনের মধ্যেই চিত্তের উদার্থ সৃষ্টি হয়। জক্ষরুমারের তথ্য-নিষ্ঠা ও জ্ঞানস্পৃহা এই বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে ওভঃপ্রেডভাবে সম্পূক্ত ছিল। উনিশ শতকে অক্ষর্ষায়ের সমসাময়িককালে তাঁর চেয়ে বেশী জানতেন এমন বিষৎজন খ্ব বেশী ছিলেন না। অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন ভিনি। এবং অক্ষর্মায়ের এই জানার পদ্ধতিতেও ফাঁক ছিল কম। প্রভাক্ষ জ্ঞানার্জনের প্রভিই তাঁর অধিক ঝোঁক ছিল। ভিনি বলভেন, 'বে সকল সামগ্রীর বর্ণনাপাঠ করিতে হয়, ভাহা স্বচক্ষে প্রভাক্ষ করিয়া গুণাগুণ পরীক্ষা করা করিয়া।'১০ উত্তরকালে এই পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান করা উচিত বলে রবীক্ষনাথ বার বার উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'শিক্ষার মিলন' (১৯২১), 'শিক্ষার হের ফের' (১৮৯২) জাতীয় প্রবন্ধগুলির বক্তব্য প্রস্কে সহজেই মনে আদে।

সাহিত্য-শিকার প্রসঙ্গে অক্ষরকুমার সাহিত্য-পাঠের উপধাসিতা সমদ্ধে যা লিখেছেন তাতে তাঁর নন্দনতদ্বের বিশাসকেই সমর্থন করেছে। 'অপার আনন্দ' ভোগের চূড়ান্ত কথাই ব্যক্ত ক'রেছেন। এক ধরণের mental pargation'র কথা এতে এসে পড়ে। অক্ষয়কুমার অবশ্য 'পরম পবিত্র পারমার্থিক' বর্ণনার ক্লেত্রেই এই pargation'র উল্লেখ করেছেন। 'সাহিত্য-পাঠ দারা সাতিশয় বিশুদ্ধ আনন্দ অন্তভূত হয়, এবং দদি তাহাতে পরম পবিত্র পারমার্থিক বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহা অন্তঃকরণন্ত সৎ প্রবৃত্তি সমৃদায় উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া অপার আনন্দ উদ্ভাবনা করে।'

অক্সমুমার ভাবনা চিন্তার অগতে প্রকৃতই বে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন তথা প্রগতিবাদী ছিলেন তার অগ্রতম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর স্থী শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে। স্থী জাতি স্থভাব কোমল বলে কঠিন কাজে অক্ষম বলে মনে করা অসক্ষত। স্থী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজন আছে বলে তাঁর ধারণা। প্রাচীনকালে স্থী শিক্ষার প্রচলন ছিল বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এবং এথনো নিম্নলিখিত কারণের অন্তে নিম্নরূপ বিষয়ে স্থী জাতির বি্তা-শিক্ষা প্রয়োজন বলে অক্ষয়কুমার বিশেষ শুক্ষত্ব আরোপ করেছেন।১৪

|     | বিতার প্রয়োজন             | বিভার বিশ্য         |
|-----|----------------------------|---------------------|
| (১) | মাতৃত্ব বিকাশের অন্তো      | শারীরিক বিভা        |
| (3) | 17                         | নিয়ম শিক্ষা        |
| (৩) | সম্ভানকৈ স্থার করবার জন্তে | মনোবিছা, ধর্মনীতি   |
| (8) | শিশু ষা দেখে ভাভেই কৌতৃহলী | বিশ্ব্যাপারে মায়ের |
|     | হয়। ভার কৌতৃহল চরিভার্থ   | ব্যাপক জ্ঞান অর্জন  |
|     | করার <del>জ</del> ন্ম।     | করা কর্তব্য ।       |

অভএব 'স্ত্রীগণের রীভিমত বিত্যা-শিক্ষার প্রথা প্রচলিত না করিলে, কোনরূপেই আর ভদ্রস্থতা নাই।' 'মাতার প্রথমাবধি সস্তানকে বিনীত করা কর্তব্য। স্বকুমার ক্রোড়ই তার ষ্থার্থ বিত্যাস্থান।'

আত্ম সামাজিক চেহারার প্রভূত বদল হয়েছে। স্থী জাতির সামাজিক ভূমিকাও পাণ্টেছে। এখন নারী কেবল সন্তানের জননী নন। এখন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমকক। কোথাও কোথাও বেশী। এখন স্থী শিক্ষা পৃথক কোন সমস্তা নয়। এখন শিক্ষাই সমস্তা। সে সমস্তা জাতিলভর। স্থী, পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই; কারণ এখনকার জাতিলভর জাবন যাত্রা। শিক্ষা এখন জীবন মুখীন। কিছু সারা ত্নিয়ার যখন শিক্ষার গুরুষ জাতির সমস্তার সঙ্গে বিচার করে ভার নব

মৃল্য ধার্ব করা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা সমস্তাকে কিন্ত এখনো জাতীয় পর্বাহে গুরুক্ দিরে সঠিক মূল্য দেওয়া হচ্ছে না বলেই মনে হয়। এখনো এডবড় একটা গুরুক্পপূর্ণ বিষয় নিয়ে কেবল পিনি পিগ্-পরীক্ষা করেই চলা হচ্ছে। যে বিষয়ের গুরুক্ নিয়ে শভবর্ষ আগে অক্ষয়কুমার এড গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন ভা নিয়ে এখানকার শিক্ষাবিদ্রা কী কিছু ভাবছেন ? যদি ভাবেন এবং প্রসক্ষ ক্ষেম অক্ষয়কুমারের চিন্তাস্ত্রগুলিও বিচার করে দেখেন একবার ভাহলেই উনবিংশ শভান্ধীর এই অখ্যাভনামা শিক্ষাবিদের প্রতি হয়ভো অনেকখানি স্থবিচার করবেন। এবং এই সমস্ত কারণেই রামমোহন, বিভাসাগর, ডেভিড্ হেয়ার, বেগ্ন, ডাফ্, পরবর্তীকালে রবীক্রনাথ, গুরুসদয় দত্ত প্রস্থ শিক্ষাবিদ্দের সঙ্গে অক্ষ দত্তের নামও পরিচিত হওয়া উচিত।

- ১. Duff., A., India and Indian missions (Edin: 1879), appendix তঃ বিনয় ঘোষ, বাংলার বিষৎসমাজ, (১৯৭৩), ৭৭
- ২. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামভন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ সংস্করণ (১৯৫৫), ১৯০।
- ৩. ১৮৫৭-৫৮'র (নভেম্ব--মে) মধ্যে ৩৫টি বালিকা-বিতালয় স্থাপিত করেন।
- ৪. ঈশ্বগুপ্ত, গ্রন্থাবলী।
- e. Bagol, J. C., Beginnings of modern Education in Bengal: women's Edin, appendix, 70
  - ন্ত: ভদেব, বাংলার স্থী শিক্ষা: বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ৮৫ সংখ্যক, (১৯৫০), ১।
- ৬. 'আমি বেগুন সাহেবের বালিকা-বিভালয়ে সোদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টাস্থে কি ফল হয়।'
- ৭. সাহিত্য সাধক চবিতমালা, (১) ৪৫ সংখ্যা
- ৮. सः स्कूषात्र भिन, 'वांश्ना माहिष्णा भण' (১৯৩৪), ৫२।
- অকরকুমার দত্ত, ধর্মনীভি ( ১৮৫৬), ১২৬।
- ১০. অক্ষরুমার, পূর্বে উল্লিখিভ, ১৬৩।
- ১১. অক্ষরকুমার দন্ত, পূর্বে উল্লিখিত, ১৬৪।
- ১২. ভদেব, ১২১।
- ১७. खरप्रव.।
- ১৪. चक्त्रक्तात्र, शूर्व উत्तिथिछ, ১২१-১७১।

# লোকচিত্রের ভাষা

## অজিভকুমার মিত্র

লোক সাহিত্য গাথা গীতিকা কথা কিংবছন্তীর মতই লোকচিত্রেরও ভাষা আছে। এই চিত্রগুলির প্রতি বাঙালী জীবনের মোহও কম নর। প্রামীণ সংস্কৃতির পর্যালোচনা করলে লোকিক চিত্রাংকন রীভির বে ধারা ও ধারণা প্রতিভাত হয়ে ওঠে তা ভাবতে গেলে বিশ্বরাভিভূত হতে হয়। নাচ গানে ভরা বাঙালী জীবনে মরমী শিল্পীমন লোকিক চিত্র রচনার ক্ষেত্রেও বে তন্মরভার স্পষ্ট করে ভার ভাৎপর্বপূর্ণ বিশ্বেষণ করলে দেখা যায় বে কোন বিশ্বতকাল হতে প্রবাহিত চিত্রাংকন ধারায় বাঙালী মননের বিভিন্ন অভিপ্রার আশা আকাংক্ষা স্প্রশন্তান রয়েছে।

বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠানে আলপনা দেওয়ার রীতি এবং প্রচলিত বিভিন্ন ক্রিয়া কাণ্ডে তেল দিন্দ্রের ছবি, হল্দ বাঁটার সাংকেতিক চিহাদি অংকন কথনও বা গৃহসজ্জার চিত্রাদির চিত্রণ করা হয়। পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঘরের ছয়ারের চৌকাঠে ছবি আঁকবার প্রথা আছে। এই সব চিত্রগুলি বহুকাল থেকে একই ধারায় প্রচলিত। এমন কি একই বংয়ে একই চিত্রাদি চিত্রিভ করার রীতি আছে। আভিচারিক ক্রিয়াকাণ্ডে মন্ত্রচর্যার সময় বিভিন্ন লৌকিক ছবি তেল কালিতে, কালল কালিতে আঁকবার প্রথা এখনও গ্রাম বাওলায় দেখা যায়। অলপূর্ণ মংগল কলসে তেল দিন্দুরে নানা প্রকার সাংকেতিক চিহ্ন অন্তন করা হয়। ঘট বারিতে লোক দেবীকে আহ্বান করে ঐ ঘটে মনসা গাছের শাথার টুকরো বা আমের পল্লব দিয়ে নতুন লাল কাপড়ে বৌমা সাজিয়ে দেবীর ঘটখাপন করা হয়। ঘটের গায়ে নানা রকম নক্সার সাথে একজড়া সাংকেতিক চিহ্ন অংকন করা হয়। এই চিহ্নকে অনেক গ্রামে 'পূক্তলা' বলে। কোথাও কোথাও 'পূত্ ভলা' ও বলে। খড়িমাটি দিয়ে সমস্ত ঘর নিকানোর পর আদিবাসীরা ঘরের বাইরে ও ভেতরে নানা রকম নক্সার সাথে গিরি পাথর ঘসার বং দিয়ে এই সাংকেতিক ছবি ফুটি অংকন করে।

কি আদিবা নির গৃহ সজ্জার কি প্রামের গৃহছের বিভিন্ন প্রকার কৌকিক চিত্রাংকনের সময় এমন কি কুল-বধুদের আলপনা দেওয়ার রীভিভে একটু লক্ষা করলে দেখা যার যে একই মাপের ছটি ছাভার বাঁটের মত প্রান্ধ বাঁকা ছোট লখা দাগ বাঁকা প্রান্ধ ছটিকে সংলগ্ন করা হয়। ভারপর ঐ লখা দাপের মাঝ খানে হাভের মন্ড ছ'লালে ছটি করে দাগ দেওয়া হয়। ভেতরের দিকের বাহর মন্ত দাগ ছটি পরম্পর মিশে বায়। ঐ বাহ ছটি ডানার মত আবার সমগ্র ছবিকে মাছ্য ভাবলে ঐ দাগ ছটিকে হাভের মন্ত মনে হয়। ছবি ছটিকে অভাজভি ছটি মাছ্যের মন্ত করনা করা অসমীচিন নয়। ভেল সিন্দুরে, হলুদ বাঁটা, লিঠুলি বাঁটায়, লাল কাল বং এই ছবি অংকন করা হয়। আদিবাসীদের গৃহ সক্ষায় তো এই ছবিছটি আঁকা থাকবেই। সাঁওভালরা তাদের পূজা উৎসবে নানা বকম চিত্রাংকনের মধ্যে এই ছবি আঁকতে ভোলে না। কিছ ছবি ছটির অর্থ কেউ বলভে পারে না। কোন্ বিশ্বভ কাল থেকে লোক প্রচলিত এই চিত্রাংকন ধারা আজও মাছ্য বজায় রেথেছে। সমাজের পূক্ষ পরম্পরায় যুগ থেকে মূগে এই লাংকভিক চিত্রাংকন ধারা প্রবাহিত।

আদিবাসী সাঁওতাল, মৃতা, ওঁবাও মছলী, বানা, ধাঙ্ব-কোঁড়া প্রভৃতি জাতির সমাজ জীবনে নানা প্রকার চিত্রাংকনের মাঝে এই সাংকেতিক চিহ্ন অবস্তুই আকা হবে। তাদের পূজার সময় এমন কি বলিগানের কাঠে তেল দিন্দুরে আঁকা থাকে এই যুগল চিহ্ন। ভূতুড়ে প্রাওড়া ঝোঁপের শৃত্ত বেদীতে হলুছ বাঁটার এই ছবি তৈরী করা হয়। পণ্ডিতরা বলেন সন্তান ও শক্তের কামনা মাহুবের আদিম আকংখা। এই কামনাই সমাজ গঠনের জন্ত প্রমোদিত করে। অভনিহিত আদিম কামনা মাহুবের সভ্যতা স্তির মূল উৎস। এই আদিম চিত্রাংকন ধারা পর্যালোচনা করলে একথা অবিস্থাদিত বে ঐ রেখাংকিত সাংকেতিক চিহ্ন ভূটি নরনারীর। একটি পূক্রবের প্রতি একটি নারীর টান আর একটি নারীর প্রতি একটি পূক্রবের টান ঐ সাংকেতিক চিত্রাংকন ধারার মর্ম্মকথা। দাম্পত্যই মাহুবের আদিম কামনা। কোন আদিম কাল হতে এই ছবি আঁকা হয়। কাল হতে কালে এই সাংকেতিক চিহ্ন আকার বীতি প্রচলিত থেকে আদিম সমাজ হতে বিভিন্ন সমাজকে প্রভাবিত করে চলেছে। তাই দাম্পত্যই মাহুবের আদিম কামনা। সন্তান এই মিলনের পরিণাম মাত্র। সন্তানের কামনা মাহুবের প্রথম বাদনা নয়। কেন না সন্তোগ প্রক্রিয়া মাহুবকে আবিহ্নার করতে হয়। অসচেতন কোন অকস্থাৎ মূহুর্তে মাহুব স্থাইর তাগিলে হঠাৎ বেনিচরিতার্থতার আস্বাদন পার। আর শক্তর আকাংথা এই দাম্পত্যকে অটুট রাথার উপায় মাত্র।

সাংকেভিক চিহ্ন ছটি যে আদিবাসী সমাজেই প্রথম উদ্ভাবিত হয় তার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। সাঁওভালী লোক পুরাণে পৃথিবীর জন্মের আদিতে দেখা যায় কেবল জল আর জল। মাটি ছিল না কোন জীবজন্তও ছিল না। এমন কি মাহুষের জন্মও হয় নি। ছটি সাদা হাঁস কিছ যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের পর সমুদ্র পেরিয়ে সাঁভার কেটে আসছিল। সর্বত্ত কেবল জল আর জল। ভীভ চকিভ হাস ত্টি প্রায় যেন পাগল হয়ে যায়। কেন না হাস হাঁসিল বিশ্রামের কোন ত্বল পাচ্ছিল না। প্রলয় भाषा कि काल रचन कृष्टी भाषा विन्तृ। এই विन्तृहे रुष्टिय काषिम ब्रह्मा। এই विन्तृत माधा भिन्न रचन কলোলিত। প্রায় ক্লান্ত হয়ে এসেছে হাঁস হাঁসিল এমন সময় তারা মাটির সন্ধান পেল। স্ঠিকে রক্ষার ভাগিদে মাটি জেগে উঠেছে। মাটির অভিত পেয়ে জীবনের আনন্দ সুর্যের আলোয় আলোয় বিচ্ছুবিত হ'তে থাকে। সেই আশ্রয় স্থলকে প্রণাম শানিয়ে বললে তারা—নোঙা। অর্থাৎ আশ্রয় দাতা। তারপর হাস হাঁসিল বনে অংগলে আনন্দে লুটোপুটি করে বেড়াতে লাগলো। আনন্দের হুলোড় বন্ধে যায়। ভারা বাসা বাঁধে। এবার ভারা সভোগের প্রক্রিয়া আবিষ্ণার করলো ছঠাৎ। নিবিড় আশ্রয়ে একটি ডিম পাড়লো হাঁসিল। ঐ ডিমটি থেকে তুটী মানুষ জন্মালো। একটা নর আর একটা নারী। অক্ত সাঁওভালী লোক কথার জানা যায়—চটরে মারাং রারা ভাছাকানা। মারাং রারা পাভালার ডেবার ফেডো আই। উনজ্থান মারাং করু দঃ দাকাইয়া। পৃথিবী জলে জলময় ছিল। মারাং করু আর মারাং করুর স্ত্রী ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না। এই গল্পে ত একটি পুক্ষ আর একটি নারী ছাড়া আর কেউ নেই। পৃথিবী তথু জলময়। কিভাবে একটি থেকে ছটি হলো ভার কথাই মান্তবের আদিম কৌতূহল। লোক কথাগুলি এমনভাবে পরিকল্পিড যে বারে বারে একটি পুরুষ আর একটি নারীর কথাই শোনা যায়। পৃথিবী তো জলে জলময়। থাওয়া-দাওয়া ভূলে ঠাকুর কিছ ঘুডিড ওড়াচ্ছে। ঠাককণ থাবার নিয়ে বলে আছে। ঠাকুরের আর পান্তা নেই। ঠাককণ আর

সহ করতে পারলো না। কোথে কেটে পড়লো। তাড়াভাড়ি এসে ঠাকুরের ঘুডিটো ছু' টুকরো করে দিলো। বেই না ছ' টুকরো করা অমনি টুকরো ছটি গুডে, পাথী হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াছে লাগলো। তারপর ভাদের আশ্রের জন্ত ভগবানকে মাটি স্বষ্টি করতে হলো। গাছ-পালা বন-জংগল থাবার সব স্বষ্টি করতে হলো কভ প্রক্রিয়ায়। তারপর গুড়ে, পাথী একটা ডিম পাড়লো। ঐ ডিম ফুটে জন্ম হলো পিলচু হারাম আর পিলচু বুড়ির। সেই ছটি মাছবের কথা। তাদের আবার সাভ জোড়া ছেলেমেয়ের হলো। জোড়ায় জোড়ায় পৃথিবীছে সাভটি গোত্রের স্ত্রপাভ করলো ঐ ছেলেমেয়েরা—বথা হাঁসদা, মৃমু, কিসকু, হেমত্রম, মাণ্ডি, সরেণ, টুড়।

মান্থবের মিলিত হওয়ার বাসনা যে কত ত্র্মনীয় তা' কল্পনা করা ধায় না। আদিবাসী লোক রচনায় এই মিলিত হওয়ার অনেক কথা কাহিনী গাথা গল্প প্রচ্ব ছড়িয়ে আছে। পিলচু হারাম পিলচু বুড়ির ছেলে আর মেয়েরা ভাই বোন, তব্ও ভাদের মিলন হলো। এছাড়া কোন উপায় ছিল না ঠাকুর মারাং ককর। কেন না এইভাবে ভাকে মান্তব স্প্তি করতে হয়েছে। আর মিলিত থাকার জন্যে নানারকম গাছের শেকড় আর মহয়ার নির্যাস দিয়ে মদ তৈরী করে সেই মদ থাওয়াতে হয়েছে ভাদের। মদ না থেলে সজ্যোগের উন্মাদনা আস্বে কি করে। মদ থেয়ে ভারা ছল্লোড় করেছে:—

যুবকেরা যুবভীদের বলে:---

মৃচকু মাকু হংগু হংগু দ:। বাপবারি লাভার ডের রিকু ছ:গু ছ:গু দ:॥

যুবভীরা আবার যুবকদের বলে:—
বুনম্ দানাং রে:ইয়া ঝিক্ দ:।
ভিননার উরেজা ঝিক্ দ:॥
লেরদা হসর রেইয়া ঝিক্ দ:॥

হৈহুল্লোড় আরম্ভ হলো। গানের হুল্লোড়ে বনের পাখারা কলরব করতে করতে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগলো। খাপদ জন্তবা ভয়ে নির্ভরযোগ্য স্থানে পালাতে থাকে। একটি পুরুষ আর একটি নারীর মিলনের অপূর্ব গাথা সঞ্চিত হয়।

হিন্দ্দের পুরুষ প্রকৃতির কথা সর্বজন বিদিত। এথানে হরছরি এক দেহে অর্থ নারীখর। হরগৌরী কি আদিম বাসনার চিরস্তন মিলনের শার্থত রূপ নয়। আমাদের সাহিত্য এবং ধর্ম কথায় হ'জনের মিলিভ থাকা একাকার হয়ে আছে। আদম আর ইভ তো চিরকাল মিলিভ থাকতে চেয়েছিল। নিষিদ্ধ ফলের কাথ আরিয়ে আরক হয় কিন্ত। সেই নিষিদ্ধ ফলের নির্যাসে কি নেশা। কি অফ্তাপ মাছ্বের। নিষিদ্ধ ফলের নির্যাস থেয়ে মাতুষ কামের জালায় অন্থির হয়ে গেছে। দে কি ষ্ম্বণা। ভারই জালা ছুটে বেড়াচ্ছে আকাশে-অন্থরীকে, জলে স্থলে এমন কি পাতালে।

একট্ লক্ষ্য করলে দেখা বায় শিশুদের মধ্যে পুতুল তৈরীর প্রবণতা রয়েছে। একটি বৌ আর একটি স্বামী তৈরী করবার জন্ম শিশুরা উন্মুথ। তারা সাধারণতঃ মাটি দিয়ে পুতুল তৈরী করে। ন্যক্ষার পুটলী দিয়েও পুতুল তৈরী করার রীতি প্রচলিত। গৃহ সক্ষার ছবিতে, আলপনায়,

দেবছানের মাংগলিক চিক্ ঘটে, পটে হাঁড়িতে মংগল কললে আঁকা সাংকেতিক চিক্ ছুটি যদি নর-নারীর ছবি হর তা' হলে একথা একথা বিশেষ ভাবে বলা যার বে শিশুদের পুত্ল খেলার তারা এক রক্ষের পুত্ল তৈরী করে যা' দেখলে ঐ সাংকেতির চিক্ ছুটির কথা মরণ করিরে দের। অমনি বাঁকা বাঁকা হাত আর পুত্ল ছুটির মুখ সামনে দিকে ঈবং বাঁকানো। বুক আর পুত্লের শেব প্রান্ত এক রক্ষই। পা' ছুটি নেই। কোমবের নীচে থেকে পায়ের অংশ সক্ষ হয়ে পায়ের পাতার অংশ বেশ মোটা। দাঁড় করিরে দিলে দাঁড়িরে যার। পুত্ল ছুটি বসানো থাকলে আলোচ্য ছবির মত মনে হয়। অনেক সময় লাকড়া দিরে তৈরী পুত্লের আকৃতিও শিশুরা ঐ ছবির মত তৈরী করে। পুত্ল তৈরীর পুরোনো ধারা এখনও শাখত শিশুমনে বেঁচে আছে। এই ধারা হয়তো ঐ চিত্রাংকন ধারার সাথে একই উৎস থেকে উভুত। এ কথা চিন্তা করা অসমীচিন নর। মালুবের মিলিত থাকার ইচ্ছা আদিম কালেই চিত্রে, ভান্তর্ব্ব্যে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তার মূল্যে কিন্তু লৌকিক প্রেরণা প্রমোদনা সৃষ্টি করে তা' এই চিত্রাংকন রীতি আলেচনা করলে বিশেষ ভাবে জানতে পারা যায়।

বাঙালী আতির সাংস্কৃতিক জীবনে তাই আদিম বাসনা একত্র থাকার। একটি পুরুষ আর একটি নারী পরস্পরকে চেয়েছিল প্রথম কোন বিস্তৃত অতীতে। ত্'জনেই পরস্পরকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল একান্ত বিশ্বয়ে। এত বড় বৈজ্ঞানিক আবিন্ধার পৃথিবীতে আর কিছু নেই। পুরুষ নারীকে খুঁলে বের করেছিল বৈজ্ঞানিক মননশীলতায় তাল লেগেছিল তাই তালোবেলেছিল। মহয় আতির বিবর্তনের ইভিহাস তাই এই ত্'জনের ইভিহাস। ঈশর এক থেকে নাকি বহু হয়েছিল। কিছ এক থেকে তুই না হলে বহু হওয়া যায় না। তাই তিনি এক থেকে তুই হয়েছিলেন। এই ত্'জনই বহু জন হয়ে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়। লোকচিত্রের রেখায় রেখায় তাই এই ত্'জনের ছবি তাদের লৌকিক জীবনে অক্ষর হয়ে আছে এখনও তার ব্যত্যয় দেখা যায় না।

# 

#### জগন্নাথ ঘোষ

শুধু ফরাসী নাট্যসাহিত্যে নয় বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে মলিয়ের (১৬২২-১৬৭১) একটি উজ্জ্বল নায়।
ফরাসী রঙ্গালরে তাঁর আবির্ভাব নাট্যকার ও প্রধােজক রূপে। বলতে বিধা নেই ফরাসী রঙ্গালয়কে
ভিনিই জনপ্রিয় করে ভোলেন। ১৬৫৮ খুটাল থেকে ১৬৭০ খুটাল পর্যন্ত মলারের ফরাসী রঙ্গালয়ের
সঙ্গে অবিছিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। যৌবনেই তিনি স্বদেশে অপমানিত হয়ে বিভিন্ন প্রাদেশে নিজস্ব
একটি থিয়েটার গড়ে অভিনয় করে বেড়াভেন। ১৬৪৫ খুটাল থেকে ১৬৫৮ খুটাল পর্যন্ত মলিয়ের-এর
জীবন এইভাবে কাটে। অবশেষে ভিনি দেশে ফিরে আসেন। তথন ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই
তাকে রাজক্তবর্গের সম্মুখে অভিনয় কয়ায় উপর অহ্মতি দান করেন। রঙ্গালয়ের গরুড় ক্ষ্বা মেটাবার
জন্ত মলিয়ের নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ কয়লেন। প্রাসন্ত মরণীয় মলিয়ের-এর আসল নাম Jean
Baptista Poquelie' থিয়েটারী নাম মলিয়ের।

মলিয়ের যাবতীয় নাট্যরচনাই কমেডি। তাঁর কমেডিগুলোতে প্রাধান্ত পেয়েছে ভৎকালীন সমাজের অসংগতি ভগুমি, অজ্ঞানভাও অক্সংস্থার। এক কথার সামাজিক অস্তায় ব্যাভিচারের বিক্লমে মলিয়ের-এর সোচ্চার বিজ্ঞাহ তাঁর কমেডিগুলো।

উনবিংশ শতাব্দীতে যথন বাংলা নাট্যসাহিত্য নব নব স্প্তির সম্ভাবে ভবে উঠতে লাগল ভথন সেথানেও সামাজিক ভণ্ডামি, ব্যাভিচার কুসংস্কার জ্ঞানতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিক্রণ পুন:পুন: ঘোষিত হতে থাকল। বাংলা প্রহসনগুলোর পুঁজি ছিল ওই ব্যঙ্গ বিক্রণ। প্রহসনকারেরা উনবিংশ শতকের উত্তাল মৃহুর্তে দাঁড়িয়েও সপ্তদশ শতকের ফরাসী প্রহসনকার মলিয়েবের কথা মরণে না এনে পাবেন নি।

কাগজে কলমে বাংলা প্রহদনে মলিয়েরের উপস্থিতি বোধহয় ১৮৬০ খৃষ্টান্ধ। ঐ বছর প্রকাশিত হয় মাইকেল মধুস্থান দল্ভের বিখ্যাত প্রহদন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁ।'। এই প্রহদনখানি মলিয়েরের ভারত্যুক্ত (Tartuffe) প্রহদনের ঘারা প্রভাবিত। অবস্ত ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এই প্রভাবের কথা শীকার করেন না।(১) তবে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে রে উপর 'ভারত্যুকের' প্রভাব একেবারে উভিয়ে দেওয়া যায় না।

১৮৬০ খুটান্সে মলিয়ের বাংলা নাট্যসাহিত্যে আপন আসন পাকা করে নিলেও নাট্যমোদী—
বাঙালী মলিয়েরের নাম ভারও ৭৫ বছর পূর্বেই ভনেছিলেন। ১৭৯৫ খুটান্দে হেরাদীম লেবেডফ
তাঁর প্রতিষ্ঠিভ বেললী থিয়েটারে অভিনয়ের জন্ম ত্থানি ইংরেজী নাটকের বঙ্গান্থবাদ করেন। এই
ত্থানি নাটকের নাম 'ডিজ্লগাইজ' এবং লাভ ইজদি বেকট ডকটর। শেবোক্ত থানির অভিনয়ের থবর
পাওয়া না গেলেও একথা জানা গেছে যে এথানি মূলতঃ মলিয়েরের লা আমোর মেদিসিন নামক
প্রহলনের ইংরেজী অন্থবাদ। অবশ্ব একথা লেবেডফ উল্লেখ করেন নি।(২) তবে উল্লেখ না করাটাই বড়
কথা নয়। লেবেডফ তাঁর বাংলা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সহায়তার 'ডিস্গাইল' ও 'লাভ ইজ দি

বেষ্ট ভক্তবের বাংলা অন্থবাদ করেন। 'লাভ ইক দি বেষ্ট ভক্তবের' বলান্থবাদটি পাওয়া বায়নি। ১১২ বছর পরে এই নাটকটির বিভীয়বার অন্থবাদ হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাভে। ভিনি তাঁর অন্থবাদের নাম দেন 'ব্যায়দা কা ভ্যায়দা' (১৯০৭)। গিরিশচন্দ্রের এই অন্থবাদ সম্পর্কে ড: দেবীপদ ভট্টাচার্ঘ লিখেছেন, 'মলিয়ের-এর কমেডির মূল কাহিনী গিরিশ ধরেছেন, Sganarel (সম্পত্তির ভয়ে কন্তা বিবাহদানে ভীভ পিভা), Lucinda (নায়কা) ও Lysetta (পরিচারিকা ও নায়িকার সধী এবং Physicians চরিত্রগুলির ভাব গিরিশের প্রহুসনে মোটাম্টি বজায় আছে। ভবে মলিয়রের নাটকে কোন গবব প্রণয়ী মানিক নেই, নৃত্যগীভ বিশেষ নেই। গিরিশচন্দ্র মলিয়রের সংঘত কটাক্ষ বাকচাতৃথ কিছু ফোটেনি।"

গিরিশচন্ত্রের 'ব্যার্থসা কা ভ্যার্থসা'র জনপ্রির্থভা আজও হ্রান্ত পার্থনি। এই ১৯৭৩ সালেও এই প্রহ্মনটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা। বলতে বিধা নেই, 'ব্যায়্যা কা ভ্যান্থসা'র জনপ্রির্থভা প্রকারাস্করে মলিয়েরেরই জনপ্রির্থভাকেই প্রমাণিত করে।

নাট্যকার দীনবন্ধুর উপর মলিয়েরের প্রভাব আছে বিনা, সে বিষয়ে প্রভাকতাবে কিছু জানা যায় না। ভবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রহসন র না করার মানসিকতা মলিয়ের ও দীলবন্ধ মিজের সমান ছিল।৪

বাংলা নাট্যসাহিত্যে মলিরেরকে স্বচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করেছেন জ্যোভিরিক্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ছ্থানা বিশিষ্ট প্রহ্নমন 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪) এবং 'য়ায়ে পড়ে দার প্রহ' (১৯০২)। 'হঠাৎ নবাব' মলিরেরের Le Burgeois Gentil homme এর অক্সবাদ। Le Burgeois Gentil homme একথানি musical comedy। এটি রচিভ হয় ফ্রান্সের সমাট চতুর্দশ লুই এর নির্দেশে। জ্যোভিরিক্রনাথ এই প্রহ্মনটি অম্বাদের সময় করাসী প্রহ্মনটির চরিত্রগুলির নামের ধ্বনি সংগতি রক্ষা করেছেন। Jourolian, Cleonte, Lucile, Covicle প্রভৃতি জ্যোভিরিক্রনাথের হাতে হয়েছে যথাক্রমে জুর্দন থাঁ, রোধনী, কবলু থাঁ। এমন কি মলিরেরের প্রহ্মনের অক্ বিভাগ প্রণালী ও গান সন্ধিবেশের কোশলও জ্যোভিরিক্রনাথ হবছ প্রহণ করেছেন।

মলিরেরের মারিরাজ কোর্সে অবলখনে রচিত হয় জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুরের 'দায়ে পড়ে দার প্রহ'। 'দায়ে পড়ে দার প্রহে' ফরাসী প্রহ্মনের নাম চরিত্রগুলির পরিবর্তিত হয়েছে। এছাড়া স্থায়রত্ম ও বেদাস্থবাসীল এই ত্ইজন টুলো পণ্ডিত জ্যোতিরিক্রনাথের প্রহ্মনে নতুন আমদানী। জ্যোতিরিক্রনাথের অলীকবাব্ মলিয়েরের অল্পরণে রচিত না হলেও মলিয়েরের নাট্যাদর্শে বে রচিত তাতে বিষত থাকার কথা নয়। জ্যোতিরিক্রনাথের পর বেদব নাট্যকার উনবিংশ শতাব্দীর শেবার্থে মলিয়েরের প্রহ্মনের অল্পরাদ এবং ছায়া অবলখনে নাট্যরচনায় লিগু ছিলেন তাঁরা হলেন গিরিশচক্র, অমৃতলাল বল্প, অতুলক্ষ্ণ মিত্র। গিরিশচক্রের 'যায়েসা কি ত্যায়সা'র কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। রসরাজ অমৃতলাল বল্প মলিয়েরের L' E'cole desfemmes (The School for wives) ও L' Avare (The Miser) এই ত্থানি প্রহ্মনের কাহিনী অবলখনে রচনা করেন বথাক্রমে 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৮৭৬) ও ক্রপণের ধন' (১০০০)। অবশ্ব ক্রপণের ধনে শেরূপীর্রের মারচ্যান্ট অব

'চোরের উপর বাটপাড়ি' সম্পর্কে ডঃ অজিভকুমার ঘোষ লিখেছেন 'প্রহসন থানার ঘটনার সরস জটিলভা এবং ক্ষতি-গহিভি, পাশ্চাভ্য প্রহসন বিশেষ করিয়া মলিরেরের প্রহসনের সভাব্য প্রভাব মনে করাইয়া দের। আলোচ্য প্রহসনের মধ্যে কৌতুকের চমৎকারিছ এইথানে বে, নারায়ণ অঘোরের কাছে 'রসোদ্যার' করিয়াছে, অথচ অঘোর ভাহাকে ধরিতে ঘাইয়া প্রভিবারই বার্থ এবং বেয়াকুর হইয়াছে। মলিয়েরের The School for wives (L' E'cole desfemmes) প্রহসনে ঠিক এইয়প একটি ব্যাপার আছে।'৫

'ক্লণের ধন' প্রহসনে মলিয়েরের প্রহসনের প্রভাব সম্পর্কে ড: অজিতকুমার ঘোষের মস্তব্য প্রনিধানখোগা: 'ক্লণের ধন' মলিয়েরের 'The Miser (L' Avare) নামক প্রহসনের ঘারা প্রভাবায়িত। মলিয়েরের প্রহসনে Harpagon এর কার্লগা-দোষের সহিত ভাহার ইন্দ্রির প্রায়ণভা দেখানো এবং পরম্পর সংযুক্ত ভটিল প্রেম কাহিনীও সেই সঙ্গে রহিয়াছে। ক্লণণের ধন এও হলধরের কার্লিণ্য এবং নারী সম্পর্কিত ছুর্বলভা এইপ্রকার দোষ বিভ্যমান এবং মন্মথ ও কুস্তলার প্রণম্ন হলধরের কাহিনীর সহিত যুক্ত হুইয়াছে।'ও

গিরিশর্গের অক্সভন শ্রণীয় নাট্যকার অভ্লক্ক মিত্রের 'ভুফানী' (১৯০৮) 'প্রাণের টান' (১৯১২) প্রহলন ত্থানি ধ্বাক্ষে মলিয়েরের L' E'tourdi প্রহলনটির Mascarille চরিত্রটিই অভ্লক্কফকে তাঁর ভূফানী চরিত্র আঁকভে অহপ্রাণিভ করে। ভূফানীও একজন স্থাক ভূভা।

'প্রাণের টান' প্রহেশনের ভূমিকায় অভ্লক্ক লিখেছেন, 'ক্সপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার (Moliére) মোলেয়ারের (Le D'epit Amoveess or Lover's quarrels) নাটকার ছায়া অবলঘনে রচিত।' 'প্রাণের টান' এ লখোদর ও কুশাক্ষ নামে তৃটি ভৃত্য চরিত্র আঁকা হয়েছে। বলাবাহলা, তৃফানী রচনার পর অভ্লক্কক যতগুলি প্রহলন লিখেছেন, প্রায় সবগুলিতেই তৃফানীর মত ভৃত্যজাতীয় চরিত্র লক্ষিত্ত হয়। প্রকারান্তরে এ চরিত্রগুলি মলিয়ারের প্রভাবকে শারণ করিয়ে দেয়। রংরাজ-এর (১৯১৯) রংরাজ, ঠিকে ভূল-এর (১৯১১) সমরু, প্রভৃতি চরিত্র এই প্রদক্ষে উল্লেখযোগ্য। অভ্লক্কক উল্লেখ না করলেও আমাদের জানতে বাকি থাকে না বে, তাঁর দমবাজ (১৯০৮) নাট্যক্রটি মলিয়েরের ভাতৃকি এর ভাবান্ত্রসরণে রচিত।

বিলাতফেরত, স্থাশিক্ষার বাড়াবাড়ি প্রভৃতি। এই প্রহসনগুলি রচনায় প্রভাকতাবে নাট্যকার ধার কাছ থেকেই সাহায্য পান বা প্রভাবিত হোন না কেন, মলিয়েরের প্রভাব বে সেথানে লুকিয়ে আছে, দে কথা স্বীকার করতে হবে।

বৰীজ্ঞনাথের প্রহ্মনে মলিয়েরের প্রভাবের কথা জানা না গেলেও রবীজ্ঞ পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে কম বেশি মলিয়েরের প্রভাব চোথে পড়ে।

প্রমণনাথ বিশীর প্রহদনে হাস্তকৌতুকের সংগে মিশে আছে অপূর্ব প্রণয়মাধূর্ব। বলাবাছলা এই আদর্শ মলিয়েরের আদর্শকে শ্বরণ করিয়ে দেয়। ভার 'ঋণং কৃত্যা' ও ঘৃতং পিবেৎ এই ত্থানি প্রহদন আলোচনা করলে ভা জানা যাবে। 'ঋণং কৃত্যা'য় প্রধান ঘটনা সনৎক্ষারের ঋণ শোধ স্থল প্রভিষ্ঠা এবং সেই স্থলে মহাজনের ঋণ পরিশোধ না করার শিক্ষাদান। কিন্তু প্রহসনটিভে এই ঘটনাই

প্রাথান্ত পারনি। পেরেছে দনৎ মঞ্চরী ও ললিভ-মণিকার প্রণর ঘটিভ সমস্তার জটিলভা, এই জটিল সমস্তার সমাধানে প্রহুসনটির সমাধ্যি ঘটেছে। মলিরের তাঁর নাটকেও এইরকম বুগল চরিত্র সৃষ্টি করে ভাদের ক্রিয়াকলাপ ও বাগজালবিভারের ছারা কৌতুক রস পরিবেশন করেছেন। প্রমধনাথও মলিরেরের আদর্শে অস্প্রাণিভ হয়ে তাঁর প্রথম প্রহুসন 'ঋণং কৃষা' রচনা করেছেন। ঋণং কৃষার পরবর্তী প্রহুসন 'ছভং পিবেৎ'। এই প্রহুসনটি মলিরেরের The cit Turned gentleman' প্রহুসনটির আদর্শে রচিভ। মলিরেরের প্রহুসনে বেমন ররেছে ঘটনার সাদৃষ্ঠ এবং বৈপরীভ্য প্রমধনাথের 'ছভং পিবেৎ' এও অমুর্ক্ষণী পরিবেশ রচিভ হয়েছে।

নারায়ণ গলোপাধ্যায়ের প্রহসনে (ভাড়াটে চাই, বারোভূতে) লক্ষিত হবে তীক্ষ শাণিত সংলাপ, জটিল কোতৃককর পরিবেশ স্ষ্টি। কোন প্রসঙ্গের আক্ষিক উত্থাপন প্রভৃতি। করাসী ভাষা ও সাহিত্যের সংগে বিশেষভাবে পরিচিত এই নাট্যকার বে মলিয়েরের নাট্যাদর্শে বিশাসী ছিলেন ভাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিককালে 'এপিক' নাট্যগোষ্ঠী মলিয়েরের বিখ্যাত প্রহুদন 'ভাত্যুক্ এর বলামবাদ 'মহাত্মা' অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেছেন। উক্ত অনুবাদটি করেছেন লোকনাথ ভট্টাচার্য। সপ্তদশ শতকের ফ্রান্ডের ধর্মীর ভণ্ডামিকে আক্রমণ করার জক্ত মলিয়ের রচনা করেছিলেন 'ভাত্যুক্। তাঁর ব্যক্ষের লক্ষ্য বকধার্মিকভা, গির্জা বা ধর্ম নয়। লোকনাথের 'মহাত্মায়' এই বকধার্মিকভাকেই আক্রমণ করা হয়েছে। 'মহাত্মা' সম্পর্কে অভিনয় পত্রিকার (ডিসেম্বর ১৯৭১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২) মন্তব্যটি স্মরণীয় 'স্বনামধক্ত বৃদ্ধিজীবী লোকনাথ ভট্টাচার্য অনুদিত এ-নাটিকাটি ভার ভিন শভানী পূর্বেকার কাব্যকায়াটি হারিয়েছে বটে কিন্তু ভার কাব্যিক মেলাজ ও Commedia dell arte এর স্টাইলটি মলিয়ের নির্ধারিত মন্থাতা নিয়ে, বিংশ শভানীর বলীয় সাজ পরে উপস্থিত হয়েছে।'

বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইভিহাসে মলিয়ের একটি শ্বরণীয় নাম। ১৭৯৫ খ্রীষ্টান্ধ থেকে আঞ্চ পর্যন্ত বাঙালী মলিয়েরকে ভূলভে পারে নি। বোধহয় কোনদিন পারবেও না। কারণ বাঙালী মানদিকভার সংগে মলিয়েরের মনোধর্মের মিল আছে। এই মিলকে খুঁলে পেয়েছিলেন হেরাসীম লেবেডফ এবং তাঁর বাংলা ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাস। লেবেডফের পর বিভিন্ন মূগের শ্বরণীয় বাঙালী নাট্যকারগণ প্রহ্মন রচনায় নাটকে রঙ্গবাঙ্গ পরিবেশনকালে বারবার মলিয়েরের ছারছ হয়েছেন। বোধহয় একমাত্র শেকসপীয়রকে ভূললেও মলিয়েরকে কোনওদিন ভূলবে না। এই মলিয়েরের প্রতিদশান প্রদর্শন ভব্ ভার নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে করা হলেও বাংলা ভাষায় তাঁর ঘাবভীয় রচনার অন্থবাদ হওয়া উচিত। বাংলা নাট্যসাহিত্যে মলিয়েরের প্রভাব এবং অবদান সম্পর্কেও বিভ্রত গবেষণা হওয়া দ্বকার। এই দরকারী কথাটাকে বাঙালীর ঘথাখোগ্য মর্বাদা দিতেই হবে।

১. মাইকেল মলিয়ের হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা ভাহা ভোর করিয়া বলা বায় না। (বাংলা নাটকের ইতিহাস—ড: অজিতকুমার ঘোব! ৫ম সংস্করণ ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১০১—১০২)

- ২. 'করাসী নাট্যকার মলোয়ারের 'লাভ আমোর মেডিসিন' নামক একটি প্রহসন আছে। Love is the Best Doctor ভাহার ইংরেজি অমুবাদ হওয়া অসম্ভব নহে।' পৃ: ৫৫০।
- ৩. গিরিশ রচনাবলী (১ম) গিরিশচন্দ্র ঘোষ: সাহিত্য সাধনা পৃ: ৬৯—৭০। সাহিত্যসম্পদ।
- ৪. ক্রান্সের বিধ্যাত নাট্যকার মলিরেরের আদর্শ নায়ক হরতো অ্যালসেন্টিন। বে পৃথিবীকে ও মানবসমাজকে অক্লব্রেম অকণ্ট ও পরিশোধিত দেখিতে চাহিরাছিল, কিছ বাহারা ক্রব্রেম তও, অর্পার ভাহাদের নিয়াই মলিরেরের চিত্র উল্লেস্ড থাকিত। আমাদের দীনবন্ধ যথন কোন আদর্শ সং ও মহৎ চরিত্র অহন করিতে গিয়াছেন তথন ভাহার মন সায় দিরাছে বটে, কিছ চিত্ত সাড়া দের নাই। কিছ যথন অলধ্র নিমটাদ, রামমাণিক্য কেনারাম, রজীব, বগলা, বিন্দুবাসিনী প্রভৃতি তাঁহার নাটকের আলবে আলিয়া উপন্থিত হইরাছে, তথনই তিনি ভাহাদের সহিত মিশিয়া বিচিত্র বৃদ্ধবেদ ভ্যমিয়া গিয়াছেন। বিংলা নাটকের ইতিহাস ডঃ অলিভকুমার ঘোষ পৃঃ ১০৫)।
  - ৫. বাংলা নাটকের ইভিহাস: ড: অজিভকুমার ঘোষ। পৃ: ২৪৬—৪৭)।
  - ৬. বাংলা নাটকের ইভিহাস: ড: অভিতকুমার ঘোষ। পৃঃ ২৪৮
  - 9. Mascritta the comic servent of L' Etowide—Molicre's ownpart is a real creation—A History of Western Literature: J. M. Coten Page—185.
  - ৮. সমাজ বিপ্রাট ও কব্ধি অবভার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭) পরিবার (১৯০০) ত্রাহম্পর্শ বা স্থী। প্রায়শ্তিত্ত (১৯০২) পুনর্জন্ম (১৯১১) এবং আনন্দ বিদার (১৯১২)।

## রামকৃষ্ণ কাব্যের উপেক্ষিত

### হরতোষ চক্রবর্তী

যুগাবভার রামকৃষ্ণ। মানবজীবনের চরমভ্য এবং প্রমভ্য উৎকর্ষের প্রভীক। যুগান্ধকারী তাঁর ধীমান শিশু বিবেকানন্দ—ভেলে, বীর্ষে, দীপ্ত, অনক্ত। এই তুই অত্যুক্তন আলোর চোথ ধাঁধানো ছটার, পাদপ্রদীপের ভলার অন্ধকারে হারিয়ে বাওয়ার মভো, লোকদৃষ্টির বাইরে অবহেলিত, বিশ্বভির পথে অবল্প্ত হ'তে চলেছেন একজন, যাঁর মহামানবত্বের দাবী নেই, দোবে গুণে বিনি সাধারণ মান্থবের অনেকটা নাগালের মধ্যে, অথচ যাঁকে ছাড়া রামকৃষ্ণ কাব্য রূপারণ হয়তো কোনোদিনই সন্তব হ'তো না। রামকৃষ্ণ-আলো মাধার নিয়ে দিকে দিকে ভার জ্যোভি ছড়িয়েছেন বিবেকানন্দ। তাঁকে বিদি বলি লাইটহাউস্, ভাহ'লে বে কঠিন অথচ শ্বছ্ন আবরণ এই আলোকে বুক দিয়ে সহত্বে রক্ষা করেছে বাইরের শত বঞ্চা থেকে, ভার সাথে তুলনা করতে হয় মথুবানাথ বিশ্বাদের।

কিন্তু ছুৎ-মাগী মন আমাদের খুঁত খুঁত করে। মথ্বানাথ বিলাস-ব্যসনাসক্ত, মথ্বানাথ অভাচারী অমিলার, মথ্বানাথ অনিন্দ্য-চরিত্র নন। ভাই, রামক্ত্রঞ্চ মহিমা কীর্তনে তাঁর টোরাচ, বভটা সন্তব, বাঁচিয়ে চলা দরকার, পাছে, ঐ কলম্বের দাগ ঠাকুরের গারে লাগে। নেহাৎ রামক্রফ জীবনী রচনার তাঁর অন্তরেথ সন্তব নর, ভাই, রদদদার হিদাবে কোনো রক্ষে তাঁর পরিচয় দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, রামক্রফদেবের মধ্যে তাঁর ইইদর্শন হয়েছিল, এটা ঠাকুরের মুথ থেকেই শোনা গেছে বটে, ভবে এই অহৈত্কী কুপার কারণও ভো ঠাকুরই নিজে মুথে বলে গেছেন: মথ্র কি আর সাথে এত বত্র আত্তি করত ? মা এই যোগটার মধ্যে ভাকে অনেক কিছু দেখিয়েছিলেন। স্বভরাং মথ্রানাথ যে ঠাকুরের রদদ-দার নির্বাচিত হয়েছিলেন এই তাঁর পরম ভাগ্য। তাঁকে নিয়ে আর বিভ্তত আলোচনার দরকার নেই।

মহাপুরুষ-উক্তি বোঝা সহজ্ঞ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যথন তাঁকে 'বকলমা' দেওয়ার কথা বলেছিলেন, তথন ছব্তির নিংখাস ফেলেছিলেন গিরীশচন্ত্র, ভেবেছিলেন—বাঁচলাম। পরে টের পেরেছিলেন ঐ জ্ঞাপাতসহজ্ঞ 'বকলমা' কথাটি কতো কঠিন। রামকৃষ্ণদেব হয়তো মথুরের উল্লেখ করে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন: "মথুর জ্ঞামার ছরূপ উপলব্ধি করেছিল। ভোমরা চেটা করলে ভোমরাও পারবে। জ্ঞামাকে যে মারুষটি দেখছ, জ্ঞামি শুধু সেই রক্তমাংসের মারুষটি-ই নই। জ্ঞামার ছরূপ সতা জনেক বড়ো।" মথুর ঘাকে তাঁকে যত্ম করে, সেই জ্ঞান্তেই মা তাকে জ্ঞান দেখিয়েছিলেন—' রামকৃষ্ণদেবের কথার এই জ্র্থ নিশ্চয়ই ছিল না। সাধারণ সাধকের সন্মোহন বিভাপ্রয়োগে বশীকরণের মতো, জ্লোকিক দর্শন করিয়ে নিজের রসদ-দার যোগাড় করা, বা তাঁর নিজের জ্ঞাকর্বণ বজ্ঞার রাখার মতো হীন বৃদ্ধি ঐ দেবসদৃশ পুরুষের থাকতেই পারে না।

রামক্রফদেহে নিজ ইষ্ট দর্শনে, মথুরানাথের বে তাঁর উপরে শ্রন্ধা, ভালোবাসা বেড়ে গিয়েছিল, ভাতে সন্দেহ নেই। যাওয়াই স্বাভাবিক। কিছু স্ক্রেরের প্রস্তুতি কি তাঁর স্বাগে থেকেই ছিল না? কি ছিল সেদিন সেই উনিশ বছরের গেঁয়ো, স্বাধ-পাগলা ছেলেটি, যেদিন তাঁর দাদা তাঁকে ছাত ধরে আনলেন প্রাম থেকে কলকাভার, আথেরের বন্দোবন্ত করভে । কে পান্তা দিরেছিল লেই অপিনিভ বান্ধণ সভানকে চালকলা বোগাড়ের বিভাও ছিল না যার ভাড়ারে । অবচ তাঁকে দেখেই মথ্রানাথের — এবং একমাত্র মথ্রানাথেরই— মনে হলো, 'এই সেই আধার, দিনি পারেন পাবাণ প্রভিমার প্রাণ সঞ্চার করতে।' এ অন্ত দৃষ্টি কি সহজ্ঞ তপস্থার ফল । এ সেই অন্ত দৃষ্টি, বার বলে ভিনি ধরতে পেরেছিলেন রামকৃষ্ণদেবের প্রকৃত অবস্থা, বথন মহিয় স্তোত্র পড়তে গিয়ে ভিনি শিবের কাঁথে চড়ে বসেছিলেন, শ্রামা মাকে ভোগ নিবেদন করতে গিয়ে ভোগ তুলে দিয়েছিলেন নিজের-ই ম্থে, ব্রেছিলেন, ভাবম্থে ভক্ত ও ভগবান এক হয়ে গেছেন, বাঘের মতো দাঁড়িয়ে থেকে রক্ষা করেছিলেন ভাবোন্মাদ সাধককে তথাকথিত পণ্ডিত ও আচার-বিচার-ধর্মী শান্তের ধ্বজাধারীদের অত্যাচার থেকে।

'কুপা অহৈত্কী', এ কথাটি বৈষ্ণবীয় বিনয়ের। ধিনি কুপা লাভ করেন তাঁর অহং বৃদ্ধি লুপ্ত হয়ে যায়। ভাই তাঁর মনে হয়, যে কুপা পেলাম আমি ভার যোগ্য নই। সভ্যিই যদি কুপা অহৈত্কী হভো, ভাহলে ভগবান পক্ষপাভত্ত হভেন, কুপার যোগ্য হলে ভবেই কুপালাভ সম্ভব। যদি বলা যায়, কুপার বাতাস সব সময়ই বইছে, ভাহলেও সে কুপার সাহায্য পেভে, পাল তুলে দিভে হয়। মথুরানাথের নোকায় নিশ্চয় সে পাল ভোলা ছিল।

বিষয়ীর ছারা পর্যন্ত থার সন্থ হয় না, শেই ঠাকুর দীর্ঘ এক য়্গ কাটিয়ে দিলেন এমন একজনের আশ্রেমে, অমিদারীর প্রয়োজনে থাকে নরহত্যা পর্যন্ত কয়াতে হয়। কাম কাঞ্চন-ভোগীর স্পর্শে থার দেহে জালা ধরে ষেত, তিনি কিনা মথুরানাথের মতো কামী পুরুষের সাথে কাটালেন দিনের পর দিন তথু একই ঘরে নয়, অনেক সময় এক শ্যায়৪। স্থামী-চরিত্রে সন্দিহান জগদহা রামক্তব্দেবকে পাঠালেন স্থামীর সাথে পাহারা হিসাবে তার সাদ্ধ্য ভ্রমণকালে। মথুরানাথ দিব্যি তাঁকে নিয়ে যথা স্থানে গেলেন, বনিয়ে রাথলেন তাঁকে নীচের এক কুঠরিতে, আবার থানিক বাদে নেমে এসে তাঁকে নিয়ে ফিরলেন বাভিতে। অথচ এহেন ব্যক্তির সাথে একই ফীটনে ফিরতে রামক্তব্দেবের গায়ে ফোম্বা পড়ল না। কি এর রহস্ত ও ঠাকুর কি আশ্রেয় চ্যুতির ভয়ে চুপ করে ছিলেন, নাকি কামাকাঞ্চন-সেবীর স্পর্শে তাঁর যে দৈহিক্বিকার পর্যন্ত দেখা দিত, সেটা নেহাৎ-ই ভাণ ?

ইশর ভাবগ্রাহী। আধ্যাত্মিক জগতে দৈহিক আচরণের চেয়ে অনেক বড়ো, অস্তরের ভাব। গীভার আছে—

> অপি চেৎ স্থত্রাচারো ভলতে মামনগুভাক্। সাধুরেব স মস্তব্যঃ সমাগ্যবসিভো হি সং॥

'অতি ত্রচারীও যদি অন্য চিত্তে আমার ভজনা করে, তাকে সাধ্ব'লেই জানবে, কারণ তার সংকর অতি সাধু।'

পরিকার বোঝা যায়, মথ্বানাথ যত অনাচারী-ই হোন, তিনি সত্য-সংকল্প ছিলেন। মনকে চোথ ঠেবে, লোকচক্ষর আড়ালে পাপে প্রবৃত্ত হ'লে লোকসমাজে সাধুর মুখোল প'রে ঘূরে বেড়াবার মতো লঠতা তাঁর ছিল না। রামকৃষ্ণদেব যে স্বলং ঈশ্বর, এ বোধ তাঁর দৃঢ় ছিল। লোকচক্ষ্ এড়ানো যায়, ভগবানের চোথকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। 'তৃমি জানো আমি কি। রাথতে হয় রাখো, মারতে হয় রাখো, মারতে হয় য়ারো, ম্রকার হয়, বদলে নাও'—ব্ঝতে কট হয় না, এই ছিল মথ্বানাথের অভারের ভাব।

ৰায় ভাঁয় এই অনম্ভ ভক্তিভেই বাঁধা পড়েছিলেন ঠাকুর।

শস্তবে বে ভক্ত, নিজের কল্যাণের দিকে সে কথনো তাকার না। ইটের স্থ-শত্তল তার কাছে তার নিজের মঙ্গলামললের চেরে অনেক বড়ো হ'রে দেখা দের। গোণিনীরা তাই কৃষ্ণ আরোগ্য লাভ করবেন জেনে তাঁর মন্তকে পদ্ধূলি দিতে কৃষ্ঠিতা হন নি। কৃষ্ঠিত হন নি মথ্রানাধও। তাঁর বর্ধন মনে হ'লো, 'বাবার অথভ ব্রহ্মচর্যের ফলে হয়তো বাবার মাথা খারাপ হ'তে চলেছে, ব্রহ্মচর্য নষ্ট হ'লে হয়তো তিনি খাভাবিক হ'তে পারেন', তখন-ই বিনা বিধায় তাঁকে নিয়ে গেলেন বেখালরে। একবারও নিজের ভালো-মন্দের কথা ভাবলেন না, চিস্তাও করলেন না, অবতার সদৃশ মহাপুরুবের নৈতিক অধংপভনের কারণ হ'লে তিনি নিজে সবংশে ধ্বংস হ'তে পারেন। এমন স্বর্ত্বত ভাবের অধিকারী বিনি, দেহে মনে খিনি এমন সভানিষ্ঠ, শভবার পাঁকে ত্বলেও পাঁকাল মাছের মতোই তিনি থাকেন পাঁক মৃক্ত। তাই তাঁর স্পর্শে কাল্যুবোধ হয় নি প্রমপুরুবের।

এমন ইপিতও করা হয় যে প্রীরামক্ষের সংস্পর্শে আদার পর থেকে মণুরানাথের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে বার, রাণী রাদমণির জমিদারীতে তিনিই হ'রে ওঠেন সর্বেদর্বা, আর তাই ঠাকুরের উপর তাঁর প্রকাভক্তি বেড়ে বার। বারা অর্থলোভী তারা স্বভাবতঃই অর্থরায় কৃষ্টিত হয়, সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বতই হোক না কেন। মণুরানাথের বেলায় কিছু দেখা বার উন্টো। রামকৃষ্ণদেবের জম্ম অকাতরে অর্থরায় ক'রেছেন তিনি। মধুর ভাবের সাধনায় বখন রামকৃষ্ণদেব ময়, কিনে দিয়েছেন মহামূল্য শাড়ী, অলহার, তীর্থ বাজায় তখনকার দিনে থরচ করেছেন পঁচালী হাজার টাকা। একবার মাত্র তিনি প্রতিবাদ ক'রেছিলেন। কালী বাবার পথে বৈজনাথের কাছে বহু ছংছ লোকের অয়রয়ের ব্যবহার জম্ম বথন ধ'রে বসলেন ঠাকুর, মণুরানাথ ব'লে ফেলেছিলেন: 'বাবা, তুমি তো সংসারীলোক নও টাকার কদর বোঝো না। তীর্থ বাজায় অনেক টাকার দরকার।' কিছু বে-ই রামকৃষ্ণদেবে'র 'বা শালা, আমি ভোর কালী বাব না, এথানে এদের মাঝেই থাক্ব' বলে, বেঁকে ব'সলেন, অমনি ঠাকুরের ইচছা পূরণে লেগে গেলেন। এর থেকে মথুরানাথের বে ছবি আমাদের চোথের সামনে ভেলে ওঠে, সেকি কোনো অর্থলোল্প হিসেবী লোকের, না এক স্বেহণীল পিতার, পরমন্ত্রিয় অবৃধ্ব ছেলের সব আবদার বিনি মৃথ বৃদ্ধে কয় করছেন ?

ঠাকুরের উপর তাঁর এই বাৎসলা ভাবের পরিচয়ই পাই ষথন দেখি, প্রাতুম্ত্র অব্দরের মৃত্যুতে বিবাদান্তর রামকৃষ্ণের মন ভালো করার উদ্দেশ্যে মথ্যানাথ তাঁকে নিয়ে অমিদারী মহলে ঘূরে বেড়ান্তেন। এই প্রাণের টানেই তিনি গোপনে হাজির হ'য়েছিলেন পানিহাটির মহোৎসবে, বর্থন শুনেছিলেন, সেখানকার গোঁড়া বৈফবকুল ঠাকুরের প্রতি অক্সায় আচরণ করতে পারেন। তাই, আগতিক লাভ তাঁর বা-ই হ'য়ে থাক রামকৃষ্ণদেবের সাহচর্যে, সন্দেহ থাকে না, মথ্রানাথের প্রাণপাত সেবার আসল উৎস ছিল, ঠাকুরের উপর তাঁর অক্কত্রিম ভালোবাদা-ই।

শ্রীরামক্ষের কপার মথ্বানাথের স্ত্রী জগদদা ত্রারোগ্য ব্যাধিম্ক হরেছিলেন, একথা সবাই জানে। এতে ঠাকুরের যে অলোকিক শক্তির প্রকাশ, তা-ই সকলকে আচ্ছন্ন করে। কেউ কিছ ভূলেও একবার ভাবেন না কেন এমন হলো? রামক্ষণেবে কি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে ভাক্তারী করতে বলেছিলেন? বভদ্র জানা যায়, তিনি এ জাতীয় সিদ্ধাইকে মনে প্রাণে দ্বণা করতেন, ব্থাসম্ভব

সচেতন থাকতেন, বাতে আঁর আত্মিক শক্তির কোনো অলোকিক প্রকাশ না হয়। মথ্রানাথের বেলায় তার ব্যতিক্রম হ'লো কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে মণ্রানাথেরই মনোভদীতে। নিজের কথা ভেবে বদি ভিনি স্ত্রীর আরোগ্য কামনা করভেন ভাহ'লে এ অঘটন ঘটত না নিশ্চরই। জগদদা মারা গেলে তাঁর নিজের দা হবার ভা ভো হবেই। দে জন্মে কাতর নন ভিনি। কিন্তু স্ত্রী না থাকলে শুশুরের সম্পত্তির উপর কোনো আধিপত্য-ই পাকবে না এবং ভার ফলে এতদিন ঘেমন মনের দাধে ঠাকুরের সেবা-পরিচর্বা করে আসহিলেন ভা আর তাঁর ঘারা করা সম্ভব হবে না। এই ভাবনাই বিচলিত করেছিল তাঁকে, আর সেই মনোবেদনাই ভিনি নিবেদন করেছিলেন তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে। সেবকের এই দীন আকুভি-ই ঘটিয়েছিল ঐশ্বিক শক্তির অবভ্রণ সেই ঠাকুরেরই মাধ্যমে, রোগদারানো দিন্ধাই ছিল যাঁর ত্রোথের বিষ।

শালগ্রামশিলা দিয়ে মশলা পেষা হয়তো যার কিন্ধ উচিৎ নয় এ বোধ যে মথ্রানাথের বিলক্ষণ ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় ছোট্ট একটি ঘটনায়। মথ্রানাথ ফোড়ায় কট পাছেন। ক'দিন ঠাকুরের কাছে যেতে পারেন নি, তাই, থবর পাঠিয়েছেন ঠাকুরের কাছে, দর্শন দিতে। রামকৃষ্ণদেব এলেন মথ্রানাথ তাঁর পদধ্লি চাইলেন। ঠাকুর বললেন; আমার পায়ের ধ্লো দিয়ে কি হবে? তাতে কি তোমার ফোড়া সারবে? মথ্রানাথ হেসে বললেন; "বাবা আমি কি এমন ই? তোমার পায়ের ধ্লো কি ফোড়া আরাম করিবার জন্ম চাহিতেছি? তাহার জন্ম তো ডাক্তার আছে। আমি ভারদাগর পার হইবার জন্ম তোমার শ্রীচরণের ধ্লা চাহিতেছি।"

এই মথ্বানাথ—ভক্তি পথের অন্ধূন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নিয়ে অনেক আলোচনা; অনেক লেখা হ'য়েছে, হছে, হবে, হওয়া উচিৎও, কিন্তু দেই সাথে অন্ততঃ একবারও যেন আমরা অরণ করি সেই মানুষটিকে, যার তীক্ষ বিচারবৃদ্ধি এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছিল মুগাবতারকে, পিতার অহে, দাসের সেবায় বিনি ঘিরে রেখেছিলেন তার পরমারাধ্যকে, ভোগত্যাগের জোড়া ঘোড়া বিনি বলিষ্ঠ হাতে একসাথে ছুটিয়েছিলেন, নৈটা ভদ্ধাচারী না হ'য়েও যিনি ছিলেন সভ্যনিষ্ঠায় অকম্পহদয়, অব্যভিচারিণী ভজ্তির জোরে অনায়াসে হয়েছিলেন সিদ্ধ, সাদা, খোলা চোথে পেয়েছিলেন নিজ ইটের মর্শন,— বামকৃষ্ণকাব্যের উপেক্ষিত সেই মথ্বানাথ বিশ্বাসকে।

# তুর্ক মেনিয়া সাথে ভারতের স্বপ্রাচীন সম্বর্ক

## সুধীক্র কুমার

মধ্য এশিরার দক্ষিণ পশ্চিমে ভয়াবহ করকুম মরুভূমির অন্তর্গত তুর্কমেলিম্ভানেরই উত্তরের বিস্তীর্ণ অংশ। পূর্বেকার ইসলামী ভূমি। ইসলাম-পূর্ব ইতিহাস বিশেষভ প্রাক্ ইতিহাস অভি প্রাচীন। বর্তমানে সোভিয়েত ভূমি। 'তুর্কমেন সোভিয়েত সমাজভন্তী রিপাব্লিক স্থবিশাল সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত ও কেন্দ্রীয় শাসন নিয়ন্ত্রিত হলে স্বয়ংশাসিত সমাজবাদী সাম্যবাদী গণরাজ্য। ১৫টি অহরণ খ-রাজ্যেরই অক্তম। যুগযুগান্তরবাহী অনক্ষষ্টির ও সর্বপ্রধান ভাষার ভিত্তিতে প্রভিটি স্বয়ংক্রিয় গণরাজ্য গঠিত। কাজাথ, উজবেক, তাজিক, কিরঘিলদের দোভিয়েত-পূর্ব ইসলাম ভূমির বহুকাল পরে স্ব স্থ এলাকায় ভুর্কমেনদেরই মত স্বশাসিত রাজ্যগুলিও একই ভিত্তিভে। ভারই প্রতিবেশী কাশ্পিয়ান্ সাগরের পূর্বতীরে, উত্তরে ও পূর্ব-দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে। পশ্চিমতীরে ককেশাশ অবৃত্তীয়া, আর্থবজনের আস্বাইজান ও ভারই পাশে আর্মেনিয়া অর্মেনিয়া বা অর্মীনিয়া। এই সবগুলি রাজ্যই ভারতীয় কৃষ্টির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শ্বরণাতীতকাল হতে। কিছ' তা অন্ত প্রস্থা। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় কৃষ্ণ-কাশ্পিয়ান্ সাগরের মধ্যন্থ ও আয়ন্ত বা আর্যব সাগরের ( বর্তমানে উপসাগরও নম হ্রদে পরিণভ ) দক্ষিণে এইদব রাজ্যগুলি। আরল বা অরল সাগরের চারপাশে ভুর্কমেনিয়া সহ (পশ্চিমে) চারটি উল্লিখিত সোভিয়েত রাজ্য। ভারত আফগানিভান গান্ধার বেলুচিন্তানেরই উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তরে। কাশপিয়ানের ককেশাশ পর্বতের পশ্চিমে ভাউরস বা ভাইরস পর্বভেরও উত্তর-পশ্চিমে অর্জিয়া, আবরবাইজান আরমেনিয়াই নয় বর্তমান তুর্কিও। সবকটি ভূমিই এশিয়ামাইনরের। খৃ.পু. তিন সহস্রক হতে তুই সহস্রক ও তারও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক থান্তি থেভ কিভি ক্ষত্রভূমি। আজ প্রমাণিত সত্য থাতিদের স্প্রাচীন ইতিহাস। প্রাচীন ভারভের সহিভ সম্পর্কিত অক্সান্ত বহু 'অনে'রও ক্বস্টি এই সব ভূভাগের অনেক অঞ্চলেরই। কিন্তু সে সবও অক্স প্রেম। তুর্কমেনিয়ার সহিত কৃষ্টির একই আদি ধারাবাহী বহুধারে। বিশেষত তুর্কমেনিয়া। ভাই ভার নামমাত্র উল্লেখ। একই যুক্ত ধারারই অক্ত রাজ্যগুলিরও। প্রাচীন ক্ষান্তিভূমি ভুর্কির প্রাকৃ ইভিহাস ভূগর্ডথোদিভ প্রত্নতত্ত্বে সাক্ষাভ ভাত্রপ্রস্তব কাল থৃ.পূ. ৪২০০ বছর অভিক্রম করে গেছে। শেষ প্রস্থার বিভিন্ন পাত্রের বছবর্ণ। ক্রষ্টি ১০০০ বছর ছাড়িয়ে ৮০০০ বছরেরও কাছাকাছি। ভারতের ও আফগানিভানের কাশ্মীর বদাক্ষণের বার্ণিদ কুঠার কৃষ্টি ও নিয়োলিথিক এবং 'লাপিদ লাকুলি' কেল নীলমণির কৃষ্টি ৪২০০ বছর ছাড়িয়ে ৮০০ খৃ.পূ. কালে পৌছেছে রেডিয়োকার্বন নিরূপিড তারিখগুলি অহুসারে। গান্ধারের 'ঘোর ও সরে' অঞ্চলের সপ্তগুহার কৃষ্টি খৃ. পূ. ৫০৮০ হভে ৬৭০০তে পৌছেছে। ঋথেদের বছ স্ত্রের রচয়িতা সর্পথিষি ঋষিকারাও। নাগ দর্প মাতা কজ পুত্র কন্তার বংশধররা। বেলুচিস্তানের লদবেল বদভির কক্ররই নামান্ধিত কুদ নদীর ভারে প্রদিন্ধ গন্ধরাণীগুহা भचर्ववागीवरे नात्म। नमत्वनाव व्यक्तिकार्वन ভाविथ थ्. भू. ८८२१ वहव। भचर्ववाक वर्ष। अवर्ववाक वर्ष। कारनरे करन्व প্रकाপতি नरक्त्रभाखविछ। अनिकि नाकात्रनीर्छ। बुर्गाति घत्रनी। हेरस्व अननी।

ভুরকমেনিয়ার পশ্চিমে ইম্পাকু ইকাকু অকুভূমি ইরান আইর্যানা এবং ইউফ্রেভিস ভাইগ্রিশ নদীধৌভ স্থাচীন স্মেক ব্যবিলন আদিরিয়া ভূমি। বর্তমানে ইরাক অর্দান দিরিয়া লেবানন केलाहेन नामशाती चाथीन दाष्ट्रकान थल थल ज्ञांग। काम्भिन्नान मागद ज्यथामागदाद यथावर्जी ক্বফ্লাগবের দক্ষিণে এশিয়া মাইনর তুর্কিস্থান তুরস্ক। কাশপিয়ান সাগরের চার পাশে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, হিন্দুক্শ নিয়ু কারাকুরাম পামিরের ছুই পারে হুপ্রাচীন সভ্যতাগুলির উদর ও অভভূমি। উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিমভারত জুড়ে মহেঞােদরো চহ্নুদারো লােদাল হরাপ্পা রূপারের স্থপাচীন সভ্যভারও তুক্ক অভ্যুদয় এবং আকস্মিক বিলয়। এথানে ওথানে ভারি ধংসাবশেষ। আব্দো নানাস্থানে কভনা প্রাচীন ঐশর্য মাটির ভলে প্রোথিত হয়ে নবনব আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে। এই সব অঞ্চলেই প্রতি বছর থনিত ক্বষ্টির বিচিত্র উপকরণ ভূগর্ভ হতে উত্থিত প্রাচীন জনপদ নগরী জগতের প্রাক ঐতিহাসিক রূপরেথা পরিবর্তিত করে চলেছে। এই সব এলাকা দেখলে ভারি কথা মনে রং ধরায়। ভারি মাঝে বর্তমান মহাআনবিক যুগের বিকাশ দ্বন্দ রক্তাক্ত সংগ্রাম ও নতুন স্ঠীর প্রয়াস। তুর্কমেনিয়ার ভৌগোলিক ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক পরিস্থিতি তুর্কমেনিয়ার করকুম মকভূমি व्यथान नम नमी উপসাগর জনপদগুলির অবিশ্বত নামাবলীর সাথেই নম তুর্কমেনিয়ার নামেরই সদে অড়িত হয়ে আছে স্বপ্রাচীন প্রাক ইতিহাসের অনেক বিশ্বত পদচিহন। বিচিত্র পুরাণ কাহিনী। ভারতীয় ক্মষ্টির সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কের নানা ইতিহাস। এই সব এলাকা দেখলেও নামগুলির ভাৎপর্যের সঙ্গে এই অঞ্লের ও ভার চার পাশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও প্রাক্ ঐতিহাসিক পরিন্থিতির কথা অমুধাবন করলে ইভিহাসের বিশ্বত ও অর্দ্ধবিশ্বত পথের কিছু সন্ধান মিলে। গুপ্ত বা স্থ প্রাক্ ঐভিহাসিক খনিরও।

প্রথমে তুর্কমেনিয়া নামেরই অর্থ ও ভাৎপর্য আলোচনা করা যাক। বছকাল পরবর্তী ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যভার দক্ষে সংখিপ্রিভ তুর্কি, তুর্কিস্থান, দোভিয়েত তুর্কমেনিয়া। তারই কথা পড়তে ও তনতেই আমরা অভ্যন্ত। অনেক ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ব বিদেরও এর অতীত কৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ধারণা নেই। থাকলেও অভিকীণ। ভাই অনেকেই হয়ভো চমকে যাবেন যদি বলি তুরদেরই নামান্ধিত এই স্থানগুলির অনসমষ্টির আদি উৎস ভারতেরই এক প্রাচীন জনগোর্চি। ঝথেদে সার নাম তুর্বশ। পৌরাণিক নাম তুর্বশ। যত্ত্বনের সলে তুর্বশ গোন্তির জন যুদ্ধ ও শান্তির কালে বছ ঋক গানে যুক্ত হয়ে আছে অবিছিয় 'য়ত্তুর্বশ' নামে। প্রাচীনভর কালে। বিচ্ছেদ ঘটেছে পরে। যথন তুর্বশরা গেছে ভারতের বাহিরে। ক্রন্থারাও। য়ত্বংশ ক্রমে স্থায়ী হয়েছে ভারতে মহা ভারতের মহাপ্রস্থান কাল পর্যন্ত।

খাবেদের বিভিন্ন প্রাচীন স্কেও শভশত খাকে সমসাময়িক কালের বছ ঐতিহাসিক ঘটনার স্তুটা ও অংশগ্রাহী বছ প্রাচীনভম ও প্রাচীনভর খাকরচয়িতাদের সাক্ষ্যে এবং তাঁদেরই কাছ হ'তে শভ সংহিতাকারদের ভগু শুভই নয় তাঁদেরও নিজ নিজ কালে দৃষ্ট ঘটনাগুলির বর্ণনা হতে নানা শুক্তপূর্ণ তথ্য স্পষ্ট ও নির্মণিত হয়। এই তথ্য গুলি অভীব বাস্তব ও স্থদ্র প্রদারী অর্থপূর্ণ। আদি ভারভের বিভিন্ন কালের জন সমাজের ইতিহাস রচনায় যথেই গুরুত্ব ও তাৎপর্য রাথে। তথাগুলির সমাক পর্যালোচনার ছান এ নয়। ভগু সোভিয়েত তুর্কিছান বা তুর্কমেনিয়া ও তুর্কিছানের সহিভ প্রাচীন ভারভের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বোঝাতে কয়েকটি তথ্যের স্প্টিকরণ দরকার। তুর্কিছান কি তুর্ণ

ভূব্বশ-ভূব্বান-ভূবান ভূবদেরি দেশ নামটির আদি উৎস ও ভার রূপান্তরের একটু বিশ্লেষণ করলেই ভার ক্রম পরিবর্ত্তিত রূপের ধারাটি বেশ দেখা বার। তুর্বশ হতে স্টই পালেন্ডাইনের 'ভূব্বযু'— ভূব্যু। পৌরাণিক ভূব্ত। ঋরদের 'ভূব্বানম' ভূবীতি ভূরা, ভূর, ভূরান। ভূবীতি অবেন্ডার 'ভৌবেডি'। ঋর্থেদের স্জে ক্সে বহু ঋকে ইন্দ্র পূর্বকালে ভূবীভিকে সাহায়্য করেছেন নানাভাবে। ভূবীভির সঙ্গে মান্ধাভার পুত্র পুত্র কুৎসকে, আজু নেরকে এবং বিশেষভ দভীতি ও ইর ভূভিকে। একটি ঋকে অভিন্নপ্রাচীন বৃহস্পতি পুত্র ভবদান্ধ দভীতি ইগ্নভূভিকে পক্থেদের যুগ্ম অর্কবা স্বর্গ বলে গৌরব দিয়েছেন। পক্থরা পাঠানদেরই পূর্ব পুক্ষ এক'জন' গোটি। ঋ, বে, ৬/২০।১৩।

বই মণ্ডলের একই বিংশতি হজে ইল্লের অনেক কীর্ত্তি কাহিনীর বর্ণনা দেওয়ার সদ্ধে এরই আগের ১২ ঋকে ভরবাজ ইল্লকে 'ধুনিমতী ধুনি' বলে সম্বোধন করে তুর্বশ ও বহুদের সমৃত্র পার হতে আনয়ন করার কথা বলেছেন। মরুৎ ও যুগা অধিনীর ('অবিনৌ') সহযোগে-বহুত্র্বশদের হুদ্র হতে সমৃত্র ও নদনদী পার করে ভারতে আনয়নের কাহিনী গৌতম বামদেব ভৌম তালি, ভার্গব শৌনক (পরে আদিরস শৌনহোত্ত্র) প্রভৃতি ইল্লের সমসাময়িক হুপ্রাচীন শ্লুবিরাও ভারই সমর্থন করেছেন। মৈত্রাবরুণি অগস্তা এবং অপ্সূবিব্যন পুত্র মহুও। ধুনিদেরও এইভাবে পার করিছে আনানো হয়েছে প্রাচীনভর কালে। ছুইবীর যুবা তুপ্র ও ভূজংকেও।

ধুনিদের সঙ্গে চুম্বিদের একত্রে ধ্নিচুম্বি বলে উল্লেখ। চুম্বি চম্ব চাম চম্বা গদ্ধব কিল্লর গিল্লর গাদ্ধবী অপারি কিল্লবীদেরই-বিভিন্ন গোটি। ধুনিরাও। হিমালর হিন্দুক্শ করক্কমের ছই পারেই অভি প্রাচীন কাল হতে। প্রাচীনতম ও প্রাচীনতর জনগোটিদের যক্ষ নাগ সর্পেরাও। চম্বত্ত গদ্ধব ঘটা ইল্লের জনক ও ইল্ল চুম্বিদের অদিভিন্ন কানীন পুত্র। জন্মধাত্রেই সোমপত্রে ভরা এক গিরিগুরুষে বর্দিত। তথাকথিত আর্মন আর্মির এক আদি জননী ও পিতৃপুক্ষ অদিভি ও ঘটা এক আদিমাতা অহিগোপা অপারী তাপ দেই গিরিগুর্জ হতে গুলু বিদ্যু মধ্যে পতিত শিশু ইল্লেরই পালিকা মাতা। তাঁরই কক্সা ষমষ্মী আম্বিনীলয় যুগ্মযুমজের জননী অপারী অপায় সরন্য বর্ণাশ্রমের বিধানদাতা মহুর ও জননী। গদ্ধব অপারুই জনক। আর এক আদি জননী 'যুধ্মাতা' ইন্দ্র ও তার কন্তা অপারী উর্বিশী উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ছুই প্রখ্যাত ঋথেদী ঋষি বশিষ্ঠ ও অগজ্যের—ম্বাজ জননী। এদের প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে দেবতা ও মাতুষরূপে অতন্ত্র রূপকথা, কাহিনী ও ইতিহাসে আছে। প্রাচীন জগতের নানা স্থানের ভূগর্ভ হতে উথিত তথাগুলি এসবের উপর ইতিহাসের নতুন আলোকপাত করেছে। প্রত্যেকটি বিষয় স্বভন্ন আলোচনার দাবী রাথে।

খবেদের প্রাচীন স্ত্রগুলির বর্ণনা ঘারাই প্রমাণিত হয় তুর্বশ তুর্বান তুরান তুরাত্র হতেই তুর্কি শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে আদিম তুর্বশ শব্দটিরই ক্রম রূপান্তরে। সপ্তর্বিদের অক্সতম তৃমি পূত্র অত্রি ইপ্রবন্ধ মক্ষতকে তুরদেরই জন বা গণ বলেছেন। বর্ম ও শিরম্বাণধারী মরৎগণ ইক্রের বিভিন্ন যুদ্দে প্রধান সহায় ছিলেন। ইক্রের যেমন বক্র মক্ষতদের তেমনি অনীক অর্থাৎ থিত্র বাহিনী। 'মক্ষতঃ' মক্ষৎগণ, 'মক্রন্ত' পশ্চিম এশিয়ার স্থমেক বাবিলন আসিরিয়ার, আইর্থানা ভলিয়ানা আর্মেনিয়া আনাতোলিয়ার, ঋক-পূর্ব ও ঋক্বেদী ভারতের এক স্প্রাচীন দেবতা এবং তারই নামে নামী জনগণ ও ভাদের এক স্থবিশ্রুত নায়ক মক্ষত বা মক্ষত্ত। মক্ষৎগণ বলে প্রসিদ্ধ। আরব মক্ষত্বি হতে

তুর্কিস্থানের, তুর্কিমেনিয়ার ভরাবহ কারাকোরাম বা করকুক্ষম মক্ষভূমিরই বেন দেবভা ও জনগণ।

ঞ্জীষ্টপূর্ব ভূতীয় সহস্রকের প্রথম দিকের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের এক স্থমেরীয় লিপিতে ষক্ষতের নাম 'মর্তু' বলে লিখিভ। বাবলনীয় লিপিতে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের আকাদীয় ভাষায় রূপান্তবিভ শক্টি হলো 'অম্বরু'। প্রায় সাড়ে ভিন হাজার বছর আগের 'ইল ভাষরণ' বা 'ভাষর্ণ' লিপিভে সিরিয়ার এক প্রাচীন জেলাকে, বর্তমান লেবানন ও ভার কাছের কিছু অঞ্চলকে বলা হয়েছে 'অম্রি'। পশ্চিম এশিয়ার অমরদের হংপ্রসিদ্ধ বাবিলন সম্রাট অমর 'হামরবি' বা 'সামরবি'র কুলদেবভা বণদেব এই মর্তু। ঋথেদের বণদেবভা ও গণনায়ক 'মক্লভঃ'। তাই ভগু নয়। ঋথেদেও এই অমরদেরই নাম হয়েছে 'অম্র' (অম্রা) 'অম্রু'। ইক্রকেও 'অম্রু বীর' বলা হয়েছে এক প্রাচীন ঋকে। বৃহস্পতি পুত্র শংয়ু বলেছেন ইদ্রকে ষষ্ঠ মণ্ডলের ১০ ঋকে। এই স্ক্রেরই প্রথম ঋকেই শংয়ু বলছেন: 'বিনি বছ দূর হভে তুবর্শ যহদের ভালোভাবে এনেছেন সেই ইন্দ্রই আমাদের 'যুবা স্থা'। ইন্দ্রকে পুরুদেরও 'পুরুতম' বলা হয়েছে এরি ২৯ খকে। এই (৪৫) স্কেরই শেষ ভিনটি ঋকে পণীদের অধিপতি বৃরু ও তক্ষেরো সহস্র দানের ভতিবাদ করেছেন 'বৃরুং সহস্র দাতমমং স্থবিং' বলে। পণীরা তথনো 'স্বি' স্বরদেরি অস্তর্ক্ত। অথচ পরে পণীরা হয়েছেন অস্ব। ইন্দ্র্তী সরমার সঙ্গে 'প্রবাহাত্মরা:' অহুর প্রীরাও ঋথেদেরি এক হজের যুক্ত রচম্নিতা। এই হক্তটিও গভার অর্থপূর্ণ এবং ঋথেদ পূর্ব ও ঋথেদ কালীন মহাধোদ্ধা ইন্দ্রেরই নেতৃত্বে আদিকালে অস্তর পণীদের সঙ্গে যুদ্ধের স্থচক। অফুর পণীদের ঐশর্য ভরা পুরী ও ভাদের বিপুল ধনরত্ব অশ্বগোধনপূর্ণ গুপ্ত পর্বত গুহা আক্রমণের প্রথম চক্রান্তের অতি বাস্তব ও জলম্ভ বর্ণনা। আর দেই বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শী সরমা। ইন্দ্র বৃহষ্পতি অন্ধিরার গুপ্ত দৃতী। বহু দূর হতে 'রসা' নদী অভিক্রম করে পণীদের পুরে এসে এবং সরল বিশ্বাদী পণীদের আভিথেয়ভার আদর আপ্যায়নের হুষোগ নিয়ে ভাদের ধনরত্ন গুপ্ত গুহাদার প্রভৃতি দেখে ইন্দ্র বৃহষ্পতি অঙ্গিরাকে সেই অমূল্য সংবাদ দান। পরে ইন্দ্র পরিচালিত এক সংযুক্ত সৈন্তদলকে ভারতের বাহির হতে আনমূন গুপ্ত পথ দেখিয়ে—এবং অভর্কিভ আক্রমণ ও গুপ্তমার পথে গুহা লুঠন। পণীদেরি এক প্রসিদ্ধ নামক বলের গুহা ও ইন্দ্রের যুদ্ধ। ভার বর্ণনা ঋর্যেদের বছ স্থকে।

ইব্র শুধু কান্তি মিতারি 'আর্থানার্ধের' দেবতাই নয় একজন রক্ত-মাংসের মাহ্রবও ছিলেন।
মহাশ্র মহাবিজেতা মহাদানী নৃশংস ও ক্রুর কর্মা। এই ধুনি চুম্রি চাম গন্ধর্ব কিয়রদের মধ্য হতেই
জয়েছিলেন। সিন্ধু হিমাচল বিজ্যেরও ছই ধারে দেশে বিদেশে ঘুরেছিলেন। গন্ধর্ব কিয়রদেরই সঙ্গে
নয় তথাকথিত দেবদানব দৈত্য অহর 'আর্থ' অনার্থদের সঙ্গে অবিপ্রান্ত লড়েছিলেন। ঋথেদের প্রাচীন
ফ্জে ক্জে অসংখ্য ঋকে অথর্বাদি বেদেও তার মানবীয় কীর্তি অকীর্তির কাহিনী জলস্ত ভাষায়
বর্ণিত। প্রত্যক্ষ ক্রীরাই যেন বলছেন। তাঁদের কাছ হতেই অল্ল ঋষিরা শুনে তারই বর্ণনা দিছেন।
কোন রূপকের আবরণে কোন আধ্যান্থিক ব্যাখ্যায় ভার বাস্তব সভ্যভা ঢাকবার নয়। প্রভাকে ক্রীদের
মধ্যে আছেন বৃহপ্রতি ও অদিরা, অত্তি, ভৃত্ত, গৌতম, কামদেব, ভর্ষাজ, মেত্রাবর্জনি বশিষ্ঠ অগন্তা,
কল্পপ, কাশ্রপ, গাখীন্ বিশ্বামিত্র, পজলন্তি জমদ্বি। তাদের প্রপুত্রী। পৌত্র পৌত্রীদেরও কেউ কেউ।
ভবে লিখিত নয়। লিখতে তাঁরা তথনো জানতেন না। সবই শ্রুত ও শ্বুত। তাই তার নাম শ্রুতি
ও শ্বুতি। তরু অত্যন্ত জীবন্ধ। উজ্জল বর্ণে চিত্রিভ।

### রুচি বিকার

বাঙালীর গর্ব করবার আজ আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই, একথা সকলেই স্বীকার করেন আবার সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিতে তুল হয় না, আর কিছু না থাক বাঙালীর সংস্কৃতি আছে। কথাটা কিন্তু নেহাতই কথার কথা বলে মনে হয় কারণ একজন জাপানী বা ফরাসীর মধ্যে তার সাংস্কৃতিক প্রভাব যেরকম পরিস্ফৃট আমাদের মধ্যে কি তাই ? সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে বিশদ আলোচনা বারাস্তরে করার ইচ্ছা রইল, বর্তমানে সাধারণভাবে ধরা যাক।

সংস্কৃতির সাধারণ রূপায়ণ নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানেই দেখা বায়। বাঙালীর সামাজিক সংস্কার অসংখ্য, ভার মধ্যে প্রধান অরপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ আর প্রান্ধ। এছাড়া ইদানীং কালের পশ্চিমী অনুসারী ছ'টি উৎসবও বিচারের আওভায় আনা যায়—(১) জন্মদিন ও (২) বিবাহ বাধিকী। এই ক'টির প্রাচীন রূপ আর বর্তমান পরিবর্তন সহছে আলোচনা করলেই আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের গভীরভা সহজে হৃনিশ্চিত হওয়া যাবে। (নানাবিধ পূজার প্রসংগ ইচ্ছারুতভাবেই আপাততঃ মূলতুবী রাথছি কারণ প্রথমতঃ দে বিষয়ে বিচার বিবেচনা দীর্ঘ হতে বাধ্য। বিভীয়তঃ প্রাথমিক বিচারে কভকগুলি মানদণ্ড সৃষ্টি করে নিলে বিচার সহজ্বতর হবে।)

আমাদের প্রায় সর্ববিধ সংস্থারের ছ'টি দিক—(১) শান্ত্রীয়, (২) লৌকিক। আজকের দিনে শান্ত্রীয় সংস্থার প্রায়শঃ ক্ষীণ হয়ে এসেছে হুভরাং এ নিয়ে আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছু কৌকিক ক্রিয়াকলাপের সাংস্কৃতিক মূল্য অনন্থীকার্য। অথচ আজকের দিনে ভার ওপর ঝোঁক কমে আসছে ভা নিশ্চয় আমাদের সংস্কৃতির গৌরব বাড়াচ্ছে না।

আগের দিনে একমাত্র শ্রাদ্ধ ছাড়া অক্ত সব অন্তর্গানে সানাই বা নহবত বদাবার রেওয়াঞ্চ ছিল। নহবতের হার সম্পূর্ণ দেশজ বস্থ এবং তা এদেশের সংস্কৃতির গোরবই প্রচার করতো। শ্রাদ্ধে ব্যবস্থা থাকতো কীর্তনের, সেটিও দেশজ সংস্কৃতির এক মূল্যবান উপহার। কিন্তু আজকের দিনে প্রায়শঃই ও ত্'টিকে বাদ দিয়ে সরাসরি মাইকের পাইক চালানো হচ্ছে। বিদেশী হ্রেরের ভিন্তিতে অভুত শন্দ সন্থার সম্বলিত সে গান ভনলে খুন না চাপাটা বিম্মরকর। অথচ আমরা সে হেন অপসংস্কৃতিকেই আঁকড়ে ধরছি।

আগের দিনে আল্পনা আর ফুল দিয়ে গৃহসজ্জার রীতিটাও উঠে যাচ্ছে, ভার জায়গা নিচ্ছে । বৈহাতিক আলোর চমক। ভাতে আর যাই থাক সংস্কৃতির নাম-গন্ধ পর্যন্ত নেই।

ভারপর প্রথাগত বরণ বা আহ্বানের মধ্যেও সংস্কৃতির আভাস ছিল। আজ ভা সম্পূর্ণ অপস্ত না হলেও বিদেশীয়ানার প্রকোশ ভাকে ক্রমেই কোণঠাসা করে দিচ্ছে।

জনদিন পালন আগেও যে হতো না ভা নর তবে দেটা মূলতঃ ছিল প্রিরজনের প্রীতি বা এজা

মেশানো ভালবাসার প্রকাশ। আজকের দিনে প্রায়শ:ই হাদরের উত্তাপটা শীততাপ নিয়ন্ত্রণের দৌলতে আমাদের কাছে এসে পৌছার না। আর তাই তারই সঙ্গে বিদার নিতে চলেছে আমাদের আর এক বৈশিষ্ট্য রন্ধন-কলা। ঘরোরা রারার বে হ্বম শিল্প সম্মত রূপ আধীনতার অব্যবহিত পূর্বকালেও পাওরা খেত আজ তা কাহিনী মাত্র। আজকে তার জারগা নিয়েছে এমন কিছু থাত্যবস্ত যা শৈল্পিকপ্রণসম্পার তো নয়ই এমনকি তির পরিবেশে সম্পূর্ণ বেমানান তথা অস্বাস্থ্যকর।

এর পরে আসে বেশবাসের কথা। আমাদের দেশীর বেশবাসের মধ্যে বেমন স্থকট ছিল তেমনি ছিল সৌন্দর্য বোধ। তাছাড়া সেসব বেশ আমাদের দেশের আবহাওরা অনুসারী থাকার আরামপ্রদণ্ড ছিল। কিন্তু বিদেশীরানার ধাকার আজ যা অঙ্গে ধারণ করা হচ্ছে তাতে স্থণ্ড নেই আর ক্ষচিও নেই।

বিবাহ বাধিকী বছটেও খাঁটি বিদেশী। আমাদের দেশে খেতেতু বিবাহকে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার বলে বর্ণনা করা তাই তার আয়ুংজাল নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনই থাকতো না কারো। এখন বিদেশেও ষতদিন অন্তর্মণ অবস্থা ছিল তখনও ঠিক একই ভাবে হিসাব নিকাশ অপ্রয়োজনীয় বোধ করা হতো। পঁচিশ বা পঞ্চাশ বছর পরে অবস্থা প্রায়শঃই নাতি-নাতিনীয়া থেলাচ্ছলে বিতীয়বার বিয়ের ব্যবস্থা করতো এবং তখনো প্রথম বিয়ের অন্তর্মণই সমস্ত ব্যবস্থা হতো। কিছু এখন বিচ্ছেদ সহজ্যাধ্য হওয়ায় বার্ষিকীপালন প্রায় আবিজিক হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ লোককে দেখানো, দেখ আমাদের এ বছন কেমন মজবৃত। এবং খেহেতু এ উৎসবের কোনো নজির বা ঐতিহ্য এদেশে গড়ে ওঠেনি তাই সম্পূর্ণ বিদেশীধরণ অন্তন্মণ ছাড়া গতান্তর কি ?

কোনো কিছু যদি ভালো হয় ভো তাকে অনুসরণ করাতে থারাপ কিছু নেই কিছু পুরোপুরি অনুকরণে আর ষাই হোক স্থকচির প্রকাশ সম্ভব নয়। এখন যেহেতু আমরা অধিকাংশ লোকেই বিদেশী ঐতিহ্যের অংশীদার নই কাজেই আমাদের অনুকরণ অছের হন্তীদর্শন হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। অথচ ভার বদলে যা হারাতে হচ্ছে ভা আমাদের সংস্কৃতিক অমূল্য সম্পদ। এই ক্ষচি বিকারের হাত থেকে রেহাই পাই কি করে ?

রবি মিত্র

সমকালীন 'আষাঢ়' ১৩৮০ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু চক্রবর্তীর 'পট' শীর্ষক মনোজ্ঞ ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনাটি পড়লাম। পট প্রদক্ষে scroll বা দীর্ঘপট শ্রেণীর চিত্রকলার সম্পর্কে—কিছু বক্তব্য অনুক্ত থেকে গেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমরে ১৭০০ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ইংলগু আয়া-র্ল্যাণ্ড ও ইউরোপের অক্যান্য অনেক দেশে নানানস্ত্রে ভারতবর্ষ থেকে পুথিপত্তের সঙ্গে নানাজাভীয় চিত্রপটের বিরাট একটি সংগ্রহ স্থানাম্ভরিত হয়। এই চিত্রকলার একটা প্রধান অঙ্গ হল scroll বা দৌর্ঘণট। Oxford-এর All souls college এ Manchester এ John Rylands Library এবং আরার্ল্যাণ্ডের Chestor Batty Libraryতে অন্তান্ত অনেক মূল্যবান ভারতীয় পুঁণি পত্তের মধ্যে १।৮টি মূল্যবান ও আকর্ষণীয় প্রাচীন দীর্ঘপট আছে। এদের মধ্যে স্বচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে Chestor Betty Library তে বক্ষিত ভাগবত পুরাণের বিষয় অবলম্বনে আহুমানিক খুষ্টীয় ১৫০০ শতকে বচিত এবং কাশ্মীর থেকে ১৭০০ খুষ্টাব্দে সংগৃহীত একটি দীর্ঘপট। এই পটটির দৈর্ঘ্য প্রান্ন ১৭০ ফিট এবং প্রস্থে মাত্র ২ ইঞ্চি । অতি স্ক্র মদলিন বস্ত্রের উপরে নানা বর্ণের দেশত রং এর বিক্রাসে চিত্রিভ এই পট। All Souls College-এর পটচিত্র দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০ ফিট এবং প্রান্থে দেড় ইঞ্চি। এটিও আহ্মানিক সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে প্রস্তত। Manchester John Rylands Library র পুঁথি সংগ্রহের মধ্যেও ১৭৮০ খুষ্টাব্দের একটি ভাগবভ পুরানের দীর্ঘপট আছে। এর শিল্পমশ্র অসামান্ত। এই পটগুলির বিষয়বম্ব লৌকিক নয়; রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবভ পুরাণ, মার্কেণ্ডেরপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের বিষয় অবলম্বনে রচিত। এদের জমিও কেবলমাত্র মসলিন থেকেই প্রস্তুত নয়। অনেক সময়ে স্ক্ল গাছের ছাল দিয়ে তৈরী বা পশুর চামড়ার উপরের সাদা স্ক্ল অকু বিছিন্ন করে একতা সংযুক্ত করে বিশেষভাবে প্রস্তুত। ভাই জমিকে হলুদবর্ণের কোন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে উচ্ছাল ও মহণ করা হত। কাঁঠালের আঠাকেও কোন কোন কেত্রে উপকরণ রূপে ব্যবহার করা হত। অমিতে দেশীপটের মতন মেটে সিন্দুর, থড়িমাটি, ছরিভাল, নীল এবং অস্তাম্ত নানা দেশঅ শাকপত্তের নির্যাস ব্যবহার করা হত। প্রদীপের কালি থেকে গাঢ় ক্বফবর্ণ রং তৈরী হত। কয়েকটি পটের মধ্যে দেশক তৈল ও উদ্ভিদের ভ্রাণ আমরা পেয়েছি। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী পট্টচিত্রের উদ্ভবের কোন সময় নির্দেশ করভে পারেননি। কিন্তু এই চিত্র সম্পদ যে মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ববন্তীতা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং বৌদ্ধ জাতক কাহিনীগুলিতে লেপ্যচিত্র, লেপ্যচিত্র এবং ধুলিচিত্র এই ভিনধরণের চিত্রকলার উল্লেখ আছে। লেপ্যচিত্র সাধারণভঃ পট্রবন্ধের উপরেই অন্ধিত হত। পরবর্তীকালের সাধারণ পট এবং দীর্ঘপট এই লেপ্যচিত্রের ধারারই পরিণতি। বর্তমানে seroll painting বলতে যে ধরণের চিত্রকলা আমরা দেখতে পাই ভাভে মুসলমান শিল্পকলার

প্রভাব কিছু পরিমাণে কেথা যায়। আয়ার্ল্যাণ্ডের Chester Betty Library তে খুষ্টার পঞ্চল শতকে স্থা ব্যাহর উপরে লেখা ২ ইঞ্চি চামড়া এবং প্রায় ৬০ ফিট দীর্ঘ একটি হাতে লেখা কোরাণ আছে। মনে হয় লে হস্তলিখিত কোরাণের ঐ বিশিষ্ট রচনা পদ্ধতির অফুকরণে সমসাময়িক বা পরবর্তীকালে স্তম বুক্তকের উপরে সোনালী দেবনাগরী ও কাশ্মীরী সারদা লিপিতে গীতা, চণ্ডী বা পুরানের এই সমস্ত দীর্ঘপটগুলি প্রস্তুত হয়। এই দীর্ঘপটগুলির চিত্রশ্রেণীতে কাংড়া কুলু প্রভৃতি শিল্পরীভির প্রভাব মাঝে মাঝে দেখা গেলেও এদের বিশেষ কোন শ্রেণীভূক্ত করা দায় না। কুন্ত কুন্ত গোলাকার চিত্র শ্রেণীর নীচে ও পাশে দেবনাগরী বা কাশ্মীরী অকরে ভাগবভ পুরাণ বা অন্তান্ত ধর্মগ্রন্থের কাছিনী লিখিত দেখা যায়। এক একটি পটে ন্যনপক্ষে অস্ততঃ ১০০টি চিত্র আছে। পটগুলিতে কুণ্ডলীকৃত করে মাত্র ১ ইঞ্চি ব্যাসের রূপার ছোট একটি আধারে রাখা যায়। এই সমস্ত পটে মুসলমানী চিত্রকলার ধাঁচে ছই পাশে নীল সোনালী বা সাদা রং এবং পুষ্পিত চিত্রাবলী অথবা দীর্ঘ সমাস্তরাল রেথার ব্যবহার এ সমস্তই লক্ষ্য করা যায়। ভারতে মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওরার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্থের কোন কোন স্থান থেকে একদল ভাগ্যান্থেষী পুঁথি লেথক (calligraphist) ভারতে আসে। এদের মধ্যে অনেকেই চিত্রধর্মী অকরবিক্যাসে এবং বিশিষ্ট মুসলমানী চিত্রাঙ্কনরীভিত্তে কোরাণ এবং অক্সান্ত কাব্যগ্রন্থ নকল করার কাব্দে বিশেব দক্ষতা দেখায়। তাদের এই বিশিষ্ট বচনারীতি হিন্দু পটুয়াদের প্রভাবিত করে। রাজ পৃষ্ঠপোষকতাও হিন্দু পটুয়াদের এই রীতি গ্রহণের অগুতম কারণরপে নির্দেশ করা যায়। রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধভাতক, কাদ্মরী, হর্ষচরিত ও মুদ্রারাক্ষ্য এর কোনটিভেই লেপ্যপট্ট বা পটের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কুণ্ডলাকার অভিদীর্ঘ পটের উল্লেখ পাওয়া ষায় না। এই শ্রেণীর চিত্রের আয়তন বৈদেশিক প্রভাবে অথবা স্কল্ল বন্ধের সহজ পরিবহণ যোগ্যভার জন্ম স্বষ্ট হয়েছিল কিনা তা এখনও বিশেষ অমুসন্ধানের বিষয়। অমুদিকে এই দীর্ঘপটগুলি হিন্দু মুদলিম ভাবধারার মিলনের অথবা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের নির্দেশক। মার্কণ্ডেমপুরাণ বা বিষ্ণুপুরাণের দীর্ঘণটের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীগণ মুসলিম নবাব বাদশাহ এবং অন্তপুরিকারণে সজ্জিত। ব্রহ্মাকে ককিরের রূপে বিষ্ণুকে দরবেশ রূপে দেখা যায় এমনকি অনেক ক্ষেত্রে রাজপুত যোদাদের মুদলমান পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত দেথা যায়। খৃষ্টীয় চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে উত্তর ভারতের চিত্রকলায় হিন্দু মুসলমান ভাবধারা ও জীবনাদর্শের কিভাবে সমন্বয় হচ্ছিল ভার কিছু প্রমাণ এই দীর্ঘ পটগুলির মধ্যে মেলে। আকবর এবং দারাশুকোর প্রভাবে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে যে ভাববিনিময়ের স্টনা হয়েছিল ভারফলে হিন্দু পটুয়াগণ দীর্ঘণট রচনার এই বিশেষ আঙ্গিক গ্রহণ করেছিল এমন মনে করা বোধহয় বিশেষ অসমত হবে না।

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

#### দেশ পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গে বাংলার লংশ্বৃতি সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে নানারক্ষের আলেচনা হয়। কিছ এসব আলোচনার বেশীর ভাগটাই পরোক্ষ চিন্তার ফল। কাজেই এটা প্রায়ই দেখা যায় যে যথন খ- আরোপিত সংজ্ঞা, কুটতর্কের রম্বমা চলেছে চারদিকে তথন পশ্চিমবাংলার বাস্তবিক সাংশ্বৃতিক উপাদান ও তার উদাহরণ বা নিদর্শনগুলিকে আমহা কেবলই উপোক্ষা করে চলেছি।

আজকে আমরা ধনি জানতে চাই পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কন্ত রক্ষের উনানের গড়ন আছে বা কন্ত রক্ষের আকার ও গড়নের বাসনপত্র আমরা ব্যবহার করি ভাহলে এখানকার কোন কোন খ্ব সংস্কৃতিবান ও দেশপ্রেমী মাহ্মবও হক্চকিয়ে ধাবেন। ভারপর আবার ধনি পশ্চিমবঙ্গের ঘরামি, ক্ষেত্যজ্বরা বা কাকশিলী ও আদিবাসীদের দৈননন্দিন ব্যবহারের হাভিয়ার, কর্মপদ্ধতি ও মন্ত্রাদি নিয়ে প্রশ্নতোলা ধায় ভাহলে হয় নিদারণ অবজ্ঞা বা নির্ভিশয় ক্রোধের স্বোতে স্বকিছু ভলিয়ে দেওয়া হবে। এটাই এখানকার সংস্কৃতিবানদের বহু ব্যবহৃত পদ্ধতি।

সভ্যি কথা এটাই ষে, আমরা ষেন নিজের দেশেই বিদেশী হয়ে আছি। এর অবশ্র একটা কারণও আছে। লোকগণনা বিভাগের প্রভিবেদনের বিরাট গ্রন্থরাজির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে থাকা ও নৃতত্ববিভার কয়েকটি গ্রন্থে ছাড়া আমাদের দেশ সম্পর্কে এই প্রকৃতির তথ্য এক আরগার দেওয়া নেই। এই রকম একটা অবস্থার আমবা আমাদের দেশের প্রাথমিক দ্রব্যাদির সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাক্ছি। বন্ধ শিল্পের অগ্রগতিতে, নতুন উপাদানের অসম প্রতিষ্কীভায় ও বিজ্ঞাপন দিয়ে বিভাস্ক করে দেওয়া আজকের সমাজে একেবারে থাঁটি দেশীর প্রথা ও পদ্ধতি ক্রমণঃ লুপ্ত হয়ে আসছে।

এখানে বা এক্ষেত্রে একটা কাল করার মত আছে। প্রাক্তের নির্মান্ত্র মহাশন্ত্রে উদ্বোধে ও প্রচেষ্টার ভারতীর নৃতত্ত-সমীকা ও পরে বলীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম-সংস্থান, কৃটিরের গড়নরীতি, কৃষিয়ন্ত্রের প্রকৃতি, জামাকাপড় ও জুভার বে রকম সচিত্র ও সংক্রিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক সেই রকমভাবে পশ্চিমবঙ্গের একটি সংহত ও চিত্রিত বিবরণের উপযোগীতা অপরিসীম। এতে এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃটিরও ঘরবাড়ী, গৃহ সংস্থান কৃষিয়ে, থামার, গোলা, কাঠের, মাটির বা লোহার কাজের যন্ত্রাদি, যানবাহন ও নৌকা, মাছ ধরার জাল শিকারের দেশীর সরক্ষাম, হাঁড়ি কুঁড়ি বাসন-কোসন, গীতবাত্যের যন্ত্রে, সাজ পোষাক, পাথিরাথবার থাঁচা ও ফাঁদ, থেলনা-পুতুল এবং শিক্সকাজের পরিচয় দেওয়া দরকার। ছোট আকারের কিছ স্থানীর বিবরণে বাদি কেবল চিত্র নির্দেশনের ব্যবহারের এলাকা, পরিমাণ ও স্থানীয় নাম দেওয়া থাকে ভাহতেই যথেই হবে। ভবে সাধারণের বোঝবার জন্ম যে সব জিনিবের ছবি দেওয়া হয়েছে ভার ব্যবহার কিপ্রকার বা কারা ব্যবহার করেন—এ থবরটিও থাকলে ভাল হয়।

এই বকষের একটা একশত বা তৃইশত পৃষ্ঠার পৃস্তক প্রকাশিত হলে দেশের উপকার হবে। বেষন ভূগোল, সমাজবিত্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিত্যালয় পাঠ্য পৃস্তকে আমাদের ব্যবহারিক কৃষ্টির উপাদানকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করার কাজটি ভাল করে হবে। এছাড়া ধ্দি গ্রন্থাবে একটি বিভিন্ন স্থানীয় নক্ষা ও অলম্বনের নমুনা দিয়ে দেওয়া হয় ভাহলে এটা ছাত্র, শিক্ষক

#### नित्री अवक्ष चरनरक्षरे कार्य नागरव।

আমরা বড় বড় আকাশচুৰী পরিবল্পনা করে করে ভীষণ পরিপক্ত হরে গেছি। কিন্তু এরকম একটা প্রচেষ্টার অথবা কোন বড় পরিবল্পনাদির অন্ততঃ এখন কোন প্রয়োজন নেই। ভথ্য ও চিত্র সংগ্রহের উদ্বোগ করে বদি কেউ পৃস্তকাকারে প্রকাশকরার উদ্দেশ্য নিয়ে ধীরে ধীরে এই কাজটি করে চলেন ভাহলে এই প্রকারের একটি 'সামাশ্য' কিন্তু বছ্মৃল্য গ্রন্থ রচিত হতে পারে। হয়ত প্রথম প্রচেষ্টার সব কিছুই বৈজ্ঞানিকভাবে 'নিখুঁত' হবে না। কিছু ক্রটি হয়ত থাকবে। কিন্তু খুঁত, ক্রটি বা অনিচ্ছাকৃত ভূল প্রথম গ্রন্থটিতে থাকলেও পরে সেটা বোগ্যতর নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণে সংশোধিত হতে পারবে। কারণ অনেক সময়েই দেখা বায় বে প্রকাশিত গ্রন্থই অনেক বিষয়ে স্বষ্ঠ আলোচনার স্বন্ধপাত করেছে এবং বৃহত্তর ও সম্পূর্ণতর প্রয়াস বা প্রচেষ্টাকে উৎসাহ জুগিয়েছে।

লোকসংশ্বৃতি, নৃতত্ববিতা ও শিল্পকলার কর্মীর। যদি এই প্রকারের একটা প্রচেষ্টা করেন ভাহলে সমগ্র দেশের একটা উপকার হয়। আমাদের ব্যবহার্য জিনিবেই আমাদের কচি, জীবনযাত্রা, সৌন্দর্যবোধ ও মানসিকতা ধরা রয়েছে। প্রথাগত ও ঐতিহ্যবাহী ব্যবহার্য সব জিনিবই তাই আমাদের কাছে একটা বারবার খুঁজে দেখার মত সময় পরীক্ষিত উত্তরাধিকার। এটি উপেক্ষা করা চলে না। এটিকে অস্বীকার করলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন স্বকীয়তাহীন আবেগ দিয়ে থানিকটা চলে ভারপর নিস্তেজ ও উদ্দেশ্যবিরহিত ব্যর্থতায় মগ্র হয়ে যাবে।

ষেপব গোষ্ঠী বা বিভাগ অথবা ব্যক্তিগত কর্মী এই কাঞ্চির সম্পর্কে উৎসাহী তাঁদের কাছে এই আবেদনটি বিচারের জক্ম উপস্থাপিত হল। বিদেশী মিশনারী ও ইউরোপীয় আগন্ধকেরা এইরকম কাজ অজ্ঞানে বা কেবল কোতৃহলের বশেও করে গেছেন গত শতান্দীতে ও এই শতকের প্রথমদিকে। তাঁদের করা ভারতীয় জীবনের চিত্রিত বিবরণ আজ আমাদের ঐতিহাসিক ও নৃতাত্তিক অসুসন্ধানে কাজে লাগছে। কাজেই আমরা সহজভাবে ও কোন আড়ম্বর না করে এরকম ধারায় একটা কাজে নামলে সেটি সকল হবার সম্ভবনা নিশ্চয়ই আছে।

সভোষকুমার বত্ত

মনম্পতি শ্রীঅরবিন্দ: স্কুমার বস্থ স্থ স্থা গোপাল দত্ত। রপা: কলকাভা—১২। মূল্য: বারোটাকা।

বেদ প্রাণ—উপনিষদের মন্ত্রপৃত ভারতবর্ষে বত সাধু সরাসী, বোগী ব্রহ্মজানী মহাপুদ্ধের আর্বিভাব ঘটেছে, তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও হয় নি। বিশেষত বাংলার গালের পলিমাটিতেই সোনার ফসলের মত সোনার গোরাঙ্গ, শ্রীবামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, শ্রীমরবিন্দ প্রমুধ বোগী-সমন্ত্রির হরেছে আবির্ভাব। এদের মধ্যে শ্রীমরবিন্দ বিশেষভাবে এক বিশ্বয়। ক্রন্তবাহী, স্বদেশসেবী সক্রিয় বিপ্রবী উত্তর জীবনে হয়েছেন নিজিন্ন, নিজন ধ্যানমন্ত্র, আত্মসমাহিত যোগী। সাধারণ মান্তবের কাছে শ্রীমরবিন্দ এক অপার বিশ্বয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রীমরবিন্দকে গভীরভাবে উপলন্ধি করে তাঁর বৈত্র-জীবনের পটভূমি স্থন্দরভাবে বিশ্বেষণ করেছেন—

'প্রথম তপোবনে শক্ষলার উষোধন হয়েছিল যৌবনের অভিযাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। বিভীর তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শাস্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুথে ক্ষ্ আন্দোলনের মধ্যে যে তপায়ার আসনে দেখেছিল্ম সেথানে তাকে জানিয়েছি—"অরবিন্দ, রবীদ্রের লহ নমন্ধার"। আজা তাঁকে দেখল্ম তাঁর বিভীয় তপায়ার আদনে, অপ্রগালভ জন্ধতায়, আজো তাঁকে মনে মনে বলে এল্ম—"অরবিন্দ, রবীদ্রের লহ নমন্ধার"।'

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণকে শ্রীন্দরবিন্দের প্রাক্ত ও দিব্যজীবনের প্রবেশ পথের সঠিক চাবিকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যারা শ্রীন্দরবিন্দ-জীবন দর্শনকে ষাচাই করতে গেছেন, তাঁরাই অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব বিশ্লেষণের পথ ধরেই এগিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানী শ্রীন্দুমার বহু ও আইনজ্ঞ লেথক শ্রীন্দ্রহাদ দত্ত এই জাভীয় বিশ্লেষণী দৃষ্টির আলোকেই শ্রীন্দরবিন্দকে প্রভাক করেছেন। শ্রীন্দরবিন্দ জয়ন্তীশতবার্ষিকীতে তাঁদের উভয়ের গভীর অনুধ্যান-অনুশীলনজাত লেখনীর সার্থক করল 'মনস্পতি শ্রীন্দরবিন্দ'। মনোরাজ্যের মহারাজা-ধিরাজ শ্রীন্দরবিন্দ। দেদিক থেকে গ্রন্থটির নামকরণের সার্থকতা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করে নেবেন।

'মনস্পতি শ্রীমরবিন্দ' গ্রন্থটির স্চীপত্র নিয়রপ—'আবির্ভাব' 'নৈজমা এবং লোক-সংগ্রহ', বোগাল্রমের একটি বছর', 'প্রাক্-পণ্ডিচেরী বৃত্তান্ত,' 'পণ্ডিচেরীতে উত্তরবোগী শ্রীমরবিন্দ,' 'বিজ্ঞানমর প্রুষ শ্রীমরবিন্দ,' 'জীবনুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীমরবিন্দর 'প্রারন্ধ' কর্মজীবন,' 'মনস্পতি শ্রীমরবিন্দ'—এই করটি বিভাগে বিভাজন করে লেখকলয় শ্রীমরবিন্দ-অমুশীলনের পথ প্রশস্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'পরিশিষ্ট,' 'গ্রন্থন্থী,' 'নামস্চী' দেখে ধারণা হন্ন লেখকলয় বক্তব্য বিষয়সম্পর্কে মথেষ্ট মন্থবান এবং গবেষণাকার্যে একনিষ্ঠ।

পড়ান্তনায় 'বাঘা' ছাত্র ছিলেন শ্রীমরবিন্দ। কেমব্রিন্ধ বিশ্ববিভালয়ের সর্বোচ্চ ও স্থকটিন

পরীক্ষা 'ক্লানিকাল দ্রিপন্' প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। স্যাটন, প্রীক, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার ভিনি ছিলেন বিশেষ বৃংপয়। করিন প্রভিষোগিতামূলক আই-সি-এন্ পরীক্ষার শ্রীঅবনিক্ষ একারশ ছান অধিকার করেন। ইউরোপীর শিক্ষাধীক্ষার অশেষ গুণগ্রাহী-পিতা শ্রীকৃষ্ণধন ঘোষের আনেশে আই-সি এস পরীক্ষা ছিলেও শ্রীঅবনিক্ষ ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরী করার একেবারেই পক্ষণাতী ছিলেন না। আই-সি-এন পরীক্ষার অখারোহণ বিদ্যার ঘোগ্যতা পরীক্ষাকালে ইচ্ছাকৃত ভাবে বারবায় অমুপদ্বিত হয়ে শ্রীঅবনিক্ষ ঐ বিষয়ে অমুত্তীর্ণ থেকে ধান, ফলে বিলাতে ইংরেজ সরকার শ্রীঅবনিক্ষকে সিভিল নার্জিনে নির্জি ব্যাপারে বিরত থাকেন। শ্রীঅবনিক্ষের জীবনে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তীকালে ভিনি যে দেশের স্থাধীনতা-সংগ্রামের পরিচালক হয়েছিলেন এই ঘটনায় ভারই প্রথম আভাস লক্ষ্য করা যায়। শৈশবে ইউরোপীয় আবান্তরায় মাছ্র্য হলেও শ্রীঅবনিক্ষর মনে গভীয় ঘদেশ প্রীতি বে কিছাবে জাগ্রত হল তা বিশেষ প্রশিধানহোগ্য। অনেকের ধারণা শ্রীমরবিক্ষের পিতা দেশথেকে জনপ্রির দেশকর্মী হ্রেন ব্যানার্জীর ইংরেজী সংবাদপত্র 'বেঙ্গনীতে' ইংরেজের অপশাসন, বিশেষত ভারতীয়দের ওপর ইংরেজদের অন্যায়-অভ্যাচারের যেন্তর ঘটনা ও মন্তব্য প্রকাশিত হত, তার 'কাটিং' ছেলের কাছে পাঠাতেন, সেগুলি পড়েই তার মনে স্থেশপ্রীতির স্বন্ধ হয়। ভাছাড়াও শ্রীঅবনিক্ষের মাতামহ শ্রবি রাজনারায়ণ বস্থ ছিলেন জাতীয়ভাবাদের পথিকং ও দার্শনিক। স্বভরাণ, পিতা ও মাতামহের প্রভাব যে তার স্বদেশপ্রীতির অন্যতম কারণ, একথা নির্বিধার বলা যায়।

১৮৯৩ সনে ইংলও থেকে দেশে ফেরার আগেই শ্রীমরবিন্দ ভারতের স্বাধীনতা ও বৈপ্লবিক্ মন্ত্রে দীকা নিয়েছিলেন। ভারতে এসে প্রান্ন বারবছর ভিনি বরোদায় অভিবাহিত করেন। বরোদায় রাজ দপ্তরে কিছুদিন কাজ করার পর শ্রীঅরবিন্দ বরোদা কলেজে ফরাসী ভাষায় অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। পরে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং সবশেষে সহকারী অধ্যক্ষের পদও গ্রহণ করেন। কিছু অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকলেও ভিনি দেশের জন্ম জীবন উৎসর্গের কথা কথনই ভূলে যান নি।

১৮৯৩-৯৪ সনে শ্রীক্ষরবিন্দ বোধে শহর থেকে প্রকাশিত 'ইন্ প্রকাশ' নামে এক ইংরেজি সাপ্তাহিকে ধানাবাহিকভাবে করেকটি প্রবন্ধ লেখেন। এইসব প্রবন্ধ তার গভীর ব্যদেশ-প্রেম, ভেজোদীপ্ত জ্ঞান ও প্রথম আন্ধরারির বহিন-স্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। কিভাবে জাতিকে উম্বন্ধ করা যায়। কিভাবে দেশের অন্ধরাত্মাকে জাত্রাভ করা সন্থন—এই ছিল তথন শ্রীক্ষরবিন্দের একমাত্র ধান-জ্ঞান। ১৯০৫ সনে বঙ্গদেশকে তৃ'ভাগ করে তৃটি প্রদেশে পরিণভ করার প্রস্তাবে বাংলাদেশে এক বিরাটকায় আন্দোলনের স্পষ্ট হয় এবং বঙ্গভঙ্গ রোহিভ করার এই আন্দোলন ক্রমে স্থাধীনভার আন্দোলনে পরিণভি লাভ করে। ঠিক এই সময়েই বরোদার কাজ ছেড়ে শ্রীক্ষরবিন্দ কলকাভায় চলে আন্দোন। কলকাভায় উপকর্চে বাছবপুরের জাভীয় কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে ভিনি স্বদেশী আন্দোলনে এক সন্ধ্রিম ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'আবির্ভাব' অধ্যান্ধে অভ্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে শ্রীমরবিন্দের ব্যক্তিপরিচয়, শিক্ষা-দীক্ষা ও বরোদায় চাকরী এবং বাংলাদেশে প্রভ্যাবর্তনের কথা উল্লেখিভ হয়েছে। কিছ বর্ণনা এভ সংক্ষিপ্ত যে শ্রীক্ষরবিন্দ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়াদ সম্পর্কে পাঠকগণের হস্পন্ট পরিচয় সাধন সম্বন্ধ হয় না। এই অধ্যায়টির বিভৃভির ম্বর্ণেই প্রয়োজনীয়ভা পাঠক সমাজে অবভাই অন্তভ্ত হবে।

ব্দেশী, বয়কট প্রভৃতি প্রচাব-কার্বে শ্রীক্ষরবিন্দ বাংলাদেশের বিভিন্ন ছান ছুরে বেড়িরে বক্তৃতা করেন। এই সময়ে বিশিষ্ট বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি ইংরেজি হৈনিক পজিবা প্রকাশ করেন। শ্রীক্ষরবিন্দ তাঁর সহকারীরপে বোগ দেন। করেকমাস পরে বিপিনচন্দ্র এই পজিবার সংশ্রব ত্যাগ করলে শ্রীক্ষরবিন্দ নিজেই পজিবা-সম্পাদনার দায়িছ নেন। ১৯০৬ সনে 'বন্দেমাতরম্' পজিবার শ্রীক্ষরবিন্দ তাঁর নতুন কার্যসূচী প্রকাশ করেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য সহছে বেসব প্রবন্ধ তাঁর নতুন কার্যসূচী প্রকাশ করেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য সহছে বেসব প্রবন্ধ তাঁর তার তারতবর্ষে তীবন প্রতিক্রিয়ার স্বষ্টি করে। জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইক্ষকা দিয়ে তিনি তথন পুরোপুরি সময় সাংবাদিকতা নিয়েই ব্যক্ত থাকেন। 'বন্দেমাতরম্' পজিবার মাধ্যমে শ্রীক্ষরবিন্দ সরকারের সক্ষে অসহবোগ নীতিয় করণ বিভ্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী বে অসহবোগ আন্দোলনের স্ক্রনা হয় তার মূলস্বেগুলির প্রথম প্রবন্ধ। করি অলিয়াবী লেখনীয় প্রতিটি ছুল্ল দেশবাসীয় নিত্তরক্ষ জীবনে জলোক্ছাসের উল্লাদনা স্বষ্টি করে। জাতীয়ভাবাদের নতুন বীজ্বপন করলেন তিনি দেশবাসীয় মনে। শ্রীক্ষরবিন্দের কথায়—'ক্ষেশকে মা বলিয়া জান, ভক্তি কর, পূজা কর। মাকে উন্ধার করিবার জন্ম সংগ্রোম করিতে হইবে।' 'নৈক্ষম্য এবং লোকসংগ্রহ' অধ্যায়ে শ্রীক্ষরবিন্দের লোকশিক্ষায় মাধ্যমে ভারতবাসীর চেতনায় বিপ্লব স্ক্রির যে প্রয়াস তা স্কর্গুভাবে বিবৃত্ত হয়েছে।

শ্রীমরবিন্দের পরোক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী দলের শক্তি ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ দিন দিন বৃদ্ধি পায়। বিপ্লবী দলের প্রধান কেন্দ্র মানিকভলার মুরারিপুকুর বাগান। এটাই ছিল ভথনকার বোমা ভৈরীর কারথানা। ১৯০৮ সনের ১লা ও ২রা মে ঐ বাগান পুলিস ঘেরাও করে এবং অনেক বিপ্লবী পুলিদের হাতে ধরা পড়ে। শ্রীঅরবিন্দকেও তাঁর বাদভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আলিপুরের জেলে তিনি এক বছর ছিলেন। আলিপুর জেলে অবস্থান ও আলিপুরের বোমার মামলাই শ্রীঅরবিন্দের ছৈত জীবনের সন্ধিত্ব বলা যায়। এই সময় থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনঘাত্রার হয় স্ত্রপাত। শ্রীমরবিন্দ জেল অর্থাৎ কারাগারকে 'যোগার্ভাম' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর কণায় — 'সেই আশ্রম ইংরেজ কারাগার। ত্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম।' "বোগার্ভামের একটি বছর" অধ্যায়টি 'মনস্পতি এ অর্বিন্দ' গ্রন্থের সর্বাপেকা বৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বৃহৎ এই কারণে যে, এই অধ্যামে যে সমস্ত ঘটনার ভিত্তিতে এমববিন্দকে আলিপুর বোমা মামলার সলে অভানো হয়েছিল, সেগুলির সম্ভাব্য বিবরণ নেওয়া হয়েছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের যুগান্তকারী সওয়াল প্রভাবের ভিত্তিতে শ্রীমরবিন্দের निर्माविका প্রমাণের বিশ্ব ভব্যও পরিবেশিক হয়েছে। গ্রান্থটির মূল প্রদক্ষ ষথন নিছক আইন-সংক্রান্ত নয়। তথন এইসব বিভৰ্ক-জটিল আইন সমত তথ্যে গ্রন্থটি ভারাক্রাম্ভ হয়ে পড়েছে। লেথক্ষ্য দীর্ঘ ও বিভূত তথ্যের যদি একটি সংক্ষিপ্ত সার-সংকলন করে দিতেন, ভাহলেই প্রস্থটির ভারদায়া বঞ্চায় থাকভো। রচনাগভ মাত্রাজ্ঞানের অভাবেই এই অধ্যায়টি অপেকাক্বভ একংঘ্য়ে ও অনাকর্ষণীয়।

১৯০৯ সনে আলিপুর জেল থেকে অব্যাহতি পাবার পর শ্রীমরবিন্দ কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজি সাপ্তাহিক। 'কর্মযোগিন' এবং পরে বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' নামক পত্রিকা প্রকাশে মনোনিবেশ করেন। 'কর্মবোগিন্' পজিকার 'আমার দেশবাদীর প্রতি থোলা চিটি' (An open letter to my Countrymen) নামক নিবদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের ভাবী পদক্ষেপ সম্পর্কে ও মিণ্টো-মলি শাসন-সংস্থারে দেশের কল্যাণ অপেকা অকল্যাণই বেশি ঘটবে, এই মন্তব্য করে দেশবাদীকে সচেতন করার এক জরুরী আহ্বান জানান শ্রীঅরবিন্দ। এই 'থোলা চিটি'র জন্ত সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাজজোহের অভিবোগ আনেন। কিছু ভার আগেই ভিনি কলকাতা ত্যাগ করেন। চন্দননগরে কিছুদিন থাকার পর শ্রীনেরবিন্দ গোপনে পণ্ডিচেরী রওনা হন ১৯১০ গ্রীষ্টান্দের ৪ঠা এপ্রিল। 'প্রাক্-পণ্ডিচেরী বৃত্তান্ত' অধ্যায়টি শ্রীঅরবিন্দের 'আমার দেশবাদীর প্রতি থোলা চিটি'র উল্লেখযোগ্য অংশগুলির উদ্ধৃতি সংকলন করে আরো সমৃদ্ধ করা বেতে পারতো।

শ্রীমরবিন্দের সাধনার ভপোবন পণ্ডিচেরী। এথানেই ভিনি ভাগবভ্ধর্যের প্রবক্তা ও পণিকুৎ হিসাবে ষ্ণার্থভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯১৪ স্নের ১৫ই আগষ্ট 'আর্য' মাসিক পত্রিকা শ্রীষরবিন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই প'ত্রকার মাধ্যমে বেদ-রহস্তা, উপনিষদের ব্যাখ্যা, দিবাজীবনের আদর্শ, যোগ-সমন্বয়ের প্রণালী, ভারত-সংস্কৃতির পরিচয়, মানবের মহামিলনের আদর্শ, মানব সমাজের বিবর্তনের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে শ্রীতারবিন্দ দিব্যক্ষানপ্রস্ত আলোচনা প্রকাশ করেন। 'পণ্ডিচেরীতে উত্তরযোগী শ্রীমরবিন্দ' অধ্যায়ে যোগীখর শ্রীমরবিন্দের ভৎকালীন চিস্তাধারার সমাকৃ পরিচয় প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন লেখকম্বয়। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর চিম্ভা-ভাবনার স্বাভন্তা লক্ষ্য করার মত। লেথকদ্বয় এই স্বাভন্তাকে ষ্পার্থভাবে বিশ্লেষ্ণ করে দেথিয়েছেন:—মামুষের অন্তঃস্থ ভগবানকে বিশ্বত হয়ে রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। রাজনীতিকে আশ্রয় করে ব্যক্তিপূজা তাঁর মতে স্বধর্মের বিক্বতি। মামুষ একমাত্র ভগবানের শ্রীচরণে বশ্রতা স্বীকার করবে—এই সত্যকে উপেক্ষা করে কোন নেভার মভবাদ বা কোন রাজনীতি ভারতের সনাতন ধর্মের পরিপন্থী। মাত্র্যের অন্তঃস্থ ভগবানকে উপেকা করে যদি মান্ত্রের উপর জোর করে কোন মতবাদ চাপানো হয় ভাহলে মান্ত্রের মধ্যে স্বভাবদিদ্ধ স্বাধীনভার চেভনা বিকশিত হ্বার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। সংকীর্ণ রাজনীতিতে, দিব্য-প্রকৃতির স্বাধার মাসুষকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত সিদ্ধির ষয়ে রূপাস্তরিত করবার চেষ্টা মাসুষকে বন্দীজীবনের আত্মাদ দেয় —মৃক্তির দিব্য আত্মাদে বঞ্চিত হয়ে মাহুষ অধোগতির পথে মৃক্ত জীবনের পরিবর্তে উচ্ছুঝলভার আবর্তে সমাজকে দৃষিভ করে ভোলে।'

১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্ব শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জবৈন সাধন পথের মহান্ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হয়। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার উর্ধ্বগতি সম্পর্কে তাঁর নিজেরই উক্তি: 'ষত উচ্তে উঠি, সাহ্বের Spiritual evolution এর (আধ্যাত্মিক বিকাশের) চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠার আনন্দে উঠা সহজ হয়ে ষয়ে। অথও অনস্ত আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয়, ড়য়ু ত্রিকালাভীত পর রক্ষে নয়—দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সল্বা, পূর্ণ চৈতক্স, পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হয়ে জীবনে মৃত হয়। এই চেইটেই আমার যোগপহার central clue (মৃলক্থা)।' বিজ্ঞানময় পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ' অধ্যায়ে জীবদ্দশায় মাহ্বের পক্ষে ব্রহ্মবিজ্ঞানী হয়ে অমৃতত্ব লাভ করা যে সম্ব শ্রীঅরবিন্দই তার প্রমাণ—তাঁর "বিজ্ঞান-সিত্বি"র সাফল্যের কথাই ফ্র্মবভাবে বিবৃত হয়েছে।

'জীবসূক্ত বন্ধক্ত শ্রীন্তবিশের "প্রারন্ত" কর্মজীবন' অধ্যায়ে শ্রীন্তবিশের অগৎবাপী বৃহৎ কর্মক্তর পরিচর প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববাদীর কল্যাণ এবং মৃক্তির ব্রতে ব্রতী পুক্ষদের সংঘক্তর পরিচর প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববাদীর কল্যাণ এবং মৃক্তির ব্রতে ব্রতী পুক্ষদের সংঘক্তর পরিচেরী থেকে আধ্যাত্মশক্তির অনুত্র রশ্মির আকর্ষণের শ্রিকাশ্রনার শিল্পর শ্রীন্তবিশের পাদপীঠে। প্রক্রান্তব্যক্ষর শ্রীক্তরবিশের শ্রীহন্তপ্রত্ত বেদান্তভাত্ত 'দিবাজীবন' ভারতের আধ্যাত্মিক মহিমাকে সমৃক্তল করে স্বার দৃষ্টি ভারতের দিকে আক্তর্ট করেছে। অভিমানদের আলোকের কর্মাধারার লাভ মহাকাব্য 'দাবিত্রী' শ্রীন্তবিশের এক মহান্ কীর্তি। সাধারণ মাহ্র্য দিবাদৃষ্টির অভাবে যে অনস্ত জিজ্ঞাদা বৃক্তে নিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধরে এগিয়ে চলে, ভার অভ্রান্ত উত্তর রয়েছে এই রচনার। ১৯৫০ সনের এই ডিসেম্বর নশ্বর দেহ ড্যাগের আগেই শ্রীন্তবিশে মানব মনের মহাকাব্য রচনা শেষ করেন। 'দাবিত্রী' মহাকাব্যের উল্লেখ্যোগ্য কয়েকটি ছত্ত্বের উদ্ধৃতি সহযোগে এই অধ্যায়টি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়েছে।

'মনম্পতি শ্রীঅরবিন্দ' নামক অধ্যায়টি গ্রন্থের শেব অধ্যায়। এই শিরোনামেই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের স্ব ইচ্ছায় তাঁর নশ্ব দেছের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এ সম্পর্কে তাঁর দিব্যবাণী শ্রীমা শুনেছিলেন—'I have left this body purposely. I will not take it back. I shall manifest again in the first supramental body built in the supramental way'. 'ব্রহ্মস্ত্রে' মনস্পতি পুক্ষের এই ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ যে ব্যার্থ ই মনস্পতি এবং দিব্যমীবনের দিশারী ভার পরিচয়ে এই অধ্যায়টি সমুজ্বল।

কিছু ক্রটি থাকলেও আটটি অধ্যায় সংবলিত 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' ১৯৭৩ সনের বাংলা গ্রন্থজগভের একটি মূল্যবান্ সম্পদ। দিব্য জ্যোতি স্নাত শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও তাঁর দর্শনের এরপ মনোজ্ঞ আলোচনার জন্ম শ্রীহকুমার বহু ও শ্রীহুজ্ন(গাপাল দক্ত শ্রীঅরবিন্দ-অহুরাগী পাঠক সমাজের কাজে যে কৃতজ্ঞভাজন হবেন সে বিষয়ে আমি নি:সন্দেহ। ছাপা ও বাঁধাই হুন্দর এবং গ্রন্থমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের করেকটি আলোকচিত্র থাকায় 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থটির আকর্ষণ আয়ো বৃদ্ধি পেয়েছে।

व्यथीत्र (म

একবিংশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

## অনন্ত সদান্দিব আল্টেকর

## গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভূতপূর্ব কোলাপুর দেশীয় রাজ্যের কাগাল নামক স্থানে অনস্ত সদাশিব আল্টেকরের জন্ম হয়। ইহার পিতা 'দেশস্থ ব্রাহ্মণ' বংশজাত সদাশিব থাণ্ডোবা আল্টেকর कालाभूरव बाहेन वावमाव बावा को विका निर्वाह कविराजन। महाश्विव लाक्यान वालगङ्गाधव जिनाकवा বিশেষ অহুগভ শিশ্ব ছিলেন। রাজনৈতিক কাগণে সদাশিব কোলাপুর ত্যাগ করিয়া ইংরেজ শাসিত কারহাদ শহরে আদিয়া আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। পুত্র অনস্ত সদাশিব এই স্থানেই বিগ্যাভ্যাস কবিয়া ক্লভিম্বের সহিত ১৯১৫ এটিাকে বোম্বাই বিশ্ববিভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অভ:পর ভিনি পুনরায় ডেকান কলেজের ছাত্ররূপে অভিশয় ক্বভিত্বের সহিত আই-এও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হন। বাল্যকাল হইতেই অনম্ভ সদাশিব সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অৰ্জন করেন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভিনি ডেকান কলেজের সংস্কৃত ভাষার এম-এ শ্রেণীতে প্রবৃষ্ট হন ও ১৯২২ প্রীষ্টাব্দে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বোষাই বিশ্ববিতালয়ের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষার বিশেষ ক্রভিত্ব প্রদর্শনের অন্ত ভিনি বিশ্ববিতালয়ের বহু আকাজ্ঞিত চ্যান্সেলারের স্থবর্ণ পদক লাভ করেন। এম-এ পরীক্ষায় তাঁহার উত্তর পত্র দেখিয়া পরীক্ষকগণ বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্য এবং প্রাচীন লিপি বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া মস্তব্য করেন যে একজন ছাত্রের পক্ষে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হলভ এইরপ জ্ঞান বিশেষ বিশ্বয়ের বিষয়। বি-এ পরীক্ষায় ক্বভিত্তের জন্ম অনস্ত সদাশিব লয়েন্স জেকিন স্থারক একটি বৃত্তি পান। এই বৃত্তির সর্ত অনুযায়ী আইন অধায়ন করিয়া ভিনি এল-এল-বি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন।

এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইরা অনম্ভ সদাশিব একটি সরকারী উচ্চপদের প্রার্গী হইয়া সিমলা

যান। সিমলা হইতে ফিরিয়া তিনি পিভার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে তিনি ইউরোপীয় পোষাকে সচ্ছিত ছিলেন, বস্ত্র পরিবর্তনের সময় পান নাই। পুত্রকে ইংরাজী পোষাকে সচ্ছিত দেখিয়া জাতীয়তাবাদী তিলক-শিয়া সদাশিব অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করেন। পুত্র যথন কৈফিয়ৎ স্থান্ধ বেলন যে চাকুরীর চেটা করিতে সিমলায় যাইতে হইয়াছিল—সেই জান্তই এই পোষাক, তথন পিতা উচ্চকণ্ঠে সরকারী চাকুরী রূপ 'গোলামী'ও বিজ্ঞাতীয় আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে ভীত্র স্থাণ প্রকাশ করেন। আদর্শবাদী পিতার প্রাণে আঘাত লাগিবে এই আশকায় অনন্ত সদাশিব সরকারী চাকুরী প্রত্যাথান করেন এবং পিতার অভাই অধ্যয়ন অধ্যাপনা কার্যে আত্ম-নিয়োগের সন্তর্ম প্রহণ করেন। অভাপর ইংরাজী পোষাক ত্যাগ করিয়া তিনি পিতার স্থায় থদ্ধর বন্ধ ব্যবহার আরম্ভ করেন। আজীবন তিনি এই অভ্যাস বজায় রাথিয়াছিলেন।

ছাত্র জীবনে প্রাচীন লিপিমালা অধ্যয়ন অনম্ভ সদাশিবের বিশেষ প্রিন্ন ছিল। প্রাচীন লিপিমালা চর্চা করিতে গিরা ভারতের প্রাচীন ইভিহাস বিষয়েও তাঁহার কোঁতৃহল জাগ্রত হয়। চাকুরীর চেষ্টা তাাগ করিয়া তিনি প্রাচীন কাল হইতে ১৩০০ খ্রীষ্টান্দ পর্যন্ত গুলরাট ও কাধিয়াওয়াড়ের প্রসিদ্ধ নগরগুলি সম্বন্ধ গবেষণায় প্রবৃত্ত হন ও এই বিষয়ে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। তরুণ অনস্ত সদাশিবের এই প্রথম গবেষণা-প্রবন্ধটি তৎকালে হপ্রসিদ্ধ ইন্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া বিজ্জানের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল (2. A, vols-53-54, 1924-25)। পরে এই নিবন্ধটি পুস্ককাকারেও প্রকাশিত হয় (১)। ইহার পর অনস্ত সদাশিব পশ্চিম ভারতের গ্রাম্য সমাজ্যের ইতিবৃত্ত বিষয়ে গবেষণা করিয়া এই বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করেন (২)। এই নিবন্ধ-পুস্তকের জন্ম তিনি 'হোমি কারসেটজি দাদী' নামক একটি পুরস্কার লাভ করেন।

১৯২০ খ্রীইন্দে তরুণ গবেষক অনন্ত সদাশিব বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিত্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইভিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের পদলাভ করেন। অনস্ক সদাশিবের বারাণসী বিশ্ববিত্যালয়ে যোগদানের অক্স কিছু কাল পর স্প্রেদিক ঐতিহাদিক রাথালদান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫—১৯৩০) এই বিশ্ববিত্যালয়ে 'মণীক্রচক্র নন্দী' অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। দক্ষিণ ভারতের ইভিহাস বিষয়ে রাথালদাদের প্রগাঢ় পাণ্ডিভ্য ছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের গুকদায়িত্ব পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিভ থাকার জন্ম ভিনি তাঁহার এই পাণ্ডিভ্যের সন্থাবহার করিতে পাবেন নাই। উপযুক্ত আধার মনে করিয়া রাথালদাস অনস্ক সদাশিবকে লিপিমালা ও প্রাচীন সাহিভ্যের সাক্ষ্যাহ্যারী রাউকুট বংশ বিষয়ে গবেষণায় উদ্ধ করেন। খ্রীষ্টির অষ্টমশভান্দীর মধ্যভাগ হইভে দশম শভান্দীর মধ্যভাগ পর্ইন্ত রাজগণ দান্দিণাভ্যে প্রবন্ধ রাজশন্তির বিত্যমান ছিলেন। এই বংশের রাজগণের মধ্যে দন্তিত্বর প্রথম রুক্ত, প্রব, ভৃতীর গোবিন্দ, অমোঘবর্য, ভৃতীর গোবিন্দ প্রভৃতিরাত্ম প্রথম রুক্ত রাজপুতানা ও মধ্যভারতের প্রভৃতিরাত্ম প্রথম রুক্ত রাজপুতানা ও মধ্যভারতের প্রভৃতিরাত্ম প্রথম রুক্ত প্রাত্তিভ করেন। রাষ্ট্রকূটরাত্ম প্রথম রুক্ত প্রত্নারায় স্থাদিদ্ধ কৈলাসনাথ মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্তমান অন্ধ প্রবন্দেশর হারজাবাদ অঞ্চলে মানথেড় (মাতথেট) নামকস্থানে রাষ্ট্রকূট বংশীরদের রাজধানী ছিল। কল্যাপের চালুকুর বংশীরদের ভারা দশম শভানীর শেব ভাগে রাষ্ট্রকূট বংশীরদের প্রত্ন সংঘটিভ হয়। ছুই বংশর

কাল অক্লান্ত পরিশ্রেদ দারা অনন্ত সদালিব রাষ্ট্রকৃট বংশীয়দের সমৃদ্ধে বহু অজ্ঞান্ত পূর্ব তথ্য সম্বন্ধীয় গবেষণা সম্পন্ন করেন। এই গবেষণার জন্ত ১৯২৮ এটান্দে অনন্ত সদালিব বারাণসী বিশ্ববিভালয়ের ভি-লিট্ (সাহিত্যাচার্য) উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিষ্ক্ত করা হয়। ১৯৯০ এটান্দের মোসে রাথালদাসের মৃত্যুর পর অনন্ত সদালিব বিশ্ববিভালয়ের মণীক্রচক্র নন্দী অধ্যাপক পদলাভ করেন। রাষ্ট্রকৃটবংশীয়দের সম্বন্ধে আল্টেকারের গবেষণা নিবন্ধটি পরে পুত্তকাকারে প্রকালিভ হয় (৩)। রাষ্ট্রকৃট রাজবংশ বিষয়ে এই গ্রন্থটি বর্তমানে অভিনির্ভরযোগ্য প্রমাণিভ গ্রন্থরূট সাম্রাজ্যের ইভিহাল, বরোদা, ১৯০৪)।

১৯২০ হইতে ১৯৪৯ এটান্দ পর্যন্ত অনস্ক সদাশিব বারাণদী হিন্দু বিশ্ববিভালয়ে অধ্যাপনা করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা, হিন্দু সভ্যতায় নারীর স্থান, বারাণদীর প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় কয়েকটি গবেষণামূলক পুস্তক রচনা করেন (৪—৮)। এই পুস্তকগুলির মধ্যে কোন কোনটির হিন্দী অথবা মারাঠি অমুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল।

এতব্যতীত এই সময়ের মধ্যে অনস্ক সদাশিব স্থপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় ভারতীয় ইতিহাস পরিবদের উত্যোগে বাকটক-গুপ্ত যুগ এর ইতিহাস রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। (১)।

ভঙ্গণ বয়স হইতেই অনস্ক সদাশিব প্রাচীন লিপি পাঠে অভ্যস্ত ছিলেন—এই স্ত্রে প্রাচীন মৃদ্রার কোধিত লিপির পাঠোদ্ধার ও মৃদ্রাভত্ত সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ভিনি ভারতীয় মৃদ্রাভত্ত সমিভির (Numismatic Society of India) সদস্য পদ গ্রহণ করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় মৃদ্রা সম্বন্ধে গবেষণার জন্ম এই সমিভি প্রভিত্তিত হয়। অনস্ক সদাশিব ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই সমিভির মুখপত্রটির সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৫৪—৫৭ খ্রী: এই তিন বংসর ব্যতীত ১৯৪০ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই উচ্চাল গবেষণামূলক প্রতির সম্পাদন ভার বহন করেন। ১৯০৬ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মূদ্রাতত্ব বিষয়ে নিউমিস্যাটিক সোমাইটির ও অল্যান্ত গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের পরিকায় অনন্ত সদাশিব সর্বভ্রত্ব ১২টি প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মৃত্যাতত্ব সমিতি মূল্যাতত্ব সম্বন্ধ মূল্যবান অরণীর গবেষণার জন্তা তাঁহাকে 'নেলসন রিট' অর্ণদক বারা সম্মানিত করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হন। ইহার পর ১৯৫১ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একাদিক্রমে ভিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। মূল্যাতত্ব বিষয়ে ৫৭টি প্রবন্ধ রচনা ব্যতীত অনন্ত সদাশিব এই বিষয়ে তুইটি অভি উল্লেখযোগ্য পুক্তক রচনা করেন (১০—১১)। ইহার মধ্যে প্রথমটি বারনায় প্রাপ্ত প্রথম্বার ক্রণ মূল্যার বিস্তৃত বিষরণ ও ভালিকা। গুপুর্য্বার মূল্যা বিবরণ বিভার পুক্তকটির বিষয়বন্ধ। এই শেষোক্ত পুক্তকটির হিন্দী সংস্করণ 'গুপুকালীন মূল্যার্থ' ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পাটনান্থিত বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রাজপুতানার অন্তর্ভুক্ত ভূতপূর্ব দেশীর শাসিত রাজ্য ভরতপুরের বারনা নামক স্থানে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মাচ কতকগুলি গ্রাম্য

বালক দৈবক্রমে মৃত্তিকাথনন কালে ভূগতে প্রোধিত ১৮২১টি প্রাচীন মুগের অর্ণমুক্তা আবিদার করে।
গতর্গমেন এই ধনভাণার পাঠোদারাদির জন্ম ভারতীয় মুলাভত সমিভিকে অর্পণ করেন। অতঃশর অনস্ত সদাপিব এই কার্বের ভার গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত স্বর্ণ মুলাভত সমিভিকে অর্পণ করেন। অতঃশর অনস্ত সদাপিব এই কার্বের ভার গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত স্বর্ণ মুলাভাল গুপ্ত শাসনকালের বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত ছিল। অহমান করা হয় যে এইগুলি কোন ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল, তিনি এই মূল্যবান সম্পত্ত ভানীস্তন রীতি অহ্যযায়ী গৃহ সংলগ্ন ছানে প্রোধিত করেন। গুপ্ত-শাসনকালে প্রীষ্টির পঞ্চয় ও বঠ শতাদীতে এই অঞ্চলের ফাত্তীর্যদের আক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলের অন্যান্ত লোকজনের সহিত প্রাণভালে পলায়ন সময়ে ধনী ব্যক্তিটি প্রোধিত অর্ণমূলাগুলি সঙ্গে লাইবার সময় পান নাই, অথবা তিনি আত্মরক্ষা বা পলায়ন কালেই অত্যাচারী হনগণ কর্তৃক নিহত হন। হন আক্রমণকারীগণ অথবা শত শত বর্ষ ধরিয়া অন্ত কেছ এই গুপ্ত ধনের সন্ধান না পাওয়াতেই এই ধনতাগুর নিরাপদে মৃত্তিকাগর্তে রক্ষিত হইয়াছিল। বায়নায় প্রাপ্ত এই ১৮২১টি স্বর্ণমূলার মূল্য তথনকার দিনে ১২ লক্ষ টাকা অন্তমিত হইয়াছিল। তারতের ইতিহাসে একসঙ্গে এত অধিক সংখ্যক প্রাচীন মূল্য কোনও স্থানে পাওয়া বায় নাই। ইংরাজী ভাষায় অনস্ত সন্ধানিব রচিত বায়নায় প্রাপ্ত মূল্য বিষয়ক প্রস্থটি ভারতে গুপ্ত-যুগের ইতিহাস চর্চার পক্ষে বর্তমানে অপরিহার্য বিবেচিত হইয়া থাকে।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিভালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইভিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রবর্তিত হইলে অনস্ক সদাশিব এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বারাণনী হইতে পাটনায় আসেন। অনস্ক সদাশিবের পাটনা আগমনের কিছুকাল পর বিহার সরকারের উজ্ঞাগে স্বর্গত ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ অয়সোয়ালের (১৮৮১-১৯০৭) শ্বৃতি রক্ষার্থে তাঁহার নামে একটি রিসার্চ ইন্ষ্টিটিউট বা গবেষণা ভবন স্থাপিত হয়। অনস্ক সদাশিব আংশিক সময়ের জন্ম এই গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইয়া ভিনি একাস্কভাবে অয়সোয়াল বিসার্চ ইন্ষ্টিটিউটের পরিচালকরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

পাটনার অবস্থিতিকালে অনস্ত সদাশিব হিন্ধর্মের উৎস বিষয়ে একটি গবেষণামূলক প্রন্থ রচনা করেন (১২)। ভারতীয় মূজাতত্ব বিষয়ে অনস্ত সদাশিব নণটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এতহাতীত বিভিন্ন গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকায় ভিনি ইভিহাস, প্রাচীন-লিপি, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে ভিনি প্রায় ষাটটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী, মভার্ণ বিভিন্ত, জার্নাল অফ্ দি বিহার র্য়াও ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি, জার্নাল অফ্ দি বোদে হিইরিক্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান হিইনিক্যাল কোয়াটার্লি, ইণ্ডিয়ান কালচার, জার্নাল অফ দি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, য়্যানেলস্ অফ দি ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টেল রিসার্চ ইন্টিটিউট, জার্নাল অফ দি গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইন্টিটিউট, এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিয়া, জার্নাল অফ দি নিউমিস্ন্যাটিক সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া, ভারতীয় বিভা, প্রসিডিংস অফ দি জলইণ্ডিয়া হিন্ধি কংপ্রেস, প্রসিডিংস অফ্ দি জলইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টেল কনফারেল প্রভৃতির নাম উল্লেখবাগ্য।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অনস্ক সদাশিব পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে আমেরিকান্ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন ও ইয়েল বিশ্ববিভালয়ে কয়েকটি ভাষণ দান করেন। এই বৎসরই ভারত সরকার তাঁহাকে ব্রিটিশ ওরেইই ডিজে ভারতের সংস্কৃতি বিষয়ে কয়েনটি বক্তা দানের অন্ত প্রেরণ করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক ব্যাপারে ভারত সরকার করেকবার অনন্ত সদাশিবের পরামর্শ প্রহণ করেন। ১৯৫৭ শ্রীইান্ধে তিনি ভার্মানী অমণ করেন। জয়সোরাল রিলার্চ ইন্টিটিউটের পরিচালকরণে অনন্ত সদাশিব প্রাচীন বৈশালী (মজাকরপুর সহরের নিকট বলার প্রাম) ও প্রাচীন পাটিনিপুর (পাটনা সহরের কুমরাহার) নগরীর স্বৃতি সমূদ্ধ স্থান মুইটি উৎখনন করিয়া বহু অমৃল্য প্রস্থার উর্থেন স্থানার তিংখননের বিষয়ে তাঁহার একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয় (১৩)। মৃত্যুর ক্রেকদিন পূর্বেও আন্টেকর গয়া জেলার বেলা পূলিশ থানার নিকটবর্তা সেনাপুর নামক প্রস্থারত্ব সমৃদ্ধ স্থানটির উৎখনন কার্যে বাস্ত ছিলেন। জয়সোয়াল রিলার্চ ইন্টিটিউটের রক্ষিত ডিব্রুতীয় প্রাচীন পূর্বিগুলির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনার আন্টেকর বহু পরিপ্রম করিয়াছিলেন। ডিব্রতীয় পূর্বি সংগ্রাহের মধ্য হইতে তিনি জয়োদশ শতকে ভারতে আগত এক ডিব্রুতীয় বৌদ্ধ পিত্রতের একটি আত্মনীনী উনার করেন। এই পুক্তক হইতে তংকালীন ভারতবর্ষ সমৃদ্ধে বহু ভব্য পাভয়া যায়। আন্টেকর এই পুক্তকটির সম্পাদনা করিয়া গিয়াছিলেন কিন্ত ইহা তাঁহার জীবদ্ধশার প্রকাশিত হয় নাই। (Biography of Dharmaswamin — Trs. by G. Roerich Ed. with historical & critical introduction by A. S. Alterkar, Patna, 1959)

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাভায় অন্নষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান হিষ্টি কংগ্রেপের অধিবেশনে প্রাচীন ভারতীয় শাধার সভাপতিরূপে আণ্টেকর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বকালীন ইতিহাস উদ্ধারের সন্ভাব্যতা সহছে একটি ভাষণ দান করেন (''can we reconstruct Pre-Bharata war History?''—দ্র: P.I.H.C., 1939 ) ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে অনস্ক স্নাশিব ইণ্ডিয়ান নিউমিসম্যাটিক সোসাইটির অধিবেশনে সভাপতির আসনে বৃত হইয়াছিলেন। এই অধিবেশন তৃইটি যথাক্রমে পাটনা ও বোম্বাই-এ অন্নষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এ অফুট্টিভ অল ইন্ডিয়া ওরিয়েণ্টেল কনফারেন্সের ইভিহাস শাখার সভাপতিরূপে অনস্ক সদাশিব ভারতীয় ইভিহাসে অভ্যুত্থান ও পতনের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। ( ড্র: transactions and proceedings A. O.-R. I, 1949 )

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অনন্ত সদাশিব দিল্লীতে অমুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টেল কনফারেন্সের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিদেশ্বর মাদের শেষ সপ্তাহে আসামের গৌহাটি শহরে ইণ্ডিয়ান হিট্রি কংগ্রেসের শাবিংশতম অধিবেশন অফুটিত হয়। অনন্ত সদাশিব আন্টেকর এই অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সভাপতির ভাষণটির রচনা সম্পন্ন করার পরই আন্টেকর অকম্মাৎ ফারোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার অক্স তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে পাটনা জেনাবেল হাঁসপাডালে খানান্তরিত করা হয়। হাঁসপাভালে প্রবেশ করার কয়েক ঘণ্টা পর ২৫শে নভেম্বর প্রত্যুবেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী চারিটি পুত্র ও তিন কলা রাথিয়া খান। সারলা, উদারভা ও অমারিক শভাবের অক্ত আন্টেকর পরিচিতদের মধ্যে বিশেষ শ্রেমা ও প্রীভির পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুত্তে সমগ্র পাটনা শহরে গভীর শোকের ছায়া প্রভিত হয়।

ই গ্রিয়ান হিট্রি কংগ্রেলের অন্ত আল্টেকর রচিত সভাপতির ভাষণটি কংগ্রেলের অধিবেশনে ২ ৭শে ডিলেম্বর মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক দন্ত বামন পোভদার কর্তৃক শোকগন্তীর পরিবেশের মধ্যে পঠিত হইয়াছিল। আর্ঘদের ভারতে আগমনের কালটি বিভর্কমূলক। অনন্ত সদাশিব আল্টেকর তাঁহার অন্তিম রচনায় এ বিষয়ে তাঁহার হুচিন্তিত অভিমন্ত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধটির সারমর্ম নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল।

ম্যাক্সমূলারের মত খ্রী: পৃ: ১২০০ অব্দের পূর্বেই ঋথেদ রচিত হর। কীথ বলেন কোনমতেই ইহা ১৩০০ খ্রী: পূর্বে রচিত হয় নাই। উইন্ট্যরনিৎজ বলেন খ্রী: পৃ: ২৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ঋথেদ রচিত হয়। তিলক ওয়াকোবির মতে আহ্মমানিক খ্রী: পৃ: ৪৫০০ অব্দের্ঝাথেদ রচিত হইয়াছিল। মিতাল্লি ভাষার লিখিত মেলোপোভামিয়ায় আবিদ্ধত অন্তশাসনে বৈদিক দেবতা ইক্স-বরুণ-মিত্র ও নাসভারে নাম পাওয়া গিয়াছে। এশিয়া মাইনরে কাসাইট ও হিত্তী ভাষায়ও বৈদিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে। এই সব কারণে বর্তমানে মনে করা হয় বে আহ্মমানিক ২৫০০ খ্রী: পূর্বাব্দে আর্যেরা ভারতে প্রবেশ করিয়া হয়ায়া সভ্যতার অধিবাসীদের নিশ্চিক্ত করতঃ নিজেদের স্প্রেভিত্তিত করিয়াছিল। ভারতে আসার পর খবেদ রচনার প্রেণাত হয়। অভএব এ বিষয়ে কীণ্-ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির মতই গ্রাহ্ণ।

এই বিষয়ে স্থানিশিত নিদ্ধান্তে আসিতে হইলে (১) পশ্চিম এশীয় ও (২) ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology) (৩) বৈদিক সাহিত্য ও (৪) পুরাণোল্লিখিত বংশাবলীর যুগপৎ পর্বালোচনা ও সামঞ্জ সাধন প্রয়োজন। তৃঃখের বিষয় প্রায়শই বৈদিক কাল বিচারে একসঙ্গে এই চারিটি বিষয়েরই প্রতি একসঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ করা হয় না।

পর্ভিটার পৌরাণিক সাক্ষ্য ব্যতীত আর কিছুই গ্রাহ্য করেন না। পুরুষোত্তম লাল ভার্গব পৌরাণিক ও বৈদিক সাক্ষ্য মানেন কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য তিনি গ্রাহ্ট করেন না। অপরদিকে বর্তমান কালের প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে হুইলার ও পিডাটের নিকট বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের সাক্ষ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নহে।

একদেশদর্শিতা ত্যাগ কবিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক সাক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জ সাধন ছারা ইহা প্রমাণ করা ঘাইতে পারে যে ২০০০ এই: পূর্বান্ধের কাছাকাছি সময়ে আর্থগণ তারতে আগমন করেন এবং পরবর্তী পাঁচ ছয়শত বংশর ধরিয়া তাঁছারা হরপ্পা সভ্যতার অধিকারীগণের সহিত সহাবস্থান করেন। ১৫০০ এই: পূর্বান্ধের নিকটবর্তী সময়ে হরাপ্পা সভ্যতা বিনট্ট হয় এইজন্ম ইইলার, উলি (Wooley) প্রম্থ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন বে এই সময়েটিই আর্থগণের ভারতে আগমনকাল। এই সময়েই আর্থরা হরাপ্পাবাসীদের পরাভূত করিয়াছিলেন ইহা সভ্য হইতে পারে, কিন্তু করেক শতান্ধী পূর্বেও তাঁছাদের ভারত প্রবেশ অসম্ভব ব্যাপার নহে। আর্থেরা হরাপ্পা সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসক্ত্বের মধ্যে প্রায় চবিবশটি মৃতদেহ গৃহাভ্যন্তরে অথবা পথিপার্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে—এই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া একটি সমগ্র সভ্যতা ধ্বংসের অপরাধ আর্থদের উপর আরোণ করা মৃক্তি সঙ্গত নহে। হরাপ্পা সভ্যতা আত্তায়ী আর্থদের ছারা আক্ষ্মিকরণে বিনট্ট হইলে হয়াপ্পা ও

মহে**শোদড়োর ধ্বংসমূপের মধ্যে অসংখ্য মৃতদেহ পাও**য়া উচিত হইত। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় নাই। স্বত্যাং হ্রাপ্লা সভ্যতার ধ্বংসের অব্যবহিত পূর্বকালে অর্থাৎ গ্রী: পূ: ১৫০০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে আর্থদের ভারত প্রবেশের পক্ষে প্রত্যাত্তিক সাক্ষ্যটি মৃক্তিসহ নহে।

হিন্তী ভাষা আহমানিক ১৫০০-১৪০০ গ্রী: পুর্বান্দের এই সাক্ষ্যের বলে এই সময়ের পূর্বে আর্যদের ভারতে আগমন সম্ভব নহে ইহা বলা চলে না। হিত্তী (বর্তমান ইরাক-মেদোপটোমিয়া) অঞ্চলে প্রবল প্রভাপশালী স্থানীয় অধিবাসীদের পরাজিত করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিতে নিশ্চয়ই হিত্তীয় আর্যদের বহু শতাব্দী সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, সম্ভবতঃ হিত্তীয় আর্ঘগণ ২০০০ গ্রীঃ পূর্বাব্দের পূর্বেই এই অঞ্চলে আসিয়াছিল। হিত্তীয় আর্থগণের বংশধরেরাই ভারতে আসেন ইহা প্রমাণিত হইলে আর্বগণের ভারত প্রবেশ কালটি পিছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে—কিন্ত হিন্তীয় আর্বরা ঐ অঞ্চলে বদবাদ স্থাপনের পর ভাহাদেরই সমসাময়িক এক শাথা বা ভাহাদেরই বংশধরগণই যে ভারভে মাদেন ইহার প্রমাণ নাই। হিত্তীয় আর্যগণের মেদোপটোমিয়া প্রবেশের পূর্বেই অর্থাৎ ২০০০ এটি পূর্বান্দের পূর্বেই ভারত ও ইরানীয় আর্যগণের পূর্বপুরুষেরা হিতীয় আর্যগণের পূর্বপুরুষদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইন্না বান ও বর্তমান ইবানের উত্তরাঞ্জে অক্যাস নদীর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেন---ইহাই সম্ভব মনে হয়। পরে এই গোষ্ঠীবই একশাখা জীবিকার সন্ধানে উত্তর আফগানিস্তানের পথে ভারত প্রবেশ করেন। হিন্তীয় আর্যগণই ভারতীর আর্যগণের পূর্বপুরুষ এই যুক্তিতে আর্যদের ভারতে আগমনের কালটি পিছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইলেও ইহার বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি আছে। ভারতীয় আর্ঘগণেরই একটি শাথা যে মেদোপটোমিয়া অঞ্চলে গিয়া মিত্তানী রাজবংশের প্রভিষ্ঠা করেন নাই—ইহার বিক্লকে কি যুক্তি আছে ? হিত্তী ভাষায় বৈদিক দেবভার উল্লেখ এই কারণেও সম্ভব হুইতে পারে। ঋরেদে উল্লিখিত প্রাচীন পাঁচটি আর্য গোষ্ঠীর মধ্যে জ্ঞানের নাম আছে, গান্ধার অঞ্জে ইহাদের প্রভুত্ব প্রভিষ্ঠিত ছিল। পৌরাণিক বংশ তালিকায় কুরুক্তেত যুদ্ধকাল পর্যস্ত যে বাজবংশগুলির নাম পাওয়া যায় ভাহার মধ্যে জ্ছাদের নাম পাওয়া যায় না, আফুমানিক ১৭০০ কঃ পূর্বান্দ সময় হইতে পুরাণ ভালিকায় ইহারা নিরুদিষ্ট। এই সময়েই ইহারা পেশোয়ার কাবুল পথে মেদোপটোমিয়ায় গিয়া রাজত স্থাপন করিয়াছিলেন এমনও হইতে পারে। পুগাণে জভা বংশীয় দর্বশেষ উল্লিখিভ নরপতি প্রচেভদ। ইহাকে শ্লেচ্ছ দেশাধিপতি বলা হইয়াছে। অভএব দেখা ষাইতেছে হিত্তী বা মিভান্নি ভাষার সাক্ষ্যের উপর ভারতীয় আর্যদের ভারত আগমনকাল ভণা ঋথেদ রচনার কালটি অর্বাচীন প্রমাণ করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। বায়ু ও ভাগবত পুরাণের বংশভালিকা অনুষায়ী আনুমানিক ২০০০ গ্রী: পূর্বাব্দেই ভারতে আর্যগণের আগমন হইয়াছিল।

আছুমানিক ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে আর্যগণ ভারত প্রবেশ করিয়া প্রথমে অবিভক্ত ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রবেশ ও পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন। পাঞ্জাবের অহালা জেলার রূপার ও উত্তর প্রদেশের মীরাট জেলার আলম্গীরপুর প্রভৃতি স্থান ছিল হরাপ্লা-সভ্যতা অঞ্চলের সীমান্ত ঘাটি। এই সীমান্ত ঘাটিগুলি কোনক্রমে অধিকার করিয়া গলা উপত্যকার আর্থেরা প্রথমে বসতি স্থাপন করেন ইহাই সম্ভব ইইতে পারে। হরাপ্লা-সম্ভাতার ব্যাপ্তি ছিল ৫২,২৫,০০ বর্গমাইল। একটি বিভৃত অঞ্চলে যাহারা একটি অতি উত্তত সম্ভাতার প্রবর্তন করিয়াছিল—তাহাদের বে পর্যাপ্ত সামরিক শক্তি ছিল না ইহা অসম্ভব।

হ্বালাবাসীদের অনেকগুলি দৃঢ় হুর্গ ছিল—কভকগুলি যাযাবর আর্থের আক্রমণে ভাসের প্রাসাদের মড অলকালের মধ্যেই হ্বালা-সভাতা সমগ্র অধিবাসীগণ সহ বিনষ্ট হুইয়াছিল ইহা এক প্রকার অসম্ভব। আক্রমণ কণার-অলমগীর প্রভৃতি ছোট ছোট ঘাটি আর্থেরা প্রথম দিকে জন্ধ করিয়াছিল ইহা সম্ভব হুইভে পারে। হ্বাপ্পা-সভাতার অধিবাসীদের জন্ধ করিয়া এই অঞ্চলে প্রভৃত্ব বিভার করিতে আর্থদের পক্ষে শতাকীর পর শতাকী অভিক্রান্ত হুইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ভারতে আগমনের প্রথম দিকে আর্থগণ কৃত্র কৃত্র দলে বিভক্ত হুইয়া এক একটি রাজ্য স্থাপন করেন—ইহাদের নিজেদের মধ্যেই সদাসর্বদা ঝগড়া বিবাদ লাগিয়া থাকিত। পরস্পরের সহিত যুদ্ধে ইহারা অনার্থ নৃপতিগণেরও সাহায্য প্রার্থনা করিত ইহা ২ স্থবিদিত। স্তরাং অন্থমান করা অসম্ভব নহে যে আর্থগণ দীর্থকাল যাবং অনার্থগণের সহিত সহাবস্থান বা সহযোগিতার অভ্যন্ত হুইয়াছিলেন।

अधिक धनवान वावनात्री अ कूनिक्कोवी वि পनि ध्येगीव উল্লেখ আছে ভাহ্যদের বর্ণনার সহিভ হরাপ্লাবাদীদের প্রত্নভান্তিক স্তত্তে প্রাপ্ত বিবরণের বিশেষ দাদৃষ্ঠ আছে। ইহা হইভে বুঝা ষার ষে श्रायाम 'পनि' व्याथा। हि इत्राक्षातामी व्यवता ভाष्ट्रामित यथा এकाः मरक विरमप्रভाবে विविद्धनीरक দেওরা হইরাছিল। ঋথেদে (৬ ৬১।১—৩) হইতে জানা যায় যে আর্যবংশীর রাজা দিবোদাস, সরস্বতী নদীতীরে পনিদের সহিত যুদ্ধ করেন। প্রাচীন সরস্বতী নদীর শুদ্ধ থাত বর্তমানে হরিয়ানা রাজ্যে ঘাঘর নামে পরিচিত--- এই অঞ্চলে হ্রাপ্লা-সভ্যভার অক্সতম প্রাম্থদীমা ছিল। আর্থগণ হ্রাপ্লাবাদীদের कछक्छनि घाँछि অধিকার করিয়া লইলেও সরস্থতী নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগ ভাদেরই অধিকারে ছিল, মনে হয় সিন্ধু নদীর নিয়াঞ্লেও দীর্ঘকাল ভাহাদের স্বত্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। পনিগণের রাজ্য জয় করিয়া লওয়া অপেক্ষা ভাহাদের অভিত ধনসম্পদে ভাগ বসানো হয়ত আর্ধেরা বেশী পছন্দ করিতেন। পনিদের গাভী ও ধনসম্পদ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লওয়ার বিবরণও ঋথেদে পাওয়া যায়— ( ১৮৩।৪, ৫।২৪।৭, ৬।১৩।৩, ৪।৩৮।২ )। পনিদের সহিত থণ্ডযুদ্ধে আর্থেরা অনেক সময় জয়ী হইতেন আবার অনেক সময় পরাজিতও হইতেন। দশ রাজক্ত যুদ্ধে স্থাদের বিরুদ্ধে পাঁচজন আয ও পাঁচজন অনার্য রাজার মিলিভ যুদ্ধের উল্লেখ আছে। এই অনার্য নরপভিদের মব্যে পনি অথবঃ ह्वाक्षात वाज्यकात निक्त है भग हिल। পनिभन वार्यम्ब वाक्यन कविया धनमण्यम मुर्थन कविया লইয়াছে এমন বিবরণও ঋথেদে পাওয়া যায়। ঋথেদের সাক্ষ্য হইতে অভএব স্পষ্ট বুঝা যাইভেছে ধে আর্থগণের ভারত আগমনের দক্ষে সঙ্গেই হ্রাপ্লা সভ্যতা বিনষ্ট হয় নাই।

প্রীষ্টির অইম শতানীতে নির্মু উপত্যকার মধ্যাঞ্চল হইতে মূলতান পর্যস্ত ভূজাগ মূললমানদের দ্বারা অধিকৃত ছিল, পাঞ্চাব ও গাঙ্গের উপত্যকার হিন্দু আধিপত্য ছিল। প্রীষ্টপূর্ব উনবিংশ শতানীতেও হরাপ্পাবাসী ও আর্থগণ ছুইটি পূথক ধর্ম ও সভ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বও প্রোয় অঞ্কপভাবেই বর্তমান ছিলেন ইহা অঞ্মান করা অসক্ত নহে।

আর্ধ ও হ্রাপ্লাবাদীগণের এই সহাবস্থানের ফলে বহু পনি বে বৈদিক ধর্মের প্রতি আকট হইয়াছিল ঋথেদে ভাহার উল্লেখ আছে। বৃভূ নামে এক ধনী পনি আর্থ পুরোহিতগণকে প্রচূর ধন দান করিতেন (৬।৪৫,৩১)। পনিদের মধ্যেও ইন্দ্রের জনপ্রিয়ভার উল্লেখ দেখা যায় (৬। ৩,৩)। পনিগণ অর্থাৎ হ্রাপ্লাবাদীগণ কর্তৃক বৈদিক আর্থদেবভাদের আত্মীকরণের দুটাস্ক থেমন পাওয়া যায়, ঠিক

ভেমনই ভাবে পাওরা যায় আর্ঘগণ কর্তৃক হরাপ্লা-সভ্যভার দেবদেবীগণকে গ্রহণের দৃষ্টাস্ত।

বৈদিক কল্লেবেভার সহিত মহেঞােদড়াের প্রাপ্ত পশুপভির সাদৃশ্য আছে। বৈদিক আর্থাণ কর্তৃক আর্থা বৃক্ষ ও মাতৃ-দেবভার উপাসনা নি:সন্দেহে হরাপ্পা সভ্যতা কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অবল তাই তে ১৫০০ অবল পর্যন্ত থণ্ড সংঘর্ষের ঘটনা সত্ত্বেও হরাপ্পা-সভ্যতার অধিবালিগণ একই সঙ্গে বদবাস করিয়াছিলেন ও একে অপরের ঘারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন মথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইভেছে। এই যুগের ইভিহাসের ক্ষর প্রধানতঃ বৈদিক সাহিত্যে ও পুরাণ। বৈদিক-সাহিত্যে সৌজাগ্যক্রমে স্বসংয়ক্ষিত আছে। বৈদিক সাহিত্যে ঘত্রতত্ত্ব রাজকুলের নাম উল্লেখ থাকিলেও ইহা হইতে বংশ পরক্ষারা উলায় নাই। পৌরাণিক সাহিত্যে অবশ্য এই বংশ পরক্ষারা উল্লেখ আছে। পুরাণগুলিতে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত্র রাজবংশ বিবরণ সংলিত আছে। অথর্ববেদ রচনাকালে একপ্রোণীর ব্যক্তি যে রাজবংশাবলীও প্রাচীন কালের বীরপুক্ষদের জীবনের ঘটনাবলী শ্বতি বন্ধ রাখিতেন ভাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাক্ষণ, উপনিষদ ও ধর্মক্ত্রে রচনার অব্যবহিত্যকাল পরেই পুরাণগুলি বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয়, ক্তৃত্বাং পুরাণগুলি বংশতালিকাগুলি অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। বিপুল বৈদিক সাহিত্য যে ভাবে যুগের পর মুগ শ্বতিবন্ধ হইয়া আমাদের নিকট লভ্য হইয়াছে, কয়েকশত স্লোকে বন্ধ পোরাণিক বংশতালিকা গুলিও সেইভাবে খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতকের দিকে পুরাণকারদের নিকট পৌছিয়াছিল এবং ভাহারা এইগুলি পুরাণের মধ্যে লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন।

পুরাণগুলি হইতে প্রাচীন আর্মজাভির যে বিবরণ পাওয়া যায় ভাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। পুরাণে কুরুক্ষেত্র যুদ্দের সময় হইতে ১২ জন ইক্ষাকুবংশীয় রাজার নাম ধারাবাহিক ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ ষত্বংশীয় ৬৩ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। কৌরব বংশীয়দের ভালিকায় ৫০ অন নুপভির নাম আছে। কুরুক্তেত্র যুদ্ধের সময় যদি ১৫০ খ্রী: পূর্বাব্দ ধরা যায় ভবে ইহা বলা ঘাইতে পারে যে এই সময়ের পূর্বে বিভামান ছিলেন অস্তভ: এমন ৭০।৭৫ জন রাজার নাম পুরাণ হইতে পাওয়া ষাইতেছে। প্রশ্ন হইতেছে ধে এক পুরুষের জন্ম কত সময় দেওয়া যায় ? ঐতিহাসিককালে পূর্ব চালুক্য বংশীয়গণ ৪৬১ বংসর ধরিয়া রাজত্ব করেন। ৩২ জন নৃপতি ৪৬১ বংসর ধরিয়া রাজত্ব করিলে গড় প্রভাকে প্রায় সাড়ে চৌদ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রভিটি রাজা গড়ে ১৫ বৎসর রাজত্ব করিলে মহাভারত যুদ্ধের কাল হইতে প্রায় ১১০০ বৎসর পূর্বে প্রথম ইক্ষাকুনৃপতির রাজ্য শাসন কাল ছিল। অর্থাৎ গ্রীষ্টপূর্ব ২১০০।২০০০ অবে ইক্ষাকুবংশীয়দের রাজত্বের স্ত্রপাত হয়। পশ্চিম এশিয়ায় প্রাপ্ত প্রতাত্তিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আহুমানিক ২০০০ খ্রী: পূর্বান্দেই যে আর্যদের ভারতে আগমন ঘটিয়াছিল ভাহা দেখানো হইয়াছে। পৌরাণিক সাক্ষ্য হইতেও এই সময়টি পাওয়া যাইভেছে। স্বভরাং হরপ্লা সভ্যভার ধ্বংস কাল ১৫০০ খ্রী: পূর্বান্দকে আর্বদের ভারত আগমনের কালরূপে নিধারণ করা সঙ্গত হইবে না! এখন প্রশ্ন থাকিয়া যায় বেদ কথন রচিত হয় ? বায়ুপুরাণে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে বেদব্যাস বেদগুলি সংগ্রহ করিয়া উহা সঙ্কলন করেন। বেদব্যাস ভীমান্ধুনাদির পিতামহ ভীমের বিমাতা সভ্যবতীর গর্ভন্সাত। অভএব বেদব্যাস কুরুক্তেত যুদ্ধের নায়কদের পিভামছের বয়সী ছিলেন স্তরাং আন্মানিক ১১০০ গ্রাঃ পূর্বাস ভৎকর্ত্ক বেদ সম্বাদের কাল বলিয়া ধরা ষাইভে পারে। ইছা লক্ষ্য করিবার বিষয়ে যে কোন পণ্ডিভই বেদকে ইছার পরবর্তী বলিভে সাহস করেন নাই। ভবে ইছা অরণ রাখিভে ছইবে যে বর্তমানে যে ভাবে বেদ আমাদের নিকট পৌছিয়াছে, ভাছাই ভাছার প্রাচীন রূপ নহে। প্রভিটি বেদের বছবিধ 'পাঠ' অভীভে প্রচলিভ ছিল বর্তমানে ঋর্থেদের একটি, যজুর্বেদের পাঁচটি, সামবেদের ভিনটি ও অর্থবেদের ছইটি পাঠ প্রচলিভ আছে। ঋর্থেদ সংহিভার সম্বান কর্তা বেদব্যাস কর্তৃক ইছার প্রাচ্ছ রূপটিই আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। এই রূপ-লাভ ও মন্ত্রচনার কালের মধ্যে করেক শভানী ব্যবধান রহিয়াছে—ফুডরাং ধরিয়া লওয়া যাইভে পারে এটি পূং ২০০০ অব ছইভেই ঋর্থেদের মন্ত্রগুলির রচনা ক্রক হয়। ঋর্থেদ সংহিভার ভাষা এভ প্রাচীন না মনে ছইবার কারণ ইছাই যে ইছাতে সম্বানকর্তা বেদব্যাসের সময়ের ভাষার প্রভাব রহিয়াছে। আদিম ভাষাটি আমাদের নিকট পৌছায় নাই। (জঃ Procedings of the Indian History Congress—1959, P 13—34, Bombay, 1960)

- (5) A history of important towns and citizens, in Gujart and Kathiward from earliest times to C. 1300. A. D. (Reprinted from Indian Antiquary), Bombay, 1926.
  - (२) A histry of Village Communities in Western India, Bombay, 1927.
  - (9) The Rastrakutas and their times—Poona, 1934, 2nd edn. 1967.
  - (8) Education in Ancient India, Varanasi, 1934, 5th Edn. 1957.
  - (e) History of Benares from earliest times to 1937. Vanarasi. 1937.
  - (5) Benares: Past & Present, Varanasi, 1943. 2nd Edn. 1947.
- (1) The Position of Women in Hindu Civilizatihn, 2nd edn. 1956 Varanasi; 1938.
- (b) State and Government in Ancient India—1942 (3rd edn—Delhi, 1958)
- (\*) A New History of the Indian People, Vol VI, The Vakataka-Gupta Age, Lahore, 1946.
- (>•) Catalogue of Gupta Gold Coins in the Bayana Hoard, Bombay, 1954.
  - (>>) The Coinage of the Gupta Emipire, Varanasi, 1957.
- (>>) Sources of Hindu Dharma—Sholapur, 1952. (Sain Das fowndation Lectuers)
- (50) Report on Kumrahar Excavations, 1951—55 (Jointly Wilh V. Misra)

# সাংস্থৃতিক সমন্বয়ের পটভূমি ত্রিপুরা

#### স্থেসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্বতা অঞ্চলসহ ত্রিপুরা জেলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস খুবই বৈচিত্রামর। এই ইতিহাস প্রাচীন সমতটের ইতিহাসের অলীভূত। সমতটের প্রাচীনভম উল্লেখ বােধ হয় মহারাজা সম্ভ্রপ্তরের এলাহাবাদ প্রশক্তিতে, আর এই সমতটেরই অংশ ত্রিপুরার প্রাচীনভম উল্লেখ বােধকরি মহারাজা বৈক্তপ্তরের গুণাইগড় ভাশ্রলিপিতে (৫০৬-০৭ অফ)। ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিলা থেকে গুণাইগড় এর দ্রম্ব আঠারো মাইল মাত্র। এই গুণাইগড়ের বােদ্ধ বিহার নির্মাণের জক্তে পরম শৈব 'মহাদেবপাদারধ্যাত' বৈক্তপ্তর ভূমিদান করেছিলেন। অবশ্ব শুধু বােদ্ধ বিহার নয়, গুণাইগড় লিপিতে ত্রিপুরা জেলার বাহ্দণ্য দেবতা মহাদেব প্রত্যমেশ্র এর মন্দিরেরও উল্লেখ আছে।

চীনা পরিব্রাক্ত মুদ্ধান-চোয়াং সপ্তম শতকের মাঝামাঝি মগধ থেকে বাংলাদেশে আসেন। তাঁর সময়ে সমতট এক ব্রাহ্মণ বংশীর রাজার অধীন ছিল। চোয়াং-এর বর্ণনার ভিত্তিতে বর্তমান ত্রিপুরা ও নোরাখালি জেলা যে সমতটের অফীভূত ছিল—এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। স্মিথের মতে বর্তমান বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বাংশ এবং ত্রিপুরার দক্ষিণভাগ নিয়ে সমভট রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

চোরাং সমতটের রাজধানীতে ত্রিশটির বেশি বিহার ও ত্'হাজারেরও বেশি ভিক্ন অবস্থানের উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতকের শেষদিকে আসেন আরও ত্'লন চীনা পরিব্রাজক—ই-ৎসিং ও সেংচি। সেংচির সময়ে সমতটে বৌদ্ধর্ম ও সংস্কৃতিরও আরও প্রসার। তিনি রাজধানীতে চার হাজারের বেশি ভিক্-ভিক্ণীর উল্লেখ করেছেন। সমতটের রাজা তথন রাজভট। তিনি দিনে পক্ বৃদ্ধ মৃতি নির্মাণ ও লক্ষ্ণ প্লোক পাঠ করতেন প্রজ্ঞাপারমিতা থেকে। অবলোকিভেশর-এর মৃতি সামনে নিয়ে শোভাষাত্রা পরিচালনা করতেন।

সেংচি উল্লিখিত রাজতট এবং মহাযানী বৌদ্ধ খড়াবংশের চতুর্থ রাজা রাজরাজ-কে সংগত কারণেই অভিন্ন বলে মনে করা হয়। রাজরাজ-এর রাজধানী 'জয়কর্মান্ত' ত্রিপুরা জেলার বড়কামতা-র নামান্তর মাত্র। কুমিলা থেকে বড়কামতা-র দূরত্ব অনধিক ১২ মাইল। বড়কামতা-র এক মাইলের মধ্যে পাওয়া গেছে অবলোকিতেশর-এর মৃতি, পাঁচ মাইল উত্তরে ওতপুরে পাওয়া গেছে বোধিসত্তের মৃতি আর বিহার মণ্ডলের (নামটি তাৎপর্যপূর্ণ) নিকটবর্তী বাঘেরপুর-এ পাওয়া গেছে ধ্যানী বুদ্ধের মৃতি।

অন্ন কিছুকালের ব্যবধানে কৃমিলা অঞ্চলে 'রাত' বংশীয় রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই এই বংশের জীবধারণ ও শ্রীধারণ রাভ সমতটেশর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীধারণ রাভ-এব কিলান লিপি থেকে অনুমিত হয়, ক্ষীরোদা নদী পরিবেষ্টিত তাঁর রাজধানী দেবপর্বত কৃমিলার পশ্চিমে লালসাই-ময়নামতী পাহাড় অঞ্চল। রাভ রাজারা বৈষ্ণব হলেও রাজার অন্নমোদন ব্যতিরেকে মহাসাজিবিগ্রাহিকের পক্ষে বৌদ্ধ বিহারের জন্ত ভূমিদান সম্ভব হত না।

ময়নামতী অঞ্চলে থননের ফলে থর্গদের পরে এক দেববংশীয় রাজাদের পরিচয় পাওয়া গেছে।
এই দেবরাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন। দেবরাজাদের পভনকালে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল রাজাদের
অভ্যাদয়। তাঁরা ছিলেন পরম সৌগত। পাল রাজাদের প্রায় চারশো বছরের রাজস্বকালে বাংলাদেশে
বৌদ্ধর্ম ও সংস্কৃতির অনির্বাণ দীপশিখা আবার প্রফলিত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে গড়ে ওঠে নটি
বৌদ্ধ বিহার। এগুলির মধ্যে লালমাই-ময়নামতী অঞ্চল সমিহিত পটিকেরা বিহার ছিল খুবই
উল্লেখযোগ্য। এই পটিকেরাই আধুনিক পাটিকারা পরগণা।

পাল রাজাদের পরধর্মসহিষ্ণুতা ঐতিহাসিক। তাঁদের দীর্ঘ রাজত্কালে একদিকে বেমন বৌদ্ধর্মের প্রসার ঘটেছে অক্সদিকে তেমনই রাজাণ্যধর্মও যথেষ্ট আফুকুল্য পেরেছে। পুরুষামূক্রমে রাজাণ্যণকেই পাল রাজারা মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেছেন এবং রাজাণ্যত দেবদেবীর পূজা ও মন্দির প্রতিষ্ঠার জক্য ভূমিদান করেছেন। বস্তুত পাল্যুগে বাংলাদেশে রাজাণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মমতের প্রতি পারস্পরিক শ্রনা ও ক্রমণ একটা সময়য়ের প্রয়াগ দেখা যায়। বৌদ্ধরা বেমন রাজাণ্য দেবদেবীকে স্থীকার করে নেন, রাজাণরাও তেমনই বহু সহ্যানী দেবদেবীকে শ্রনা নিবেদন করেন। এই সময়য়ের প্রয়াসেই শিব-বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধ-বিষ্ণুর একীকরণের কথা শোনা যায়। পরধর্মের প্রতি শ্রনা ও সময়র চিন্তার কল সমাজের নানা স্তরে ছড়িয়ে পড়ার ফলে শুধু বৌদ্ধর্মেরই রূপান্তর ঘটেনি, সেইসঙ্গে তার প্রভাব স্বান্তর উপর গিরে পড়ে এবং বাংলার ভাব ও সংস্কৃতির জগতে এক বিপ্রব ঘটায়।

সমগ্র ত্রিপুরা জেলা না হলেও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ যে পাল দামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার নির্ভরবোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত দক্ষিণ জোলাইবাড়ীশ্বিত পিলাক অঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন ভূপ, ব্রোঞ্চের পদ্মপাণি বৃদ্ধ, পাথরের অবলোকিভেশর মূর্তি ও ময়নামতীতে আবিষ্ণত টেরাকোট্রার অন্তরূপ টেরাকোট্রার আবিষ্ণার থেকে স্পষ্ট বৃঝা ষায় পাল যুগের বা চক্রযুগের কোন এক সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের পিলাক অক্সতম উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। বিভিন্ন বৌদ্ধ মূর্তির সক্ষে এই অঞ্চলে যে সব বৃহদাকার গণেশ ও মহিষা হরম্মিনী মূর্তি পাওয়া গেছে তা থেকেও অন্তমিত হয় যে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সময়য়ের যুগেই এই বৌদ্ধ কেন্দ্রটি বিকাশ লাভ করেছিল।

পালবংশের পতনকালে ময়নামতী অঞ্চলে এক বেদি চন্দ্রবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়।
চন্দ্রবাজারা প্রথমে ময়নামতী ও পরে বিক্রমপুরে রাজধানী গড়ে ভোলেন। এই বংশের শেষ রাজা
গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকাল একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বলে ধরা হয়। একাদশ শতকের একটি
সচিত্র পুথিতে চন্দ্রবীপের দিভূজা ভারা, ত্রিপুরার চম্পীতলা, পট্রিকেরার চূন্দা, সমভটের অয়তুক্র
লোকনাথ, হরিকেল-এর শীল লোকনাথ ও ভগবতী ভারা প্রভৃতি বৌদ্ধভাত্তিক দেবদেবীর ছবি দেখা
গেছে। পুথিটি আছে কেম্বিজ বিশ্বভিলালরে।

পালরাজাদের পরে ত্রাহ্মণ ধর্ম রাজাদের রাজত্বকালেও বৌদ্ধদের ধর্মাচরণে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটেছিল বলে মনে হয় না। একাদশ শভকের শেষদিকে হরিবর্ম-এর রাজত্বকালে ভিনটি বৌদ্ধগ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। হরিবর্মের ভাই সামলবর্ম প্রজ্ঞাপারমিভার মন্দিরের জক্ত ভূমিদান করেন।

ত্রয়োদশ শভকের গোড়ার দিকে সমভট অঞ্চলে দেববংশীর রাজাদের রাজজ্বালের ষেমন উল্লেখ পাওয়া গেছে ভেমনই পাটিকারা অঞ্চলে স্বাধীন রাজা রণবন্ধমল্ল হুরিকালদেব এর নামও পাওয়া গেছে। হরিকালদেব ১২০৪ অব পাটিকারার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং প্রায় সতের বছর রাজত্ব করেন। হরিকালদেব ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলমী হলেও তাঁর আফুক্ল্যে রাজমন্ত্রী ধড়িএব (ব্রহ্মদেশ ফলত উপাধি) পাটিকারা নগরে বৌদ্ধবিহারের জন্ম ভূমিদান করেন। দেববংশের পরাক্রান্ত রাজা দামোদরদেব (১২২১—১২৪৩ খ্রীঃ) 'অরিরামচাম্রমাধব সকল ভূপতি চক্রবর্তী' উপাধি ধারণ করেন এবং বর্তমান ত্রিপুরা-নোয়াথালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে ত্রীয় আধিপত্য বিস্তার করেন।

স্ভরাং দেখা বাচ্ছে, মোটাম্টি হিদাবে চাবশো বছরেরও বেশি কাল বাংলাদেশে বৌদ্ধধ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভবে এভদিনের মধ্যে স্থ-মহিমায় প্রতিষ্ঠা কভদিন ছিল তা ঠিক বলা শক্ত, কারণ মহাযান বৌদ্ধ মভবাদে ভাত্রিকভার ছোঁয়া পাল রাজ্ত্বকালেই লাগে। মহাপালের রাজ্ত্বকালে চট্টগ্রামের রাহ্মণ প্রজ্ঞাভন্ত ভাত্রিক বৌদ্ধ হয়ে তিলোপা বা তিল্লিপা নাম গ্রহণ করেন। অইম-নবম শতকে ভভটা স্থাপ্ট না হলেও দশম শতকেই বৌদ্ধর্মের ভাত্রিক বিবর্তন ধরা পড়ে। পাল-চন্দ্র রাজ্ত্বকালে বজ্রবান, সহক্রবান, কালচক্রবান প্রভৃতি বৌদ্ধভাত্রিক সাধন-পদ্ধতির ইন্ধিত পাওয়া বায় হেবজ, হেকক, মিভাভপত্রা, বজুতৈরব, বয়গ্রীব, জরাল, ভারা, চূল্দা প্রভৃতি ভাত্রিক বৌদ্ধ মৃতির আবিদ্ধারের ফলে। ত্রিপুরাও বে এই প্রভাবমূক্ত ছিল না ভা বোঝা বায় ত্রিপুরা থেকে আবিদ্ধত হেবজ, হেকক, মিভাভপত্রা প্রভৃতি মৃতি থেকে। এছাড়া উনকোটি পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা একাধিক মৃতির বৌদ্ধভাত্রিক দেবদেবীর সাদৃষ্ঠ খুঁজে পাওয়া বায়।

েদেন-রাজ্যকালের স্টনা থেকেই বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিভাজন স্কল্প হয়ে যায় বলে একটা কথা শোনা যায়। কিন্তু তা যদি সভিয় হত ভাহলে বৌদ্ধ আচার্য শরণ লক্ষণদেনের সভায় স্থান পেতেন না। শুধু লক্ষণসেন কেন, মধুসেনের রাজ্যকালেও মহাযানগ্রন্থ 'পঞ্চরক্ষা'র অন্তবাদ হয়েছে। তবু একথা স্বীকার্য যে, নেন-যুগে বৌদ্ধর্মের 'অস্তাঙ্গমিত মহিমা'। কিন্তু ভার কারণ শুধু সেন রাজ্যকালে হিন্দুদের বৌদ্ধ-বিদ্ধপতা ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের নবজাগরণই নয়, সেই সঙ্গে মহাযানী বৌদ্ধদের আত্মকলহ তথা অবক্ষয়ও বটে। সেন-রাজ্যের অবসানকালে শুধু বৌদ্ধবিহার নয়, হিন্দুদের মন্দির ও দেবদেবীর অক্সানি কম হয়নি।

স্তরাং একথা স্বীকার করা মৃক্তিযুক্ত যে, অন্তর্বিরোধ ও বহিশক্তর মোকাবিলা করতে গিয়েই একাদশ শতকের বৌদ্ধরা সহজিয়া বা শৈবতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করতে থাকেন। ত্রিপুরার মন্ধনামতী অঞ্চলে চন্দ্রবংশীয় শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র শৈবনাথ ধর্মে দীক্ষিত হন বলে জনশ্রুতি। ত্রিপুরার উনকোটি পাহাড়কে কেউ কেউ পরবর্তীকালে শৈবনাথপদ্বীদের গুপ্ত সাধন-পীঠ বলে চিহ্নিত করতে চান। এ সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওয়ার মত তথ্যাদি না থাকলেও উনকোটির অসংখ্য মৃতির মধ্যে করেকটিতে শৈবনাথপদ্বার লক্ষণবৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়।

সহজিয়া মতবাদ অয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত নানাভাবে টি কৈ ছিল—শেব পর্যন্ত হয়ত বৌদ্ধপ্রভাব শৃক্ত হয়েও। ১৪৩৬ অবদ বেণুগ্রামে বোধিচধাবভার-এর পৃথির নকল তৎকালীন তান্ত্রিক-প্রবণভাই প্রমাণ করে। কিন্তু এত কথার পরেও স্থীকার করতে হবে বে, বাংলাদেশেও বৌদ্ধর্ম নিশ্চিহ্ন কোনদিনই হয়নি বরং আরাকানী প্রভাবে এবং সংস্থারসাধনের ফলে 'থেরবাদ' রূপে আজও

বেঁচে আছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, নোরাধালি, বরিশাল, কুমিল্লার এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অঞ্ল বিশেষে ক্ষেকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে।

এখন ত্রিপুরার রাজাদের সময়কালে আসা ষাক্। বড়ো আদিবাসী সম্প্রায়তৃক্ত এই রাজ-বংশের ঐতিহাসিক উল্লেখ পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়। ১৪৫৮ অব্দে রাজা ধর্মমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে আসীন। এই রাজবংশের গাথাকাব্য রাজমালায় এই কথাই আছে কিছু কোথাও বৌদ্ধ-প্রস্কর হিটাফোঁটা নেই। অথচ পিলাক অঞ্চলে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের অভিত্ত অনস্থীকার্য। ধর্মমাণিক্যের সিংহাসন আরোহণের আগের জীবনের সংক্ষিপ্ত উল্লেখণ্ড কম ভাৎপর্যপূর্ণ নয়। রাজমালার ভাষায়;

'বড় পুত্র ভীর্থে গেল সন্ন্যাদী হইয়া। উদাদীন সঙ্গে চলে রাজপুত্র হইয়া '॥

এই 'উদাসীন' সম্প্রদায়ের যে স্বল্প বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে ঠিক ব্যা যায় না এই উদাসীরা শিথ সম্প্রদায়ভুক্ত সংসার-বিমুখ ভিন্নতর কোন যোগীসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরে রাজপুরের 'ধর্মমাণিকা' নাম গ্রাহণের মধ্যেও কি কিছু রহস্ত লুকিয়ে নেই। এই পঞ্চদশ শতকের কোন এক সময় থেরবাদী ভিকু চক্রজ্যোতি সীভাকুও বা চক্রনাথ পাহাড়ের মাথায় বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে বাঙালী বড়ুয়া বৌদ্ধদের বিখাস। ত্তিপুরার লালসাই পাহাড়ের যে বৌদ্ধ আশ্রম স্থাপিত হয় সেঘানে ত্রিপুরার রাজবংশের একজনকে নাকি বৌদ্ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। দীক্ষান্তে ভিনি ঐ স্থানে একটি বিহার ও মন্দির নির্মাণ করেন এবং ঐ মন্দিরে পরিনির্বাণ বুদ্ধের বিরাট মৃতি স্থাপন করেন। ত্রিপুরার রাজবাড়ীতে এখনও একটি বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবমুতি দেখতে পাওয়া যায় । মৃতি কোন্ সময়ের এবং কোথা থেকে রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয় তা অবশ্য সঠিক জানা যায় না। মহারাজা দেবমাণিক্যের রাজস্বকালের স্ক্রনা ১৫২০ অব্দে। তিনি তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত হন এবং শবসাধনাকালে নিহত হন: এই তান্ত্রিক সাধনা বৌদ্ধ ও শাক্রতন্ত্রের মিলনসঞ্জাত কৌল সাধনা হওয়া বিচিত্র নয়।

রত্তমাণিক্য থেকে হাক করে বিভিন্ন রাজাদের মৃদ্রায় হিন্দু দেবদেবীর নাম বা দেবদেবীর মৃতি দেখা গেলেও তাঁরা যে কোনদিন তাঁদের কৌলিক চতুর্দশ মৃত দেবভার পূজায় বিরভ হয়েছেন এমন উল্লেখ নেই। মহারাজা কল্যাণমাণিক্য কালিকা পূজা ও বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণের সঙ্গে 'ধর্মে'র উদ্দেশে মঠও উৎসর্গ করেছিলেন। কল্যাণমানিক্যের ধর্মপূজার ভাৎপূর্য কম নয়। ধর্মঠাকুরের পূজায় বৌদ্ধাহিন্দু-ভান্তিক-কৌম ধর্মবিশ্বাদের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল বলেই অহুমিত হয়।

ত্ত্বিপ্রার রাজাদের চতুর্দশ কুলদেবতার পরবর্তীকালে যে ছিন্দু নামকরণ হয় তা সাহিত্যেই সীমিত। প্রকৃতপক্ষে বার্ষিক থাটি ও কের পূলায় যে চতুর্দশ দেবভার পূলা হয় তাদের কৌলিক নাম ও পূলার প্রাচীন আচার অফুর্চান এখনও অপরিবর্তিতই আছে। তথু হিন্দু প্রভাবের ফলে চত্তীপাঠ এই অফ্রানে অলীভূত হয়েছে বলা যায়। আয়ার মাসের গুরাইমীতে থাটিপূলা ও একপক্ষকাল পরে শনি বা মললবারে কের পূলা অফ্রান। দেবদেবীর নাম মা-দেব, লাম্প্রা, সাংবংমা, লংত্রাই, বনিরক, যুমনাইরক, গাং, বিনাইকর, বুড়া দেবতা, লম্প্রাবৃচা, তবাকাত্রিসৎ, বুকাসিং, চন্ত্র, পূর্ব ইত্যাদি।

পাঠা, হাঁস, পান্ধরা ও ডিম পূজার প্রধান উপকরণ। আগে কেরপূজার অঙ্গ ছিল নরবলি। চোন্দ দেবভার দৈনিক পূজার লাগে একটি পাঠা ও ভিনটি করে ডিম। শুক্লাইমীভে বাড়ভি খাসী ও আঠারোটি ডিম।

পূজা-পদ্ধতির এই মিশ্র রূপ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ত্রিপুরার রাজারা পঞ্চশ শভকেই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেও দেবাঁচনা ও সামাজিক ব্যাপারে নিজেদের আচার অমুষ্ঠানও কুত্যপদ্ধতি আদৌ বর্জন করেননি। এইভাবে ফুই ধর্ম ও সংস্কৃতির সহাবস্থানের ফলে বরং স্বাভাবিকভাবেই একটা সামপ্রস্থা দেখা দিয়েছে তাঁদের জীবনচর্যায়।

বাংলাদেশে ভংকালান প্রচলিভ ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে ত্রিপুরার আদিবাসী ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনের আর একটা উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হল মন্দিরনির্মাণ শিল্প। ত্রিপুরার প্রাচীনভম মন্দিরগুলির অধিকাংশই উদয়পুর অঞ্চল। গঠনের দিক দিয়ে মন্দিরগুলি নিঃসন্দেহে ইসলামীপ্রভাবযুক্ত বাংলার চার-চালা মন্দির সদৃশ। কিন্তু ত্রিপুরার মন্দিরের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এগুলির বৌদ্ধভূপ সদৃশ নার্মভাগ। এই সঙ্গে ইসলামী মিনারের চতুকোণের ১১মনাও উল্লেখযোগ্য।

মহারাজা ধন্যমাণিকা কর্তৃক ১৫০১—০২ অন্দে (মতান্তরে ১৫২০—২১) নির্মিত রেপান্তরিত ?) ত্রিপ্রান্তন্দরীরর 'মঠ' বা মন্দিরই রাজ্যের প্রাচীনতম মন্দির বলা ধায়। মন্দিরটি রাজমালার মতে বিফুর জন্ম নির্মিত হয় কিছু শেষ পর্যন্ত মন্দিরে ছাপিত হয় কালীমূর্তির। পঞ্চদশ শতকের যে ত্রিপুরা ও সল্লিহিত অঞ্চলে বৌদ্ধর্ম লোপ পায়নি সেকথা আগেই বলা হয়েছে। ত্রিপুরেশীর মন্দির সম্বন্ধে আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এটির বন্ধী প্যাগোড়া বা ধর্মীয় ভূপ ভারতেরই অবদান। প্রাচীন তিন ভোণীর বর্মী ভূপই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৌধক্ষত্রে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ভূপের অন্তর্মণ নিপুরার ভূপনীর্গ মন্দিরগুলির সঙ্গে প্রাচীন বর্মী প্যাগোড়াও ঘনিষ্ঠ সাদৃষ্ঠা। যা কিছু বৈচিত্র্য আছে তাও হয় চতুর্দশ দেবভার মন্দির বা গুণবভী গুচ্ছ মন্দিরে দেখা যায়।

আবার কেউ কেউ বলেন, উর্বভাগে গোলার্ধনার অণ্ডের নিচে চক্রাকৃতি পাল ও পেন যুগের সুপোপরি ছব্রের কথা শারণ করিয়ে দেয়—অবশ্ব আকার ও নক্শার পার্থক্য এক্দেরে স্থীকার্য। এখন প্রশ্ন হল। চতুদিকে মুসলিম শক্তি পরিবেষ্টিত ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চদশ খোড়শ শতকে এই আরাকানী বৌদ্ধরীতি অমুসত হল কি ভাবে? উত্তরে কেউ কেউ বলেন, স্কুণ হয়েছে মূলপথে হয় চট্টগ্রাম না হয় আলামের মধ্যে দিয়ে। আবার কেউ কেউ অন্ত কথা বলেন। কেপ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'অইসহস্রিক প্রজাণারমিতা'র সচিত্র পুথির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। ঐ পুথিতে (১০১৫—১৬ অব্যের নেপালী প্রতিলিপি) ক্ল্ন-শীর্য বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য (বৌদ্ধ ও প্রভাবিত) দেবদেবীর মন্দিরের চিত্র আছে। যেমন, ওড্ডীয়ানের বজ্রপাণি-মৃদ্ধকােই-এর মন্দির, রাঢ়ের ধর্মরাজীক চৈত্য ও জাত লাকনাথের মন্দির। কাজেই বেখানে আঞ্চলিক নজীর রয়েছে সেথানে আরাকানী প্রভাবের সম্ভাবনা স্থভাবতই হাল পায়। তবে পঞ্চনশ-ঘোড়শ শতকের মন্দিরে কূপ সদৃশ শীর্য যোজনা গুরুই বাঙালী স্থপভিদের প্রাচীন শৈলী রক্ষার প্রয়াস বলে মনে করা শক্ত। বরং এই মন্দিরগুলির নির্মাণকাল আর ও প্রাচীন কিনা সেই প্রশ্নই নতুন করে আলবে। এই মন্দিরটি কি সংস্কার পূর্বকালের কোন বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মন্য দেবদেবীর মন্দির ছিল নাং বিশেষ করে স্থান পঞ্চদশ শতকেই ভিন্ম চন্ত্রজ্যোতি লালমাই পাহাড়ে বৌদ্ধ আশ্রম তৈরি

করেন আর সীভাকৃত্ত পাহাড়ে ভৈরী করেন বৌদ্ধ মন্দির—হা পরবর্তীকালে চন্দ্রনাথ মন্দিরে রূপান্তরিভ হয় ?

ত্রিপুরার ধর্ম প সংস্কৃতির বৈচিত্রোর উল্লেখস্ত্রে এই আলোচনা স্থক্ষ করা হলেছিল।
আলোচন ফলে দেখা গেছে, সমন্তটের আংশ হিলাবেই ত্রিপুরার শৈব, বেছি ও আমাণ্য এবং পরিশেষে
আদিবাসী ধর্ম ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সহাবস্থান ও সামঞ্জুল ঘটেছে যুগে যুগে। কাজেই ত্রিপুরার
সংস্কৃতিকে বেমন অবিমিশ্র হিন্দু ও আদিবাসী সংস্কৃতির মিশ্রেরপ বলা ধার না তেমনই বৌদ্ধ ও
আদিবাসী সংস্কৃতির মিশ্রেরপণ বলা বার না। এই তিনটি প্রধান সংস্কৃতির মধ্যে সংঘাতের বাফিক
প্রকাশ বে কোঝাও ঘটেনি তা নর ভবে এই তিন সংস্কৃতির সামঞ্জুও পরিশেষে সময়র ঘটেছে ভার
বাফ্রিক প্রকাশ সর্বত্র স্থলত না হলেও অস্ততে ত্রিপুরাতে যে দেখা গেছে তা বোধ হয় নিঃসন্দিগ্ধভাবেই
বলা বার পিলাক ও উনকোটির কথা মনে বেখে। পিলাকে যেমন বৌদ্ধমূতি পাওরা গেছে ভেমনই
পাওরা গেছে আহ্বায়া দেবদেবীর মৃতি। আর একদা কিরাত অধ্যুবিত অঞ্চল উনকোটিতে তো
আজও ছড়িয়ে রয়েছে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-তান্তিক-কৌল ভারপুই সাধনার অসংখ্য প্রস্কেরমূতি। জনমানসে
প্রভাব বিস্তারের উদ্যোগ্রেই এই সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল এবং দে প্রয়োজন জাতীর সংহতির
পরিপ্রেক্ষিতে বোধ করি আজও ফুরোন্ধনি।

# কয়লাখাদের বিবরণ

#### পরিমল চক্রবর্তী

কয়লা সম্বন্ধে আমরা অনেকেই শুনেছি এবং দেখেছি। কিন্তু এই কয়লা কোথায় কি ভাবে পাওয়া যায় এবং আধুনিক জীবন্যাত্রায় এর ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা অনেকেই ভালোভাবে জানি না। সাধারণভাবে আমরা যে কয়লা দেখি বা ব্যবহার করি তা হোলো পোড়া কয়লা বা কোক্ (coke)। কিন্তু থাদ বা মাইন (mine) থেকে যে কয়লা ভোলা হয় ভার নাম পাথ্রে কয়লা বা কোল্ (coal)। এই পাথ্রে কয়লাকে একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় পৃড়িয়ে পোড়া কয়লা পাওয়া যায়।

এই প্রবিদ্ধে আমরা খুব সংক্ষেপে এই পাণুরে কয়লাব উৎপত্তি, শ্রেণীবিভাগ, অবস্থান এবং থনি থেকে কয়লা ভোলার ব্যবস্থা সম্বন্ধে লিথব। এর পর থেকে লিথবার স্থবিধার জন্ম পাণুরে কয়লার বদলে কেবলমাত্র কয়লা শক্ষটি বাবহার করব।

#### কয়লার উৎপত্তি এবং ভাহার শ্রেণী-বিভাগ

পৃথিবীতে মাহ্র্য আস্বার বছ আগেই কর্মনার উৎপত্তি হয়ে আছে। আজ থেকে প্রার ২০-৩০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বছ অংশই ছিল জলাভূমি। মাটি তথনও খুব একটা শক্ত হয়নি। ঐ সমর পৃথিবীর জ্ঞলবায় এবং আবহা দয়া ছিল গভীর অরণ্য এবং বিশাল গাছপালা জন্মাবার পক্ষে অম্কুল। বছ সহস্র বছর ধরে চলেছিল এই বনরাশির স্বষ্টির আর ধ্বংসের বিবর্তনের ইতিহাস। বিশাল বনরাশি নষ্ট হয়ে সেই নরম জলাভূমিতে বসে গেল এবং তার ওপর আবার নতুন অরণ্যের জন্ম হোলো। হয়ভো জলের ক্রোভ নিয়ে গিয়েছিল এই বিশাল বনরাশির ধ্বংসাবশেষ কোনো বিশাল খদে। হাজার হাজার বছর ধরে উদ্ভিদের এই ধ্বংসাবশেষের পাহাড় জ্মতে লাগলো এই ব্রদে। আর নিজের চাপে নিজে তলিয়ে যেতে লাগল পৃথিবীর মধ্যে। তারপর এর উপরে জমতে আরজ ক্রলো জলে বয়ে আনা পলি মাটির স্তর। হাজার হাজার বছর ধরে চলল এই বৃত্তাকার আবর্তনশীল প্রক্রিয়া, উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ এবং ভার উপর পলিমাটির স্তর। বনরাশির ধ্বংসাবশেষ উপরের চাপে চলে যেতে লাগলো মাটির বছ নীচে।

উপরের স্তবের চাপের জন্য উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ ষভই নীচে যেতে লাগলো ভার উপর চাপ ভতই বাড়ভে লাগলো। এর উপর আছে পৃথিবীর গভীরের উত্তাপ, উপরের পলিমাটির চাপ। এবং পৃথিবীর ভিভরের উত্তাপ এই বনরাশির পচনমণ্ডের মধ্যে আনল—আমূল রাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে ধ্বংসাবশেষ থেকে জলের পরিমাণ কম্ছে আরম্ভ করলো। চাপের ফলে স্তবের ঘনত্ব বাড়ভে থাকলো এবং একই সঙ্গে স্থবের বেধ কম্ভে লাগলো। একটা কথা মনে রাখা দ্বকার যে উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তনের পদ্ধতি এতই জটিল যে সাধারণভাবে এখনও পর্যস্ত তাকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। কিন্তু একটা কথা বেশ স্পট্টভাবে প্রমাণ করা যায় যে এই পচনমণ্ডের আনবিক গঠন সময়ের সংগে চাপ এবং উত্তাপের সাহায়ে জটিল থেকে

অটিলতর হরেছে। তার ফলে এই বস্ত থেকে অলীয় এবং উষাহী অংশ কমেছে ও স্থিরীয়াত স্থায়ী অসার বেড়েছে।

খ্ব সাধারণভাবে কাঠের অবস্থা থেকে প্রতি ধাপের অবস্থাকে একটা মাত্র অন্থপাত দিয়ে বেশ ভালোভাবে বোঝাতে পারা যায়। এই অন্থপাতটা হচ্ছে স্থিরীকৃত অন্ধার/উঘায়ী অংশ যত হুষ্ঠ এবং হৃদ্দর ভাবে কয়লায় পরিবর্তন প্রক্রিয়া হবে এবং অন্থক্স ভূতাত্বিক পরিবেশ পাবে ততই ভালোক বয়লা পাওয়া যাবে এবং উপরে যে অন্থপাতের কথা বলা হয়েছে তার মান ততই বেড়ে যাবে।

পৃথিবীর বেশীর ভাগ কয়লাই সাধারণ ভাবে 'বিটুমিনাস্ কোল্' এর ধাপ পর্যন্ত পারে। কিছ বিটুমিনাস্ থেকে অ্যানপ্রে সাইটের ধাপ পর্যন্ত খেতে হলে বিশেষ ভূতাত্তিক পরিবেশ এবং প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। সব জায়গায় ঐ পরিবেশ এবং প্রক্রিয়া হয় না বলেই কয়লা বলতে সাধারণভাবে বোঝা যায় বিটুমিনাস্ কোল, 'অ্যানপ্রে সাইট' কয়লার ঘনত বেশী এবং স্থিবীক্বত অঞ্চার প্রায় প্রোটাই, এই কয়লা জালান কঠিন কিছু একবার জালালে অনেকক্ষণ জলবে এবং সাধারণ কয়লার চেয়ে তাপ অনেক বেশী দেবে।

সাধারণভাবে ভূবিজ্ঞানীর। বিভিন্ন প্রথায় এবং মাঝে মাঝে যদ্তের সাহায্যে কয়লান্তরের অবস্থান পরিমাপ ইত্যাদি ব্যাপারে থবরাথবর দেবার পর আসল মাইনিং-এর কাজ আরম্ভ হয়। কয়লান্তরের পরিমাপ-আয়তন-বেধ এবং ওপর থেকে স্তরের দূরত্ব সম্বন্ধে জানা হলে তথন বেশ ভালোভাবে নকশা করে থাদ সংক্রাস্ত ব্যাপারে সব খুঁটিনাটি বিষয় ঠিক করা হয়। এর নাম সর্বাদ্ধীন থাদ-পরিকল্পনা। ভারপর এই পরিকল্পনা অনুষায়ী কাজ করা হয়।

কয়লান্তরের অবস্থান, মাপ ইত্যাদি জানবার পর প্রথম কাজ হোলো চানক খোঁড়া (shaft sinking)। এই চানক থোড়ার কাজটা হোলো মাইনিং-এর প্রথম ধাপের কাজ। এর মানে হচ্ছে মাটির উপর থেকে মাটির নীচের কয়লাস্তরে ধাবার জন্য থাড়া কুয়োর মত রাস্তা, সাধারণতঃ এই চানক প্রত্যেক থাদের জন্ম ত্টো বা ভার বেশী থাকবার নিয়ম। চানকের গঠন গোলাকার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আয়ভাকার হয়। চানকের গঠনের মাপ নির্ভর করে চানকের গভীরতা কয়লা তোলার পরিমাপ চানকের অন্ত কাজে ব্যবহার ইভ্যাদির উপর। সাধারণভাবে বলা খেতে পারে চানকের ব্যাদ ৩ মিটার থেকে ৭-৮ মিটার পর্যন্ত হয়। বড় ব্যাদেব চানক বড় থাদের জন্মই হয়, চানক কভ গভীর হবে তা নির্ভন করছে মাটির উপর থেকে কয়লাস্তরের দুরত্বের উপর। व्याभाष्ट्रिय (मर्प्य এथन প্রায় ७००। १०० भो हो य नो रह পर्यस्य कन्नना ज्ञानात्र काम हन्रहि। ভবিশ্বত আরও নীচের স্তবের কাজ করবার পরিকল্পনা আছে। এখন বেশ বোঝা খাচ্ছে যে এই চানক কাটার কাজটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। জমি থেকে ৮।১০ মিটার নীচে মাটি কেটে গেলেই পাধর পাওয়া ষায়। চানক থোঁড়ার কাজে মাইনিং সংক্রান্ত একাধিক সমস্তা আসতে পারে। ধেমন জলের শমস্তা, হাওয়ার সমস্তা, চারপাশে দেয়াল ধরে রাথার সমস্তা, কাটা মাল ভোলার সমস্তা, লোকের ওঠা-নামার সমস্তা, পাধর কাটার সমস্তা, নিরাপত্তার সমস্তা ইত্যাদি। খনি বিশেষজ্ঞকে এই সমস্ত সমস্তা একটার পর একটা সমাধান করতে হয়। ধেমন ঝুলস্ত পাম্পের সাহাধ্যে চানকের নীচের অংশের সব জল তুলে ফেলার ব্যবস্থা করা, উপর থেকে পাথার সাহায্যে বিশুদ্ধ হাওরার নলের মধ্য

দিয়ে পাঠানো, লোহার, কংক্রিটের অথবা ইটের ভালো গাঁথনি করে চানকের চারপাশে মুড়ে বাভে কোনো কিছু ভেলে না পড়ে, লোকজনের ওঠা-নামার জন্ম ছোট ডুলি (cage)-এর বন্দোবস্ত করা ইভ্যাদি .....। একটা কথা মনে রাথতে হবে বে এই চানক ছটিই হচ্ছে উপরের পৃথিবীর সঙ্গে মাটির নীচের কাজের লোকদের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা এবং এই চানককে থাদের জন্মের প্রথম থেকে শেব দিন পর্বস্ত স্থম সবল রাথতে হবে। এই রাভার গোলযোগ হলেই সমস্ত থাদের বিপদ্ন এবং তার সংগে ভিতরের কাজের লোকদেরও বিপদে পড়তে হবে। এক একটা থাদের জীবন নির্ভর করে কয়লার পরিমাণ, অবস্থান, জমির পরিমাণ, এবং মাইনিং-এর পদ্ধতির উপর। বড় বড় কয়লার থাদে একশ বছরের ও বেশী কাজ চলে। ছোট থাদের জীবন সাধারণতঃ ১০ থেকে ২০ বংসর পর্বস্ত হয়।

চানক থোঁড়ার পর চানফের মাথার উপর ১০-১৫ মি: উচু একটা লোহার ফ্রেম 'হেড্গিয়ার' বানানো হয়। এই হেড্গিয়ারের উপর বসানো থাকে তৃটি অথবা চারটি বিশাল পুলি, চানকের ম্থ থেকে শামাক্ত দূরে একটা ঘরের মধ্যে থাকে ওয়াইল্ডিং ইঞ্জিন।

থাদের ভিতরে লোকজন ওঠা-নামার জন্ম ও নীচে থেকে কয়লা উপরে তুলে আনবার জন্ম ছটি তুলি বা 'কেজ' এই চানকের মধ্যে উপরে নীচে ঘাতায়াত করে। ওয়াইন্ডিং ইঞ্জিন সাধারণভাবে একটা বিরাট বড় 'ডাম'-কে ঘোরায়। সেই ডামে লোহার দড়ি জড়ানো থাকে। দড়ির এক দিকটা থাকে ডামের সংগে বাঁধা আর অন্ধা দিকটা হেডগীয়ারের উপর পুলি দিয়ে তুলির মাথার সংগে বাঁধা থাকে। এইরকম ছটো দড়ি ওয়াইন্ডার ডামের ছই অংশে বাঁধা থাকে এবং ডামে পরস্পরে পরস্পরের উল্টোদিকে জড়ানো থাকে। ইঞ্জিনটা ধথন চলতে আরম্ভ করে তথন একটা ডুলি ঘতথানি নীচের দিকে যায় অপর আর একটা ডুলি ততটা নীচে থেকে উপরে চলে আলতে থাকে। এর মানে হচ্ছে ওয়াইন্ডার ডামের একদিকে দড়ি জড়াতে আরম্ভ করলে অন্তাদিকে দড়ি খুলে ডুলিসহ নীচে চলে যায়। থেহেতু এই ডুলি করেই লোকজন কাজের জন্ম উপর-নীচে ঘাতায়াত করে সেইজন্ম ওয়াইন্ডিং ইঞ্জিনের প্রত্যেকটা অংশ খুব সাবধানে তৈরী করা হয়। এর উপরই লোকের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত। এই ইঞ্জিন বিকল হলেই থাদের নীচের মায়্রহদের অসহায় হয়ে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। চালু অবস্থায় ইঞ্জিন থারাপ হলে তো ভিতরের লোকবের জীবন পর্যন্ত বিশন্ন হয়ে পড়ে।

আধুনিক যুগে পাকানোর এই যন্ত্রে বা ওয়াইল্ডিং ইঞ্জিনে অনেক রকম নিরাপতার ব্যবস্থা হয়েছে, ধার ফলে এই ইঞ্জিনের চালক ভূল করলেও যন্ত্রটি নিজে নিজেই নিরাপতার ব্যবস্থা করবে। এই ষ্ত্রের সাধুনিকীকরণও অনেক রকম হয়েছে।

গভীর থাদের জন্ম ওয়াইব্দিং ইঞ্জিনের ড্রামের ব্যাস প্রায় ৪-৫ মিটার হয় এবং সেই ড্রামগুলিতে প্রায় ৯০০-১০০০ মিটার লঘা লোহার দড়ি থাকে, এই দড়ির ব্যাস প্রায় ৫০-৬০ মিলিমিটার হয়, বড় ওয়াইব্দিং ইঞ্জিন চালাতে প্রায় ১৫০০-৩০০০ কিলোওয়াট শক্তির মোটরের প্রয়োজন হয়।

থাদের নীচে কর্মান্তর পর্যন্ত চানক যাবার পর আরম্ভ হয় বিতীয় প্যায়ের কাজ। এই বাজকে বলা বেতে পারে থাদের গঠনমূলক কাজ। এখন নক্শা মত কয়লার মধ্য দিয়ে স্থুজ থোঁড়ো হয়। এই স্থুজের মাণ সাধারণভাবে নির্ভর করে উপর থেকে কয়লা স্তরের গভীরতা এবং কয়লার

স্তান্তের মাপের উপর। স্থড়কের মাপ প্রন্থে ও মিটার থেকে ৪'৬ মিটার এবং উচ্চভার ১'৫ মিটার থেকে ২ মিটার পর্যস্ত হর, অবশ্র বিশেষ কেতে এই মাপের পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হয়।

চানকের নীচের কয়লা থোঁড়ার নক্শা খ্ব সাবধানভার সাথে ভৈরী করভে হয়, কায়ণ এই নক্শার উপর নির্ভর করবে ভবিয়তে এই থাদের কয়লা উৎপাদন কয়লা। চানকের নীচের নক্শার নাম ইংরাজীতে বলে 'পিট্-বটম লে-আউট'। কোন রাস্তা দিয়ে লোকজন হাঁটবে, কোন রাস্তা দিয়ে আবার বোঝাই গাড়ী যাবে, কিভাবে থালি গাড়ী নীচে নামানো হবে, বিশুদ্ধ হাওয়া কোন রাস্তা দিয়ে কাজের জায়গায় যাবে ভার সমস্ত ব্যবস্থাই এই সময় ঠিক করভে হবে। পরিকয়নার ভূলের জয়্ম জনেক বড় বড় থাদে উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা থাকলেও বাড়ানো যায় না কেবলমাত্র চানকের নীচের স্বষ্ট্ ব্যবস্থা না থাকার জয়্ম। থাদের 'বট্লু নেক' বা বোভল ম্থ বলা যেভে পারে চানকের নীচের এই জায়গাটাকে, থাদের নানা জায়গার থেকে নানান লাইনে কয়লা এসে জমা হয় চানকের নীচে। এই কয়লাকে ঠিকমত উপরে পাঠানোর কাজের উপর নির্ভর করছে চানকের নীচের পরিকয়নার কার্যবিভা।

করলা কাটার নকসা—স্ভবের মধ্য থেকে করলা ইচ্ছে মন্ত কাটলে করলা পুরোটা কথনই পা ওয়া যাবে না বরং বিপদের সম্ভাবনা আছে। কি ভাবে করলা কাটতে হয় এবং কোথা থেকে কাটতে হয় ভার বিশেষ বিশেষ নমুনা আছে।

ভারভবর্ষে সাধারণভাবে চানক থোঁড়া এবং চানকের নীচের গঠনমূলক কাজ বরবার পর নীচের নকসামভ হুড়ক থোঁড়া হয়। এই প্রথম পর্যায়ের কয়লা কেটে স্তারের অবস্থান সম্বন্ধে জেনে নেওয়াকে ডেভেলপমেণ্ট কাজ বলা হয়। কয়লার মধ্যে হুড়ঙ্গ কাটা হয় এবং ছটি পাশাপাশি হুড়ঙ্গের মধ্যে একটা করে কয়লার শুন্ত রাথা হয়। এই কয়লার শুন্তের মাপ নির্ভর করে কয়লা শুরের গভীরতা, স্থ্রক্ষের পরিমাপ, কয়লার উপরের পাথরের অবস্থা ইত্যাদির উপর। সাধারণভাবে এর মাপ ৩০ মিটার থেকে ৫০ মিটার হয়। এইভাবে সমস্ত কয়লান্তরের মধ্য দিয়ে প্রভঙ্গ আর স্তম্ভ বানানো হয় এই পদ্ধতির নাম 'বোর্ড এণ্ড পিলার দিষ্টেম', এবং এর প্রথম ধাপের কাজকে বলা হয় 'ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক' বা সম্প্রদারণ সম্পকিত পদ্ধতি। দ্বিতীয় ধাপের কাজের নাম শুস্ত কাটার কাজ। এই কাষ্ণটা একটু বিপদ্ধনক। প্রথম ধাপের কয়লার উপরের স্তরগুলির চাপ কয়লার হুছে বেশ ভালোভাবেই বহন করতে পারে। কিন্তু ষেই স্বস্তু কাটার কাজ আরম্ভ হোলো তথন থেকেই উপরের স্তবের চাপের তারতম্য শুরু। তার ফলে উপর থেকে পাথর ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। স্তম্ভ কাটার সময় কাজের জায়গা এবং ভার আশেপাশে কাঠের এবং লোহার ঠেস দেওয়া হয়। এই ঠেসের তুটো কাব্দ। প্রথম কাব্দ উপরের পাথর ষাতে হঠাৎ ভেক্ষে না পড়ে। আর বিভীয় এই ঠেস প্রতি দেখে অথবা ধরে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে দিভে পারে আর করলা কাটার কাল চালানো যাবে কিনা। স্তম্ভ কাটার কাজেরও অনেক নিয়ম-কাহুন আছেন। বর্তমান কয়লা কাটার পর শৃক্ত জায়গাটা অন আর বালি দিয়ে ভতি করে দেওয়া হয়। এই কাজের নাম বালিপুরণ বা 'স্থাণ্ড ষ্টোইয়িং' এর ফলে থাদের কাজ কিছুটা নিরাপদ হয়েছে। তবে শৃক্তস্থান বালি দিয়ে পুরণের নানান অক্ষারি আছে। এই গেল এরক্ম কাজের কথা এ ছাড়া পৃথিবীর নানান দেশে আরও নানান পদ্ধতিভে কয়লাকাটার

কাজ হয়। তবে প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে একটা নিয়ম সকলেই মেনে চলে যে কয়লাকে এমন পদ্ধতিতে কাটতে হবে যাতে প্রায় সব কয়লাটাই কেটে নিয়ে আসা বায় এবং উপরের পাধরের স্তরগুলির ভারসাম্য হঠাৎ বেসামাল হয়ে না পড়ে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কয়লার উপরের স্তরের ভারসাম্যের গোলমাল হলে কোনো রক্মে কাঠ অথবা লোহার রক্ষণী বা স্তম্ভ দিয়ে থাদকে ধরে রাখা যায় না।

### थारमञ्ज नोटि किन्डार्य क्यमा काठा इय

আগে আমাদের দেশে কয়লা কাটা হন্ত গাঁইতি দিয়ে। যে সমস্ত লোক গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটতো তাদের বলা হোতো 'মাল কটোর'। যে কেউ গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটতে পারবে না। কারণ স্কৃত্বের মধ্যে ছোট জায়গায় গাঁইতি চালাবার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। এ কাজটা বেশ কটনাধা। কয়লা যে স্কৃত্বের মধ্যে কাটা হয় তাকে বলা হয় কয়লাজ্ব মুখীন কাজের জায়গা। খাদ যখন নতুন থাকে কাজের জায়গাগুলি চানকের কাছাকাছি পাকে। খাদ বড় হবার সঙ্গে দঙ্গে এই কয়লা কাটার জায়গাগুলি অনেক দ্বে দ্বে চলে যায়। বড় খাদে অনেক সময় এই কয়লা কাটার জায়গাগুলি অনেক দ্বে দ্বে চলে যায়। বড় খাদে অনেক সময় এই কয়লা কাটার জায়গাটা চানক থেকে বাত মাইল দ্বে থাকে, কয়লা কাটার জায়গা পর্যন্ত ছোট ছোট বেললাইন পাতা থাকে, এই লাইনের উপর ছোট গাড়ী চলাচল করে। এই গাড়িগুলি সাধারণতঃ ১ টন কয়লা নিভে পারে। কয়লা কাটা হলে ছিতীয় দলের লোকেরা এদে কাটা কয়লাকে গাড়ীতে বোঝাই করে কুজা কাটার জায়গায় বেশ কিছু টাব বোঝাই হলে 'হলেজ ইনজিনের' আকংণ যত্নের বা দড়ি টানা যত্নের সাহায্যে এই বোঝাই গাড়ীগুলিকে কয়লান্তর থেকে চানকের নীচে নিয়ে আসা হয়। ভারণর কয়লা বোঝাই গাড়ীগুলিকে ভূলির মধ্যে করে খাদের উপরে নিয়ে আসা হয়। আমাদের দেশে এখন প্রস্তু অনেক থাদেই এই পদ্ধতিতে কয়লা কেটে থাদের উপরে নিয়ে আসা হয়।

কিন্ত এ কথা মনে রাখতে হবে যে আধুনিক যুগে কয়লার চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বে বণিত পদ্ধতিতে কয়লা কাটার ব্যবহার পরিবর্তন হচ্ছে। কয়লা কাটার এবং বোঝাই করার জয় নানারকমের যন্ত্রের আবিদ্যার হয়েছে। এই যন্তের কাজ করার পদ্ধতি এতই জটিল যে তা ভাষায় প্রকাশ করা বেশ তুরুহ কাজ। আমাদের দেশে এখন কয়লা কাটার যন্ত্র দিয়ে কয়লার মধ্যে একটা 'কাট' দেওয়া হয়। একটি মটরের সাহায়ে একটা লোহার চেনকে একটা লোহার বার বা বেলনের উপর ঘোরান হয়। সেই চেনটার মধ্যে অনেকগুলি লোহার দাত বা ছোট গাঁইতি লাগান থাকে। এখন আন্তে আন্তে সেই ঘূর্ণায়মান চেনটাকে কয়লার গায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, চেনের মধ্যে যে দিতে লাগানো আছে তা দিয়ে স্তরে একটা 'কাটনী' বা 'কাট' দেওয়া হয়। এর পরের কাজ হচ্ছে ভিল যয় নিয়ে এনে কয়লার স্তরে ৯/১০টি ফুটো করা হয়। এই ফুটোগুলির ব্যাস ২৫-৩০ মিলিমিটার এবং লখায় প্রায় ১.৫মি:/২মি:। এইবার এই ফুটোগুলির ব্যাস হব-৩০ মিলিমিটার এবং লখায় প্রায় ১.৫মি:/২মি:। এইবার এই ফুটোগুলির ব্যাস হব-৩০ বিপদের সভাবনা নেই ততটা ভরে দ্র থেকে ফাটিরে দেওয়া হয়। এই কাজের নাম রাসটিং অপারেশন বা বিজ্যোরণের কাজ। এক এক করে 'রাসটিং' করার পর 'কোল ফেনে' প্রায় ১২/১৬টন কয়লা পাওয়া য়ায়। তারপর এই কয়লা বোঝাই কুলী দিয়ে অথবা বোঝাই বয় দিয়ে

'কনভেরারের' সাহাধ্যে চানকের নীচে পাঠান হয়। বিদেশে এখন করলা কাটা এবং ভোলার জন্য এমন সব বন্ধ আবিষ্কার হয়েছে যার সাহাধ্যে করলা কাটা এবং এবং একই সঙ্গে করলা বোঝাই করার কাজ চলভে থাকে। সেথানে থাদের কাজ হভে থাকা করলার স্তবে মাহুষের সংখ্যা খুব কম থাকে। কারণ নৃতন বন্ধই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনেক মাহুষের কাজ করে দেয়।

#### খাদের ভিভরের হাওয়ার বন্দোবন্ত

আগেই বলেছি যে মাটির নীচে কয়লা স্তবের মধ্যে যে হুড়ক কাটা হয় ভার সক্ষে উপবের ধোগাধোগ হচ্ছে কেবল মাত্র তুই বা ভভোধিক কুয়োর মভ চানকের সাহাষ্যে। এ কথা সকলেই জানে যে মাটির নীচে লোক যেথানে কাজ করে দেথানে বিশুক হাওয়ার দরকার। থাদের ভিভরে বিশুদ্ধ হাওয়া দেবার জন্ত সাধারণতঃ কোন একটি চানকের মূথে একটি বা ছটি বিশাল পাথা চালানো হয়। এই পাথা থাদের ভিতরকার ষভ দূষিভ হাওয়া টেনে বার করে নিয়ে আসে। স্থভরাং ব্দক্ত চানকের মুথ দিয়ে পৃথিবীর উপরের বিশ্বন্ধ হাওয়া থাদের ভিতরে প্রবেশ করে। এই নির্মল হাওয়া ভিভরে গেলে তাকে ফুন্দরভাবে থাদের সমস্ত জায়গায় এবং বিশেষভাবে কাজের জায়গায় নিমে বেতে হয়। থাদের উপরের বিশুদ্ধ হাওয়াচানকের মধ্য দিয়ে নীচে পেলেই ভার-মধ্যে রাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়। একণিকে হাওয়ার মধ্যে 'অক্সিজেন' এর অংশ কমতে থাকে এবং 'কারবন্ ডাই অক্যাইড' সামাক্ত বেড়ে ধেতে থাকে। এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ হ'ল লোকজনের নিখাস প্রখাস, কয়লার মৃত্ব দহন ক্রিয়া অক্সিজেনের সঙ্গেই অথবা 'কারবন ডাই অক্সাইডের' কয়লা শুর থেকে বার হয়ে আদা। কয়লাশুরে দব দময় 'মিথেন' গ্যাদের সংমিশ্রণ থাকে বাতাপের সঙ্গে কোন কোন থাদের মধ্যে মৃত্ব পরিমাণ হাইড্রোজেন সালফাইড এবং 'নাইটাস গ্যাস'ও পাওয়া যায়। উপরের সব গ্যাসই মান্তবের পক্ষে বিপদজনক। সেইজন্য প্রচুর পরিষাণ বিশুদ্ধ হাভয়া থাদের মধ্যে না পাঠালে যে কোন গ্যাদের পরিষাণ বেড়ে মান্থ্যের জীবন বিপন্ন করতে পারে। ফুসফুস বা হৃৎপিও যেমন মান্তবের শরীরের সব জারগায় বিশুদ্ধ রক্ত পাঠিয়ে ত্বিত বক্তকে লাংদে পাঠিয়ে দেয় তেমনি থাদের বড় পাথা থাদের ভিতরকার দৃষিত বায়ু থাদ থেকে বার করে সেই সব জায়গায় পরিদার হাভয়া পাঠায়।

অবন্ধা বিশেষে এই বিশাল পাখা খাদের উপরে অথবা নীচে বদান খেতে পারে। তবে করলাখাদে এই পাথা খাদের বাইরে মাটির উপরেই বদাবার নিয়ম। খাদের এই পাথার বাদ ১. ৎমি থেকে ৪.৫ মি: হতে পারে। এই পাথা এক দেকেণ্ডে ৫০ থেকে প্রায় ২৫০ ঘনমিটার হাওয়া খাদের ভিতর থেকে বার করে দের। প্রতরাং দমপরিমাণ বিশুদ্ধ হাওয়া অন্ত চানক দিয়ে খাদের ভিতরে ঢোকে। এত বড় পাথা চালাতে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। বড় খাদের পাথা চালাতে ২০০—০০০থেকে ২০০০ কিলোওয়াট শক্তির মোটরের প্রয়োজন। এই মোটর পাথা চালাবার জন্ম রাতদিন চলে। কারণ পাথা বছ হলেই নীচের লোকের বিপদ। দেইজন্ম উপরের এই পাথাবছ হলেই একটি নির্দিষ্ট দমরের মধ্যে লোকজনকে চানকের কাছে নিয়ে আদার নিয়ম আছে তবে একটা কথা জেনে রাখা দ্বকার যে খাদে পাথা বছ হলেই যে নীচের লোকের জীবন সংশয় তার কোন মানে নেই, উপরের পাথাবছ হবার পরও বেশ কিছুক্ষণ থাদে বিশুদ্ধ হাওয়া থাকে।

### খাদের ভিভরে বিপদের আশঙা

মাটির নীচের কয়লা কাটার ইভিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীর নানা দেশের বৃহ্বৎসরের থাদের লোকের বিপন্ন জীবনের কয়ণ কাহিনী। থাদের ভিভরের তুর্ঘটনার কথা হয়ভ ত্রপরিচিত কিছ কি করে এইসব ত্র্ঘটনা ঘটে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে কি ভাবে এই ত্র্ঘটনার সন্তাবনাকে প্রতিবোধ করার বন্দোবস্ত করা হয় ভা হয়ভ তভটা পরিচিত নয়।

প্রথমেই বশেষ্টি যে কাঠ থেকে কয়লা পরিবর্তনের ধাপের মধ্যে নানান রকমের রাসায়নিক किंग श्रक्तिया घरिष्ट, এই दाभायनिक श्रक्तियात कल कत्रनास्त्रत्र मक्षा नानान 'श्रहेष्ट्राकात्रवन' গ্যাস হয়। এই গ্যাসেয় মধ্যে 'মিথেন' গ্যাস প্রায় সব কয়লার মধ্যেই পাওয়া ষায়। স্ভরাং কয়লাকাটার সঙ্গে সঙ্গেই মিথেন গ্যাস কয়লা থেকে বার হয়ে থাদের মধ্যকার হাওয়ার সঙ্গে মিশে ধায়। মিথেন গ্যাদের কোন গন্ধ নেই, কোন স্বাদ নেই, বাতাদের চেয়ে হালকা হওয়ার দক্ষণ এই গ্যাস স্তভ্সের রাজ্ঞার উপরের দিকে জমা হবে এবং উপর দিকে খেতে চেষ্টা করবে। আবার এই গ্যাস হাওয়ার সঙ্গে মিশে প্রচণ্ড বিক্ষোরক মিশ্রণ তৈরী করে। এথন যদি এই বিক্ষোরক মিশ্রণ কোন স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে অপবা আগুনের কাছে আদে তবে বিশেষ পদ্ধতিতে এই গ্যাস জ্ঞান যেতে পারে অথবা বিশেলরণ ঘটাতে পারে। বিশেলরোণ এত জোরে হতে পারে যে এক মৃহুর্তে शामित्र मोराहत्र ममस्य लोक निन्हिक् करत मिरा भारत । वह वह वह वहमत भरत शामित लोकिया এहे গ্যাস সম্বন্ধে আনত না এবং ভার ফলেই থাদের বহু লোক কাজ করতে গিয়ে অসহায় ভাবে প্রাণ দিয়েছে। স্থার হামফ্রে ডেভি (১৭৭৮—১৮২১) প্রথম একজাতীয় নিরাপত্তা বাভি আবিদ্ধার করলেন। যার সাহায়ো এই মিথেন গ্যাসের অবস্থান এবং পরিমাণণ জানা যেতে লাগল। এই মহৎ আবিদ্ধার থাদ জীবনে আনল নৃতন গুগের স্চনা। একবার ধদি এই গ্যাদের অবস্থান সম্বন্ধে জানা যায় তবে নানান প্রক্রিয়ায় দেই গ্যাস ভাড়াবার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। আধুনিক মূপে অনেক রকমের ষয় আবিদার হয়েছে ধার সাহায়ে এই গ্যাস জমলে তার সংকেত পাওয়া ধায়। এবং দরকার মন্ত ভার পরিমাপ জানা যায়। এছাড়া এখন থাদে বাতাস প্রেরণের ব্যবস্থারও খনেক উন্নতি হয়েছে যার ফলে মিথেন গ্যাস থাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জমবার অবকাশ পায় না। এমন অনেক দেশে থাদের মধ্যে বিশেষ স্থানে মিথেন গ্যাস ১.২৫ শতাংশ জমলেই ভার সংকেত পাওয়া যায় এবং নিয়ম অভ্যায়ী থাদের মধ্য থেকে ইলেট্রিক পাওয়ার সপ্লাই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবং এই গ্যাস কমাবার জন্ম বিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। একটি কথা মনে রাগা দরকার ষে থাদের মধ্যে মিথেন গ্যাস থাকলেই বিজ্যেরণ হয় না। এই গ্যাস থেকে বিজ্যেরণ হ্বার জন্ত দরকার বাভাসে মিথেন গ্যাসের অংশ শতকায়া ৪৫ থেকে ১৪৮ ভাগ হওয়া এবং আগুণ অথবা ফুলিলের অবস্থান এবং ভার সংস্পর্ণন। পাদের মধ্যে ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতিগুলি বিশেষভাবে তৈরী, এই সব ইলেকট্রিক যন্ত্রপ্রলি সাধারণভঃ অগ্নি বা ক্লিক নিরোধক করে তৈরী হয়। এর অর্থ যন্ত্রের মধ্যে স্কৃতিক থাকলেও ভা চার পাশের হাওয়ার মধ্যে মিথেন গ্যাস জলে ওঠার শক্তি রাথে না।

পৃথিবীতে থাদের মধ্যে যত বড় বড় বিজ্ফোরণ হয়েছে তার বেশির ভাগ বিজ্ফোরণ হয়েছে বাতাসে ভেসে থাকা 'করলাগুড়ো' থেকে, কয়লাগুড়ো বিজ্ফোরণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় মিথেন গ্যাস

বিফোরণের পর। থাদের মধ্যে কয়লার গুড়ো বাভাসে থাকবেই, এবং সাধারণভ বে পরিমাণ কয়লাগুড়ো বাভালে থাকে দেটা একটা বিহাট বিখ্যোরণ ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। ভবে কয়লাগুড়োর বিফোরণ চটু করে নিজে নিজে হতে চায় না। এই প্রকারের বিফোরণ শুরু করার জন্ম চাই আবার একটি ছোট বা স্চনাকারী বিফোরণ বা 'ডিটোনেটর বা ইনিসিয়েটর' বিফোরণ। মিথেন গ্যাস বিষ্ফোরণ সাধারণতঃ কয়লাগুড়ো বিষ্ফোরণ ঘটাতে পুব সাহাষ্য করে। কয়লা থনির মধ্যে বড় বিপদ দেখা দেয় যথন কোন কারণে খনির ভিতরে আগুন লেগে যায়। প্রত্যেক কয়লারই একটা স্বভাবসিদ্ধ দহন ক্রিয়ার প্রবণতা পাকে তার মানে হচ্ছে কয়লা বাতাদ পেকে মৃত্ শক্তিবেন নিয়ে নিবেই গরম ষে কি ভাবে আগুন লাগভে পারে তা ধারণা করা খুবই মুশকিল , দেইজগু প্রবীণ ও বিচক্ষণ लाक्या श्राप्त श्रिक्ति को जित्र नानान चलि-शनित्र मध्या चक्रमकान को नित्र चारमन। चिंख ७ বিচক্ষণ থনিবিদেরা ভ্রাণ গ্রাহণ করেই বলে দিভে পারেন এই জাভীয় বিপদের আশঙ্কার কথা। এ ছাড়াও আরও নানান কারণে থাদের ভিতরে কয়লার আগুন লাগতে পারে। ধেমন ইলেকট্রিক ভার থেকে, কাজের জন্ম যে ভেল নেওয়া হয় তাতে আগুন লেগে ইভ্যাদি কারণে। যে কোন কারণেই হোক থাদের মধ্যে একবার আগুন লাগলে সেই আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা বেশ হুরুহ কাজ। প্রথম কারণ এই আগুন থেকে যে কোন মুহূর্তে মিথেন গ্যাদের বিজ্যেরণ হতে পারে। দ্বিতীয়ভ: যদি খাদের কোপা ও অল্প আগুন লাগে তবে কয়লার সঙ্গে অঞ্জিনের আংশিক দহন ক্রিয়া (Incomplete combustion) হয় এর ফলে উৎপন্ন হয় স্বচেয়ে ভয়াবহ এবং মারাত্মক মনোক্সাইড্' এই গ্যাস ষদি অতি সামান্ত পরিমাণে ও থাদের হাওয়ার মধ্যে থাকে তবে লোকের অভাত্তেই লোককে পঙ্গু করে ফেলে অথবা মৃত্যু ঘটায়। এই গ্যাদের গন্ধ নেই স্বাদ নেই। বাতাদে ষদি ১০০০ ভাগের মধ্যে মাত্র ৫ ভাগ এই গ্যাস থাকে তবে ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে একটি স্থন্থ স্বল লোকের মৃত্যু ঘটতে পারে। এবং ধদি এই গ্যাদের পরিমাণ বাভাদে এক শভাংশ থাকে ভবে ১/২ বার নিশাস নিলেই একটি মান্ধ্যের মৃত্যু হতে পারে। স্বচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে এই গ্যাসে আক্রাস্ত লোক বুঝভেই পারবে না যে সে এই গ্যাদের কবলে পড়েছে। সাধারণভঃ এই গ্যাদ খাদের মধ্যে পাওয়া ষায় না। কিন্তু কোন কারণে থাদে আগুন লাগলে অথবা কোন বিংফারণের পর এই গ্যাদের পরিমাণ বেড়ে ধায় এবং তথন থাদের মধ্যে ধেতে হলে গ্যাদ মুথোশ পরে কাজকর্ম করতে হয়।

কোন জারগায় এই গ্যাস অল্প পরিমাণে আছে কি না তা জানতে হলে আগেকার দিনে এমন কি এখনও পর্যন্ত থাঁচায় করে একটি ছোট ময়না পাথি নীচে নিয়ে যেতে হয়। পাথি খ্ব অল্প পরিমাণে এই গ্যাস থাকলেই সাড়া দেবে। এবং পাথির কাছ থেকে সাড়া পাবার পর কোন ক্রমে বিনা মুখোশে খাদের ভিতরে যাওয়া উচিত নয়। পাথি যে পরিমাণ গ্যাসে সাড়া দেবে সাধারণভাবে সেই পরিমাণ গ্যাস মাস্থবের পক্ষে মারাত্মক হয় না। তবে কার্বন মনোক্সাইত যদি বেশী পরিমাণে থাকে তবে পাথি ও মাত্মর প্রায় এক সঙ্গেই আক্রান্ত হবে। এখন অবশ্র নানান রক্ষের কার্বন মনোক্সাইত অনুসন্ধানের যন্ত্র আবিদ্ধৃত হয়েছে এবং বিদেশে শ্বয়ংক্রিয় ডিটেকটর দিয়ে এই গ্যাসের পরিমাণের অংশও জেনে নেওয়া হয়।

থাদের মধ্যে আরও নানান গ্যাস আছে ষ্থা—কার্বন-ডাই-অক্সাইড্, হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ইভ্যাদি। যে কোন একটি গ্যাসের পরিমাণ থাদের মধ্যে বেড়ে গেলেই থাদের কর্মীদের বিপদের সম্ভাবনা আছে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে বে এইসব গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে যদি থাদে হাওয়া পাঠাবার এবং তা পরিবেশন করার ব্যবস্থাটা ঠিক না থাকে।

থাদের মধ্যে আরও নানান বিপদের সম্ভাবনা আছে যথা এল চুকে যাওয়া, চাল ধ্বনে পড়া অথবা হঠাৎ দেয়াল ধ্বনে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে কোন বিপদই বিপদ নয় যদি মান্তবের বুজি ঠিক মত কাজ করে।

থাদের কাজের ব্যবস্থার পরিবর্তনের দক্ষে সঙ্গে মাটির নীচের থাদের লোকদের নিরাপতা সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এবং নৃতন নৃতন যন্তের আবিষ্কার এবং ব্যবহার এমনভাবে করা হচ্ছে যার ফলে থাদের লোকদের কর্মকট্ট এবং বিপদের আশক্ষা হাস পার।

## আলো-আঁধারের কবি নেরুদা-পাউও

#### সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রায় সমসাময়িক না হলেও পাউও আর নেকদার আবির্ভাব ঘটেছে একই শতকের কাব্যা দাশে। তাঁরা একই যুগের ছুই কীর্তিমান পুক্ষ, ছুজনেই যুগ ষন্ত্রণায় জর্জরিত। তবুও নির্মম হলেও এ কথা বলতেই হবে যে এজরা পাউও বা পাবলো নেকদা কেউই যথাসময়ে উপযুক্ত কাব্য মর্যাদা পান নি। যদিও বা পাবলো নেকদা লেনিন পুরস্কার লাভ করার পর থেকে খ্যাতি বিস্তার এবং উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করতে শুক্ত করেছিলেন, কিছু এজরা পাউণ্ডের জীবন কেটেছে কেবলই হাহাকারে, তীক্ষ, তীব্র লাজনা আর চরম যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে।

একদা প্রচণ্ড ইছদী বিধেষী পাউও অনেক ক্ষতিকর মন্তব্য করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদক্ষে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভার অন্তে কোনদিনই পাউগুকে ক্ষমা করেন নি দীর্ঘ বারো বৎসর মানসিক হাঁসপাভালে বন্দী থাকার পর অনেক কবি সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় যদিও বা তিনি মৃক্তি পেয়েছেন, ভবুও ভেনিসেই তাকে শেষ নি:খাস ত্যাগ করতে হয়েছে। মাকিন যুক্তরাণ্ড কোনদিনই তাকে স্বদেশে স্থান দেয় নি। অথচ এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গেই পাউও একবার সরস মন্তব্য করেছিলেন 'দি বিগেষ্ট ল্যুনাটিক আসাইলাম ইন্দি ওয়ার্লড'; কেবলমাত্র ভাই-নয় অধিকাংশ মাকিন অ্যানধোল্জী বা কাব্য সংগ্রহেও পাউণ্ডের কবিতা বাদ পড়েছে, এমন কি জীবনের শেষ মুহুর্তেও 'আমেরিকান একাডেমি এও দি ক্তাশানাল ইন্ষ্টিটিউট অব্ আট্ স এ্যা ও লেটারস' সংস্থা প্রতি বংসর যে প্রযোগ্য 🛰 যথোপযুক্ত ব্যক্তিকে 'ইমার্সন ষরো' পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন, শেষ বৎসরে বিচারক মণ্ডলী এজরা পাউগুকেই এই পুরস্কারের উপযুক্ত বলে মনোনীত করেন, কিন্তু পরিচালক মণ্ডলী পাউণ্ডের সমস্ত সাহিত্য স্ষ্টিকে অস্বীকার করে, জীবনের অক্যাক্ত দিক পর্যালোচনা করে পাউওকে পুরস্কারের অযোগ্য বলে ঘোষণা করে সেই মনোনয়ন নাকচ করে দেন। ভেনিদে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বুদ্ধ পাউও ভাই বড় ছু:থে আত্ম সমালোচনা প্রসঙ্গে মস্তব্য করেছিলেন—নিজেকে আমার বড় অশিকিত নির্বোধ বলে মনে হয়, আমার সারা জীবনটাই কেবল ভূলে ভরা। .... সথচ এই পাউও কি ? কবি. সমালোচক অথবা অমুবাদক ভাই নিয়েই সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে বিভর্কের ঝড় বয়েছে भीर्षकान। ब्लार्ड कवि ইয়েটস্কে ভিনি সমালোচনা করেছেন ভীত্র ভাবে, উপদেশ দিয়েছেন, আবার खक्रन कवि <u>ि. अन अनिम्ना</u>टेन कावा<u>श्रम्</u> श्रकामनान <del>षण</del> नकल्नन कार्ह् है। ना जूल्हिन नन्न छेरनार्ह, কাটাকুটি করে এলিয়টের বেঠিক কবিভাগুলোকে সঠিক রূপদান করিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকেও সমালোচনা করেছেন অতুল উৎসাহে, গীভাঞ্জলি পাঠ করে বিশ্বন্ত জ্ঞানে অবিশ্বরণীয় বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রভি। (যদিও পরবর্তীকালেটি. এস এলিয়টের স্থায় পাউত্তও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন ) অ্যাংলো স্থাক্সন, চীন, জাপান, ফরাসী ও অক্সান্য বহু অপ্রচলিত ভাষা থেকে অমুবাদও প্রচুর করেছেন। অত্যন্ত তরুণ বয়সেই পাণ্ডিত্যের জাঁকজমকে আর কবিভার নুভন পদ্ধভিতে স্বাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৯০৬ খুষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন পাউত্ত 'পার্সনি' নামক কাব্যপ্রন্থ প্রকাশ করলেন, আর এই গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকেই কবিভার গভির বদল ঘটল, জন্ম নিল ইমেজিট মৃভ্যেণ্ট। আর ঐ একটি কাব্যেই পাউও দিনক্লেয়ার, ট্রাং ওয়েজ, ইয়েটস্, র্বেনিটাইনদের মভ শিল্পী সাহিভ্যিকদের হৃদয় জয় করে নিলেন। ঐ বৎসরেই ধৌধ সহযোগিভায় প্রকাশ করলেন রাষ্ট্র পত্রিকা। ভক্ষণ কবিদের জন্ম হতে লাগল আর ইমেজিট মৃভ্যেণ্ট ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা পৃথিবীভে।

এ হেন অশাস্ত হৃদয়ের চিতাকর্ষক কবি পাউণ্ডের সমস্ত সাহিত্য স্বাকৃতি জীবনের একটি ফ্রাটির লক্ষেই চিরকালের মত নই হয়ে গেল। পাউণ্ড তার চোথ বালসান কবিতাগুলো পড়িয়ে বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যত না উৎসাহ পেয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেলী পেয়েছেন জাচের আর ভণ্ড উপাধিটি। পাউণ্ডের অনবত্য অফুবাদগুলো পড়েও বিশেষজ্ঞরা ভূল আর বিকৃত বলে ভূয়ো প্রভিপন্ন করে পাউণ্ডের প্রতিভাকে অস্থিকার আর নই করে দিতেও পেছপা হন নি । পাউণ্ডের স্বাধিক পরিচিত কাব্য স্থারটি হল পিনাস কাানটোস। এই কাব্য সম্ভারে তাই পাউণ্ডের মন্ত্রণার আর ভৃথের প্রতিফলনই অতিবিক্ত মান্ত্রায়ে প্রকাশ পেয়েছে। ইছদী বিষেধী ক্লান্ত কবি এজনা পাউণ্ডের জীবনের তাই অধিকাংশ সময়েই অতিবাহিত হয়েছে তীর যন্ত্রণা আর লাঞ্নার মধ্যে দিয়ে।

প্রায় সমকালেই চিলির কাব্যাকাশে অরুণোদয় ঘটেছে, সূর্বের কিরণ পড়তে শুক করেছে আর সেই সূর্য অরুং নেরুদা। চিলির কাব্যের সীমানা ভেঙ্কে ক্রমেই তিনি বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে উপশ্বিত হচ্ছেন, নিজের সম্পর্কে বিনি মন্তব্য করেছিলেন নিংশাসের মন্ত কবিতা ছাড়াও আমি বাঁচতে পারি না। সেই নেরুদা, খিনি হু ছটো নিশ্বমুধ্নের বীভৎসভাকে চোথে দেখেছেন, হদয় দিয়ে অহুতব করেছেন এবং কাব্য সাহিত্যে তার ফসল ফলিয়েছেন। রোমান্টিকতা, স্বরিয়েরিলিজম সমস্ত শুরকে অভিক্রম করে ধূলি-মাটি থেকে কাব্য উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এ হেন পাবলো নেরুদাও কিন্তু তার কাব্য রচনা তারু করেছেল। এ হেন পাবলো নেরুদাও কিন্তু তার কাব্য রচনা তারু করেছেল রোমান্টিক কবিতার বাতাবরণেই। কিন্তু ম্পেনের গৃহযুদ্ধ নেরুদাকে গৃহহারা করেছে। এরপর ফুল ফেলে নেরুদা হাতে তুলে নিয়েছেন আন্তন জালিয়েছেন হাতের মশালকে আর এগিয়ে এসেছেন বিশ্ব সাহিত্যকে আলোকিত করতে। গতাহুগভিক কবিতার ধারাকে বদল করে অভিক্রতার কিন্তু পাথরে কবিতাকে উপস্থাপিত করেছেন মেহনতী মানুষকে আহ্বান আনিয়ে বলেছেন—

### 'ভাইসব আমাদের লড়াই চলবে ফ্যাক্টরিতে মাঠে'—

একজন কবির এরচেয়ে সংগ্রামী ডাক আর কি বা হতে পারে। নেরুদা হলেন ল্যাতিন আমেরিকার সবচেয়ে বড় শিল্পীত প্রতিবাদ। রাজনৈতিক নেতাদেরকে মঞ্চ থেকে তুলে সরাসরি কাব্যের বিষয়বন্ধ করে নিয়েছেন। মাও দে তুং, সিগুয়েল, কান্ধো, স্তালিনকে নিয়ে কাব্যবিপ্লবের স্ত্রপাভ ঘটিয়েছেন। 'হাদয়ে স্পেন' নামে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থে তিনি স্থাদেশের ষ্ট্রণাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশের প্রতিটি মাস্থবের কাছে। মাস্থবের ডাককেই নেরুদা সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি জানিয়েছেন। শোবিত মানবের মৃক্তিই তাঁর একমাত্র কামনা, তাই কবিতা স্প্রী হরেছে কামার, মৃটে, মন্থবের মধ্য থেকে। সহাস্থভুতির মন নিয়ে অংশক পৃথিবীকে দেখেই এসেছেন। সেই অমল

ভালবাদার কলল ক্যাণ্টো জেনারেল। ব্যক্তিগভ জীবনে নেক্ষা ভারতেও এসেছেন কন্সলেটের কর্মচারী হিলাবে। সাম্রাজ্যবাদের চাপে দলিভ, পিষ্ট এক নিরপ্তা বৃহৎ জনসম্প্রদারকে দেখে ভিনি ব্যক্তি হয়েছেন। অক্সভব করেছেন বে মৃত্যু এ জাভিকে ছুঁরে ষেভে চাইছে বারবার। কম্যনিষ্ট পার্টি নিবিদ্ধ হওয়ার গোপনে দেশভ্যাগীও তাঁকে হভে হয়েছিল। এভ ষম্রণার দক্ষিত হওয়া সত্তেও প্রেমের কবিভা রচনা কিন্তু ভিনি কোন সময়েই ছাড়েন নি। তৃভীরবার বিবাহের সমর ভিন্ননামে প্রকাশিভ একগুছে সোনালী প্রেমের কবিভা ভারই ফলল। ভাই যারা নিরালা নির্জনের কবি নেক্ষাকে ভারাও অকুন্তিভ চিত্তে অভিনিদ্দিভ করেছে। প্রেম-প্রভিবাদ সব মিলে গিয়ে অভূভ কবিভার স্ঠি হয়েছে—

পিতৃত্যি; হে আমার পিতৃত্যি তোমার দিকে ফেরাই আমার রক্তধারা তোমার জন্তে কিছু আমার আকাজ্জা শিশুর মতো মাতার জন্তে অশ্রমেয়। গ্রহণ করো এই অন্ধ গীটার এবং এই ভ্রষ্ট কপাল।

( ভোত্র ও প্রভ্যাবর্তন ) বিষ্ণু দে

পাউও আর নেক্ষা ত্লনেই যুগ যত্রণার জর্জরিত। আর ত্ ত্টো যুদ্ধ যে পরিমাণ অপরিমের বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষতিসাধন করল তা আর কিছুতেই পূর্ণ হবে না। জীবনের হবর্ণ যুগ পাউও মানসিক হালপাতালে অর্থ-জন্ধর মত দিন কাটিরেছেন। অনুবাদ, সমালোচনা আর ইমেছিই মৃতমেণ্টের লে হুলম পরিণতি সহজেই ঘটতে পারত, তা চাপা পড়ে গেল। সারা জীবনের আত্মমানিতে অন্ধকারেই মৃথ লুকিরে চিরকালের মত দরে গেছেন এজরা পাউও। পাউও রাজনীতিবিদ ছিলেন না অবচ নির্ভুলভাবে রাজনীতির শিকার হয়েছেন। তবুও কবি হিলাবে পাউও মহাবিপ্লবী আর মহান নেতা দেই কারণেই পাউও আলোর কবি; যদিও অন্ধকারের বাদিন্দা। আর চিলির এক গণ-অভ্যথানে যগন বিশ্ববাসী স্কৃত্তি। নৃতন মানিকে যথন কাব্যের আগুনে বলসান রূপটা দেখবে বলে পাঠক সমাজ উদ্গ্রীব, তথনই ত্বয় নেক্ষা নিতে গেলেন। যে মশাল একদা তিনি বিশ্বের আরে পৌছে দিয়েছিলেন সেই মশাল নির্বাপিত হল। একই শতকের ত্ই কবি নেক্ষা আর পাউও, আমেরিকার আর ল্যাতিন আমেরিকার। তু'জনেই যুগ-বন্ধণার ফসল। একজন আলো দিতে গিয়ে সন্ধকারে সরে গেছেন। অপর জন অন্ধকারে আলো পৌছে দিয়েছেন। অপত তুলনেই সম পথের পৃথিক। আশ্বর্ধ ও অন্তুত।

## **वकाशक** डेप्प उ वाश्ला वकाश्क नावेक

#### পরিমল ঘোষ

নাটক বলতে আমরা এক বিশেষ সাহিত্য কর্মকেই বৃঝি। আবার একাংক নাটকও নাটক। তবে একাংক বলার সংগে সংগে তার একটা বিশিষ্ট রূপের কথা আমাদের মনে আসে। একাংক বললেই অল্লায়তনের নাটক বৃঝায়। কিন্তু পূর্ণাংগ নাটকের সংগে একাংকের সেটাই ভগু পার্থক্য নয়, আরো কভকগুলো দিক আছে। একাংক নাটকের কতকগুলো স্বরূপ ও লক্ষণ আছে—যা তার পক্ষে একান্ত দ্রকার। এই শ্রেণীর নাটকে তৃটো দিক পরিক্ষার—একটা হল আয়তনের দিক অর্থাৎ তার বিষয়বন্ত এক অংকে নিদিষ্ট হয়; অপর দিক তার নাটকের দিক, অর্থাৎ বক্তব্যকে বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে শিল্প-তাৎপর্যে মণ্ডিত করা দ্রকার।

নাটকে পঞ্চসন্ধির কথা সর্বজনবিদিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উত্তয় দেশীয় নাটকে তা স্বীকার করা হয়েছে। প্রাচ্য সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রে ষেমন পঞ্চসন্ধি (মৃথ, প্রতিমৃথ, গর্ত, বিমর্থ, নির্বহণ)-এর কথা আছে, পাশ্চাত্যে এরিইটলও তেমনি 'পোয়েটক্স্'-এ পঞ্চসন্ধির উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক নাট্য-কাহিনীকে এই পঞ্চসন্ধি (Introduction, Rising action, Climax, Falling action, Catastrophe)-এর মাধ্যমে সংঘটিত হতে হয়। নাটকের অস্তংবাহিত এই পঞ্চসন্ধির প্রভাবেই পরবর্তীকালে নাটকে পাঁচটি অংক প্রচলিত হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উত্তর দেশের নাট্যতত্বে এই পঞ্চসন্ধির কথা স্বীকার করা হয়েছে, কিন্ধ সকল নাটকের ক্লেন্তে পঞ্চসন্ধিকে পাঁচটি ভাগ বা অংক রূপে দেখানো হয়নি। এই পঞ্চসন্ধি নাটকে বিভিন্ন অংকের (এক, তিন, পাঁচ, আট, দশ প্রত্তি) মাধ্যমে সংস্থাপিত করা হয়েছে। এই অংক বিভাগ প্রাচ্য দেশে সংস্কৃত নাটকে ও পাশ্চাত্য দেশে রোমীয় নাটকে প্রথমে দেখা যায়। প্রাচীন প্রীক নাটকে পর্ব বা ছেদ থাকলেও প্রকৃত অংকগত বিভাগ ছিল না।

সংস্কৃত নাটকে শ্রেণী অনুসারে বিবিধ অংক বিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটক ও প্রকরণগুলির অংক সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত রয়েছে। 'ডিম' ও 'ইহামগ' শ্রেণীর রচনার অংক সংখ্যা চার, এবং 'সমবকার' শ্রেণীর রচনার অংক সংখ্যা তিন দেখা যায়। 'ভাণ', 'বিয়োগ', 'অংক', 'গ্রহুসন' ও 'বীথী' শ্রেণীর রচনাগুলিতে একটি অংক অবলম্বন করা হয়েছে বলে, এগুলোকে একাংক দাতীয় রচনা বলা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে ভাসের আবির্ভাবকাল যদিও বিতর্কমূলক, তবু খৃষ্টীয় বিতীয় শভক বলে ভা অনুমিত হয়। তাঁর প্রসিদ্ধ এক অংকের রচনাগুলোর ( 'মধ্যমব্যায়োগঃ', 'কর্ণডারম্', 'দৃত্বটোৎকচঃ', 'দৃত্বাক্যম্', 'উক্লভঙ্গঃ' প্রভৃতি ) মাধ্যমেই পৃথিবীর প্রাচীনতম একাংক নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে মনে কয়া যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন নাট্যকার রচিত 'লীলামধুকরঃ', 'সৌগন্ধিহরণম্', 'শমিষ্ঠা-য্যাডিঃ', 'হাস্থার্ণবঃ' প্রভৃতি রচনাগুলোকে একাংক শ্রেণীর ধরা যায়। এগুলোতে স্কলামভনে একটি চমৎকার ভাব স্বাভাবিক সম্পূর্ণতা লাভ করেছে এবং রসস্কৃতিভে ভা সার্থকতা লাভ করেছে।

পাশ্চাভ্যেও প্রাচীনকালে বিভিন্ন অংকর নাটক দেখা গেছে। প্রাচীন গ্রীক নাটকে অংক-বিভাগ তেমন স্পষ্ট ছিল না, ভবে বিভিন্ন পৰ্ব, ভাগ বা বিরভি অবশ্রুই ছিল। পঞ্চাদ্ধিকে অবলয়ন করে রোমীর নাটকে ( সেনেকার নাটকে ) পঞ্চাংকের প্রাথমিক রূপ দেখা দেখা বার। রোমীর নাটকের পথও অংকের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। সেকৃস্পীয়রের পরবর্তীকালে এই পঞ্চাংকের বিধিই প্রচলিত হয়ে এসেছে। নাট্যকার ইবসেনের সময় থেকে নাটকের পঞ্চাংকের এই ধরাবাঁধা নিয়ম শিথিল হয়ে পড়ল। ভারপর বাধ্য-বাধকভা বা স্থিরভা আর ভেমন অমুভূভ হল না। ভধন থেকে চার, ভিন বা তুই অংকের নাটক লেখা হতে থাকে। এই প্রসংগে আরো কটি কথা বলা দরকার। প্রাচীন গ্রীদে ছ-একটা একাংক ( স্ক্লায়ভন বিশিষ্ট ) জাভীয় নাটক ছিল বলে। মধ্যযুগের ইংরেজী সাহিত্যে 'মিখ্রী', 'মিরাকল', 'মর্যালিটি'ও 'ইন্টারল্যুড' জাতীয় রচনার কথা জানা যায়। এগুলোর অধিকাংশই একাংক শ্রেণীর রচনা। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে নাট্যাভিনন্ন বন্ধ হয়ে গেলে, দেখানে ভ্রাম্যমান অভিনেতারা দেশের বিভিন্ন স্থান 'ডুলস্' ( Drolls ) নামে এক অংকের ক্ষুদ্র কৃদ্র নাটিকা অভিনয় করভেন। সমসাময়িক ঘটনা, সামাজিক সমস্থা বা বিশেষ অভিব্যক্তি—এসব নাটিকাগুলোভে প্রকাশ করা হত। উনিশ শতকেও বিভিন্ন সথের দল ঘারা অনেকগুলো একাংক নাটক অভিনয়ের কথা জানা যায়। এ সব নাটকে একটা জংক থাকলেও, ভাতে প্রধানতঃ হাস্তকৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা উগ্র-প্রচার-ধর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমানকালের নাটকের মত বিশিষ্ট শিল্পরূপ ভাতে অপরিজ্ঞাত ছিল, অধিকাংশ নাট্যকারদের সে মান্সিকতাও ছিল না।

বলা বাছলা, এসব একাংকের উল্লেখ ঐতিহাসিক উৎস ও ক্রমস্তাটি স্মরণ করার জন্ত । একাংক নাটক পূর্ণ ও পরিণত শিল্পরূপ লাভ করেছে বিশ শতকে এবং মূল্যবান সাহিত্যরূপে তা বিবেচিত হয়েছে।

ষ্থার্থ একাংক নাটক বিশ শতকের সৃষ্টি। যুগ পরিবর্তনের পথে ও অভিজ্ঞতার মূল্যে একাংক নাটক এখন সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রশংসাক্রমে ছোট গল্পের কথাও উল্লেখ করা যায়। উপস্থাসের সংক্ষিপ্ত রূপ হলেই তা ছোট গল্প হয় না, ছোট গল্পের কভকগুলো বিশিষ্ট লক্ষণ নির্নীত হয়েছে। এ সব গুণে মত্তিত হলেই তাকে ছোট গল্পের আখ্যা দেওয়া যায়। একাংক নাটক সম্বন্ধেও সে কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। পঞ্চাংক বা বড় নাটকের সংক্ষিপ্ত বা এক অংকে রূপায়ণকেই কেবলমাত্র একাংক নাটক বলা যায় না। এই শ্রেণীর নাটকের কভকগুলো স্বরূপ বা লক্ষণ আছে, সেগুলো অনুপন্থিত থাকলে তাকে প্রকৃত একাংক নাটক বলা যায় না। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে ক'টি কথা বলা যেতে পারে।

একাংক নাটকে প্রথমতঃ থাকবে একটা অংক। কিন্তু একটি অংক থাকলেই তাকে একাংক শ্রেণীভূক্ত করা যায় না। ববীস্ত্রনাথের 'মৃক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটক ছটিতে একটি করে অংক রয়েছে। কিন্তু এথানে ঘটনার ভাটিলতা ও ব্যাপ্তি এবং চরিত্রের আধিক্য থাকায় তা পূর্ণ নাটকের শুক্তব্ব লাভ করেছে। এগুলোকে একাংক নাটকের শ্রেণীভূক্ত করা সংগত নয়।

অন্যদিকে, একের অধিক দৃশ্য-বিশিষ্ট নাটকও কথনো কথনো একাংক নাটকের মর্যাদা লাভ করতে পারে। অবশ্য দে দৃশ্যগুলো একটি অংকেরই অন্তর্নিহিত ভাগরূপে পরিস্ফুট হওয়া দরকার। এখানে দৃষ্ঠ ভাগটি তধুমাত্র সময়ের বিরভি বা অভিক্রান্তি ব্যুতে ব্যবহৃত হয়। নাটকীয় ঘটনার প্রেক্তিত কথনো কথনো দর্শক্ষনে সময়ের ব্যবধান সহস্কে বিশ্বাস স্বৃষ্টি করতে হয়। সেথানে অভিনয়ের বিরভি ঘটিয়ে কিছুক্ষণ পদা ফেলে রাথার প্রয়োজন ঘটে। দৃষ্ঠমান অভিনয়ের সংগে সংযুক্ত নেপথা ঘটনার ব্যাপ্তি ষদি বেশী হয়, তবে পদা ফেলার প্রয়োজন হয়। উদাহ্রণ হিসেবে 'The Monkey's Paw', 'Firmed Oak' প্রভৃতি নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। এখানে একাধিক দৃষ্ঠ থাকলেও দৃষ্ঠ পরিবেশের বৈচিত্রা নেই, অর্থাৎ নাট্য-কাহিনী মূলত: একটা অংকেই আরভিত হয়ে চলেছে। প্রসংস্কর্জমে বলা যায়, পদা না ফেলেও মঞ্চে কোনো অভিনেতা বা অভিনেতীর গৃহস্থালির টুকিটাকি কাজকর্ম, আরুত্তি, গান, বাছ্যয়র (পিয়ানো-গীটার-বালি প্রভৃতি) বাজানো, আস্বাবপত্র ঝাড়ামোছা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়েও সময়ের ব্যাপ্তি বা অভিক্রান্তি ব্যানো যায়। নেপথা ঘটনার সময় ব্যাপ্তি ও অভিনয়ের সময়় অভিক্রান্তি একরূপ হওয়া নির্যুত্ত নাটকের পক্ষে প্রয়োজন। বর্তমানে কৌলনী ও বর্ণালী আলোক-সম্পাত্তের মাধ্যমে সময়ের ব্যাপ্তি ব্যানো সম্ভব হয়েছে। এ সব ব্যাপারে কৃত্রিমতা বা অখাভাবিকভাকে দর্শকরা নাটকের প্রয়োজনে মেনেনের।

বিষয়বন্ধও একাংক নাটকের উপযোগী হওয়া দরকার। একই কাহিনী একাংক ও পঞ্চমাংক নাটকের বিষয়বন্ধ হতে পাবেনা। পঞ্চমাংকে একটি কাহিনী পল্লবিভভাবে আবর্ভিভ ও বিবর্ভিভ হয়ে নানা রসমণ্ডনের মাধ্যমে উপসংহাবে পৌছায়। কিন্তু একাংকে সে স্থাোগ নেই। একাংকে সেই কাহিনীর একটি বিশেষ সমস্যা, একটা ৰন্দ্ম্থর ঘটনা পর্যায় বা কোনো জীবনের এক গভীর অভিব্যক্তি মাত্র নাটারূপ পায়। একাংকে কাহিনীর বৃত্তি ঘনপিবদ্ধ ও রসমণ্ডিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চমাংকের মন্ত মৃত্যমদ গভিতে চলা একাংক নাটকের স্বভাব-বিরুদ্ধ। দ্রভগভিতে চলাই এর রীতি। এ নাটকের সংলাপে থাকে গভীর অর্থজোতনা! অপ্রয়োজনীয় সংলাপে নই করার মন্ত সময় এখানে বড় কম। পঞ্চমাংক নাটকের মন্ত বিভিন্ন রসের ভিয়ান এখানে সংঘটিত করা সম্ভব হয় না, ভাতে একাংকের উদ্দেশ্য ও পরিণাম বার্থ হতে পারে। নাটকের ঘটনাগত অবিচ্ছিন্নভা ও ভাবগত করা বজায় রেখে নাট্যরসকে এখানে বিশেষ পরিণামমূখী করে প্রবাহিত করা হয়।

পঞ্চমাংক নাটকের তুলনায় একাংকের চরিত্রসংখ্যাও হয় অল্প। অধিক চরিত্রের প্রয়োগে কোনো চরিত্রই এথানে পূর্বভা পায় না। সীমিত পরিসরে পরিমিত বক্তব্যকে স্থনিবাঁচিত চরিত্রের মাধ্যমে এথানে প্রকাশ করা হয়। ভবে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রগুলি যথানির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলে। অক্তর্বন্দ্র ও সংঘাতে বিপর্যন্ত বা উংক্রান্তির চিত্র এথানে স্থদর ভাবে বিশ্বন্ত করা হয়।

ভাহলে বলা যায়, একাংক নাটকে কোনো ঘনপিবদ্ধ কাহিনীবৃত্ত একটি অংকে আবভিত হয়ে যাভাবিক সম্পূৰ্ণতা লাভ করবে এবং অল্পসংখ্যক চরিত্তের কণোপকথনে ও নাটকীয় কোশলে বিষয়টি শিল্পকর্যে ভাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

আধুনিককালের ইংরেজী সাহিত্যে অনেক শিঙ্কসমত একাংক নাটক রচিত হয়েছে। সাহিত্যের বিচারে এগুলি মূল্যবান ও প্রসিদ্ধ রচনারূপে বিনেচিত। প্রসংগক্রমে 'The Rising of the

Moon', 'The Bishop's Candle-Sticks', 'Miss India', 'A Night at an Inn', 'Hewers of Coal' প্রভৃতি একাংক নাটকগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এবার বাংলা একাংক নাটকের কথা। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ শাথার স্থায় নাটকেও পাশ্চাত্য প্রভাব অরণীয়। বর্তমান বাংলার একাংক নাটকের শিল্পসমত ও পরিণত রূপের পিছনে পাশ্চাত্য একাংকের প্রেরণা রয়েছে অনেকথানি। তবে পাশ্চাত্যের মত বাংলা সাহিত্যেও খাঁটি একাংক নাটক বচিত হবার আগে তার বে একটা প্রচ্ছয় প্রয়াদ ছিল, তা লক্ষ্য করা যায়। কিছু তা ছিল অনেকথানি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিয় প্রয়াদের ফল। সে রচনাগুলোর পিছনে নাট্যকারের বিশেষ শিল্প-সচেতনতা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। সেজক্য হয়ত সেগুলো তেমন সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। তবে একাংক নাটকের আলোচনার স্প্রচনাপর্বে এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এদিক থেকে গিরিশচন্ত্রের 'বৃষকেতু' (১৮৮৪/এক অংক) পৌরাণিক নাটক এবং 'ভোটমঙ্গল' (১৮৮২/এক দৃশ্য), 'বেল্লিকবাজার' (১৮৮৭/ এক অংক), 'অকাল-বোধন' (১৮৮৮/ত্ই দৃশ্য প্রভৃতি প্রহেশন-নক্মা জাজীয় রচনাগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। এই প্রসংগে অমৃভলাল বহুর 'চাটুজ্যো-বাডুজ্যো' (১৮৮৬/এক দৃশ্য) ও বিজেজলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম' (১৯১১/এক দৃশ্য) প্রহেসন তৃটিও অরণীয়। উনিশ শভকের শেবাংশ হতে বিশ শতকের তৃই দশক পর্যন্ত এ জাজীয় আরো কিছু রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। নাটক হিসেবে এগুলোর মধ্যে নানা দোষ-ক্রটি রয়েছে, ভা সত্ত্বেও একাংক শ্রেণীয় বচনার প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে এগুলোর নামোল্লেখ করা বাজনীয়।

ববীজনাথ সাহিত্যের বিভিন্ন শাথার স্থায় নাটক নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক রচনাকালে তাঁর লেখনী মাধ্যমে এমন কতকগুলো নাট্য-অর্য্য আমরা পেয়েছি. যেগুলোকে একাংক নাটকের অস্কুর্ভুক্ত করা যায়। তাঁর 'কাহিনী' (১৯০০) প্রস্থের কতকগুলো কাব্যনাট্য (,গাছারীর আবেদন', 'গভী', 'নরকবাদ', 'কর্ণকুলী সংবাদ' প্রভৃতি) 'হাল্য-কৌতুক' (১৯০৭) ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৮)-এর কতকগুলো নাটকা এবং 'বিদায় অভিশাপ' (১৯০২) উপভোগ্য একাংক নাটকরূপে বিবেচিত হতে পারে। 'হাল্যকৌতুক' ও 'বাঙ্গকৌতুক' — এ হাল্কা বিষয়বস্থ কৌতৃক ও রস-রিনকভার সংগে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু অন্যান্তগুলোতে গভীর ভাবনা উপযুক্ত নাট্যকৌশলে প্রকাশ করা হয়েছে। এ নাটকগুলো একাংক শ্রেণীর রচনারূপে সমাদৃত হতে পারে। কিছু কবিগুক্তর নাট্যভাবনাই ছিল অভ্যান্ত ধরণের। বিদেশী একাংক নাটকের সংগে পরিচিত হয়েও ভিনি সচেতনভাবে একাংক নাটক রচনায় কতটা প্রয়াস করেছিলেন, ভা জানা যায়নি। রবীক্রনাটকে মনীষী কবির বিশিষ্ট ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে অভিনব নাটক-প্রক্রিয়াই মাধ্যমে। ভাই বাহ্নিক রূপগত মিল দেখে এগুলোকে একাংক শ্রেণীর রচনা বলে মনে হলেও, রবীক্রনাথের বিশিষ্ট নাট্য রচনা হিসেবে এগুলোকে প্রকাশ ক্রা যুক্তিযুক্ত।

বিশ শতকেই বাংলা একাংক নাটক রচনার ষথেষ্ট প্রেরণা ও সচেন্ডন প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। এ বিষয়ে সচেন্ডনভাবে প্রথম প্রয়াস চালিয়ে যিনি বাংলা একাংক নাটকের ইভিহাসে ক্বৃতিত্ব অর্জন করেন, ভিনি হলেন বর্তমান বাংলার বিশ্রুত নাট্যকার মন্মথ রায়। তাঁর 'মৃক্তির ভাক' নাটকটি বাংলা একাংক নাটকের ইভিহাসে প্রথম সার্থক স্পষ্টিরূপে শ্বরণীয় হয়ে আছে। একাংক নাটকের শিল্পস্মত

বিশেষ রূপটি এ নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। সমালোচক প্রমণ চৌধুরীও এ নাটকটিকে 'সবুজপত্ত'-এ স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। ১৯২৩ খুষ্টান্মের ২৫শে ডিসেম্বর 'স্টার থিয়েটার'-এ নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে সে এক বিশিষ্ট গৌরবের দিন। নাটকটি পরিচালনা করেন নটস্র্য অহীক্র চৌধুরী এবং নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে তুলসী বন্দ্যোপাধার ও কৃষ্ণভামিনী।

নাট্যকার মন্মথ রায় অনেকগুলো একাংক রচনা করে বাংলা নাট্য সাহিত্যকে উন্নত করেছেন। একাংক নাটক রচনা করে বাংলা নাট্য সাহিত্যকে আরো যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যান্ন, বিধারক ভট্টাচার্য, জ্যোছন দক্ষিদার, কিরণ মৈত্র, উৎপল দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বর্তমানে বছ খ্যাত, স্বল্ল খ্যাত ও অর্বাচীন নাট্যকার বিশেষ প্রয়ত্ত ও প্রন্নান চালিয়ে বাংলা একাংক নাটকের যাত্রাপথকে প্রসারিত করে তুলেছেন। এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে একাংক নাটক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বছ বিশিষ্ট নাটকের সংগে ক্রম-পরিচন্ন লাভ ঘটে চলেছে। একাংক নাটকের এই প্রচার ও প্রন্নাস এক পৃথক আলোচনার বিষয়বস্তা। বাংলা একাংক নাটক পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এখন পরিণতির পথে ক্রম-বিব্রতিত হচ্ছে—এ আমাদের আশা ও আনন্দের কথা।

স্থপরঞ্জন চক্রবর্তী

### আন্তর্জাতিক আইন: কি ও কেন

সম্ভবতঃ ১ ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মি বেনপামই আন্তর্জাতিক আইন শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন। ফ্রান্স ও জার্মান ভূথণ্ডের জাতি সমূহের আইন ডুইট গু জেমস ও ভোলকারেকট্ এর প্রতিশব্দ রূপে এর ব্যবহার বেনপামের এক নিঃসন্দেহ এবং শারণীয় ক্বতিত্ব।

বস্তুত: আন্তর্জাতিক আইন বগতে কি বোঝায় জানতে হলে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বনন্দিত লেথক, আইনবিদ, জননেতা এবং রাজনীতিজ্ঞরা ষেদব অসংখ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এবং/ মথবা প্রাথমিক মামলার নিম্পত্তি করেছেন দে সবের দিকেই আমাদের নম্রমনোহর ও সহিষ্ণু দৃষ্টি দিতে হবে।

প্রথাত ইংরেজ আইনজ্ঞ লবেল বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক আইন হলো এমন কতকগুলি বিধি যা' সভ্যজাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের রীতিনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।' পারস্পরিক বোঝাপড়ার কেত্রে রাষ্ট্রসমূহের ব্যবহারের রীতিনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এই আন্তর্জাতিক আইন—শান্ত এবং অশান্ত, অন্তির উভন্ন রাষ্ট্রেরই। অধ্যাপক ওপেনহীন্নেনের মতে, 'আন্তর্জাতিক আইন হলো কতকগুলি আচরণগত ও চিরাচরিত বিধি যা' সভ্য রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক আদান-প্রদানের কেত্রে আইনাহুগভাবে বর্তায়।' অধ্যাপক ব্রায়ারলি বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক আইন হলো কতকগুলি বিধি ও কর্মকাণ্ডের সর্ভ সংকলন যা' সভ্যজাতিসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধ্যভামূলক।' দেখা যাচ্ছে এইসব মহাজনদের সকলের মভামত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটি একান্ত জরুরী কথা—সভ্যজাতি, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আবশ্রকীয় আচরণীয় বিধি এবং তার আইনাহুগত বাধ্যবাধকতা।

অবশেষে অধ্যাপক হলের কথার আসা ষায়। অধ্যাপক হল আন্তর্জাতিক আইনকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে এই আইন হলো এমন কতকগুলি ব্যবহারিক বিধি যা' আধুনিক সভ্যরাষ্ট্রগুলি একের সঙ্গে অত্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেনে চলে। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে এমনই এক শক্তি যাকে প্রকৃতিগভভাবে এবং মাত্রার দিক দিয়ে সচেতন ব্যক্তি দেশীর আইনের মতই মানে এবং যাকে যে কোন বিধিবিধান লভ্যনের ক্ষেত্রেও কার্যকরী বলে মনে করে।

বলা অনাবশ্রক যে হলের বজব্যে আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞাটি অনেক ব্যাপকতা পেরেছে। আনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। আর বনাম ক্যেন (অ ফ্যান্থনোনিয়া), [(১৮৭৬) ২ এর ভি ৬৩]-এর মামলার মাননীর বিচারক লর্ড কোলরিজ লক্ষ্য করেছেন যে জাতিসমূহের আইন হলো কভকগুলি প্রথারই সমষ্টি বাকে সভ্যরাষ্ট্রগুলি একের লঙ্গে অন্তের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মেনে নিভে স্থীকার পেরেছে। এই প্রথাগুলি কি, কোন একটি বিশেষ প্রথা স্থীকৃতি পেরেছে কি পার নি, ভা' অবশ্রই সাক্ষ্যপ্রদানের উপর নিশ্চিস্ত নির্ভরশীল। অক্যত্র স্থবিখ্যাত ওয়েই হ্যাও সেণ্ট্রাল গোল্ড মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড বনাম দি কিং [১৯০৫] ২ কে. বি ৩৯১]-এর মামলার মাননীয় বিচারক লর্ড

এ্যালভার টোন ১৮৯৬ সালে কীল্আওয়েনের লর্ড রাসেল সারা টোরাগাতে প্রদত্ত অভিভারণে বা বলেছিলেন ভার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন বে আন্তর্জাতিক আইনের এর চেয়ে ভালো সংজ্ঞা তিনি আর খুঁজে পান নি, তা হলো এই আইন হলো কতকগুলি প্রথা বা রীতিরই সমষ্টি বাকে সভ্যরাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছে। অবশেষে এস. এস. লোটাসের মামলার [(১৯২৭) পি. সি. আই. জে সিরিজ এ. নং ১০] স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারলয় বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক আইন হলো এমন কতকগুলি অর্থময় আদর্শ যা' স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কার্যকরী।'

স্থারী আন্তর্জাতিক আদালতে এই কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে আছে অন্তয়ন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃটি বিশিষ্টতা। বেমন—একটি হলো এর সর্বজনীনতা আরেকটি হলো এর একম্থীনতা। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, 'স্বাধীন জাতিসমূহের উপরে।' অধিকন্ত স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতের মতে অর্থময় আদর্শাবলী সকল জাতির ক্ষেত্রে নয়, কেবলমাত্র স্বাধীন জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সসীম প্রয়োগক্ষেত্র ধে আইনের, যে আইন আবদ্ধ থাকতে চায় কেবলমাত্র স্বাধীন জাভিগুলিরই সমস্থা নিয়ে; চায় না বিস্তৃত হভে, ব্যাপক অধিক্ষেত্রের বাসনায় বিশাল হভে ভথাপি ভাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে মানবো কি করে?

এই জিজাদা জেগেছিল অভীতেই অনেকের মনে। অনেকেই ছিলেন তাই এই আইনের আলোচনার বিধাবিত, নীরব। সংশয় দেখা দিয়েছিল প্রখ্যাত ইংরেজ লেথক জন অষ্টিনেরও মনে। তবু তিনি মৃক থাকতে পারেন নি। স্পষ্টতেই বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক আইন ষথার্থ আইন নয়; এ হলো কতকগুলি ব্যাবহারিক ও আচরণীয় বিধি ষার মধ্যে আছে কেবল নৈতিক সমর্থন।' অথচ তিনি আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, আইন হলো প্রথম কতকগুলি ব্যবহারিক বিধি যাকে চাপায় এবং কার্যকরী করে তোলে দার্যভৌম শক্তি। অষ্টিনের পূর্বস্থী হবদ্ এবং প্রফেনডুফও আন্তর্জাতিক আইনের আলোচনায় কোন স্বন্ধিবাচক বক্তব্য তুলে ধরেন নি। তাঁদের মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল এর কার্যকরী শক্তির অমুপছিতি ও পরিচালকের অনস্তিত্ব দেখে। তবু ত্যাট্রেল, হলাগু, বেনথাম প্রমুথ চিস্তানায়কেরা মৃথর সমালোচনার অস্তেও আন্তর্জাতিক আইনের কিছু অবশেষ খুঁছে পেম্বেছিলেন। কিছু তয়াংশ। অস্তরের বাণী ভনিয়েছিদেন ভ্যাট্রেলই সর্বপ্রথম। বলেছিলেন, আভিসমৃহের আইন তার উদ্ভবের লয়ে জাতিসমূহের ক্রেজে প্রযুক্ত প্রাকৃতিক আইন বই কিছু নয়। হলাগুও দেখিয়েছেন জাতীয় আইনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনের ব্যবধানের দীমারেথা এবং অর্পেরে বলেছেন বক্তিগত আইনেরই 'বৃহৎ-লিখন' হলো আন্তর্জাতিক আইন। কিছু স্ববচেয়ে প্রস্থার দ্বিতে এই আইনকে দেখেছেন হল এবং ফেরেল প্রযুধ্ধ লেখকগণ।

অষ্টিন থারিজ করেছেন এই আইনের অন্তিত্বকে এইজন্তে যে এর পেছনে কোন সার্বভৌষ শক্তির সমর্থন নেই। এভো নয় সক্রিয়, প্রকৃতিবাদী আইন। নীতির সমর্থনে আইনকে তাঁর ভেষন কার্যকরী এবং/অথবা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হর নি। বান্দিক জাতি সম্হের বিরোধ ঘটাতে, শাসন করতে, আয়ত্বাধীন রাথতে তাদের, তিনি দেখতে পান নি কোন থর্ব শক্তিমান, চরাচরব্যাপী সার্বভৌষের বিচারের দণ্ডপানি হাতে কদাচিৎ আবির্ভাব। এই আন্তর্জাতিক আইনকে বর্ণনা করতে গিরে তিনি প্রকৃতই বলেছেন এ হলো, "ক্লাই আন্তর্জাতিক নীতি" গড়ে উঠেছে সাধারণতঃ জাতি

সমৃহের "প্রচলিত মতামত ও ভাবাবেগের" বলে। প্রায়ই একই রক্ম উচ্চারণ শেষ করে হলাও বললেন আন্তর্জাতিক আইন হলো কেবলমাত্র "সৌজনোর আইন"।

সৌজন্যের আইন ? ব্যক্তিগত আইনের বৃহৎ লিখন ? সার্বভৌম শক্তির সমর্থন শূন্য থরে। থাবো আবেগ কম্পমান নীতিগুচ্ছ থালি ?

হয়তো আছে আরও অনেক নিন্দাবাচন আন্তর্জাতিক আইনের ভাগ্যে। অনেক গলদ, অনেক ক্রটির কথা। ভাবরং অন্য সময়, আরেকদিন আলোচনা করা যাবে।

বলেছি আইন বলতে আন্তর্জাতিক আইন কি, কোন্ ধরণের আইন।

এবারে বলা খেতে পারে প্রভাক জাতি ও রাষ্ট্রের আপন আপন আইন থাকতেও এই আইনের প্রয়োজনীয়তা কি ্ব কেন এই আইন ?

বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, একই আকাশের তবে, উদার নীলিমায় বাঁচতে চায় না কেউ, কোন জাতিই। ম্যাথু আর্গন্ডের নিঃসঙ্গ কুয়াসালীন দ্বীপ, কিংবা কাউপারের নির্বাসিত আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক কল্পনার কুহকে থেকেও কি আসতে চায় নি রৌজের প্রান্তরে, উজানের দিকে উদ্ভাসিত হতে ? অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্ককে, প্রভাক্ষ পারিপার্শকে সকলেই চায়। আকাজ্জা করে। আকাজ্জা করে আকাজ্জা করে লা পেলে, হারালে অক্ষন্তি বোধ করে। অক্ষন্তও হয় কভুবা। সব ছাপিয়ে মাহ্ন্য চায় বিজয়ী এবং বিজ্ঞিত, শান্তিগ্রন্ত এবং শান্তিদাভার মধ্যে একটি আশ্চর্বমধ্র সামীপ্য, পরম্পর স্পৃষ্ট হবার মভো নম্র একটি একাল্লবর্তিতা। সহান্ত্রভিতে আর্জি, ঘনীভূত এক মমভাময় পৃথিবী।

চায়। আর চায় বলেই অন্নেষণ করে ফেরে কিছু আচরণীয় বিধি, পালনীয় শর্ত। ষা পারস্পরিক সম্পর্ককে, আদান প্রদানকে দৃঢ় করে, দীপ্ত করে। আন্তর্জাতিক আইন এই দীপ্তিময় পৃথিবীর জাঘিমা প্রসার করবে বলেই ভার অন্তিত্ব। সোজকের আইন হলেও যদি ভার উদ্দেশ্ত হয় স্থানের উদ্বোধন, স্প্তির দাক্ষিণ্যে, প্রেম প্রীভির বস্তায় ভাসিয়ে দেয় ভা পৃথিবী ভাহলে ক্ষভি কি ?

শক্তির দন্তে, আফালনে অনুগত করা যায়, পুলিসী শক্তির পরাকাষ্ঠার মানানোও যার অনেক কিছু কিন্তু আইনের যে উদ্দেশ্য, ফ্রার নীতি তা' তথন অন্তাচলকে রক্তিম করে গোধুলির লালিমার ক্ষণকালের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। থাকে না তার রেশ। কোনই স্বদ্বাভাগ। রুজতেন্ট তাই কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের বাণীতে যথার্থই বলেছিলেন," একথা মনে করা অনঙ্গত হবে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে শক্তি ঘারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রাজনীতিবিদেরা যাথার্থবাধ, আইন ও ক্যারনীতির ধারণার ঘারা পরিচালিত নয়।" অধ্যাপক ব্যায়ারলিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আন্তর্জাতিক আইনের এই ক্যায়নীভির দিকটিতেই।

স্থার হেনরী মেইন নির্মম সমালোচনা করছেন অষ্টিনের মন্তামতকে যদিও তিনি স্থীকার করে নিয়েছেন যে শান্তির ভয়ে মাত্রয় অনেক সময় অনেক বিধিনিয়মকে মেনে নেয়। তবুও মানবসংসারে সকল মাত্রয়ের তুলনায় এমন মাত্রয়ের সংখ্যানগণ্য, এরা হলো তৃত্বভকারীর দল ছাড়া কিছুই নয়। আইনের মতে অধিকাংশ আচরণ-বিধিই মাত্র্য মননের অভাসে না জেনেও মেনে থাকে। কিল্লাওয়েনের লর্ড রাসেলও অবনত মন্তকে একবাক্যে মেনে নিয়েছেন এই মত।

পৃথিবী জুড়ে অস্তাহীন সমস্তা উদ্ধৃত মাথা তুলে উঠছে প্রতিদিন, প্রতিমূহুর্তে। অন্তব্দির

প্রেরণায়, স্বার্থের সীমালীন প্ররোচনায় মাগুষ কুটিল বৃদ্ধিতে নিমগ্ন হচ্ছে। একে অস্তের উপরে বাঁপিয়ে পড়ছে; কথনো প্রভাক, পরোক্ষে কভুবা। লিপ্ত হচ্ছে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দক্ষে, সংঘর্ষে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও প্রায় সময়।

দেখে মনে হয় পারস্পত্নিক ঘন্দে, কোলাহলে, সংঘধে, সংগ্রামে শেষ হয়ে যাবে কি মানবজাতি ?
অভতবৃদ্ধির প্রেরণায় আত্মঘাতী হবে কি ? মগ্ন হবে আত্মদানের হত্যায় ? প্রতিবেশীর রক্তে রাঙা
করে নেবে হাত ? আকাশ কি মলিন হবে মেঘভারে ? চরাচর ব্যাপ্ত হবে ধুমুচ্ছায়ে ?

না। এতবড় ক্ষতি মাহুষের ভাগ্যে কোনদিনও লিখতে পারবে না সময়। পারবে না ইতিহাস। মাহুষের শুভবুদ্ধির প্রেরণা বারুদগন্ধী আকাশেও ডেকে আনবে ফিনিকাকে। অগ্নিবিহুদ্ধে। তার পাথায় থাকবে অজ্ঞাত দিনের শুভ বার্তা বহনের চঞ্চলতা।

মাস্থবের সংক্ষ মাস্থবের, প্রতিবেশীর সংক্ষ প্রতিবেশীর, জাতির সংক্ষ জাতির, রাষ্ট্রের সংক্ষ রাষ্ট্রের জাবের আদান প্রদানের সেতৃটি অচিরেই গড়া হবে। সেই সেতৃহত্ত দৃঢ় হবে এক আদর্শ, এক নীতির নির্ভরতায়। তার নাম বিদেশ নীতি। আর তাকে নির্ভর করবে যা', দৃঢ় করবে যা', তাকে দেবে স্পূর, সভেজ, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ স্বাচ্ছন্দ্যভার নামই আন্তর্জাতিক আইন।

শ্রীতালাদিকুমার দন্তিদার—সতর বংসর পৃতি উপলক্ষে শ্রন্ধা। ইন্দিরা দেবী চৌধুরালী—
ত্বম-শতবর্ষে শ্রন্ধার্য। ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন—১০৩ এ-সি বালিগঞ্জ প্লেম। কলিকাতা-১৯

পুজিকা হুইটিই সাবকপ্রায়— হুডেনিয়র নয়। ইদানীংকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠানকালে কর্মকর্তাগণ আমাদের বা উপহার দেন, মূল্যের বিনিময়ে অবস্থা, সে-সব পুজিকা বিজ্ঞাপন, শুভেচ্ছাবাণী আর কর্মকর্তাদের প্রলম্বিত জিরাফের গলার মতো নামভালিকায় আজোপাস্ত ছাপানো থাকে—নানা রং বেরঙে ছাপানোও বলা চলে। তার ভিতর না থাকে চোখ-জুড়োবার মতো হুদুস্গচিত্র না থাকে মন-হারাবার মতো কোনো বিষয়মাধুর্য। কিন্তু ডিমাইসাইজের ক্লচিশীল এই পুজিকা হুটি প্রচ্ছদে ও মূত্রণসৌকর্ষে শুধু যে স্থান্স তাই নয় বিষয়নৈপুণ্যেও অতুলনীয়। ৬৪ এবং ৩৬ পৃষ্ঠার এই পুজিকা হুটি বিনামূল্যে সংবেদনশীল এবং বিদয় উপন্থিতিদের ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদন্ত হয়। সমস্ভ দিক বিবেচনা করলে এটি শুধু অভিনব নয়, উৎসাহ্ব্যঞ্জক।

শ্বনাদি দক্তিদার যে একজন রবীক্র-শ্বেছধন্ত এবং সন্ত্যিকারের রবীক্র-সংগীতের ভরিষ্ঠিসাধক এবং মৌলিক অর্থে রবীক্র-সংগীতের ধর্ণার্থ প্রচারকও ছিলেন—এ তথ্য আজ আমাদের কাছে বিশ্বতপ্রায় অধ্যায়। ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন যে সংগীত-জগতের পূর্বস্বীদের প্রতি আজও প্রদাশীল তার নিদর্শন তাঁদের ক্রমশ প্রকাশিত শারকগ্রন্থ ও পুস্তিকাভেই প্রমাণিত।

ত জুন ১৯৭৩ সম্পাদকের নিবেদনে "পদা-আনন্দোচ্ছল অনাদিদা দীর্ঘকাল রোগশব্যাগত ও লোকসমাজের অস্তরালে জীবনমৃত অবস্থার দিনাতিপাত করছেন'—বলা হলেও অনাদিদা আজ আর নেই—দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত মৃত্যু শেব পর্যন্ত তাঁর সকল রোগভোগের অবসান ঘটিয়ে দিলে। যদিও এই মৃত্যুর অনেক আগেই তিনি আমাদের black ingratitude-এর ধূলিঝড়ে ঢাকা পড়ে গিরেছিলেন। কাজেই প্রথমে ইন্দিরার উৎসব ও পরে তাঁর এই মৃত্যু সংবাদপত্তের পৃষ্ঠায় এবং অনমানসের শ্বতিচারণে তাঁকে সামবিকভাবে হলেও পুনক্ষজীবিত করে তুলেছে।

অশ্রেদ্ধা করা বা অনধীত থাকাটা আপাত যুবধর্ম বলে প্রচারিত হলেও এটা যে বিজ্ঞানসমত নয় এটা বে গোটা সমাজের চেহারা হতে পারে না কাজেই এটা বে যুগধর্মও নয় তারই প্রমাণ ইন্দিরার এই সফল প্রয়াস।

অনাদিদা যে গোটাজীবন রবীক্স নির্দেশ শ্রদ্ধায় এবং মোলিক অর্থেই পালন করে এলেন তার অন্ধরেবণা হিসেবে দেখতে পাই…'আমার বক্তব্য এই যে, অস্তাক্ত সকল বিষয়ের চেয়ে সংগীত-শিক্ষাই ভোমার প্রধান বিষয়। তুমি যদি এই বিস্তায় পারদর্শিতা লাভ কর তাহলে আমি আনন্দ লাভ করব এবং বিশ্বভারতীর পক্ষে সে একটা গোরবের বিষয় হবে।'

'ইন্দিরা'—প্রকাশিত এই পুত্তিকায় আমরা সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কতকভালি বিজ্ঞান-

ভিত্তিক চিন্তা এবং ভাতির পক্ষে গৌরবজনক বিষয় ভানতে পারি।

রবীক্রনাথ বিভিন্ন চিঠিপত্তে অনাদিদাকে বলছেন—…'আজকালকার দিনে কোনো রুরোপীর ভাষা ও সাহিত্য না শিথতে পারলে বিশ্ববিহ্যার সঙ্গে আমাদের যোগদাধন হয় না এবং বিশ্বনের সমাজে আমাদের আসন সন্ধার্ণ এই অক্সই ভোমাকে ইংরেজী ভাল মতে। শিথতেই হবে—আর একটি কাজ কোরো—দিহুর কাছ থেকে ইংরেজী-সঙ্গীতের Staff Notation ও শিথে নিয়ো। ঐ নোটেশনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গীতকে বিশের কাছে পরিচিত করবার জত্যে ঐ নোটেশনের দরকার হবে। —স্বর্গাপি বদি ভোমার আয়ত্ত হয় ভা হলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে লৌকিকসঙ্গীত তুমি সংগ্রহ করে আনতে পারবে—সেই একটি মন্ত বড়ো কাজ আমাদের সামনে রয়েছে।

ষণেষ্ট বিলম্ব ঘটলেও আজও প্রশ্ন করা চলে বিশ্বভারতীর সংগীতভবন রবীন্দ্রনাথের এই মহৎ এবং শুক্তপূর্ণ পরিকল্পনাকে কডটুকু বাস্তবায়িত করেছেন ? আমাদের মতো দাসক্রভ জাতির অলস ও কর্মবিম্পবিলাসিভার পাছে সংগীতভবনও কী ক্লেদাক নন ? রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত সংগীতভবন ভারতবর্ধের সংগীতসমাজের অক্সতম প্রধান কর্ণধার হবার কথা ছিল না কি ? ভারতবর্ধের সংগীতচর্চা নিয়ে মৌলিক গবেষণাও কথা ভো দূর অন্ত—রবীন্দ্রসংগীতেই বা কলন রিসর্চন্ধলার বিশ্বভারতী-সংগীতভবন আল পর্যন্ত দেশকে উপহার দিয়েছেন যারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের তথা সমগ্র অনমানসের স্বান্ধ-স্থানিক ত্লে ধরতে পেরেছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিভালয়ে রবীন্দ্র আদর্শ বিনষ্ট হচ্ছে বলে একদল ভাবুক যতথানি সোচ্চার হচ্ছেন সেই বিচ্যুত আদর্শকে পুন:-প্রতিষ্ঠিত করার জন্ম তাঁরা কী সামান্ততম পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন ?

'আমার অমুপন্থিতিকালে আশ্রমে শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে কিছু ক্রিটি ঘটবার আশহা আছে সেজস্ত ভোমাদের মনে ধেন কোন ক্ষোভ না জনায়। শুভদিনের জন্ত ধৈর্ঘ্য ধরে অপেকা করো।'—অনাদিদাকে লিখিত রবীক্রনাথের চিঠি/আগষ্ট ১,১৯২০

षण्डः भन्न देश्य धर्म षा प्राप्त कन्ना है त्था निष्ठत्र !

এই পুঞ্জিকার বহু তথ্য ষেমন আছে তেমনি ঘাছে কভকগুলি মূল্যবান ছবি ও পরিচয়জ্ঞাপক শ্বিচারণ আতীয় টুকিটাকি চিন্তাকর্ষক ঘটনাও। রচয়িতাদের অনেকেই বিশেষ বিশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রাহ্যাগী বলেই লেথাগুলো ষেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি রস্গ্রাহী ও স্থপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

সে না হলে সকাল বেলায়
চামেলি কি ফুটবে!
সে নৈলে কি সন্দে বেলায়
সক্ষে ভাৱা উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ পত্যের হেঁয়ালিতে ইন্দিরাদেবীকে কথাগুলি বললেও এগুলো যে গভীরতর সভ্য এ ভথ্য রবীন্দ্রসাহিত্যাসুরাগীদের নিকট অপরিচিত নয়। ছিন্নপত্র বা ছিন্নপত্রাবলী পড়েন নি রবীন্দ্রসাহিত্যের এমন পাঠক বিরল নন কি?

हेन्जियामः गीछ निकाय्यन कर्ड्क क्षकाणिए এই भूछकि हेन्जियामियोय भएवार्षिको উৎসব

উপলক্ষে তাঁদের শ্রহাঞ্জলি হলেও এটি তাঁদের exhaustive publication নম। 'ইন্দ্রিরাদেনী এবং সাহিত্যসংগীতের বিভিন্ন শাখার তাঁর কুতির পরিচয় সম্বলিত পূর্ণান্ধ একটি স্মারকগ্রন্থ ও তাঁরা প্রকাশ করবার সংকল্প আনিয়েছেন। তাই তাঁরা এই স্বল্প পরিসরে ইন্দিরাদেনীকে লিখিত তথ্যাত্র রবীক্রনাথেরই গত্ত-পত্তর কতকাংশ এখানে সংকলিত করেন। হয়তো আমাদের অনেকেরই এর সঙ্গে প্রচিন্ন আছে তব্ একত্রে সংকলনের আকারে এর মূল্য স্বতন্ত্র। আশা করি প্রকাশিতব্য স্মারকগ্রন্থে সাহিত্য ও সংগীতে ইন্দিরাদেনীর গোটা জীবনের ক্লুভ্রতার নিদর্শন মিলবে। শোভন সংস্করণবোগ্য পৃত্তিকা হওয়া সত্তেও মূত্রণক্রটিতে আকর্ষণীয় ছবিগুলো ব্রিয়মান হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে ইন্দিরাদেবীকে লিখছেন, ··· 'কবিভার ভর্জমাণ্ডলি বিশ্বভারতীর আর্নালের অক্তে স্থরেনকে কণি করে পাঠাবার জন্মে অমিয়কে বলে দিলাম। ··· এইমাত্র ভারে ভর্জমাণ্ডলি অপূর্বকে দেখালুম—দে বললে আমার কবিভার এভ ভালো ভর্জমা দে আগে আর দেখে নি।'

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর মাজিভমানসিকতা যে সাহিত্যের সকল শাথাতেই সপ্রতিভ ছিল তারই নিদর্শনম্বরণ এই ক-ছত্র উদ্ধৃত করে দিলাম

যদিও ইন্দিরাসংগীত শিক্ষায়তন কর্তৃক এই পুস্তিকা ঘৃটি ছুই প্রথিত ষশ ব্যক্তির নামে প্রকাশিত তবুও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে এ ঘৃটি সংকলন সামগ্রিকভাবে সংগীত-সাহিত্যের মূলাবান তথ্যবহ।

বিকাশ বস্থ



একবিংশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

## কালিদাসের হ'টি বিলাপ

#### মনোমোহন দত্ত

জগতে যারা মহাকবিরূপে পরিচিত, সকল রসের সৃষ্টিতে তাঁদেরও প্রতিভার সমান ক্তি ঘটে না; রসবিশেষের ক্ষেত্রেই সমধিক নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। যেমন ভবভূতির 'করুণ'-এ, কালিদাসের আদিরসে। বিচিত্র রসলোকে যারা ষ্থার্থ কবি-সার্বভৌম, কেবল তাঁদেরই সর্বত্র স্কুল্প-বিহার। তাঁরাই কবিপ্রজাপতি; ইতিহাসে তাঁরা ভুগু তুর্লভ নন, তুর্লভতম।

লোকোত্তর প্রভিভা সত্ত্বেও রসবৈচিত্ত্যে কালিদাসের সমান দক্ষভার নিদর্শন মেলে না। বরং তাঁর আদিরসপ্রবণতা ভিন্নভর রসস্ষ্টিকে কোথাও কোথাও বিশ্বিত করেছে।

'কুমারসম্ভব'-এর চতুর্ব সর্গে মূলতঃ রতিবিলাপ বর্ণিত। এই শোকসঞ্চাত 'কর্লণ' ও কোথাও কোথাও আদিরসগর্ত। 'মোহপরায়না সত্তা'র সমুখে কবি উপস্থাপিত করেছেন মদনের 'পুরুষাকৃতি' ভত্মরাশি।—'লদৃশে পুরুষাকৃতিক্ষিতে হরকোপানল ভত্মকেবলম্।' (৩ চতুর্ব সর্গ) এ-দৃশ্র অবশ্রই শোকের উদ্দীপক। স্করাবতঃ পতিবিয়োগ-বিধুরা রতির অশ্রু উবেল হয়ে উঠেছে। তাঁর বিলাপে বনস্থা 'সমত্বংশে' প্রতিধ্বনিত। কিছ সেই 'বিহ্বলা-বিকীর্ণমূর্দ্ধভা'র শোকদৃশ্র বর্ণনায় কবির আদিরসাত্মক দৃষ্টিই পরিক্ষ্ট। বহুধালিকনে রতি ধূনরস্কনী।\* এই সর্বনাশের মধ্যেও কবির দৃষ্টি কোথার নিবদ্ধ ভা বলা নিপ্রয়োজন।

কামসথা বসম্ভকে দেখে রতির শোকাঞ্চ দ্বিগুণ উদ্বেল হয়ে উঠল। শোকাবেগে ভিনি বক্ষে করাঘাত করতে লাগলেন। কবি বর্ণনা দিচ্ছেন—ভমবেক্ষ করোদ সা ভূশং স্তনসংবাধমুরো জ্বান চ।

\* खंडेवा : का निमारमंत्र हिखाःक नी श्रीखंडा—वरनाख नाथ निक्त ।

(২৬—চতুর্থ সর্গ) কবির আকুলতা যেন করাঘাভজনিভ ঐ স্তনসংবাধ উরসের ব্যথায়, তাঁর ব্যবহ্নায় নয়।

রভির বিলাপোজিতে যে সব শৃতিচিত্র বর্ণিত হয়েছে, ভার অধিকাংশই রভিরসরতসের দৃষ্ট।
—কেলিমন্দিরে মদনের মূথে অক্তমনে ভিন্ন নামিকার নাম উচ্চারিত হওয়ার অভিমানে কেমন করে
তাঁকে মেথলাবন্ধনে বেঁধেছিলেন, অবভংলোৎপলে ভাড়না করায় কেমন করে তাঁর চোথছটি 'চ্যুডকেশরে
পীড়িত হয়েছিল (২)—ইভ্যাদি। একদা কেমন করে মদন 'শিরসা প্রণিপভ্য' স্বভমানসে তাঁর
বেপথ আলিংগন প্রার্থনা করেছেন—সেই কথা শ্বরণ করে আরু তাঁর মনে আর শান্তি নেই।'

কোথাও কোথাও রতিবিলাপে করুণরস কেবল অগভীর নয়, চাপল্যে হাস্তকর। কম্পর্ণ রতির বে অংগরাগ বিলেপন স্থক্ষ করেছিলেন, এথনো ভা অসমাপ্ত। এই ভো সবে দক্ষিণপদে আলভা পরানো হরেছিল, এথনো বে বামপদ বাকি। স্ভরাং রভির সথেদ প্রার্থনা—

ভষিমং কুক দক্ষিণেভরং চরণংনির্মভরাগমোহি মে॥১৯, ৪র্থ সর্গ এ বর্ণনায় চিরস্তন নারীপ্রকৃতির স্বভাষচাপন্যই ষেন স্বাভাসিত।

এতংসত্তেও রতিবিলাপের বিশ্বভূমীণ ভাৎপর্য অনস্থীকার্য।—নিশাকর আল 'নিজলোদয়। তরপক্ষেও বৃঝি ভার তহতা ঘূচবে না; আনন্দপূর্ণিমা আর বৃঝি বিলসিত হবে না আকাশে। হরিভারুণ চূতমন্ত্রী শররূপে আর কার ধহতে সংযোজিত হবে। ঐ ভ্রমরপুঞ্জ, যারা একদা ধহও পি হয়েছে, আল ভারা করুণস্থরে অহুরোদন করছে। (শ্লোকসংখ্যা ১৩, ১৪, ১৫—চতুর্থ সর্গ),

বিশ্বপ্রকৃতির সব সৌন্দর্য অবসিভ হয়েছে মদনের মৃত্যুতে। শুধু বিশ্বলোকে নয়, মানুষের চিন্তলোকেও এই মদনেরই প্রবর্তনা। প্রেমপ্রৈতিই ভয়াল নিশীথের স্ফীভেড অন্ধকারে জনশ্রু রাজপথে একাকিনী অভিসারিকাকে সংকেতকুঞ্জে পরিচালিত করে। রতিবিলাপে মানবহৃদয়ের এই নিভাসভাকে কবি আশ্বর্থ কাবারূপ দিয়েছেন।

রাত্তির তিমিরাবৃত রাজপথে চকিতবিদ্যাতালোকে অশনি ত্রস্তা অভিসারিকা কে আর প্রিয়সংগমে পরিচালিত করবে।

রজনীভিমিরাবগুর্ভিভে পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবা।

বসভিং প্রিয়! কামিনীং প্রিয়াম্বদৃতে প্রাণয়িতুং ক ঈশর:॥ ১১, ৪র্থ সর্গ

কাষের অভাবে প্রকৃতি আজ মদিরতাশৃষ্ঠ। নারীর রূপ-ঘৌবন, বিভ্রম-বিলাস—সব অর্থহীন, অনুত্তেজক। নিথিল স্প্রতির, সৌদর্যের, সভোগের উৎসমূলে বে কামশক্তি, তার অপস্তিতে অভরে বাহিরে রসের ধারা আজ শুরু। এই বেদনাকেই প্রকাশ করেছেন কবি অপূর্ব ভংগীতে 'প্রমদার পানমদির অরুণ নয়ন, খালিত বচন আজ সব বিভূষনামাত্র।'—

नम्नाक्रक्षानि पूर्वमन् वहनानि चनमन भएए।

व्यमिक विक्रि वाक्रगीयमः व्ययमानायधूना विक्रयना ॥ ১२, १४ मर्ग

রভির অসহ বিরহব্যাকুলভায় তাঁর প্রেমের প্রগাঢ়ভাই পরিস্টে। বসম্বের প্রভি রভির উজি
—আমার চিভায় সত্তর অগ্নিপ্রদান করো; দক্ষিণসমীরবীজনে তাকে জালিয়ে দিও অবিলয়ে।—
ভদমু জলনং মদর্শিতং অবরেদক্ষিণবাভবীজনৈ: ১৩৬

কারণ তুমি তো জানো, জামার কণমাত্র বিচ্ছেদও কন্দর্পের অসহ।----

विभिष्ठः थम् एष वया चात्रः क्यथमग्दमहर्ण्य न याः विना ॥ ७७

রভির এই প্রার্থনার আত্মভাবনার চেয়ে প্রির ভাবনাই বড় হরে উঠেছে। আপনার বিরহ্বরণাকে অভিক্রম করে পভির বিরহ ষর্রণার উদ্বেগেই তাঁর কাভরভা। স্থভীত্র বিরহদহনের মধ্যেও এই প্রিটেরকভাবনা রভির প্রেমসর্বস্বভাবই পরিচায়ক।

প্রেমাপদের মঙ্গলচিস্তায় ও মঙ্গলকর্মে প্রেমের বে চরিভার্যভা, রভিবিলাপে তা পরিফুট। রভি বসস্তকে বলছেন—আমাদের উদ্দেশে সলিলাঞ্চলি দান করে। তুমি। আমাকে নিয়ে ভোমার স্থা পরলোকে সেই জল পান করে তৃপ্ত হবে।

हेकि ठामि विधाय मीयकाः मनिन्याक्षनित्व अव तो।

অবিভন্তা পরত তং ময়া সহিত: পাস্ততি তে স বান্ধব:॥৩৭

স্থার পারত্রিক কর্মে তোমার বন্ধুর স্থাতি প্রিন্ন বিলোল পল্লব চূতমঞ্জরী দান করো। (শ্লোক সংখ্যা ৩৮)

রতিব শোকছেলেই কবি কাম, সৌন্দর্য ও সৃষ্টিরহস্তের এক স্থগভীর ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত করেছেন রতির বক্ষঃস্থল মদনভন্মে প্রলেণিত করে। মদন ও রতি কাম ও কামনা, প্রেম ও আসংগলিপা। অবিনাভাবী। রতি আল কামবিরহিতা। সেই নারীরূপা রতির স্তন্যুগল 'প্রিরগাত্রভন্মে' অম্পলিপ্ত করে তার অম্বরূপে কাম, সৌন্দর্য ও সৃষ্টির আদিরহস্ত কথা কবি অভিব্যঞ্জিত করেছেন। (সোক সংখ্যা ৩৪)

রতির চিভানলে আত্মাছতির প্রাক্ মুহুর্তে আকাশে দৈববাণী হল---

কু হুমায়ুধপত্নি! তুল্লভন্তব ভর্তা ন চিরান্তবিশ্বভি। ৪•

ভাপদী পার্বভী ষেদিন মহেশ্বকে ভপস্থায় জয় করে পরিণয়স্ত্তে আবদ্ধ হবেন, দেই মিলনের আনন্দে মহেশ্বরেরই কল্যাণে মদন হবে পুনরুজ্জীবিত।

পরিণেয়াভি পার্বভীং ষদা ভপদা ভৎপ্রবণীক্বভো হর:।

উপলব্ধস্থস্কদা শ্বরং বপুষা স্বেন নিষোজিয়িয়তি॥ ৪২ জিতেন্দ্রিয় ও জলদ—তুই একাধারে অশনি ও অমৃতের উৎস। (৪৩)

এই দিব্যবাণীতে মরণোৎস্ক রতির স্তিমিত প্রাণ ষেন উজ্জীবিত হয়ে উঠল নবধারাবর্ষণে। 'ব্রদশোষবিক্রবা' শফ্যীর মতো। তাঁর 'মরণব্যবসায় বৃদ্ধি' মন্দীভূত হল। (৩৯।৪৫) দিব্যবাণীর ধারাশান্তিতে কেবল আশা, আখাস ও উজ্জীবনই নয়, রতির অপূর্ব মিলনোৎকর্চা ও প্রেমজীবিতত্ব পরিক্ষৃট হয়েছে এই আশ্চর্য উপমায়।

এর পরে রভির ষে চিত্র এঁকেছেন কবি উপমাঞ্চিত রূপকল্পে, তা বিশেষভাবে শ্বরণীয়। এই নিদারুণ উপপ্রবাস্তে 'ব্যসনক্ষণা' রভি যেন 'রবিপীতজ্ঞলা' নদী, ষেন 'দিবাতনে কিরণপরিক্ষয় ধূনবা শশিলেখা'—

রবিপীভজনা তপাত্যয়ে পুনরোষেন হি যুজ্যতে নদী। ৪৪ শশিন ইব দিবাতনক্ত লেখা কিরণরিক্ষয়ধূসরা প্রদোষন্॥ ৪৬ নিদাবতক নদী এবং কিরণপরিক্ষীণ শশিলেখার উপমানে কবি কেবল বিরহের কারুণ্ট পরিক্ট করেন নি, বিরহ প্রতীকার শেবে তার ব-রপতার, বভাবন্থতার আনক্ষমর চিত্রও আভাসিত করেছেন —প্রীমাপগমে নদীর পূর্ণোচ্ছলতার, দিনাবসানে শশিলেখার পরিপূর্ণ আলোকে। অচিরবিরহের শেবে কন্দর্প ও রতির শাখত মিলনের অবশ্রমাবিতাকে ক্টেডর করেছেন কবি স্পষ্টির এই চিরম্ভন রপালেখ্য। বিশেষভাবে লক্ষণীর—আলোচ্য সর্গের পূর্বান্ধত ৪২ নম্বর স্নোকটি। কন্দর্পের প্রক্রম্ভীবনের লগ্ন নির্দেশ করেছেন কবি উমা মহেশবের মিলনে। ঐ তথু কাব্যকথাসংগ্রহনে প্রান আখ্যায়িকার বিবৃতি মাত্র নম্ব। বরং এই প্রাণকথায় এক নবতর তাৎপর্য সঞ্চারিত করে একে অভাবিত কাব্য-গৌরব দান করেছেন।

বছতঃ কবিব নিগৃত্ রসাভিপ্রার, অথশু কাব্যভাৎপর্ব এতে সংকেভিত হয়েছে। যে পার্বতী কামসম্মেহে যোগীখরকে জন্ধ করতে গিন্নে বার্থ হয়েছেন নিদারণ পরাভবে, সেই পার্বতীর তপস্থার যোগীখর 'তৎপ্রবণীরুতো' এবং মিলনের সেই 'উপলব্ধর্যে' ভশ্মীভূত মদন হবে সঞ্জীবিত। তপশুভূদ্ধ অকৈতব প্রেমেই বিজ্ঞিতা হবে বিজনিনী। মহাভয়ংকর অক্তরশক্তির বিনাশকরে যে মহাবীর্যশালী কুমানের সম্ভব হবে শিবশক্তির স্মিলনে—মহাস্টির সেই চিৎস্পন্দে সঞ্জীবিত হবে কল্পণি। তথা অপমান শ্ব্যা ছেড়ে অত্যু বীরের তত্মতে অভ্যুলাভ করবে। বিশ্বলোক হবে নবস্টির সৌন্দর্বের রসলীলার বিলগিত। তথা বছলধারী বৈরাগী যে ক্ষ্মরের হাতে একান্ত পরাভব চেয়েছেন—সে-ক্ষমর পার্বতীর তপংজ্যোভিতেই সমূজ্বন। নবভর ক্ষির, সৌন্দর্বের লীলারভলেই 'বারে বারে পঞ্চশরে অরিতেকে দেই করে' বিশুল উজ্লে করে অর্থেবে তাকে বাঁচিয়ে তোলেন। তারই তৃণ অভিনব সম্মোহনে তরে দিতে যে 'সংগীতের ইন্দ্রজাল' রচনা করেছেন কবি কালিদাস, কুমারসম্ভব তারই আশ্চর্য গীতিময় মারালোক। তপোভক্রের হথার্থ তাৎপর্য এইখানে। কুমারসম্ভবের গৃঢ় ব্যঞ্জনা একালের আর এক মহাকবির অন্যপ্রহাশকলায় পরিস্কৃরিত হয়েছে 'তপোভক্ত'-এ (পূর্বী)।—এ কবিতা নিঃসন্দেহে কুমারসম্ভবেরই নবভর রসভাত্ত।

পরবর্তী দর্গে হরপার্বতীর মিলনে ভত্মীভূত মদনের ত্মিভহাস পুনরাবির্ভাবের অপরূপ ছবিটি এঁকেছেন কবি সকৌতুকে।—

তখ্যা: করং শৈলগুরুপনীতং জগ্রাহ ভাষাসুঁলিমইমৃতি:।

উমাপতপৌ গৃঢ়তনো: স্মরস্য ভচ্ছবিন: পূর্বমিব প্রয়োহন্॥ ( ৭৬, १ম সর্গ )

এই স্নোকের সংগে চতুর্থ সর্গের আলোচ্য স্নোকটি মিলিয়ে পড়লেই কেবল কাব্যের কাহিনীগভ অথগুডা নয়, উদ্দিষ্ট কবিবাচ্য, কাব্যের ভাবৈকরসভাও পরিস্ফুট হবে। কাহিনী, ঘটনা ও ভাবের দিক থেকে কুমারসম্ভবকে তু'টি অংশে ভাগ করা যায়। পূর্বার্ধ ও পরার্ধ। ভূভীয় সর্গে মদনভন্ম ও পার্বভীর পরাভবে পূর্বার্ধের সমাপ্তি, আর পঞ্চম সর্গে পার্বভীর ভপস্থায় পরার্ধের স্ক্রক, মিলনে যার পরিণাম।

চতুর্থ সর্গটি এই ছুই অংশের সংযোগসেতু। কেবল কথাবন্তর দিক থেকেই নয়, ভাবের থেকেও। আপাতদৃষ্টিতে এই দীর্ঘ রভিবিলাপ কোথাও অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু অর্থও কাব্যদৃষ্টিতে তা নিভান্তই অর্থপূর্ণ। 'মদন ভন্মের পূর্বে'—রূপে, বর্ণে, গদ্ধে, বসন্তহিরোলে—প্রেমের প্রসাধনে অনকদেবভা একদা নবভূবনে অল ধরি' ফিরেছেন; আল 'মদনভন্মের পরে'—ভরিয়া উঠে

নিখিল ভব বভিবিলাপসংগীতে। সকল দিক কাঁপিয়া উঠে ভাপনি।

বস্তঃ রতিবিলাপের যে বিশ্বজনীন ব্যঞ্জনা ভা ক্টেডর হরেছে রবীক্রনাথের রসব্যঞ্জনার। কালিদাসের 'কপোডকর্র' ভত্মরাশি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে একালের এই সমানধর্মা কবি কল্পর্পের বিশ্বব্যাপী অজ্যেতাই বিঘোষিত করেছেন;—রতিবিলাপের শোকোচছুাস ব্যাকুল্ডর বেদনায় নিশ্বসিত হয়েছে নিশিল্চিত্তে।

চতুর্থ সর্গে মহনভদ্মের পরের যে চিত্র. সেই কারুণ্যকে অভিক্রম করে উমার ভপস্থার পরিশেষে মিল্নরদের বে লীলা বিলসিভ হবে পঞ্চম সর্গে ভারই প্রারম্ভ । বস্তুভ: কুমারসম্ভবে প্রধান চরিত্র ভিনটি—পার্বভী, মহেশ্বর ও মদন । এবং এই অলক্ষ্যচারী মদনের অভহুরূপে বিচিত্র নাটকীয় জন্দ্র-সংঘাজের মধ্য দিয়ে কাব্যের কাহিনী ও ঘটনার এক অভ্ছেত্য সংযোগস্ত্র রচিভ হয়েছে । নাটকীয়ভার ও রসপরিণামে এক মুখ্য ভূমিকা প্রহণ করেছে এই চরিত্রটি।

ঐ কাব্যের অদৃশ্য প্রবর্তনাশক্তি—মদন। 'অরপহার্যা' পিনাকপাণির কাছে মদন ভধনই 'অবার্যারীর্যা', কাম যখন তপংশুদ্ধ হয়ে অরপ প্রেমে রূপান্তরিত। ভাবৈকরসে যখন পার্বতীর মন ছির হয়েছে; চক্রমৌলি তথনই স্বয়ং ধরা দিয়ে বলেছেন—'তবাস্মি দাসং ক্রীভন্তপোভিরিতি—'। চতুর্ব সর্গের রতিবিলাপ এই ভাবৈকরসনিস্পত্তিতে অপরিহার্য।

কুমারসম্ভবের রতিবিলাপের সংগে রঘুবংশের অজবিলাপ প্রদৃষ্ঠ তুলনীয়। এ ঘূটিই প্রিয়জন-বিয়োগের বিলাপকথা।—কবির উদিষ্ট শোকসঞ্জাত করুণ রসসৃষ্টি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, রতি-বিলাপ বৃঝি অজবিলাপের নারীসংশ্বন, একই মুদ্রার দৃশ্রাম্ভরমাত্র। প্রকৃতপ্রভাবে ঘূটি বস্থ ভিন্ন ধাতুতে রচিত। ভাদের পার্থক্য কেবল রূপে নয়, স্বরূপেতে; যদিও বিচ্ছিন্নভাবে করুণরস উভয়ের অগ্রিষ্ট। এই স্বরূপের স্বাভন্তা উপলব্ধ হয়, যথন কেবল সর্গহিসাবেই নয়, সমগ্র কাব্যের সংগে অব্যবহিতভাবে একে মিলিয়ে দেখা যায়। আগত্ত কাব্যে কবির যে নির্মাণকল্প, যে অথওদৃষ্টি, ভার সম্প্রকৃতার এই সর্গের সার্থকতা বিচার্য।

আলোচ্য দর্গছাটির প্রেক্ষাপট ও পরিণাম ভিন্ন। একথা অবশ্র স্থাকার্য যে বিচ্ছিন্নভাবে অজবিলাপে রভিবিলাপের চেয়ে প্রগাঢ়, গভীর ও সম্চ্চ। এর কিছুটা কারণ অবশ্রই কবির বয়োধর্ম। রঘুবংশ কুমারসম্ভবের পরবর্তী—কবির পরিণত বয়সের রচনা। স্ক্তরাং মনন, অভিজ্ঞতা ও গাছীর্যে প্রিণতি স্বাভাবিক। তথাপি অজবিলাপে কার্মণ্যের যে রসনিবিদ্ধতা তার মূলে ভিন্ন প্রেক্ষাপট, ভিন্ন পরিণাম, ভিন্নভর কবিবাচ্য।

রতিবিলাপের কারণ মদনের মৃত্যু; মৃত্যুর কারণ রুস্ররোষ। এবং এই মৃত্যু ষডই শোকাবছ ছোক, স্নারাম্পত কার্বকারণ-শৃংথলে বাধা।—বে অক্ষম স্পর্জায় মদন যোগীখরকে সম্মোহিত করতে গিয়েছিলেন, রুস্তকালায়িতে তার দাহনমৃত্যু সমৃচিত পরিণাম বলেই মনে হয়। স্থণ্য অপকৌশলে মহৎ মঙ্গলকর্ম সাধিত হয় না—ললাট-বহ্নির দীপ্তশিখায় কবি এই সভ্যকেই সমৃজ্জল করেছেন। মদনের অপঘাত অলংখ্যু নিয়তির অমোঘ বিধান। এই ছুক্ত 'দেবকার্ধে' রতি নিরপরাধা সম্পেহ নেই, তথাপি প্রিশ্বতমের স্কৃত ছুর্ভাগ্যের সংশভাগিনীরূপে তো তাকে মেনে নিতে হয় অনিবার্ধ বিশ্ববিধানে। ফলতঃ রতি-বিলাপে শোকের তীব্রতা সত্তেও শোকসংবেদনে কিছুটা যেন সহ্দয়চিত্তে 'সমভার' ভাব দেখা দেয়।

পকান্তরে, রল্বংশে ইন্দুষভীর মৃত্যু আকল্মিক ও অভাবিত। প্রিয় দ্পাতির বিহারভূমিতে একী দাকণ চুর্দিব মিলনের মহেজক্ষণে !—এ চুর্ভাগ্য তো আজ অথবা ইন্দুষভী কারও অকর্মানুত নর। বিদিও কবি তপত্মী তৃণবিন্দু ও স্বাংগমী হবিশীর প্রাণকথাশ্রের প্রজন্মের কর্মস্ত্রে এই চুর্ঘটনার কার্ম-কারণ সংগ্রাপত করেছেন ( রল্বংশ—অটম সর্গ, স্নোকসংখ্যা ৭৯-৮২ ), তথাপি সেই প্রাক্তনে মন লার দের না, সাক্ষনাও পায় না কিছুমাত্র। এই ঘটনাবৃত্তে অজের তো কোনো দায়িত্ব ছিল না। ইন্দুমতীর উক্তনেচ্ডার নারদের বীণাধত্র অলিত দিব্যমাল্যের পতনমাত্র বিহ্বলা নরোত্তমপ্রিয়া— 'নিমিমীল---কৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদ্রা।' (৩৭ অটম সর্গ) কোমল পারিজাতমাল্য ইন্দুমতীর কোমলন্তর জনমূগের ভ্বন না হয়ে আশ্রুর কারণ হয়েছে। এই চুর্ঘটনে অলক্ষ্য মানবনিয়তির রহন্ত বিশ্বর করণ বসের সংগে সংমিলিত হয়ে যেন গ্রীক-ট্যাজিতির গৌরবসঞ্চার করেছে। অশ্রনিবিত্ত এই বিশ্বর আভাসিত হয়েছে অলেয় বিলাপোজিতে। দৈববিধানে অমৃত কোপাও বিষ, বিষ কোপাও অমৃতে পরিণত হয়।—

বিষমণামৃতং কৃতিং ভবেদমৃতং বা বিষমীশবেচ্ছয়া॥ ৪৬, অন্তম দর্গ ঘটনাপরিণামেও দর্গ ছটি পৃথক। ফলতঃ এ ছটির রসোংকর্ষেরও পার্থকা ঘটেছে। কুমারসম্ভবে দৈববাণীর আখাদে রতির শোকোচ্ছাস প্রশমিত হয়েছে। 'ছর্লভন্তব ভর্তান চিরাম্ভবিয়তি'। (৪০) স্ভরাং 'ভবিভব্যপ্রিয়সম্পমে' রতির আত্মাছতির সংক্রম মন্দীভূত হয়েছে। 'মন্দীচকার মরণবাবসারব্দিম।' (৪৫) বে বিচ্ছেদ অবশ্বভাবী মিলনে আবাসিত, সেই বিচ্ছেদজনত শোকসংবেগ ষতই উচ্ছুসিত হোক, ভার কর্ষণরস কথনই চরম উৎকর্ষ লাভ করে না। স্বভাবতঃ কবি অচিরবিরহের বেদনাকেই মৃত্ত করে ভূলেছেন। 'বাসনকৃশা' রতির আলেখ্য—'রবিপীতজ্ঞলা' নদীর 'দিবাভনে কিরণ পরিক্ষয়ধ্যরা' শশিলেধার উপমানে। (৪৪।৪৬) এই আশ্রহ্ম বর্ণনার বিরহ, প্রভীক্ষা, প্রমিলন ও পূর্ণভার এক বিমিশ্র রূপচিত্র।

অপরপক্ষে, 'বিহ্বলা' ইন্মুষভীর চৈতন্ত্র-সঞ্চারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ। আয়ু ষভক্ষণ আছে, ভভক্ষণই প্রভিকারবিধান সম্ভব ; গভায়ুর সহস্র চিকিৎসাও নিফল।—

প্রতিকারবিধানমায়ুষ: সভি শেষে হি ফলায় কলতে॥ (৪•)

এই প্রিয়াবিয়োগে অজের বেদনা ষেন বিশ্বলোকে বিলপিত হয়েছে—কলহংসীর অনুরোদনে, অশোকের কুন্ত্যাশ্র্বর্ধনে উত্যানভকর সমীরবিকল্পিত শাথারসশ্রুতিতে। (৩১,৬৩।৭০)

তাঁর বিরহের কারুণা প্রতিরূপিত হয়েছে জ্যোৎক্ষা রজনীর অবসিত সৌন্দর্যে। অজ বেন আজ উবার মৃগলাঞ্চন চন্দ্রমার মতো প্রভাহীন। 'মৃগলেথামুষদীব চন্দ্রমা। (৪২) শোকসম্ভাপের তীব্রতা কবি ব্যক্ত করেছেন অপূর্ব উপমায়—রক্তমাংদের মান্ত্রের কথা কি, লোহও অগ্নিদাহে বিগলিত হয়।—

অভিতপ্তময়োহপি মৰ্দবংভজতে কৈব কথা শরীরিয়ু। (৪৩)

ছিন্নভার বল্লকীর মতো গতপ্রাণা ইন্মতীকে অভি সাবধানে আপনার অংকে স্থাপন করে বে বিলাপ করেছেন 'নিভাস্তবৎসল' অজ দে কারুণ্যে প্রেমের নিক্ষিত কান্তি সমৃদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শোকার্ড অজের দৃষ্টিতে সর্বত্ত আজ ইন্মতীর শারণিকা—ঐ ভো সহকার, প্রিয়ংগুল্ভা। তুমি বে ওদের মিলনের সংকর করেছিলে। ঐ ভো অশোক ভোমারই শিঞ্জিচরণাবাতে দোহদন্ত্র। অচিরে প্রেম্পর্থে শোভিত হবে। সেই পুশস্তবকে আর কার অলকাভরণ রচনা করব (৬১-৬০) ভোমার নিঃশাসগন্ধা বসুলে ছ'জনে যে বিলাসমেথলা গেঁথেছি, ভা যে অসমাপ্ত রয়ে গেল।

ख्य निःश्वं निखाञ्चा विर्वकृ लिवक् हिखाः नमः ममा।

অসমাপ্য বিলাসমেথলাং কিমিদং কিন্নুরকন্তি: সুপ্যভে॥ ৬৪

প্রদক্ষতঃ রভিবিলাপের সেই থেগোজি শ্বরণীয়, বেথানে রভি বাঁ পায়ের আলতা পরা অসমাপ্ত দেখে বলছেন—ফিরে এলো তুমি, প্রিয়ডম, আমার বাঁ পায়ের আলতা পরিয়ে দাও।

ভমিমং কুক দক্ষিণেভরং চরণং নির্মিভরাগমোছি মে ॥

নিঃসন্দেহে অঞ্চবিদাপের আলোচ্য শ্লোকের তুলনায় এই উক্তি বছলাংশে সুল। অসমাপ্ত বিলাদমেথলার বকুলগন্ধ ইন্দুমতীর নিঃশ্বাসপরিমলের মতো স্থ্য দৌকুমার্যে অভলম্পর্শ বিরহের অঞ্চনিবিভূতা লাভ করেছে। আর রতির দক্ষিণেতর চরণথানি ষতই কোমল ও আকাংক্ষিত হোক না কেন, এই খেলোক্তি অগভীর প্রেমের চাপল্যই স্থচিত করে। বত্তুত, রতির প্রেমের ঐকান্তিকতা সত্তেও সে মদনের নর্মসহচরী যেখানে নিত্য হথ, নিত্য বসন্ত, সজ্যোগ। স্তরাং তার বিরহ-রোদনেও বিলাসবাসনা পরিক্ট হওয়া অসম্ভব নয়। এই খভাবচিত্রই কালিদাদের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হরেছে।

আর অজের ইন্দুমতী কেবল রহঃস্থী নন—একাধারে, গৃহিণী সচিবঃ স্থী মিধঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলা বিধো। (৬৭)

প্রেমে, পাতিব্রত্যে, মন্ত্রণে, ললিভগীতিনৃত্যে—রূপে, রদে, দৌন্দর্যে ইন্মুমভী পরিপূর্ণ মানবী। আয়া ও অপারীকে, লন্ধী ও উর্বনীকে কবি একাধারে মিলিয়েছেন তাঁর আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমে। ইন্মুমভী কালিদাদের প্রেম ও দৌন্দর্যের কল্পপ্রভিমা।

অত্যে বিলাপসভাষণে ইন্দুমতীর উদ্দেশে কবি যে কয়টি বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্বপূর্ণ। কোথাও 'শুচিন্মিতে' কোথাও 'শুগাত্রি' কোথাও কিয়বক্তি,' কোথাও বা 'মদিরান্দি'।
—নয়নস্কলগভার শ্রুভিরম্যভায়, স্পর্শনহলাদিভায় পঞ্চেন্রিয়ের পরিতর্পণে এ এক অপূর্ব সৌন্দর্যমূতি।
ইন্মতা কেবল ইন্দ্রিয় রমণীয়া নন, মনোরমাও। 'শুচিন্মিতা'—এই একটি শন্দেই দেহরূপের স্থুলতাকে
অভিক্রম করে দিব্য লাবণ্যধারা নিশুন্দিত হয়েছে সৌন্দর্যের অনির্বচনায়ভায়। এই প্রিয়ভমা, এই
প্রাণভ্যাকে হারাবার বেদনা বে কী দারুণ, কবি ভা ব্যক্ত করেছেন নিভান্ত নিরাভরণ বাক্যে।
অকরণ মৃত্যু ভোমাকে হরণ করে আমায় কী না হরণ করল!

'করুণাবিম্থেন মৃত্যুনা হরতা তাং বদ কিং ন মে স্থান্। ৬१

এ উক্তি উপমাপ্রিয় কালিদাসের অন্থপম প্রকাশকলার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। অগতের শ্রেষ্ঠকাব্য বোধ করি নিরলংকার। এই রদোক্তিই তার প্রমাণ। জীবনসর্বন্ধ রূপিণী ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজের অর্থিন জীবনের অতল শুক্তভার হাহাকার সমীরিত হয়েছে আশ্চর্য নিরলংকার বাক্যে। পূর্ববর্তী স্নোকটি ভারই সংগে মিলিয়ে পড়লেই বুঝা খাবে।

चाज चात्राव देश तिह, जीवत्वत्र चानम तिह, चाछव्य श्रेष्ठां जन तिह ; चेषा मुख अञ्

উৎসবহীন। ভীবনের সব গান আঞ্চ থেমে গেল।

ধৃতিরভাষিতা রভিশ্বতা বিরতং গেরমৃত্নিরুৎসবং। গতমাভরণপ্রয়োজনং পরিপৃত্তং শঙ্গনীরমত যে॥ ৬৬

একথা সর্বদা সভ্য যে, কালিধানের স্প্রিতে তাঁর আদিরসপ্রবণতা কোথাও কোথাও করণকে বিশ্নিত করেছে। শৃংগারের অযথা শ্বভিচিত্রগুলি কবির সচেভন অথবা অবচেভন মানসে করণরসলোকে অনধিকার প্রবেশ করে কোথাও কোথাও বিপর্বন্ন ঘটিয়েছে। কুমারসভবের রভিবিলাপে শৃংগার-চিত্রগুলি কিছুটা যে রসাভাস ঘটিয়েছে, ভা আক্ষিক বা কবির ভারুণাঞ্জনিত নয়; এ তাঁর সভাবগভ্ত প্রেতি প্রভিতার স্প্রি আঞ্চ বিলাপেও ভার অসম্ভাব নেই। ছিন্নভার বল্লকীর মভো অভি সাবধানে বে গভার্ ইন্দুমভীকে আপনার অংকে স্থাপন করে আঞ্চ বিলাপ করছেন, তাঁর 'স্বত-শ্রমসংভূত মৃথে' এখনও স্বেবিন্দু বিভ্যমান। এবং দেহের অসারভার ষভই ধিকার দিন না কেন, এ নির্বেদ শৃংগারের অভিশায়িভার নির্বেক্ষ মনে হয়।—

স্বতশ্রমণ:ভূতো মূথে ধি ব্রতে স্বেদনবোদগমোহতি তে। অব চান্তমিতা স্বমাত্মনা ধিগিমাং দেহভূতামদারতাম্॥ ৫১

এই বিলাপেও করুণরসনিপত্তিতে যে অন্তবার, তার অক্তম কারণ বোধ করি কালগত অদ্রতা। মিলন ও বিচ্ছেদের মধ্যে বে কালিক ব্যবধান মানস দ্রত্বের (Psychical distance) স্ষ্টে করে, সেই অদ্র শ্বভিবাহিত বিরহেই করুণরস নিবিড় হয়ে ওঠে। বিচ্ছেদমান্তই বিরহ নর। ইন্দ্রতীর সভবিয়োগে তাদের এই শোকোচ্ছাসে সেই কালিক দ্রত্ব ছিল না। ফলতঃ এই অইম সর্গের পরিশেষে স্বল্পত্র ভাষণেও বিরহের যে কারুণ্য আভাসিত হয়ে ওঠে, কালিক দ্রত্বে তা অনেক বেনী প্রগাঢ় ও গভীর। সামির্রিকভাবে অজ্বিলাপে বে বিরহের রোদন সঞ্চারিত করেছেন করি, তার স্বলোকচারী প্রতিধ্বনিতে বৃঝি অমরার আনন্দমর দেবভারাও সচকিত বিশ্বরে ও বেদনার ক্ষণকালের অক্তও এই মর্ভভূমির দিকে চেয়েছিলেন সাক্ষনয়নে। বস্ততঃ কালিদাস মাছবের প্রেম ও সৌন্দর্গকে এমন নিবিড় অক্ষলনে আর কোণাও সমুক্তন করে তোলেননি।

ইন্মতীর যে মেথলা অবিরাম শিঞ্চিত হয়েছে মধুর গতিবিশ্রমে, আজ তা নীরব, দে প্রথমা রহ: সধী ষেন আজ শোকে অনুমৃতা। (৫৮) মিলনে বিরহে এই শিঞ্চনেই নন্দিত হয়েছে অজের আকাশ, আলোক, দিনরাজি।

বে আননের মধুণানে একদা প্রিয়া তৃপ্ত হয়েছে, অশ্রজনে আজ এ কোন পরিভর্পণ! (৬০) বিরহ্ধির অজের পুরীপ্রবেশের দৃশুটিও কী করুণ! আজ ভিনি উবাশশীর মভো নিঃসংগ পাঞ্ব; পুরবধ্গণের ম্থাশ্রতে তাঁরই বেদনার ছায়া। (৭)

এই দারুণমুৰ্যর বেদনার ছবি এঁকেছেন কবি অপূর্ব সংক্ষেতে। এই মুর্দিনে রাজগুরু বশিষ্ট শিক্তমূপে যে সান্তনা উপদেশ দান করেছিলেন, ভা 'উদারমভি' অল নীরবে শুনলেন, কিছু তাঁর 'শোকঘন' হাদরে ভা প্রবেশ করল না, ঘৃংথের স্থকঠিন প্রভিঘাতে সেই উপদেশবাক্য উপদেষীর কাছে ফিরে
গেল। (১১)

মানবন্ধদেরের সভ্যকে শুরু উপদেশও শাস্ত্রবাক্যের উর্ধে স্থাপন করে প্রেমের অমর মহিনাকেই কবি

উজ্জন করেছেন। মরণকে প্রকৃতি জেনেও জীবনবিক্বতির সত্য বড়ো হয়ে উঠেছে প্রেমের গৌরব।১

আজের অবশিষ্ট দিনগুলি কেটেছে ইন্সুমভীর শ্বভিচারণায়। তাঁর শোকক্লিষ্ট জীবনের করণতম চিত্র এঁকেছেন কবি অপূর্ব উপমায়।—

> তশ্য প্রদয়ং কিল শোকশঙ্কঃ প্রক্ষপ্রবোহ ইব সৌধতলং বিভেদ। প্রাণাম্ভহেতৃমণি তং ভিষম্বামসাধ্যং লাভং প্রিয়ামগমনে ত্রয়া স মেনে॥ ১৩

বটমূল খেমন সৌধকে ভিন্ন করে, ভেমনি শোকশল্য ভার হৃদয়কে শভধা দীর্ণ করেছে। এবং ভিষ্যাসাধ্য এই শোককে নিশ্চিত মৃত্যুর হেতৃ জেনে অচির প্রিয়ামিলনের আশায় অজ একেই প্রম-লাভরূপে গণ্য করেছেন।

কেবল অভিরোধ্য বেদনার ত্:সহতাই নয়, সেই সংগে স্থাবপুল দোধের ভরগোরবন্ত পরিস্টি হয়েছে এই রূপকয়ে। একদা যে রাজচরিত্র সম্মত ছিল অভ্যালিহ মহিমায়, আজ তা দীর্ণ, জীর্ণ ভরপ্রায়। 'প্রক্পপ্রোহ' প্রভৃতি অপূর্ব অথাকুকুল শব্দধনিতে শোকশংকুর অন্তঃপ্রবিষ্টতাও সংকেতিত হয়েছে। সর্বোপরি আনন্দময় মৃত্যুর উৎক্তিত প্রতীক্ষায় অজের অমর প্রেমের সহিমাই ব্যক্তিত।

রঘুবংশের অন্তান্ত নৃপতির মতো অজও প্রায়েপ্রশনে প্রাণত্যাগ করেছেন, কিছু এ প্রায়েপ্রশনের উদ্দেশ্ত ঘেন ভিন্ন। এ মৃন্দার অর্থ বুঝি এলপদ নর, প্রিয়ামিলন। 'শান্তিমাগোৎস্ক' রাজচরিত্র থেকে এ চিত্র ভিন্নতর। —কবি বর্ণনা দিয়েছেন, রোগে শোকে সন্তাপে জীর্ণ দেহভার বহনের আর কোনো ইচ্ছাই অজের রইল না। —রোগোপস্ট ভতুর্বসভিং মৃন্দ্র। তাই শেষে প্রায়োপ্রেশনমতিনূপতির্বভূব। ১০ কালিদাস স্থ্বংশীয় রাজধৃত্তের যে কাব্যরূপ দিতে চেয়েছেন রঘুবংশে, অজবিলাপ তারই অংশমাত্র। তথাপি এ যেন একটি স্বতন্ত্র কাব্যবিশেষ। অংশটি এই বৃহৎ মহাকার্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে পুরাণ-ইভিহাসের দিক থেকে কবি পরিক ল্লিভ স্থ্বংশীয় রাজবৃত্তের অবশ্রই কিছুটা হানি হতে পারে বটে, কিছু ভাতে অথগু কাব্য ভাৎপর্যের হানি হয় না। কর্মণ-রমান্ত্রক রঘুবংশের রসসম্পাদ্ধন সমষ্টিগভভাবে অজবিলাপের রসসম্বায়িতা অবশ্রই স্থীকার্য, তবে তা অথগু কাব্যভাৎপ্রে অপরিহার্য নয়। এই অংশটি বিচ্ছিন্ন করে নিলে কবিরচিত বাণীর রম্বকিরীটের একটি উজ্জালন্তম রম্ব শুক্ত হয়—এইমাত্র।

অপরপক্ষে, কুমারসম্ভবে রতিবিলাপ অথও কাব্যতাৎপর্যের দিক থেকে অপরিহার্য। স্থতরাং এর উৎকর্য অথবা অপকর্য আংশিক এককত্বে নয়, সর্বেব সমগ্রতায়।

'মমাত্র ভাবৈকরদং মনঃ স্থিতম্'—উমার তপস্থার দিদ্ধি এই বাণীতে। কুমারসম্ভবের মর্মবাণীও তাই। কামসম্মোহে নয়, এই ভাবিকরদেই উমা-মহেশরের ম্বার্থ মিলন। সেই মিলনানন্দেই মদন পুনকজ্জীবিত হয়েছে এবং দেই পুনকজ্জীবনে বিশ্বলোক পরিপ্লুত হয়েছে প্রেম সৌন্দর্য ও স্টের আনন্দধারায়। চতুর্থ দর্গ তারই সকক্ষণ প্রস্তাবনা।

मवनः श्रक्काः भवोविनाः विक्रिकिनीविक्रम्हारक व्रेथः। ज

विजितिनात्मव प्रश्नेष्ट्रानिव व्यवनाति प्र विवासितात्म छ्यांव विवासित विवासित

অথও কাব্যের ভাবৈকরদেই তার সৌন্দর্য উপলভা। উমার তপস্থার মতো কুমারসম্ভবে কালিদাসের শিল্প সাধনার সিদ্ধিও ভাবৈকরদে। প্রসাধনকলা ভার প্রকরণমাত্র। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিক্তিই বোধ করি উমার তপস্থা—রূপের প্রসাধনকলা অভিক্রম করে ভাবিকরদেই ধার পরিণাম।

## নারায়ণ পত্রিকার দিতীয় বর্ষ

## গোরচাঁদ মিত্র

১৩৮০ সালের কার্ভিক সংখ্যা 'সমকালীন' পত্রিকায় আমার লেখা 'নারায়ণ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রবিষ্কৃতিত করেকটি ভূল-ক্রটি থাকায়, প্রথম স্থ্যোগেই পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রথম ক্রটি, আমি লিখেছিলাম—'নারায়ণের আয়ুক্ষাল চার বছর '৷ চার বছর নয়, দীর্ঘ দশ বছর নারায়ণ বাংলা সাহিত্য-প্রাঙ্গণে সতেজভাবে জীবিভ ছিল। দ্বিভীয় ক্রটি, 'নারায়ণ' পত্রিকার বহিমশ্বৃতি সংখ্যায় প্রকাশিত বৈদান্তিক হ'বেজ্রনাথ দত্তের 'বহিম-প্রদক্ষ-গীতার কথা' প্রবন্ধটির আলোচনায় আক্ষেপ করেছিলাম—'আমাদের ভূর্ভাগ্য, গীতা ভাষ্য রচনা করার প্রয়োজনীয় সময় তিনি পাননি'। এ অভিমত আংশিক সভ্য। বহিমচন্দ্র গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯তম শ্লোক পর্যন্ত ব্যাগ্যা সম্পূর্ণ করেছিলেন। নিয়ে আমার অপর একটি ক্রটি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি।

নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বছরের প্রভ্যেকটি সংখ্যাই বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শান্ত্রী ও সম্পাদক চিন্তরঞ্জনের বিভিন্ন মনোরম রচনায় সজ্জিত থাকত। দ্বিতীয় বছরে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রচনা প্রকাশের প্রতিদ্বন্দিভায় অপেকাক্ত পিছিয়ে পড়েন। পরিবর্তে নিয়মিত লেথক-লেথিকার তালিকায় যুক্ত হন-কবি ভূজকধর রায়চৌধুরী ও মহিলা কবি গিরিক্রমোহিনী দেবী। বিপিনচক্রের ভর্কাভীত প্রাধান্ত কিন্তু এভটুকু কুল হয়নি বিভীয় বছরেও। 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' ধারাবাহিক প্রবন্ধটি ছাড়া ২ম বছরের নারামণে বিপিনচন্দ্রের লেখা অক্যাক্ত প্রবন্ধগুলি হল—ধর্ম ও আর্ট, হিন্দু-শ্রাদ্ধের অর্থ ও অধিকার, বৈষ্ণব কবিতার কথা, ব্রাহ্ম-সমাজ ও রাজা রামমোহন, ভত্তিত্ত গৌরচন্দ্র, মহারাজ পদাবলী ও রদকীর্তন, দকলই আছে কিছুই নাই, অবভার কথা, মাতৃপূজা এবং জাতীয় বর্ণভেদের কথা। এর মধ্যে কয়েকটি চুই বা ভভোধিক সংখ্যা জুড়ে লেখা অভি দীর্ঘ রচনা। সংস্কৃতিবান বিপিনচন্দ্রের মনস্বীভার পরিচয় নারায়ণের পাতায় পাতায় ছড়ানো। প্রদঙ্গতঃ এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বিপিনচন্ত্রের সাহিত্য-কর্ম কতথানি স্পষ্টধর্মী, বা কালোন্তীর্ণ কিনা। সম্প্রতি বিশিষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃড'র ১৩৮০ সালের ২৬শে পৌষ সংখ্যায় ড: শিবদাস চক্রবর্তীর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'বিপিনচন্দ্র পাল: জীবন, সাহিত্য ও সাধনা'-র সমালোচনা করতে গিয়ে শ্রন্ধের হরপ্রসাদ মিত্র মহাশয় প্রশ্ন রেখেছেন—'বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে এবং গল্প কৰিতা উপস্থাস ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণভাবে তিনি কতকটা উৎসাহী ছিলেন বটে, কিছ তাঁকে উচ্চস্তবের সাহিত্যশ্রষ্টা বলভে তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পর এখন আর কেউ রাজী হবেন কি ?' এ প্রেশ্ন বছ আধুনিক সমালোচকের। এ বিষয়ে সবিনয়ে কয়েকটি কথা বলি। পাঠক সাধারণের প্রতি অমুবোধ, তাঁরা ফেন আমার বক্তব্যকে হরপ্রসাদবাবুর উক্তির বিরোধিতা বলে মনে না করেন--অভি কিঞ্চিৎ পড়াশুনো নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার চেষ্টা মাত্র। সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তির পিঠে উচ্চস্তবের সাহিত্যশ্রষ্টা-এই লেবেল সাটতে কেউই রাজী হবেন না। কিন্তু বিপিনচন্দ্রকে সাহিত্যবিষয়ে শুধুমাত্র 'কভকটা উৎসাহী' বলে চিহ্নিড করলে বোধহয় তাঁর প্রতিভার অবমৃশ্যায়ণ

ঘটানো হয়। তাঁর প্রাবন্ধিক ভূমিকা কি এতই নগণ্য? আমার ব্যক্তিগভভাবে মনে হয়েছে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাজনৈতিক সংস্থারকরণে সাধারণে তাঁর স্বীকৃতি, লেথক বিপিনচক্রের সামনে এক সম্ভ বড় আড়াল। তিনি অবশ্রই প্রথমে দেশপ্রেমী অননেতা, পরে প্রবন্ধকার—ত্তুমাত্র সাহিত্য-সৃষ্টিই তাঁর জীবনের বড় ভাগিদ ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর স্ঠ কিছুটা অবহেলিত। ষিতীয়ত:, আজ পর্যন্ত নারায়ণ কিংবা জক্তান্ত পত্রিকার পাতা থেকে সংগ্রন্থ করে তাঁর সামগ্রিক রচনাবলী প্রকাশিত না হওয়ায় বহু স্থাজন তার রসাম্বাদে বঞ্চিত রয়েছেন। তৃতীয় এবং প্রধান কারণ, বিপিনচন্তের সমকালে বাংলা সাহিত্যের 'ম'ভেন' প্রমণ চৌধুরীর আবিভাব—'I am myself the subject of my book' একথার অন্তরণণ থার প্রতিটি রচনায়। বিশ্বয়াভিভূত দৃষ্টিতে সকলে তাকিয়ে রইলেন প্রমণ চৌধুরীর টগবগে তেজী ষ্টাইলের দিকে। রাজ্যি রবীশ্রনাণ ছাড়া প্রায় সকলেই মান হয়ে গেলেন—প্রত্যেকের রচনাই বাসি ঠেকতে লাগল। প্রবন্ধ অগৎকে সহজেই নিজের করতলগভ করে ফেললেন প্রমণ চৌধুরী। যদিও প্রবন্ধ সাহিত্যের বন্ধনমৃক্তি ঘটেছিল তাঁর পূর্বেই। তাঁর আবির্ভাবে প্রথমত: বাংলা প্রবন্ধে আধুনিক মননের ছোয়া লাগল, দ্বিভীয়ত: তিনি স্বয়ং একটি পূথক প্রবন্ধ ধারার প্রবর্তন করলেন। এ ছু'টি কিন্তু সমার্থক নয়। প্রথমটি সার্বজনীন, বিভীয়টি वाकिगछ। छाই छाँव সমকাनीन वा भववर्जीकालिव ইভিহাস, धर्ম, पर्मन वा विकान ইভ্যাদি विवयक গুরু প্রবন্ধ রচম্মিতাগণ বীরবলী টাইলে অসাচ্ছন্দ্যবোধ করলেন—পাঠকরাও এ সকল ক্ষেত্রে বক্তব্য-বস্তুর প্রভিদানে বীরবলী চঙ গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেন। ফলে এই রীতি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে সাধারণভাবে অনভ্যাসে পরিণত। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভঙ্গীকে সার্বজনীন প্রাঙ্গণে টেনে আনভে কেউ রাজী হননি। ঐ বিশেষ ধারার প্রবন্ধ রচনায় কিছ ছেদ পড়েনি। প্রমণ চৌধুরীর পরে এসেছেন ধুর্জটিপ্রসাদ মৃথোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অন্নদাশংকর রায়, সৈয়দ মৃজতবা আলী, এককলমী, ইন্দ্রজিৎ এবং আরও কয়েকজন। প্রমণ চৌধুরী স্বয়ং বলেছেন—'আমি অবশ্য সকলকে লেখায় মৌথিক ভাষা অমুসরণ করতে বলি, কিছু কাউকেও বীরবলী ঢঙ অমুসরণ করতে অমুরোধ করিনে'। ক্লেত্রবিশেষে এই চং ষে পরিত্যজ্য তিনি নির্জেই তা স্বীকার করেছেন—'সভাপতির আসন গ্রহণ করলেই বক্তাকে বীরবলী ঢং ভ্যাগ করতে হয়, কেন না কোন সভার কোনও সভাপতি মন্ধা ঠাট্টার ওজুহাতে নিজ कथात्र मात्रिष এড়াভে পারে না' ( সবুজপত্র, ১০২২ আষাঢ়, ভাষার কথা, পঃ ১০৫ )। একারণে শুধুমাত্র তাঁর সর্বল্পনীন দানই বিনম্রচিন্তে গৃহীত হয়েছে। পরবর্তী বেশ কয়েকজন আধুনিক সমালোচক কিন্তু অভি সহজেই নস্থাৎ করে দিলেন প্রমণ চৌধুরীর সমকালীন গুরুগন্তীর প্রবন্ধ-সমস্ত গুণই বিভযান। ভণাপি তাঁর জীবনে সাহিত্যসেবা পার্টটাইম কাজের মভন ছিল বলেই কিনা কে জানে। উচ্চন্তবের প্রবন্ধকর্তাদের সারিভে ভিনি অপাংক্তের বরে গেলেন। এসকল বিভিন্ন কারণেই আজ তাঁর স্বীকৃতি পেতে অহৃবিধা হচ্ছে মনে হয়। অবশ্র আমার বিশ্লেষণ ভূলও হভে পারে।

নারায়ণ পত্রিকার কথাতেই ফিরে আসি। বাংলা সাহিত্য প্রাপ্তমনন্ধ হতেই আর্ট, আর্টের উদ্দেশ্য, আর্টের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে পত্র পত্রিকায় আলোচনা শুরু হয়। বিশিনচন্দ্রের 'ধর্ম ও আর্ট প্রেব্রুটি নামায়ণ পত্রিকায় এ বিষয়ে আলোচনার স্ত্রেপাভ ঘটিয়েছিল (অগ্রহায়ণ, ১৯২২)। অস্ত যে কোন মৃক্তমন পুরুষের মভ বিপিনচন্ত্রও সিদ্ধান্ত নিম্নেছিলেন লোকিক ধর্ম ও নীভির হাভে সাহিত্য শাসনের দণ্ড কথন অর্পণ করা সঙ্গত নয়। এই ধর্ম ও নীতির শাসনে আর্টের ফুরণ হয় না। সজীব সাহিত্য মাত্রেই সহজ মানব-প্রবৃত্তির উপরে আপনাকে গড়ে তোলে। কেত্রবিশেষে লৌকিক ধর্মের সঙ্গে আর্টের বিরোধ থাকলেও, সনাভন ধর্ম বা সভ্য ধর্মের সঙ্গে কথনই বিরোধ সম্ভব নয়। কারণ তাঁর ভাষার—'যে মানব প্রকৃতিকে এই ধর্ম সার্থক ও পূর্ণ করে, সেই মানব প্রকৃতির জন্তঃ-প্রয়োজনেই সাহিত্যের এবং আর্টের সৃষ্টি হয়। ষেখানে সাহিত্য এই প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইন্না পড়ে, ষেথানেই ইহা বর্তমান অমুভূতিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল পুরাতন শ্রুতিশ্বতিকে আশ্রয় করিতে চাহে, সেইখানেই ইহা ক্তিম, অলীক, অসার, বস্তুভন্তহীন ও শ্রুগর্ভশকাড়ম্বর পূর্ণ হইয়া উঠে। এই আলোচনা পড়ে কি মনে হয় বিপিনচন্দ্র উদারপন্থীভুক্ত নন ? বছর থানেক আগে কিছ ভিনি, মুণালের স্বামীর দক্ষে সম্পর্ক ভ্যাগ সহজভাবে মেনে নিভে পারেননি। 'যে দেশে মাজিষ্টারের কাছে রেজিন্টারী করে বিম্নে হয়, দে দেশে আবার মাজিন্টারের কাছে গিয়ে রেজিন্টারী থেকে নিজেদের নাম থাবিত্র করতেও বা পারে। হিন্দু তা পারে না। সাতপাক ঘুরে যে বে হয়, চৌদপাকেও তা থোলে না'--এই ছিল বিপিনচন্দ্রের ধারণা। হয়তো পরবর্তীকালে তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছিল। বিপিনচন্দ্রের লেখা অপর বিশিষ্ট প্রবন্ধটি হল-ব্রাহ্ম-সমাজ ও রাজা রামমোহন! 'নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ' প্রবাদ্ধ পরম পুষ্ণনীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-দ্বীবনী' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে নারাম্ব-ত্রান্স সমাজ হৈত সমর প্রসঙ্গে লিখেছিলাম—-'ব্রান্সদমাজের' প্রকাশ্ত বিরোধিভামূলক প্রবন্ধ নারায়ণে চোথে পড়ে না। এই লাইনটির শুদ্ধরণ হবে—'ব্রাহ্মসমান্তের প্রকাশ্ত বিরোধিতামূলক প্রবন্ধ নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষে চোথে পড়ে না। জভতাভানিত এই ক্রটির ভক্ত আমি আন্তরিক ত্:থিত। তধুমাত্র প্রথম বছরের পরিচয় পেশ করে দামগ্রিক মৃল্যায়ণে প্রবৃত্ত হওয়া মৃঢ়ভার পরিচায়ক, ভাই এ ভূল যে অনিচ্ছাত্বভ ভা' নিশ্চয় বলে বোঝবার প্রয়োজন নেই।' 'ব্রাহ্মসমাজ ও রামমোহন' ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক নারায়ণে প্রকাশিত প্রথম আলোচনা। কেন ব্রাহ্মদমান্তের আন্বর্শ শিক্ষিত জনমানদে পূর্বের মতন সাড়া জাগাতে অক্ষম হচ্ছে, কেন তার প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে বিপিনচন্দ্র তা' বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ব্রাহ্মনেতারা এই প্রতিপত্তি হ্রাদের জক্ত গোঁড়া হিন্দুত্ববোহকে আক্রমণ করেছেন বারবার। শ্রুদ্ধের মৃথোপাধ্যাম্বর তাঁর উন্মা চেপে রাখতে পারেননি। বিপিনচন্দ্র কিন্ত ভিন্ন পথের পথিক হয়েছিবেন। রামযোহনের ধর্মীয় মানদের অভূতপূর্ব হুচাক বিশ্লেষণের পর তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন ভৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ কি রাজা প্রদশিত পথের অহুগামী ? রামমোহন সহজে পূর্বে যা কিছু আলোচনা হয়েছিল ভা' হয় তথুমাত্র ব্রাহ্মসমাজীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে নতুবা বিশেষ একটি খ্রীষ্টীয় মন্তবাদের সমর্থকরূপে তাঁকে প্রচার করার অত্যুৎসাহে। তাই হিন্দুববোধের কষ্টিপাথরে 'হিন্দু রামমোহনের মানস মৃল্যায়ণে ব্যাপৃত বিপিনচন্ত্রের প্রবন্ধ ছ'টির মৃল্য অশেষ। রামমোহনকে স্মৃতিতে পাঠকবর্গের সামনে হাজির করে দিয়েই বিপিনচন্দ্র প্রস্থান করলেন। সরাসরি উত্তর দিলেন না। উত্তর পেলাম গিরিজাশহর চৌধুরীর ভীক্ষ কলম থেকে পরবর্তীকালে। অবশ্রই গিরিজাশহর সকলক্ষেত্রে নিরপেক দৃষ্টি বজার রাথতে পারেননি, কিছু অক্টার অভিযোগও ভিনি করেছিলেন; কিছু করেকটি অপ্রির সভ্যকথা বলতে ভিনি বিধা করেননি। গিরিজাশহর বা অক্টান্ত স্থীজন প্রদর্শিভ ক্রটি-বিচ্যুভিগুলি প্রাক্ষসমাজ শোধরাবার চেষ্টা না করার দক্ষণই আজ বে সে ভুধুমাত্র একটি জড়বছতে পরিণত হয়েছে, একথা সর্বজনবিদিত। অবশ্য অক্যান্ত কারণও ছিল।

সম্পাদক চিত্তরঞ্জনের লেখনী দ্বিভীয় বছরেও বহু কবিভা-গান প্রস্করেছে। ২য় বর্ষ ১ম থণ্ডের ১ম সংখ্যাম ভিনি একটি গল্পও লিথেছিলেন—গলটির নাম 'প্রাণ প্রভিষ্ঠা'। প্রথম বছরের নারায়ণে প্রকাশিত 'ডালিম' ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা'—ব্যস্তভাময় জীবনে কবি চিন্তরজন মাত্র এ ছ'টি গল লেখার 'ত্র:সাহস' দেখাভে পেরেছেন। ডালিম গলটি প্রকাশিত হওয়ার পর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিন কথা প্রসঙ্গে চিত্তঃজনকে বলেছিলেন—'আপনি ষে ছোট গল্পও লেথেন তা ভো জানা ছিল না'। চিত্তবঞ্জন হাসতে হাসতে উত্তব দিয়েছিলেন—'দেথছেন ভো আমার হু:সাহসের অস্ত নেই।' শরৎচন্দ্র তথন বলেছিলেন—'আপনার এই ত্ঃদাহদের জন্ম আমার অস্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি'। (মাহ্য চিত্তরঞ্জন-অপর্ণা দেবী, পৃ: ১২৮) অবশ্রন্থ অনভ্যাসের চিহ্নম্বরূপ গল্ল হু'টিভে কিছু ভূল-চুক রয়েছে, তথাপি অদূর ভবিষ্যতেই আমরা যে একজন সার্থক গল্পকারকে পেতাম দে প্রতিশ্রুতি উভয় গল্পেই মেলে। এথানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কবিতার কথা' বিবৃত করতে গিয়ে ( ১ম বর্ষ ) দহজ সরল স্বন্ধরের প্রতি চিত্তরঞ্জনের ধে প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, গল্পুলিভে সেই মানসিকভার অভাব। উভয় গল্পেই এক অদুভ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়—চরিত্রগুলিও ছটিল। গতে ভাবপ্রকাশের আংশিক অক্ষমতা বোধহয় এর অন্ত কিছুটা দায়ী। 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' গল্পটি প্রথম পুরুষে আত্মকাহিনীর ভঙ্গীতে লেখা। নারক এক ভরুণ চিত্রশিল্পী। ছোটবেলা থেকেই শিল্পসৃষ্টির সহাব্যাত প্রেরণা পেয়েছেন অস্তর থেকে। 'পত্যম্ শিবম্ হৃন্দরম্'-কে তুলির আঁচিড়ে মূর্ত করে তোলাই তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। নায়কেয় পাড়াভে থাকভ আশালভা নামে এক বাল্যবিধবা। শৈশবে সে ছিল পাড়ার 'দক্তি থেয়ে'। ছেলেরাও হার মানত তার ত্রস্তপনার কাছে। আশালতা বা লতার পরিবারে নায়কের অবাধ ষাভায়াত ছিল। এই যাভায়াতের পথ ধরে লভা শিল্পীর নিভূত অন্তরে আদন পাতে, শিল্পীর চেতন-भत्नत्र ज्ञानका। ह्रां अकिन ज्ञान ज्ञान प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ ज्ञान क्षा ज्ञान व्यवस्थ ज्ञिन এভদিন শুধুমাত্র লভার ছবি আঁকভেই ব্যস্ত ছিলেন। বুঝভে পারলেন লভা তাঁর প্রেরণাদাত্রী মানসফ্ষ্রীভে রূপান্তরিত। ইতিমধ্যে লভার বাবা মারা গেলেন। লভার পরিবারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হ্বার হ্রষোগ হল নায়কের! লভাও ভভদিনে 'শাস্ত ভরক্হীন সরোবরে' পরিণভ। ভ্রমর সময়ে 'তুলিদাদার' কাছে সে নতুন করে পড়ান্ডনো শুক্ল করল। কোন এক গোধুলি বেলায় নায়ক ও লভা মুখোমুখি বদে। তথনও দাদ্ধ্য-প্রদীপ জালান হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্বাভাদ কোমল ছায়ার মভ ভাগিভেছিল। কেমন করিয়া জানিনা আমাদের হাতে হাত ঠেকিল। মৃত্যন্দ মধুর বাভাসে পভার চুলগুলি উড়িয়া উড়িয়া আমার মূথে চোথে পড়িতে লাগিল। আমার শরীরের রক্তভোত ধেন পাগলের মভ নাচিয়া উঠিল। লভার মাথা আমার বুকে ঢলিয়া পড়িল—আমি ভাহাকে ছুই হাভে অড়াইয়া घन घन চুম্বन कविष्ठ नाभिनाम। প्रक्रांशह हिन्द्र हहेन। ही एकान कविन्ना विनाम—'এकि कविष्न व्यानक्ष्मव--वामना कि अभन षष्ठः मिना इहेग्रा न्काहेग्रा पारक १ षामाव स्व भूषाव मिनव छानिया পঞ্জি !' লভার চক্ দেখিলাম একেবারে ছির হইরা গিয়াছে। আমি আপনাকে ছিঁ ড়িয়া লইরা একদৌড়ে বাহির হইয়া পড়িলাম'। নারকের হঠাৎ চীৎকার বিসদুপ লাগা আভাবিক ! যাহোক ! আত্মমানিতে নারক সয়োসী হয়ে দেখাস্তরী হলেন। ছবি আঁকাও বন্ধ করলেন। কিন্তু লভার চিন্তা তাঁকে আইপুটে বেঁধে রাথল। পাঁচটি বছর অভিক্রান্ত হল। লভা ওভদিনে তাঁর কারের প্রায় দেবীর আলনে অধিষ্ঠিত। নারক ফিরে এলেন কলকাভায়। লভা এখন রঙ্গালয়ের নামা অভিনেত্রী। তালদায়ার সাক্ষান্তে লভার চোথে আনন্দাঞ্জ। কিন্তু সে বে এখন কুলটা-কলম্বিনী। লভার মনে কল। কিন্তু নারকের লিল্লী মনে লভা ভো কুংসিত নয়—দেখানে নিম্পাণ দেবীরূপে তাঁর প্রভিষ্ঠা। আবার তুলি-বড়ের আগ্রেয় নিলেন শিল্লী। সমাজের চোথে হেয় অভিনেত্রীর ছবিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার আয়োজন হল। ধীরে ধীরে ক্যানভাসে ফুটে উঠল 'লভা দেবী' নয় দেবী লভা। ডালিমের তুলনার এ গলটি অপেকাক্রভ ল্লখ গতিসম্পন্ন। অভিকথনের ঝোঁক গল্লকার এড়াভে পারেন নি। তবুও হানে হানে বক্তব্য অম্পন্ত রয়ে গেলে। শিল্পীর অন্তর্লোক সম্পর্কে সঠিক ও ফ্রম্পন্ত বারণার অভাবজনিত ক্রটী গল্লের শেষাংশে বড় বেশী ম্পন্ত। তথাপি গল্পের বিষয়বন্ত নির্বাচনে কিছুটা বৈচিত্রোর আদ্বাহ্ব দেবাংশে বড় বেশী ম্পন্ত। তথাপি গল্পের বিষয়বন্ত নির্বাচনে কিছুটা বৈচিত্রোর আদ্বাহ্ব সেলে।

নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষে নলিনীকান্ত ভটুশালী নাট্যকার রামনারায়ণ সম্বন্ধে যে আলোচনার স্ত্রপাভ করেছিলেন, সেই স্ত্রধরে ২য় বর্ষ ১ম থণ্ডে রামনারায়ণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন व्यक्ति क्रांत्र त्मन ७ व्यमदिस्ताथ द्रांत्र व्यक्ति क्रांदित स्वक्ति वामनाताग्रं मन्भर्त कर्त्रकि গলের শমষ্টি। প্রথম ঘটনাটিই ইণ্টারে সিঁং। লেথকের বক্তব্য—'রঙ্গপুর কুণ্ডীর সাহিত্যান্তরাগী অমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ৰিজ্ঞাপিত পুরস্কার ও উৎসাহই যে রামনারায়ণকে 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' লিখিতে উদ্বোধিত করিয়াছিল তাহা ঠিক; কিন্তু এ বিষয়ে তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন বছ পূর্বে।' সেন মহাশন্ন বিবৃত ঘটনাটি হল-তর্করত্ব মহাশন্ন কৈশোরে এক পণ্ডিতের টোলে অধ্যন্ত্রন করভেন। পণ্ডিভ কন্তা কামিনী দেবীর বিবাহ হয় এক বছবল্লভ কুলীনের সঙ্গে। বিবাহ-ব্যবসায়ী স্বামীর নির্মম ব্যবহারে কামিনী দেবী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। পড়ুয়া রামনারায়ণের মনে এ ঘটনা গভীর রেখাপাত করে এবং কালীচন্দ্র চৌধুরী এ বিষয়ে নাটক লেখার প্রতিষোগীতা আহ্বান করলে রামনারায়ণ তৎক্ষণাৎ সাড়া দেন। অমরেক্রনাথের রচনাটি ভিন্নধর্মী (ফাস্কুন ১৩২২)। বাংলা নাট্য সাহিত্যের শুরু থেকে রামনারায়ণ-প্রতিভার শেষ পর্যস্ত সংক্ষিপ্ত অথচ নিখুঁত বিশ্লেষণ করেছেন অমরেজনাথ। ভার প্রবন্ধটির সারাংশ পরের মাসে মালঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'দৌরভ' পত্রিকাতেও লেখাটি পুন্দু জিভ হয়। পত্রিকা প্রকাশে চিত্তরঞ্জনের অক্ততম সহযোগী নলিনীকান্ত ভট্টশালী মাঘ সংখ্যায় (১৩২২) 'মধৃস্দনের নাট্য প্রভিভা' নির্ণয়ে প্রয়াসী হন। একেত্রে ভট্টশালী মহাশয়ের কড়া সমালোচক মৃতি। মধুস্দনের 'শমিষ্ঠা' ও 'পদাবতী' নাটক তু'টিকে ভিনি নির্মম ভাবে কালপরীক্ষকের বিচারে ফেল করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মভে—'যে রত্নাবলী অভিনয়ে ব্যন্ন ও আড়ম্বর বাছলো ক্র হইয়া মধুস্দন 'শর্মিষ্ঠা' রচনায় প্রবৃত্ত হন, সে রতাবলীর প্রভাবের গোলকধাধার শর্মিষ্ঠা অন্ধের মত পথ হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছে। আর পালাবভীতে শক্ষলার অমুকরণ এত স্পষ্ট যে টুলো পণ্ডিতরূপী বৃদ্ধদের অবাক করা যাঁহার সম্বন্ধ ছিল, তিনি কিরূপে বে

এরপ বালকোচিত আক্ষরিক অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন ভাহা ভাবিয়া বিশ্বিত হইতে হয়'। তাঁর মতে এই অনুকরণ প্রবণতা ও ভাষার কৃত্রিমতা ও মার্জনা করা ষেত, ষদি নাটকগুলিতে প্রকৃত সাহিত্যরসের বিকাশ ঘটত। তিনি অবশ্ব মন্দের ভালো বলেছেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটিকে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'কে তিনি মধুসদনের সর্বপ্রেষ্ঠ নাট্য প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন।

শ্রীক্রকতত্ব, বৌদ্ধর্য, পৌরাণিকা কথা ও দেকালের কথা—বিষয়চন্দ্র এই রচনা চারটি নারায়ণের প্রথম বছরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। শেবোক্ত রচনা ত্'টির ইতি ঘটেছিল প্রথম বছরেই। বিতীয় বছরের ধারাবাহিক রচনা—উপেন্দ্রনাথ গলোপাধ্যায়ের 'মারাবতী পথে' শ্রমণ কাহিনীটি। একমাত্র 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ব' ছাড়া জন্ত কোন রচনার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকতা জন্ম রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে রসহানি ঘটেছে প্রচুর। এই সম্পাদকীয় ক্রটী লক্ষণীয়। বিপিনচন্দ্রের জতিনীর্ঘ প্রবৃত্তিই বর্ম বা তয় জংশের শিরোনামে দেখতে পাই '……পৃষ্ঠার জন্মবৃত্তিই—এ হেন সম্পাদকীয় টীকা। যা জন্ত কোন প্রবৃত্তির ভাগ্যে জোটেনি। বিপিনচন্দ্রের প্রতি সম্পাদকীয় পক্ষপাত বৃদ্ধিমান পাঠকের চোথ এড়ার না।

২য় বর্ষের ফাল্কন সংখ্যায় স্থনামধ্যাত স্থথরঞ্জন রায় 'ছোটগল্ল' শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। সাহিত্য বিষয়ে এই প্রবন্ধটি নারায়ণ পত্রিকার প্রথম ছ'বছরের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ-বোগ্য--সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি লাভের জন্ম অন্তভ্য প্রভিষ্দী। এই প্রবন্ধে তাঁর আলোচনার ধারা নিমুদ্ধণ—সাহিত্য ও নীভি বিষয়ে প্রথমে কয়েক কথা—তারপর পাশ্চাত্য সাহিত্যে নভেল স্ষীর ইভিহাস—ছোটগল্পের স্ষ্টি—ছোটগল্প নভেলের ছোট সংস্করণ নয়—মহাকাব্য, পণ্ডকাব্য ও গীতি-কাব্যের মধ্যে প্রভেদ—থণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্যের সম্বন্ধ। নভেল ও ছোটগল্পের সম্বন্ধ প্রায় এক— ছোটগল্পে পার্থিব সুলভার উর্ধে অনির্বচনীয় রদের স্পর্শ—ছোটগল্পের ভাষা ও ভাব—স্ক্ষা স্কুমার প্রভাক্ষের অগোচর কভকগুলো মনোবৃত্তি নিয়ে ছোট গল্পকারের কারবার—আয়তনে সঙ্কৃচিত হলেও অস্তবের দিকে ছোটগল্পের অসীম বিস্তৃতি। নারায়ণের ২ন্ন বছরের ১ম থণ্ডে প্রকাশিত অন্যান্ত উল্লেখযোগ্য বচনাগুলি হল হ্রপ্রসাদ শান্তীর রাধামাধবোদয়, ননীগোপাল মন্ত্র্মদারের শান্তিক শাকটায়ন, অতুল মুপোপাধ্যায়ের ড: স্পুনারের নতুন আবিষ্কার (পাটলিপুত্র ধনন বিষয়ক), ফুলিয়া গ্রামে মহাকবি ক্বন্তিবাদের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন উপলক্ষে সভাপতি আন্তভোষ মুখোপাধ্যাদ্বের অভিভাষণ এবং সমাজভাত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীভে লেথা প্রফুল্লকুষার সরকার মহাশয়ের 'জাভীয় জীবনে ধ্বংসের লক্ষণ'। অনৈক স্থশীল কুমার দে ১ম পণ্ডের নারায়ণে ভিনটি কবিভা লেপেন—মরীচিকা, কাণ্ডারী ও নিংশ্রেয়স। कवि कान क्ष्मीन क्षात्र—क्षशां भरवषक ७: क्ष्मीन क्षात्र ए, ना विभिन्तक भारतद शोहिक पारे. সি. এস. স্থীল দে? সাল ভারিখের বিচারে প্রথমোক্ত অনেরই নারায়ণ পত্রিকায় কবিভা লেগার नष्डावना (वनी (वांश्रम् । প্रक्राहीश वांभञ्जाती এই भाग्रमि श्रथम कोवत्न कवि रूप्ड फ्रांस्ट्रिलन किनी কে জানে! বিপিনচন্দ্রের মত জানতপত্মী মনীধীও যে কবি হতে চেয়েছিলেন—এ ঘটনা ক'জন जात्नन ?

বিপিনচন্দ্র কাব্যসমালোচক ও কাব্যরস্পিপাফ ছিলেন চিয়দিনই—কিছ তাঁর কবিতা রচনার কথা আমাদের প্রায় অঞাভ। নারায়ণ পত্রিকার ২য় বর্ষ ২য় খণ্ডের ১ম সংখ্যায় বিপিনচন্দ্রের প্রথম ক্ষবিভাটি প্রকাশিত হয়—নাম 'শীনিতি'। এটিই কিন্তু তাঁর প্রথম ও শেষ প্রাস্থাস নয়। ২য় থণ্ডের ২য় ও ৩য় সংখ্যায় তিনি আরও হ'টি কবিতা লিখেছিলেন। ছিতীয় কবিতা—রূপ, তৃতীয় কবিতা—পূর্বরাগ। শেষোক্রটি দীর্ঘ ও উভয় সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি বৈক্ষব কবিদের হুর্লজ্ঞানীয় প্রভাব চোখে পড়ে। কয়েকটি ক্ষেত্রে কবি নিজের অজ্ঞান্তে বৈক্ষব কবিতার পঙ্জিয়ও আশ্রেয় নিয়েছেন। কবির স্থকীয়তার কোন চিহ্ন কবিতাগুলিতে নেই। ১য় থণ্ডে 'বৈক্ষব কবিতার কথা' প্রবৃদ্ধবি লেখার অক্স বিপিনচক্রকে বৈক্ষব কাব্যসকল পাঠ করতে হয়েছিল নিশ্চয়, হয়তো সেই সময় তার অক্সবে কবিতা রচনার বাসনা জাগে। পাঠকমনের উৎস্ক্র নিবারণে এখানে বিপিনচক্রের ছিতীয় কবিতাটি তুলে দিলাম।

|   | -  | _ |
|---|----|---|
| _ |    |   |
|   | -  | _ |
| - | М. | _ |
| - | 19 |   |

| পুছিও না মোরে  | সে কেমন জন    | বলিভে নারিব আমি      |
|----------------|---------------|----------------------|
| নয়ন দেখেছ     | नग्रन ना जात  | কেমন দে রূপথানি      |
| সে রূপ পরশে    | আধোয়া এ আঁথি | কে কারে দেখিবে ৰল ?  |
| কিবা দে বরণ    | কিবা সে গঠন   | কেবল মরম ছুইয়া গেল! |
| মরম ছুইয়া     | পরাবে পশিয়া  | স্ঞিল আপন কায়       |
| পরাণ চিত্রিয়া | বাহির করিলে   | দেখিভে পাইব তায়॥    |
| মিছা কহিলাম    | চিত্রিলি পরাণ | দেখা নাহি পাবে ভার   |
| পিশ্বর ভাশিবে  | পাথী পলাইবে   | ভাষা ভধু হবে সার॥    |

হয়তো, বাংলা কবিভায় প্রাণের স্পর্ণ মেলে না—সম্পাদক কবি চিত্তরঞ্জনের এই আক্ষেপ মোছাভে ভিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা যে মোটেই উচ্চাঙ্গের হয়নি বলা বাছলা।

হয় বর্ষ ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যায় ধর্ম ৮ আর্টের সীমারেথা প্রপ্লের বিপিনচন্দ্র যে আনোচনা করেছিলেন সেই আলোচনাকে আরও একটু বিস্তারিতরপে পাঠক সমক্ষে হাজির করলেন শ্রীক্ষরিক্ষ ঘোষ, পরবর্তীকালের ঋষি অরবিক্ষ—উার 'আটের আধ্যাত্মিকতা' প্রবন্ধের মাধ্যমে। ২য় খণ্ডের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি অধীক্ষনের আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল। ১০২০ সালের আবাঢ় সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায় নিয়মিত বিভাগ 'মাসকাবারী'তে প্রবন্ধটির উচ্চুসিত প্রশংসা করা হয়। এবং প্রবন্ধের মূল বক্তব্য অভি সংক্ষিপ্রাকারে মূল্লিত হয়। বিপিনচন্দ্র নির্দেশ করেছিলেন ধর্ম ও আর্টের সম্বন্ধ—শ্রীক্ষরবিক্ষ ঐ প্রসক্ষে নির্দির করলেন সাধু ও শিল্লীর পার্থকা। সাধুর অভিম লক্ষ্য জগতে আবর্শ ছাপন। শিল্লীর কল্ম আনন্দ ভ্যাগের মধ্যে, ভটির মধ্যে—অভচি থেকে সে শতহন্ত দ্রে। জীবনের আলোকিত দিকই তথু তার নয়নগোচর হয়, মুখ ফিরিরে থাকে অন্ধকার থেকে। শিল্লীর ক্রইব্য কিন্ধ আলো—অন্ধকার উভয়েই। অভচির মধ্যেও শিল্লী আনন্দ অয়েষ্বে ব্যক্ত। শাধু চাহেন ইক্রিরেক্ ক্ষন রাখিয়া, ইছাকে দ্ব করিয়া ভবু অভীক্রিরে পৌছিতে অথবা ইক্রিরের বেন একটি নির্দিষ্ট ভক্সী বা প্রকারণের মধ্যে আবন্ধ থাকিত। শিল্পী চাহেন ইক্রিরের বিশ্ববিভূতির মধ্যেই অভীক্ররে কেনিকে বিশ্ববিভূতির মধ্যেই অভীক্ররে কেনিকে বিশ্ববিভূতির মধ্যেই অভীক্ররে কেনিকে বিশ্ববিভূতির মধ্যেই অভীক্ররে কেনিকে বিশ্ববিভূতির মধ্যেই অভীক্ররে কেনিরেরের বিশ্ববিভূতির মধ্যেই অভীক্ররে কেনির বিশ্ববিভূতির মধ্যেই সলে আর্টের কেনির বিশ্ববিভূতির মধ্যেই সলে আর্টের কেনির বিরের প্রসাল করিবাধি নেই। অধ্যাত্ম অর্থের

আত্মসম্ভীর; যোগীর আত্মা যোগে, ভোগীর আত্মা ভোগে। 'বোগীর বোগীত্ব, ভোগীর ভোগীত্ব, দেবের দেবছ, পশুর পশুত্ব প্রকটিত করিভে পারিলেই শিল্পীর শিল্পের পরাকার্চা। এই হিসেবে শিল্পীই প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী'। বাধাক্ষল মুখোপাধ্যান্ন মহাশন্ন কিছ সাধু-শিল্পীর এই পার্থক্য মেনে নিভে পারেন নি। নারায়ণের ভাত্রসংখ্যায় 'দাহিভা ও হুনীডি' প্রভিবাদ প্রবন্ধে ভিনি লিখলেন— 'ৰুদ্ধদেব কাশীৰ বাৰনাৰীকে, যীভখুষ্ট woman of Samoriaকে, চৈছন্তাদেব জগাই মাধাইকে উদার করিয়াছিলেন, অশুচির মধ্যে, ইন্দ্রিয়তৎপরতার মধ্যে তাঁহারা ভগবানের সন্তার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাপের প্রতি অন্ধৃষ্টি ছিলেন না। পাপের প্রতি উদাসীন অথবা ঘুণাপূর্ণ দৃষ্টি বর্তমান যুগে সাধুভার বৈপরীভাই প্রমাণ করে। --- শ্রেষ্ঠ সাধু ও শ্রেষ্ট শিল্পী ওধু স্থন্দর মহভের ভিতর নহে, অহন্দর হীন নিক্নটের মধ্যেও ভগবানের রসমৃতিটি ফুটাইয়া তুলেন'। প্রবন্ধটিয় সঙ্গে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় টীকায় জানা যায় আর্টের আধ্যাত্মিকতা প্রবন্ধটি শ্রীমরবিন্দের লেখা नम्, लिथक ছिलिन निनोकास खरा। वाधाकमन वायू व्यवक्र व्यवक्रिकारके व्यवक्रकावक्राल मरमाधन করেছিলেন। আখিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাধু ও শিল্পী' প্রবদ্ধে নলিনীকান্ত গুপ্ত পুনরায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন। রাধাকমল বাব্কে লক্ষ্য করে তিনি পান্টা প্রশ্ন রাথলেন—সাধু পাপের মধ্যে দেখেন খেন ভগবান, কি ভাবে ? পাপের মধ্যে সাধু দেখেন পুণ্যাত্মক ভগবান, পাণাত্মা ভগবানকৈ ও ভিনি দেখেন কি? 'পাপীকে সাধু আলিখন করিভে পারেন, কিছ পাপকে কখন ভিনি আলিখন করিবেন না। পাণীর পাপের অভরালে একটা পুণাবান শুদ্ধিমান কিছুর সহিতই তাঁহার একাত্মতা, পাপের সহিত নহে'। পরিবর্তে শিল্পী পাপের মধ্যে ভগবত সৌন্দর্য দেখেন ভার পাপের জন্মই সাধু ও শিল্পীর মধ্যে পার্থক্য পাঠকর্ন্দের কাছে আরও স্পষ্ট করার জন্ম টল্টয়ের উদাহরণ দিয়ে নলিনীকান্ত লিথছেন—'আনা কারেনিনার টলষ্টয় হইতেছেন শিল্পী ভিনি যে সভ্য প্রস্কৃটিভ করিয়া তুলিয়াছেন ভাহা চিরজনের জিনিষ; কিন্ত ফাইভ্ কম্যাওমেণ্টস্ এর টল্টয় সেক্সীয়রে কোন নীভিশিকানা পাইরা বলিয়াছেন, সেক্সপীয়রের কিছু মৃল্য নাই, সে টলষ্টর সাধ্মাত্র'। নলিনীকাস্কের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্রভিবাদের প্রভিবাদ, কার্ত্তিক সংখ্যা 'নারায়ণ')। এই প্রবন্ধের বিস্তৃত আলোচনা অনাবস্তক। ২র বর্ষ ২য় থণ্ড নারায়ণ পত্রিকা সরগর্ম করে রেখেছিল चार्षे विषयक अहे विखर्क।

মগধের মৌথরি রাজবংশ, চল্লিশ বৎসর পূর্বে ও রক্তনালের 'বিরহ বিলাণ—নারায়ণের ২য় বর্ষ হয় থতে এই ভিনটি আলোচনা লিথে ননীগোণাল মকুষ্ণার সাধারণ পাঠকের যথেই শ্রহ্মা আলার করতে পেরেছিলেন। ১৩২৩ জাৈচ্চ সংখ্যার প্রকাশিত 'মগধের মৌথরী রাজবংশ' প্রবন্ধে ননীগোণাল ছিতীয় গুপ্ত রাজবংশের সমকালে বে বহুসংখ্যক স্বাধীন রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়েছিল, ভালের মধ্যে স্বাপেকা উল্লেখযোগ্য মগধের ম্থরবংশীর ধর্মরাজ বংশের কালায়ক্রমিক পরিচয় পেশ করেছেন নিপুণ ঐতিহাসিকদের মত। 'চল্লিশ বংসর পূর্বে'—স্থতিকথামূলক রচনা। লেথকের সঙ্গে আলাণ প্রসদ্গে হরপ্রসার্গালী মহাশার প্রখ্যাত ভারতভত্তবিদ রাজেক্রলাল মিত্র সম্পর্কে বে স্বভিচারণ করেছিলেন, এই স্বভিক্রার ভা বিবৃত্ত হয়েছে। নারায়ণের ২য় বর্ষ অভ্যিম সংখ্যার (কাভিক, ১৩২৩) কবি রক্তনাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত খণ্ডকাব্য 'বিরহ-বিলাপ' আলোচনাসহবাগে প্রকাশ করা

ননীগোপালের একটি বিশিষ্ট কীতি। তাঁর তৎপরতার এই অম্ল্য সম্পন্টি কালের সর্বপ্রাণী পর্ত্ত বেকে রক্ষা পার। 'বিরহ-বিলাপ' থগুকাবাটি কবি রাম শর্মার ইংরেজী কাব্য Willow Drops এর অহবার। এই অহবার বিবরে 'ম্থার্জীন ম্যাগাজিন' পত্রিকার সম্পান্ধক শস্ত্নাথ ম্থোপাধ্যারের লগে রক্ষণালের যে পত্রালাপ হয়, ননীগোপালের আলোচনার সেই পত্রগুলি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে। ননীগোপালের প্রচেটার আধিন সংখ্যাতেও কবি রক্ষণালের একটি ছোট অপ্রকাশিত অহবার কবিতা মুক্তিত হয়। কবিতাটি রাজ্পর্মার লেখা Hymn to Durgaর অহ্বার এথানে উল্লেখ্য ননীগোপালের ব্যক্তি প্রতিতা সম্বন্ধে থারা আগ্রহী, তাঁরা সমকালীন পত্রিকার গত প্রারন, ১০৮০ সংখ্যার প্রক্রের গোঁৱাক্ষণোপাল সেনগুপ্ত মহাশরের লেখা ননীগোপালের জীবনী পাঠ করতে পারেন।

নারারণের ২য় বর্ব ২য় খণ্ডে প্রাবন্ধিকদের তুলনায় কবিদের অপেক্ষাকৃত প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়।
ভূজকণর ও গিরিপ্রযোহিনী দেবীর সাথী হয়েছিলেন কুম্দরঞ্জন মিলক, দেবেজনাথ দেন ও বছিমচজ্র
দেন। সভ্যেক্রক্ষ গুপ্ত মশার বিভীয় বছরেও বেশ কয়েকটি কথা-নাট্য, গল্প ইত্যাদি লিখেছিলেন।
বিময়ের কথা, বক্রব্য স্পষ্ট করার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না—শিক্ষানবিশীর ভার তিনি পেরোডে
পারেন নি, তথাপি প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই তিনি নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি
এই সম্পাদকীয় দাক্ষিণ্যের কারণ 'নিহিতং ভহায়াম্'। 'গোবর গণেশের গবেষণা'থ্যাত হরিদাস
হালদার হয় থতের ছ'টি সংখ্যা ভূড়ে 'বিশ্বসেবার বিছং' শীর্ষক একটি চমংকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন
( ৪র্জ ও ৪ম সংখ্যা )। বিদ্যাতের কুপায় বর্তমান পৃথিবীতে মাহ্মর কত বিভিন্ন স্থোগ স্ববিধে অর্জন
করেছে তার পরিচয় মেলে প্রবন্ধটিতে। কলমের তগায় নির্মল হাত্তরসম্পষ্টিতে তার পটুছ ছিল
লেখাটি পড়ে বোঝা যায়। মৃচকি হাসিকে হাং হাং হিং হিং-তে রূপান্তরিত করতে ৬৯ সংখ্যার জন্ত্র
'পোবর গণেশ' ছদ্মনামে তিনি আবার কাগজ-কলম-মন তিনজনকে একত্রিত করলেন—প্রকাশিত হল
'প্রেম ও পরিণয়'। 'কর্তা গিয়ী এণ্ড কোম্পানী' কারবাহের ব্যাপিটালিন্ট পার্টনার জী ও ওয়ার্কিং
পার্টনার স্বামীর মধ্যে মনোমালিন্তের কারণ, কথন পুঁজিপতি অংশীদারকে আলিন্সন করলে সকল
বিরোধের নিম্পত্তি হয়, ইত্যাদি বিংশ্লযণ করে আদর্শ অংশীদার হবার জন্ত সং প্রামর্শ দান করেছেন
তিনি—বিজনেন এয়াডমিনিষ্ট্রেশনে তার দক্ষতা কোন কোন পাঠকের ঈর্বাই বোধ হয়।

অমবেজনাথ বার, রামনাবারণের নাটক বিচার করে যিনি প্রসিদ্ধ হরেছিলেন, তিনি নারারণের হর বর্ব হয় থও ১ম সংখ্যার কালের বিচারে নিধু গুপ্তের মৃল্য নির্মণণে সচেট হন। নারারণে চারটি সংখ্যার তাঁর এই কাব্যপরিক্রমা সমাপ্ত হয়। অবশ্য রচনাগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ন। লেথকের পূর্ব প্রবিদ্ধের মত এটির মূল্যও অপরিদীম। কিন্তু রবীজনাথ প্রসঙ্গে তাঁর একটি মন্তব্য বা সিদ্ধান্তকে সহজেই 'অবিবেচনাপ্রস্তুও' আখ্যা দেওয়া যায়। নিধ্বাব্র স্প্রতিক মহত্তর করার বাসনার তিনি বেমাল্ম লিথেছেন—'মুখে নিধুকে উড়াইতে চেষ্টা করিলেও, মন হইতে আমরা তাঁহাকে এড়াইতে পারি নাই। এমন কি এ মূগের শ্রেষ্ঠ গীত রচয়িতা গিরিশচন্ত্র, রবীজনাথ তাঁহারও অন্যান্য কবিওয়ালার প্রভাব অভিক্রম করিতে পারেন নাই'। অমরেজ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিতেও ভোলেননি। যেমন, নিধুবাব্র—'ভোমারি মনের ত্থে চিরদিন মনে রহিল/ফুকারি কাঁদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ্ড দহিল'ও রবীজ্রনাথের—হলো না, হলো না সই/মর্মে মরম লুকান রহিল বলা হল না; /বলি বলি বলি

তাবে কভ মনে করিহ/হলো না সই'—এর সাদৃষ্ঠ। 'আমি মাত্র এই চাই, মরি তাতে কভি নাই/ তুমি আমার হুথে থেকো, এদেহে সকলি সবে'—নিধ্বাব্র এই ভাবই রবীজনাথ একটু খুরিয়ে বলেছেন —'जूबि चार्ट रूथी इन्ड जाहे कर मथा/जाबि रूथी इव वर्ण रवन ना /जाशन वित्रह नरत जाहि जाबि ভাল। (গিরিশচন্দ্র প্রদেশ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই)। খণ্ডিভ চিত্র সামনে রেখে বিচারে প্রযুত্ত হলে এরকম অবিচার অবখাভাবী। অমরেজনাথের সিদ্ধান্ত কোন রসগ্রাহী সাহিত্যবোদ্ধাই ষে মেনে নিভে পারবেন না, বলা বাহল্য। এই উদ্ভট আবিদ্ধার সম্বন্ধে 'ভারভী' পত্রিকা ভালের 'মাসকাবারী' বিভাগে লিথছেন—'এ অভ্যস্ত ভূয়ো কথা—যভই জোর গলায় বল, ইহা টি কিবে না। রবীন্দ্রনাথ নিধুগুপ্তের প্রভাব অভিক্রম করিতে পারেন নাই--একথা মানিতে হইলে রবীন্তের রবীস্ততত্ত্বকেই অস্বীকার করিতে হয়। · · বিচার করিতে গেলে রবীস্ত্রনাথকে থণ্ডভাবে দেখিলে ভো চলিবে না, তাঁহাকে সমগ্রভাবে দেখা চাই। ভিনি ষদি কেবলমাত্র গোটাকয়েক বিরহ বা মিলনের টপ্লা লিখিয়া ক্ষান্ত হইতেন ভাহা হইলে চাই কি এমন কথা ভোলা চলিত। কিন্তু ভাঁহার শক্তি ষে বহুমুখী। রবীস্ত্রনাথের প্রভিভা ভো কোনো গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই—ভাহা নব নব বৈচিত্ত্যের ভিতর দিয়া অসীমভার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কাজেই অপরের কণা দূরে থাক, তিনি নিজেকেই নিজে অভিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। লেথক যে লাইনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন ভাহা ভো त्रवीक्षनात्वत्र मर्वच नरह जवः मिछनित रम छात्र त्यष्ठे मान छाहात नग्र। कार्क्ट मिछनि नहेग्रा রবীক্রনাথকে বিচার করা চলে না। আর তা ছাড়া, সকল মাহুবের মধ্যে কতকগুলা সাধারণ ভাব আছে—দেওলোর মূল-কথা লইয়া পাহিভাের বিচার হয় না। ব্যক্তিবিশেষের ভিভর দিয়া কোন্ আকারে ভাহা ফুটিয়াছে ভাহাই দেখিভে হয়। নইলে মূলভাব লইয়া আলোচনা করিভে গেলে দেখা যায় সাহিত্যের আরম্ভ হইতে আব্দ পর্যস্ত গোটা-কয়েক ত্বত ছাড়া বেশি কিছু স্ষ্টি হয় নাই। কল্পেকটা মাত্র স্থলবেথা দারা বিশের সমস্ত প্রতিভাকে বাঁধিয়া ফেলা দার' ( আধাঢ়, ১৩২৩, পৃ:-900-b2 ) 1

'স্ত্রীর পত্তের' আধুনিকভাকে ব্যঙ্গ করে বিপিনচক্রের লেখা 'মুণালের কথা' প্রকাশ করে নারায়ণ পত্রিকা রবীন্দ্র-বিংরাধিতার ধ্বজা উড্ডীন করে। প্রথম বছরের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সহজেই সে ववील-विरवाधीएव श्रिष्ठभाज रूप উঠिছिन, जाभाव পূর্ব প্রবন্ধে বিষয়টি जালোচিত হয়েছিল। কিন্ত দিভীয় বর্ষ ১ম থণ্ডের কোন সংখ্যাতেই, কেউ রবীক্রনাথের সাহিন্ড্যিক জোকায় কালি ছিটোভে এগিয়ে আদেন নি। দিভীয় খণ্ডে এই তুর্নাম মোচালেন অমরেক্রনাথ রায়। ১ম সংখ্যাভেই রবীন্দ্রনাথ কঠোরভাবে সমালোচিভ হলেন। 'কঠোর সমালোচনা' শীর্ষক এই ছিদ্রাম্বেষণ ও নিধুপ্তপ্তের সাহিত্যালোচনার প্রথম পর্ব একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল (লৈচ্ছ ১৩২৩)। ভারতী পত্রিকার বৈশাথ, ১৩২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্তনাথের একটি নিবন্ধকে কেন্দ্র করে অ্যরেন্ডনাথ আক্রমণ শানিয়েছিলেন। সে বছর ভারতী পত্রিকার ৪০ভম বর্ষপুর্ভি উপলক্ষে, এই থেয়া নৌকাটির প্রথম ভাসানের দিনে যারা দাঁড়ি-মাঝি ছিলেন তাঁদের তলব পড়ে সেদিনের অভিবান কাহিনী শোনানোর জন্ত। ববীশ্রনাথ 'তথন ও এথন' শিরোনামে সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যের তথন ও এথনকার (১৩২৩) অবস্থা বর্ণনা করেন। প্রসক্তমে ভিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন বে বাংলা দাহিভ্যের বর্তমানে

শৈশবাবস্থা। এই শিশুকে কৃত্ব সবস পূর্ণ বয়ত্তে দ্বপান্তরিত করতে ছলে সমালোচকদের অহেতুক নিভা নতুন ভীক্ষ বাণ নিক্ষেপ সংবরণ করভে হবে। আমরা দেখি বর্তমান সমালোচকরা শাসনের কঠোর দও হাতে নিয়ে সর্বসময়ে এই ছোট্ট শিশুটিকে গালমন্দ দিচ্ছে। প্রশংসা বা উৎসাহ মেলে না কোৰাও। কিন্তু সমস্ত অপরিণতি সত্তেও, তাকে বড় করে তুলতে হলে শ্লেহস্পর্শ একান্ত বাহুনীয়। প্রবন্ধ শেবে ভিনি সাহিত্য সমালোচকদের শ্বরণ করিয়ে দিয়েছেন---'পত্যংক্রমাৎ প্রিয়ং ক্রমাৎ ন ক্রমাৎ সভামপ্রিয়ং/প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ক্রমাৎ ন ক্রমাৎ সভামপ্রিয়ং'॥ 'বাংলা সাহিত্যকে কি আমরা পাকা বয়দের সাহিত্য বলিতে পারি ? না পারি না। এখন ইহাকে ঘের দিয়া বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে—ইহার কচি ডালপালাগুলো গোরু ছাগল দিয়া মুড়াইয়া খাইতে দিলে যে ইহার উপকার হইবে এমন কথা আমি মনে করি না। এই জন্য আমার মতে বাংলা সাহিত্যে কঠোর সমালোচনার দিনে আসে নাই। যে লেখা ভাল বলিতে পারিব না ভার সম্বন্ধে চুপ করিয়া ষাইতে হইবে। অথচ দেখিতে পাই বালক বাংলা সাহিত্য ধেন অভিমন্ত্যুর মত সপ্তর্মবীর হাতে চারিদিক হইতে কেবলি বাণ খাইতেছে। না, সপ্তর্থী বলাও ভূল—কেন না বীরের হাতের মারও নয়। ছোট ছোট সমালোচকের ছোট ছোট থোঁচা ভাহাকে হয়গ্রাণ করিয়া মারিভেছে।'---ববীজনাপের আলোচনা থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়ে আংরেজ বলোছলেন—(১) প্রায় পাঁচশো বছর আগে ষে দেশে চণ্ডীদাস বিভাপতি জয়গ্রহণ করেছেন সে দেশের সাহিত্যের বয়স পাকা না বললে সভাের व्यथनाथ करा रहा। (२) दवी सनावर 'नाधना'त পाछात्र २२।२७ वरमत व्यारा निर्धाहरनन--'निष्कर বাগানের প্রতি বে মালীর হথার্থ অমুরাগ আছে, ছোট থাট কাঁটাগুল্ম-জঙ্গলকে সে ভীত্র কোদালি দিয়া সবলে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। যে সকল কুদ্র তৃণ-গুলা অঞ্চল অনাদরে জয়ো, ভাহাদিগকে সামাস্ত বলিয়া উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। কারণ ভাহারা দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থান আচ্ছন্ত ক্ষিয়া কেলে, শুণে না হৌক সংখ্যায় প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, ভালয় মন্দ্র এমন একাকার হইয়া যায় ষে নির্বাচন করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। তথন ভাল জিনিস আপন জন্মভূমি হইতে প্রাণধারণযোগ্য যথেষ্ট রস পার না, ক্রমশঃ শীর্ণ হট্য়া আসে।' —এখন কেন রবীন্দ্রনাথ বিপরীত মত সমর্থন করছেন ? 'পাঠক বেচারী--ষাহারা ঘরের পশ্বসা ধরচ করিয়া পুস্তক কিনিয়া পড়ে, ভাহাদের সহিভ প্রভারণা করাই কি ভবে সমালোচকের ধর্ম ? সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন কি ভবে একাকার হইয়া ষাইবে ? কঠোর সমালোচনার আঘাত রবীদ্রনাথ খুব অল্লই সহ্ করিয়াছেন সভ্য। কিছ সেই স্থয় আঘাতের ফলে যে ভাঁহার একটু উপকার হইয়াছিল, সে কথা ভিনি আজ কেন বিশ্বভ হইভেছেন ? কেন ভূলিয়া বাইভেছেন বে রাংর কবলে না পড়িলে তাঁহার কড়িও কোমলের বিভীয় সংস্করণ অভটা আবর্জনাবজিত হইত না ? রবীক্রমতের তথুমাত্র পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি পাঠে অনেকের মনে বিভাস্থির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সমগ্র প্রবন্ধটি যারা পড়েছেন অমরেন্দ্রনাথের বক্তব্যে তাঁদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। এবং রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তে যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল ত। মেনে নিতে विश रूर्य ना। दवीस्त्रमण्डत स्रायनीय करत्रकि व्यः व्यवस्त्रस्त्रभाष मध्य পतिराद करत्रह्न। রবীশ্রনাথ লিখেছিলেন—'বাংলা সাহিত্যের অন্ত সোলতোর চেরে আরো বেশী কিছু চাই, ভাহা স্বেহ। স্নেহের লঙ্গণ এই ভাষা বর্তমানের অসম্পূর্ণভাকেই বড় করে না। ভাষা ভবিষ্যভের আশার প্রভিই

বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করে। যে জিনিষ কাঁচা বার বাড় কুরার নাই, এই জেহ, এই ভবিদ্যভের আখাস ভার পক্ষে নিভান্তই আবশ্রক। বে বাড়িয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ বার শক্তির পরিচয় বর্তমানেই, প্রধানতঃ ভবিশ্বতে নহে, ত্রেহ ভার পক্ষে অনাবশ্রক ও অনিষ্টকর। ভালো বলিতে পারিবার আনন্দ विक पार्याक्षित यत्न ना थारक, यिक यक्ष रज्ञात उपमार्ट यथन उथन हार्य यात्रिक पार्याक्षित्र প্রবৃত্ত করে ভবে এমন নির্মমভার পথে বঙ্গসাহিত্যের কোনো কল্যাণ দেখি না। ছোটছেলের কান মলিভে পারি বলিরাই ভার কানমলা যে মন্ত একটা বাহাছরি এই বর্বরভাষেন আমাদের মনে না थारक। रहा है रहरनरक व रव व्यक्षा कविरक्त भारत रमहे हन महर्'। मामविक উरखननात्र व्यमरवस्त्रनाथ ষে ভূল করেছিলেন এই উদ্ধৃতি পড়ে সহজেই বোঝা যায়। উভয়ের বক্তব্যের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে --- त्रवीक्षनाथ वारमा माहिकारक 'वामक' व्याथा। हिरत्रहित्मन, किन्न व्यादत्रक्षनाथ धरव निरत्नहित्मन वारमा সাহিত্য প্রাপ্ত বয়স্ক ও মনস্ক। অমরেজনাথের অপবাদ প্রচেষ্টা 'ভারতী' সহজে মেনে নিভে পারেন নি। আষাঢ় সংখ্যায় 'ভালো-মন্দ' প্রবন্ধে অমরেন্দ্র উত্থাপিত অভিযোগ থওন করে রবীক্র মত পুনরায় বিশদভাবে ব্যক্ত করা হয়। সাহিত্যের বয়স বিষয়ে ভারতীর জবাব—'কিছ দিন গণিয়া কি সাহিত্যের পরিণতি সাব্যস্ত করা যায়। মাজবেরই যায় না ভা সাহিত্যে ভো দূরের কথা। চল্ভি কথায় শোনা যায়, কোনো কোনো বংশের লোক আশি বছরে সাবালক হয়। সেটা একেবারে মিছা কথা নয়। অনেক মাস্তবের বরদ আশি হইয়াছে দেখা যায় ,—ভার চুল পাকিয়াছে, হাড় পাকিয়াছে, কিছ বুদ্ধি পাকে নাই; আট বছরে ষেমন ছিল আশি বছরেও ভেমন আছে। ভেমন লোককে বলিভে হয় বয়স হয় নাই। সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ কথা থাটে—তথু বছর গণিয়া ভার পরিণতি নির্ণয় করা চলে না। পরিণতির যে রূপ আছে তাহা সে লাভ করিয়াছে কি না বিচার করিতে হয়"। বাংলা সাহিত্যের সমস্ত অঙ্গ পরিপুষ্ট হয়ে, এটি কি মহামহীক্ষহে পরিণত হয়েছে ? সাহিত্যে কি কোন 'standard' ভৈরা হয়েছে ? 'তুই-একজন মহাপুরুষের শক্তিভে ইহার এক এক জারগায় বাড় বেন বাত্মন্তে হঠাৎ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেছে, ভাহাতে দেশবিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, কিছ অনেক অংশ বে এখনও কচি।'—ভারতীর বক্তব্য যুক্তিসমত, বলা বাহুণ্য। ফ্রভভার সঙ্গে রচিভ ছওয়ার মধ্যেই বোধ হয়, রবীজনাথের 'তথন ও এখন' প্রবদ্ধ-বক্তব্যে কিছু ভূল বোঝাবুঝির ভাৰকাশ রয়ে গেছে। প্রবন্ধটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে অভি সহজেই বক্তব্য বিষয়ের বিপরীত মত সমর্থন করা যায়। বেমন—উপসংহার পর্যায়। রবীজনাথ লিথেছিলেন—'সাহিভ্য সমালোচনার क्या এই উপদেশট व्यम्मा--- मछाः कात्रा २ ... हेणा नि'। य मिया माहिला वत्रम अ मनदन अतिगल, সে দেশের সাহিত্য সমালোচকদের কি এই সোকটি শ্বরণে রাথার প্রয়োজন আছে? বালক সাহিত্যের সমালোচকদের ক্ষেত্রেই শুধু একথা প্রয়োজ্য। এবং রবীন্দ্রনাথের উপদেশ 'বালক' সাহিত্য সম্পর্কেই। রবীজনাথ প্রবন্ধটির উপসংহার পর্যায়ে আর একটু সন্তর্ক হলে হয়ভো অথবা সমালোচনার ছাভ থেকে ভিনি রক্ষা পেতেন। অবশ্র চালুনি সর্বসময় স্ট্রের ছিদ্রাম্বেশণে ব্যক্ত থাকে। রবীক্রনাথের সমর্থনে প্রমণ চৌধুরীও এগিয়ে এসেছিলেন। আখিন সংখ্যা ভারতীভে 'দভ্যং জারাৎ' নিবদ্ধে ভিনি অভাবদিদ্ধ ভঙ্গীভে লিখলেন 'সভ্যং ক্ররাৎ প্রিয়ং ক্ররাৎ…' প্লোকটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে রবীজনাথ কোন গহিত কাজ করেন নি। কারণ হালক্যাদানী সমালোচকদের অহুস্ত নীভির কোনটিই এই সোকের সাহাব্যে থর্ব করা সন্তব নর। প্রথমতঃ, আচার্ব বলেছেন—সভ্য কথা বোলো, প্রিয় কথা বোলো। কিছ 'প্রিয়সভ্য বলিয়ো' এ আদেশ ভো ভিনি করেন নি। স্বভরাং 'বে সমস্ত সভ্যসভ্যই প্রশংসার বোগ্য ভার প্রশংসা করতে আমরা বাধ্য নই—অর্থাৎ বঙ্গসাহিত্যে প্রভিভার প্রশ্রের দেওরা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে নয়'। বিভীয়ভঃ, অপ্রিয় সভ্য বলা বারণ, অপ্রিয় মিধ্যা বলা ভো বারণ নয়। স্বভরাং সমালোচকদের আতংকিত হবার প্রয়োজন নেই। ভূতীয়ভঃ রবীক্রনাথ উপদেশ দিয়েছেন—'বড়র পক্ষে ছোটর উপর হাত চালানো অকর্তব্য'—একথা বলার অর্থ এই নয় বে ছোটরাও বড়র উপর হাত চালাবে না। 'স্বভরাং সমালোচকদের পক্ষে কৃতি লেথকদের প্রতি ধৃষ্ট ভাড়না করবার অধিকার রবীক্রনাথ কেড়ে নিভে চাননি'। প্রমধ চৌধুরীর সরস বচনাটির শেষ পৃষ্ঠায় ভারতী কর্তৃপক্ষ একটি শ্লেষাত্মক কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। জনৈক নবকুমার কবিরত্ন রচিত 'রামছুঁচায়ণ' শীর্ষক কবিভার প্রথম কয়েকটি লাইন হল—

ছুঁ চামিতে বড় ধারা ভারা রামছুঁ চা
ছটা কান কাটা ভাই মান ভারি উচা।
কিচ কিচ খরে ছুঁ চা কয় একদিন।
'আমি প্রায় ক্ষকায় কভুরী হরিণ'।
থাদা নাক ফোলাইয়া ব্যান্ত কহে ভাই।
এ থোঁজ রাথে না কেউ কারো নাক নাই॥…

নবকুমার কবিরত্ব আরে কেউ নন, প্রথাতে গত্যেক্সনাথ দস্ত। নবকুমারের 'রামছুঁচারণ' রচনার কোন উদ্দেশ্য ছিল কি না জানিনা, তবে সাহিত্য বিষয়ে ভারতী সর্জপত্র গোটার আধুনিকভার সমর্থনে ভিনি ভারতীর পাভায় করেকটি আলোচনা লিখেছিলেন। ভাই মনে হয়, 'রামছুঁচায়ণ, উদ্দেশ্যহীন নয়। অমরেক্সনাথ রায় কিছু মোটেই লমলেন না। অপরিসীম উৎসাহে ভিনি সঞ্চয় করতে লাগলেন অরদৃষ্টিভলী অসুযায়ী ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসদ্ধর রবীক্সনাথের উক্তি সকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা বা inconsistency। এই সংগ্রহ 'রবিয়ানা' নামে একটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বক্তব্যবস্থর অস্তুত মৌলিকভার জয়্মই কি না কে জানে বর্তমান মুগের অধিকাংশ পাঠক ও সমালোচক বইটির অন্তিম্বন্ত আনেন না। ভারতী পত্রিকার প্রেক্সি সংখ্যায় (আর্থিন, ১০২০) 'মাসকাবারী' বিভাগটি ছিল শুধুমাত্র ক্রের্যায়ক চুটকী জাতীয় রচনার সময়য়। ভা' থেকে একটি চুটকী উদ্ধৃত করে বর্তমান প্রবন্ধ শেষ ক্রলাম—প্রাণীভত্ববিদ্বন্ধ বলেন, রবির আলো পেঁচা বাছড় ও চামচিকেদ্বের চর্ম-চক্ষে সহে না। এখন এ আলোলা শীক্তন করিবার উপরেশ কি ? কবি বলিভেছেন—

রবির গায়ে থ্তু দিতে
উড়ছে বার্ড মেশা
চামচিকে! নাম কিনবি যদি
সঙ্গ নে এই বেলা॥

## গণপতি-বিনায়ক

## অদীমকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঠিক কবে গণেশঠাকুরের পূজোর প্রচলন হয়েছিল এ নিয়ে অনেক জন্ধনা-কল্পনা আছে। ভবে, অক্তাক্ত হিন্দু দেবদেবীদের তুলনায় তিনি যে কিছুটা আসরে নবাগত এ ব্যাপারে অনেকেরই সন্দেহ নেই। রামায়ণ তাঁর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব—যদিও সেথানে শিব, বিষ্ণু, উমা, সূর্য, ক্ষল ইভ্যাদি দেবতার উল্লেখ বরেছে। মহাভারতের আদিপর্বে যে পণেশের সন্ধান পাওয়া যায় প্রথমে তাঁকে নিম্নেই আলোচনা করা যাক। কারণ আমাদের ধারণা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এখানেই প্রথম গণপতির আবির্ভাব। আদিপর্বের বেশ কিছুটা অংশ মহাভারতে পরে সংযোজিত হয়েছিল তা মনে করবার সংঘত কারণ আছে। এই পর্বের প্রথম অধ্যায়েই ( ৭৩-৮৩ ) গণেশের কথা ( ক্লিটিকাল এডিসনে শ্লোকগুলিকে অবশ্য Appendix-এর মধ্যে অন্তর্ভু করা হয়েছে) আছে। গণেশের আবির্ভাব প্রসঙ্গে বে গল্পের অবভারণা করা হয়েছে সেটা প্রায় সবারই আনা, ভাই পুনরুল্পেধ নিপ্রাজন; গণেশ এথানে কেরানীর ভূমিকা নিয়েছেন। বলা হয়েছে গোটা মহাভারভটাই নাকি ব্যাসদেব তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। পণেশকে লেখক বা কেরাণীর ভূমিকা কেন দেওয়া হল তা পরে আলোচনা করছি। আপাততঃ মহাভারতের এই অংশে গণেশ সম্বন্ধ আর কি কি বলা হয়েছে সেটা দেখা যাক। সব শুদ্ধ চায়টে নামে তাঁকে ডাকা হয়েছে। সেগুলি হল গণেশ, হেরম, বিম্নেশ, ও গণনারক। এই প্রত্যেকটি নামের এক বিশেব ভাৎপর্য আছে। গণেশ, গণনারক এবং পরের যুগের গণপভি নামে ভিনটির অর্থ একই। ঋর্যেদে (২, ২, ২০) গণপভি নাম পাই। কিছ সেথানে ঐ গণপতি পরের যুগের স্থলোদর, সিদ্ধিদাতা গণেশ যে কিছুতেই হতে পারেন না সে বিষয়ে প্রায় স্বাই একমভ। বাজসনেয়ি সংহিভায় (২৩.১৯) বে গণপভির কথা আছে, ভিনিত পরের যুগের গণেশ নন। আরত ছুটি বৈদিক গ্রন্থে অবশ্য পরের যুগের গণেশের কথা আছে। সেগুলি হল মৈতারণী সংহিতা (২. ১. ১) ও তৈত্তরীয় আরণ্যক (১٠. ১. ৫,)। কিছ ঐ গ্রন্থছটির যে অংশে গণেশ রয়েছেন ভা খুব বেশী পুরোনো কিনা ভাভে অনেকেরই मरमर चारह।

আমরা একটু আগেই বলেছি বে গণেশ এবং গণনায়ক কথার অর্থের কোনো পার্থক্য নেই।
খবেদে ক্রন্তের সঙ্গে নানা ধরণের গণের উল্লেখ আছে। এরা তাঁর পার্যদ বলে পরিচিত। খবেদের
এই ক্রন্ত অক্যান্ত দেবভার মতো অভটা polished নন এবং তাঁর পার্যদেরা পুব আর্থকনোচিত
কাজে লিপ্ত থাকতেন বলে মনে হয় না। কিন্ত মহাভারতের যিনি গণনায়ক বা গণেশ তাঁর সঙ্গে
বৈদিক গণদের কোনো মিল দেখি না। আমরা প্রথমেই দেখেছি বে গণেশ মহাভারত লেখক বা
ইংরেজীতে যাকে বলে amanuensis-এর ভূমিকায় অবভীর্ণ। তথু ভাই নয়, এর সঙ্গে তাঁর জান ও
বিভার সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলা হয়েছে। তাঁর 'সর্বজ্ঞ' বিশেষণাট (১.১.৮০) স্বার্থই
চোথে পড়বে। এ ছাড়া ব্যাসদেবের মতো কটর পণ্ডিত লোকের শ্লোক বুঝে ভনে তাঁকে লিখতে

হরেছিল (১. ১. ৮২-৮০)। স্থরাং কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে সহাভারতের এই গণেশ পরের বুগের ব্যবসাধারদের মাম্লী দেবভা নন। মহাভারতে গণেশের আরো তৃটি নাম 'বিশ্নেশ' ও 'হেরম্ব' পরের যুগের সাহিত্য ও শিলালিপিতে বহুবার পাওয়া যায়।

গণেশ-প্রসঙ্গে মহাভারভের আলোচনায় একটা ব্যাপার বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। এ গণেশ এখনও 'গজানন' হয়ে উঠতে পারেন নি। গণেশ নামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাধাটা আমাদের চোধের সামনে ভেসে ওঠে। গল্ম ও গণেশ ভারতীয় ভার্মর্যে খৃষ্টজন্মের কিছু পর থেকেই আবিভূ ভ হয়েছেন। সিংহলে মিহিনভালের কাছে হস্তিমৃত যে মৃতিটি পাওয়া যায় তাকে অনেকেই গণেশেরই prototype ছিসেবে ধরেছেন। এ মৃতিটি খ্রীষ্ঠীয় প্রথম শতকের পরের নম্ন (দেটি—গণেশ, পু:, ২৫)। অমবাবতীতে প্রাপ্ত বিতীয় শতকের গজমুও ফক্মৃডিটিকে কুমারস্বামী গণেশেরই আদিমৃতি হিসেবে কলনা করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় হল যে এ মৃতিটিতে এক সর্পাকৃতি মালা রয়েছে যা বিষ্ণুধর্মোত্তর (৩. ৭১. ১৬) 'বা' ক্পাস্থিৎসাগ্রের (৫৫. ১৬২; ৭৩. ৩২৫) গণেশমূজির বর্ণনাকেই সম্প্র করে। এ ছাড়া গভ কয়েক বছরে প্রথম ও বিভীয় শভকের গন্ধমূত তু একটি ছোটো মূর্ভি পাওয়া গিয়েছে। মথুরা ও ভিতরগাঁও এ প্রাপ্ত গণেশমৃতি ছটি ৩৫০ এটাকের পরের বলে মনে হয় না। স্বৰ্গীর অধ্যাপক জিতেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গজমুও গণেশের প্রাচীনতম মৃতিগুলি নি:দন্দেছে গুপ্ত যুগের পরে তৈরী করা হয়েছিল। এই ধরণের আলোচনা থেকে এ কথাই প্রমাণিভ হয় ধে মহাভারভের যে অংশে গণেশের কথা আছে তা অন্তত: এট্রজন্মের কিছু আগে লেখা হয়েছিল। ৰহাভারতের গণেশ সম্বন্ধে বিটারনিৎদের (Winternitz) মত আমরা গ্রাহণ করতে পারি ন।। কারণ যে গণেশ 'সর্বজ্ঞ' রূপে কল্লিভ হভে পারেন এবং যিনি পরের যুগের সাহিত্য ও ( হর্ষচরিভ, তৃতীয় উচ্চাদ, নারদ ও ব্রহ্মবিবর্ত পুরাণ) জ্ঞান ও বিহার দেবতা হিসেবে বণিত হয়েছেন তাঁর লেখক বা copyist হওয়ার বাধা কোথায় ? সোমদেবের কথা সরিৎসাগরের ভো সর্বত্রই গণপতি বা বিনায়ক জ্ঞান ও বিভার দেবভা হিসেবে চিত্রিভ হয়েছেন। পণ্ডিভপ্রবর Muirও গণেশের লেখক বা কেরাণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণ স্থন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত ষে যুক্তি সমর্থনযোগ্য ভা বর্তমান লেখক বিশাস করেন। মৈত্রায়ণী সংহিতা ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যে প্রপতির কথা বলা হয়েছে ভিনি অবশ্রই 'গজানন' ও গেই সঙ্গে 'দস্কিন'। এই অংশগুলি তাই এটিজন্মের পরের বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু গজানন-গণেশ ভারতীয় ভান্ধর্যে এমন কিছু অর্বাচীন নন, সেহেতু ঐ গ্রন্থ জির অংশত্তিকে যারা বহু পরের রচনা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন তাঁদের সঙ্গে আমরা একমভ হতে পারব না।

হাতীর মাথা গণেশের হাড়ে কেন চাপল তা আলোচনার আগে মহাভারতের পরের যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে গণেশের কথা আর কি আছে তা পরীক্ষা করে দেখা যাক্। মানবগৃহস্ত্ত্রে (২°১৪) বে চার ধরণেব বিনারকের কথা আছে লে সম্বদ্ধে শুর আর জি ভাণ্ডারকার ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছেন। মহাভারতের অফুশাসনপর্বেই (১৫০ তম অধ্যায়) বিনারকদের কথা বলা হয়েছে। কিছু মানবগৃহ্যস্ত্রে বা অফুশাসনপর্বের বিনারকদের সঙ্গে আমাদের হেরছ-গণেশের সম্বদ্ধের কোনো ইজিত আমরা পাই না। অবশু অফুশাসন পর্বের একটি স্লোকে (১৫০.২৫) 'গণেশ্ববিনারকাং'

কথাটি আছে। কিছ এই বছবচনের প্রয়োগ থেকে কিছুই স্পষ্ট হর না। আমাদের নিশ্চিত ধারণা 'বিনায়কাং' বলতে যাদের কথা বলা হয়েছে ভারা একধরণের প্রাচীন লৌকিক প্রহ-রাক্ষন ছাড়া আর কিছু নয়। মানবগৃহ্যস্ত্র থেকে জানা যায় বে বিনায়কেরা নানাভাবে মাহুয়কে ব্যভিব্যক্ত করতে ওতাদ। ভাদের দৌরাত্ম থেকে বাঁচার জন্ত জনেক ধরণের পূজো পার্বণের কথা বলা হয়েছে।

বিনায়কদের সঙ্গে গণেশের মিলনের প্রথম স্থাপট ইলিত পাই হাজ্ঞবভাত্মতি (১'২৭১-২৯৪)।
মানবগৃহস্ত্রের মতো এথানেও বিনায়কের উৎপাত থেকে রেছাই পাবার উপার বলা হয়েছে। কিছে
সেই সঙ্গে ঐ বিনায়ক শিবপত্মী অন্থিকার পুত্র হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। পরের যুগের পার্বতীপুত্র
গণেশের উৎপত্তি যে এই অন্থিকাপুত্র গণপতি বিনায়ক থেকেই হয়েছিল ভাতে কোনো সঙ্গেহ নেই।
অক্তান্য সংস্কৃত গ্রন্থের মতোই হাজ্ঞবভাত্মতির রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের বিবাদ আছে। তবে
দীনারের উল্লেখ না থাকার এই গ্রন্থের রচনা অস্ততঃ প্রথম শতকের পরের নয় বলেই মনে হয়।
অনেকেই মনে করেন কারত্মের (১'০০৬) উল্লেখের জনা গ্রন্থটিকে গুপুর্গের রচনা বলে মনে করা
উচিত। কিন্তু সম্প্রতি-প্রাপ্ত কুষাণযুগের এক মথুরার শিলালিপিতে কারত্মণ কথাটা পাওয়া বার।
স্কৃত্যাং অন্য কোনো ভালো প্রমাণ না পওয়া পর্যন্ত হাজ্ঞবভাত্মতিকে প্রথম শতকের রচনা বলে প্রহণ
করাই সঙ্গত।

গুপ্তর্গে রচিত অমরকোবে (অবস্ত শুপ্তর্গের কিছু আগের প্রশ্বও এটা হতে পারে।

হীনারের উরেণ থাকার এ প্রস্থকে প্রীষ্টির প্রথম শতকের পূর্বে ফেলা যার না।) গণপতির ৮টি নাম
পাই। নামগুলি হোলো—বিনারক, বিদ্বাজ, বৈমাতৃর, গণাধিপ, একদন্ত, হেরদ, লখোদর এবং
গজানন। আমরা একটু আগেই দেখেছি যে মহাভারতে তাঁকে চার নামে ভাকা হয়েছে।
মহাভারতে 'গণেশ' বা 'গণনায়ক' এ মানে হয়েছে 'গণাধিপ' এবং 'বিদ্বেশ' 'বিদ্বরাজ ' দাঁড়িরেছে।
'হেরদ্ব' ঘণাঘণভাবে এখানেও রয়েছে। আর যে পাঁচটি নাম যোগ হয়েছে তা এক অভি গুরুত্বপূর্ণ
ইন্দিত বহন করে। 'বৈমাতৃর' কাতিকেরের 'যাগাতৃর' নামের কথাই শ্বরণ করিয়ে দেয় এবং
শিবপত্নীয়র উমা ও গলার সঙ্গে তাঁর সহজের ফণাই প্রমাণ করে। গণেশের 'গজানন'রণে
আত্মপ্রশানটাই এখানে বিশেষভাবে কক্ষণীয়। আর বিনি 'গজানন' তাঁর নাম 'লম্বোদর' হওরাটাই
যাতাবিক। মহাভারতের আছিপর্ব ও অমরকোষের রচনার মধ্যে যে সময়টা অভিবাহিত
হয়েছিল ভার মধ্যেই ধীরে ধীরে গজাননের আত্মপ্রপাশ। বদি তর্কের থাতিরে ধরে নেওয়া বায় যে
হাভারতের ঐ অংশটা গ্রীষ্টপূর্ব বিভীয় শভকের লেখা এবং অমরকোষে গ্রীষ্টিয় চতুর্থ শভকের প্রাহ্বেল তাহলে গণপতির পুরোপুরি গজানন হতে ছল বছর লেগেছিল।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। অমরকোষের অর্গবর্গে প্রায় সমস্ভ অনপ্রিয় প্রাচীন ভারতীর দেবদেবীর নাম আছে। শিব, বিকৃর মভো বড় দেবভার স্থণীর্ঘ নামের ভালিকা এখানে রয়েছে। ভালিকার দৈর্ঘ্য দেখে ঐ গ্রন্থ রচনার সময়কার কোনো বিশেষ দেবভার অনপ্রিয়ভা ও প্রাচীনভত্ম কিছুটা আন্দান্ধ করা যায়। অর্থাৎ যে দেবভাকে দশ নামে ভাকা হয়েছে, ভিনি নিশ্চয়ই পাচ-নামের দেবভার চেয়ে বেশী অনপ্রিয় ছিলেন। উদাহরণস্করণ বলা যায় বে অর্গবর্গে পার্বভীকে ১৭টি নামে অবচ লক্ষীকে মোটে ওটি নামে ভাকা হয়েছে। ভাতে প্রমাণ হয় পার্বভী

শুপুর্গে লক্ষীর চেম্নে বেশী জনপ্রির ছিলেন। সেইসঙ্গে আরো একটা ব্যাপার ভাবতে হবে। পার্বভীর ঐ ১৭টি নাম হতে যে সময় লেগেছিল তা নিশ্চরই লক্ষীর ঐ ৬টি নামের চেয়ে বেশী। তবে লব ক্ষেত্রে এ যুক্তি নাও টিকতে পারে। বুদ্ধের এখানে ৭টি নাম, অথচ বক্ষণের মাত্র ৫টি। কিছে বক্ষণ বৈদিক যুগেরও পূর্বের দেবতা আর বুদ্ধের সময়কাল গ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতক। এতে বোঝা যার যে শুপুর্গে বক্ষণের জনপ্রিয়তা জনেক কমে গিয়েছিল। কিছু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তালিকার চেহারা থেবে এক গ্রহণযোগ্য স্থনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব।

আমাদের মতে বেহেতু শমরকোষে গণপতির ৮টি এবং কাতিকের ১৬টি নাম রয়েছে সেহেতু ঐ সময় কার্তিক গণেশের চেয়ে বেলী জনপ্রিয় ছিলেন। শুধু তাই নয় কার্তিকের ঐ ১৬টি নাম পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে তিনি দেবতা হিসেবে গণেশের চেয়ে প্রাচীন। অক্যান্য স্ত্ত্রেও আমাদের এই সিদ্ধাস্কের সমর্থন মেলে।

এ প্রাক্তি উল্লেখযোগ্য যে বৌধারন ধর্মণান্তে (২.৫.৯.৭) আমরা গণেশের কয়েকটি নাম পাই। নামগুলি এরকম—বিল্প, বিনায়ক, বীর, সুগ, বরদ, হস্তিম্থ, বক্রতুণ্ড, একদস্ত ও লগোদর। এই নামগুলির দক্ষে গণপতির ঘারপাল ও ঘারপালিকাদের কথাও বলা হয়েছে। Biihler এবং Macdonell উভয়েই এই গ্রন্থকে চতুর্থ গ্রীষ্ট-পূর্বান্দের পূর্বের লেখা বলেছেন। ঠিক এই কারণেই মহামহোপাধ্যায় কানে গণেশের নামের এই ভালিকাকে প্রক্রিয়ের বলে মনে করেন। যদি এই ভালিকা প্রক্রিয়া না হয় ভাহলে অবশ্রই গণেশ সম্বন্ধে আমাদের সব ধারণাকে পান্টাভে হবে। সেই সঙ্গে সৈত্রায়ণী সংহিতা ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে গণেশ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে ভা গ্রহণ করার জন্ম তৈরী থাকতে হবে। আমরা আগেই দেখেছি বে এই তুই গ্রন্থে গণেশের হাতীর সঙ্গে যোগের কথা বলা হয়েছে। বৌধায়ন ধর্মণাপ্রের হস্তিম্থ, বক্রতুণ্ড ও একদন্ত নাম ঐ একই যোগ প্রমাণ করে।

গণপতির সঙ্গে কল্লের সহছের কথ। আমরা আগেই বলেছি। বেশ কিছু পণ্ডিত শিব-কল্লের প্রোমহালোরের যুগে ছিল এ কথা বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে নির আর্যপূর্ব ভারতের লোকিক দেবভা। আমরা এও দেখেছি বে বিনায়কনামে যাদের কল্পনা করা হয়েছে তাদের কার্যধারার মধ্যে এই লৌকিক ভাবটি প্রাধান্ত পেরেছে। গণেশের হস্তিম্থ দেখে মনে হয় তিনি আর্যদের মধ্যে জনপ্রিয় হবার আগে কোনো একরূপে পুলিন্দ, শবর, তীল ইভাদি প্রাচীন ভারতীয় অনার্য জাতিদের ঘারা প্রিভ হতেন। অমরকোষের প্রশাভ টীকাকার ক্ষীর্যামীর মতে গণেশের 'হেরছ' নামটি এক দেশ শব্দ। এই 'হেরছ' নামটি মহাভারতেও আছে তা আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি। স্থতরাং কোনো সন্দেহ নেই যে গণেশের এটি একটি অভি প্রোচীন নাম। ক্ষীর্যামীর মত গ্রহণ করলে এটা স্বীকার করতে হবে যে গণেশ ম্লভ: শিব বা দুর্গার মতো লৌকিক দেবভা ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় কানেও গণেশ সহছে এ কথা বিশাদ করেন।

গাৰা সপ্তশভীতে (৪. ৭২; ৫.৩) গণেশের মৃতি ও তার হাতীর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে। শাতবাহন মুগের রচনা হিসেবে এ গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু অনেকেই তা বিশাস করেন না। তবে অপ্তযুগের বেশী পরে এটি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। রাধিকার উল্লেখ থাকায় কেউ কেউ এই গ্রন্থকে মধ্যমুগের রচনা বলে মনে করেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে রাধার নাম বায়পুরাণেও

चार्ट, यिष्ठ चानरक এও প্রক্তিপ্ত মনে করেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ওপ্তযুগের ওক হ্বার আগে থেকেই গণেশের মৃতি পূজার প্রচলন শুরু হয়। স্থভরাং গাথা সপ্তশভীর মধ্যে রাধামৃতির উল্লেখ দেখে আঁতকে ওঠার কিছু কারণ নেই। কিছু পাশ্চাভ্য পণ্ডিভ এবং বেশ কিছু তাঁদের ভারভীয় শিশ্ব প্রাচীন ভারতের বে কোনো গ্রন্থ বা পুরাণকে বহু পরের যুগের হচনা বলতে পারলে বেন বেঁচে যান। তাঁদের সমস্ত ধারণার মূলে অবশ্র রয়েছে ভট্ট মোক্ষ মূলরের ঋরেদের রচনকালের থিওরী। ঋরেদকে ১২০০ গ্রীষ্টপূর্বান্দের আগে ফেললে তাঁদের মনগড়া ১৫০০ গ্রীষ্টপূর্বান্দে ভারতে আর্যদের আক্রমণের কল্পনা যে নস্থাৎ হয়ে যাবে তা তাঁরা ভাল করেই আনেন; এবং দেই দঙ্গে ধ্বংস হবে হুইলার (Wheeler) সাহেবের আর্যদের ছারা হরপ্পাধ্বংসের থিওরী। ধে কোনো দিক দিয়ে বিচার করলেই ঋথেদ সছজে এ থিওরীকে অডুভ ও অবান্তব বলে মনে হবে। প্রথমেই ধরা যাক্ ভারতে ব্যাকরণশান্তের ইভিহাস। Basham ও আরো ত্-একজন পণ্ডিভকে বাদ দিলে কেউই পাণিনিকে ৫০০ এটিপুর্বানের পরের বলে মনে করেন না। এই পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীভে অস্ততঃ এক ডন্সন প্রাচীন বৈয়াকরণদের নামের উল্লেখ করেছেন। এবং যদি পাণিনি থেকে জন্ততঃ ৫০০ বছরের মধ্যেকার লোক হন ভাহলে ভারভে ব্যাকরণশান্ত্র যে কমপক্ষে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বান্ধ থেকে শুরু হয়েছিল ভা মানভেই হবে। ভবে কি একথা স্বীকার করব যে Aryan barbarianরা ভারত আক্রমণের কিছু পরেই ব্যাকরণশান্তের মতো এক ভাটিল বিষয়ে মাথা ঘামাতে শুক্ল করেছিল ? আর একটা দিক দিয়ে ব্যাপারটাকে পরীক্ষা করা ষাক্। বুদ্ধের কিছু পরের সময়কার পালি গ্রন্থে রাজগৃহ, প্রাবস্তী, কৌশাঘী, ভক্ষশিলা ইভ্যাদি শহর অভ্যস্ত অনাকীর্ণ, উন্নত এবং sophisticated শহর হিসেবে বণিভ হয়েছে। তবে কি একথা কল্পনা করা অক্সায় হবে যে রাজগৃহ, বৈশালী, শ্রাবন্তী ইত্যাদি শহর বুদ্ধের অস্ততঃ কয়েক'শ বছর আগে গড়ে উঠেছিল। ষদি প্রাবস্থী বা রাজগৃহের ভৈরী হবার সময় ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বান্দ হয় ভাহলে এদের চেয়েও অনেক প্রাচীন বলে বণিত কালী, অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ, শাকল, মাহিমতী ইভ্যাদি শহর কবে গড়ে উঠেছিল ? পালি গ্রন্থ পড়লেই বোঝা ষায় যে বুদ্ধের সময় ইন্দ্রপ্রস্থ, শাবল ইভ্যাদি নগর মান্থ্যের স্বৃতির মধ্যেই জাগরুক ছিল। কাশীর কথা অবশ্য স্বভন্ত। কারণ প্রকৃতপক্ষে ভার ধ্বংস কোনোদিনই रुप्त नि। यात्रा ১२ · ॰ और्रेश्रांक्य अधिक्त त्राम्य त्राम्य केंद्रिन केंद्रिक केंद শহরগুলি গড়ে উঠেছিল। অন্য আর একটি দিক দিয়ে প্রশ্নটি বিচার করা ধাক্। মহাভারভ-রামায়ণ-পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে সূর্য ও চন্দ্র বংশের অনেক রাজার নাম ও কীভিকলাপের কাহিনী জানা বার। এঁদের মধ্যে অনেক রাজার নামের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যেও আছে। এ ছাড়া পালি পিটকে এবং দ্বিতীয় শতকের বাশিষ্টীপুত্র পুলুমায়ির এক শিলালিপিতে বেশ কিছু চন্দ্র ও স্থ বংশের খ্যাতনামা রাজার নাম আছে। এঁরা স্বাই বুদ্দের বহু আগের মান্ত্র হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। ঋথেদকে ১২০০ গ্রীষ্টপূর্বাব্দের গ্রন্থ হিসেবে ধরলে এঁদের স্বাইকেই কাল্পনিক চরিত্র হিসেবে উপেক্ষা করভে হবে। ভারতের বেদ-পুরাণ-মহাকাব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শ্রন্ধা থার আছে তিনি তা পারবেন না।

গণেশ-প্রসঙ্গে এ ধরনের মালোচনা প্রাসন্ধিক নয় জেনেও এত কথা বলতে বাধ্য হলাম। সমস্ত প্রশ্নটি অবশ্য এত জটিল ও ব্যাপক এবং এত ধরনের সমস্তার সঙ্গে জড়িত বে কয়েক লাইনে বা কয়েক পৃষ্ঠায় তার আলোচনা সম্ভব নয়। হয়গার লিপির সঠিক পাঠোজার হয়তো এ প্রশ্নটির ওপর নতুন আলোকপান্ত করবে। কিছ ভার আগে কোনো বন্ধমূল ধারণা মাধার রেথে প্রাচীন ভারভের ইভিহাসের গভিপ্রকৃতি সময়ে কথা বলতে যাওয়ার বিপদ অনেক।

আবার গণেশ-প্রসঙ্গে আদা যাক, কালিদাস ও গুপুর্গের শিলালিপিতে গণেশের উল্লেখ না থাকার অনেকে এঁকে বছ পরের যুগের দেবতা হিসেবে করনা করেন। কিছু এই ধরনের চিছা ঐতিহাসিকদের পক্ষে নিতান্তই বিপজ্জনক। আমাদের সাহিত্য ও শিলালিপিগুলির চরিত্তের সঙ্গে বাদের সামাস্ত পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে অপ্রাসঙ্গিক কিছু এগুলির মধ্যে সহজে থাকে না।

बारे हाक, अभावत बालाहना (बार्क निःमामह स्रापिक एम एवं खश्रमूर्णक भूर्वकां नमस्म ও পণপতি বা বিনায়কের কথা জানা ছিল। অবশ্য তাঁর জনপ্রিয়তা শিব, বিষ্ণু, স্বন্দ, সূর্ব বা ছুর্গার তুলনার ষৎসামান্তই ছিল। এ প্রসঙ্গে ৫০১ খ্রীষ্টান্দের চীনদেশে প্রাপ্ত এক হস্তিমৃত গণেশের কথা উল্লেখ করতে হয়। যদি ঐ সময় হৃদ্র চীনদেশে গণেশপূজা প্রচলন ছিল তবে কি তাঁকে অর্বাচীন দেবতা ভাবা সমীচীন হবে ? চতুর্থ শতকের সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ শিলালিপিতে আর্যাবর্তের এক রাজা গণপতিনাগের উল্লেখ হয়েছে। উত্তর ভারতের একাধিক স্থানে এই রাজার নামান্ধিত মূদ্রাও পাওয়া যায়। এই রাজার নাম থেকে ও প্রমাণিত হয় যে হাতীর গণপভির সঙ্গে সম্পর্ক চতুর্থ শতকের পরের নর। বরং এর কয়েকশ বছর আগের হওয়াই স্বাভাবিক। একমাত্র অভ্যম্ভ পরিচিত দেবতা না হলে কোনো রাজা তাঁর ছেলের নাম সেই দেবতার নামাহুসারে রাথবেন ভা আশা করা যার না। এ ব্যাপারে নিশ্বর্য কারুর সন্দেহ থাকভে পারে না যে গণপভিনাগের নাম গভামুও গণপতির নামান্ত্র্পারেই হয়েছিল। গণপতিনাগের নামের পেছনে ধে এক ধর্মীয় ব্যাপার আছে ভা রায়চৌধুরী ও গেটী উভয়েই স্বীকার করেন। ধদি এলাহাবাদ শিলালিপির আহ্মানিক সময় ৩৫ - খ্রীষ্টাব্দ হয় ভাহলে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত গণপতিনাগের জন্ম আহুমানিক ৩০০ থুষ্টাব্দে হয়েছিল সে কথা বিশ্বাস করায় কোনো অস্থবিধে নেই ৷ স্থতরাং এ ৩০০ খৃষ্টাব্দে ছেলের নামকরণের সময় গজমূত গণপভির কথা অবশ্রই গণপভিনাগের পিভার জানা ছিল। আমরা একটু আগেই বলেছি যে অত্যম্ভ পরিচিত না হলে কোনো রাজা বা কেউই তাঁর ছেলের নাম সেই দেবভার নামানুসারে রাথবেন না। অভএব একথা ভাবা অক্তায় হবে না যে গ্রুম্ভ দেবভা গণেশের যাকে বলে conception বাজা গণপভিনাশের জন্মের অস্তভঃ তুশ বছর আগে ছিল। স্থভবাং এটিয় প্রথম শতকে গলমুগু গণেশের আবির্ভাব ভাবতে কোনো কল্পনা করতে হবে না।

শুপুর্গর পর থেকেই গণপতির পূজাের ব্যাপক প্রচলন শুক হয়। আফগানিস্থান থেকে জাপান সর্বত্রই তাঁর মৃতির সন্থান পাওয়া যায়। আমরা একটু আগেই বলেছি যে চীনের সর্বপ্রাচীন গণেশম্ভিটি ৫৩১ গ্রীষ্টান্সের। জাপানে নবম শতক থেকে গণেশের পূজাের প্রচলন স্থক হয়। ইন্দোেচীন, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, সিংহল সর্বত্রই অসংখ্য গণেশের মৃতি পাওয়া গিয়েছে। গোটির মতে গণেশ হলেন 'the most universally adored of all the Hindu Gods'। তাঁর চরিত্রের মধ্যে এমন এক অভ্ত ব্যাপার ছিল যা তাঁকে স্বার কাছেই সমান জনপ্রিয় করেছে, হিন্দু, বৌক, জৈন স্বাই গণেশকে নিজের দেবতা বলে দাবী করেছেন। রাজস্থানের যোধপুর জেলায় প্রাপ্ত নবম্ব এক শিলালিপিতে বণিকদের সঙ্গে গণপতির নিগ্ত যোগের কথা প্রথম জানতে

পারা বায়। এরপর থেকেই ভিনি প্রধানতঃ বিশিক্ষর বায়া পৃজিত হয়ে আগছেন। কিছ সোমদেবের কথাসনিৎসাগর পড়লে সন্দেহ থাকে না ধে বিভার সঙ্গে ভাঁর বোগ ছিল। বোড়শ শতকের প্রথমাধে Dowinigoes paes এর ভ্রমণর্ত্তান্ত থেকে জানা বায় যে পভিভারাত্ত ভাঁর পূজা করত। মনে হয় দিদ্ধিদাতা হিসেবেই ভিনি তাঁদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। প্রাণেই অবভা গণপভির সঙ্গে গণিকাদের যোগের কথা বলা হয় নি।

সোমদেব তাঁর গ্রন্থে ছটো নতুন খবর দিয়েছেন। একটি হোলো গণেশঠাকুরের সমানে মালবদেশে যাজোৎদবের কথা ( ৭৩ ৩২ ৭ ) আর অক্টটি কাশ্মীরে গণেশপূজোর কথা ( ৭৩ ১১৬ ) বার সমর্থন মেলে কল্হণের রাজভর্জিনী গ্রন্থে ( গ্রন্থে ) ৩ ৩ ৫২ ) এ ছাড়া সাপের সঙ্গে গণেশের যোগের কথা যা সোমদেব বলেছেন (৫৫'১৬২; ৭৩'৩২৫) ভার দাম্য গণেশের বহু প্রাচীন মৃভিতে ভাছে। বর্তমান লেখকের ধারণা শিবের সঙ্গে গণেশের ধোপ ছিল বলেই কবিদের পক্ষে তাঁর সর্পালাংকত মৃতি কল্পনা করা সম্ভব হয়েছিল। কিংবা এমনও হতে পারে বেহেতু হাতীর আর এক নাম 'নাগ' এবং এই নাগের অক্ত অর্থ সাপ, সেহেতু নাগমুও গণপভির সঙ্গে সাপের ষোগ ভাবা সহজ হংগ্রেছিল। উড়িক্সার মযুরভঞ্জে প্রাপ্ত সপ্তম শতকের স্থাবিখ্যাত গণেশমৃতিটিতে একটি সম্পূর্ণ সাপ ৰজ্ঞোপবীত হিসেবে দেখানো হয়েছে। আমরা গণপভিত্র সঙ্গে বিভার ষোগের ব্যাপারটা ইভিমধ্যে আলোচনা করেছি। বৈদিক দেবভা বৃহস্পতি বা ব্রহ্মপক্তিকে অনেক সময় 'গণপতি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই বৃহস্পতি বেদে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দেবতা হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। স্থামাদের ধারণা মহাভারতে বা বাণভট্টের হর্ষচরিভে যে গণপভিকে জ্ঞানের দেবতা বলা হয়েছে তার মূলে রয়েছে বৃহস্পতির চরিত্রের প্রভাব। বৌদ্ধায়ন ধর্মগ্রন্থে গণপভির অনেক নামের মধ্যে একটা নাম হোলো 'বীর'। মৎস্থপুরাণে বিনায়কের মৃতির বর্ণনার পরেই 'বীরেশ্বর' নামে যে দেবভার মৃতির কথা বলা হয়েছে আমাদের ধারণা ভিনি গণেশেরই অন্য এক পার্যদ দেবভা। মৎস্থপুরাণের মতে (২৬১'৩৯) এর ছুই হাতে পাকবে বীণা এবং ত্রিশূল। এই মৃতির বর্ণনা পড়লে আমাদের বীণাছম্ভা সরস্বতীর কথাই মনে পড়ে এবং সেই সঙ্গে গণণতির সঙ্গে দরস্বতীর চরিত্রের সাদৃশ্য সকলের নজরে না পড়ে থাকবে না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণেশথণ্ডে যাঁকে 'জ্ঞানরাশিক্ষরণিণম্' বলে সম্মান করা হয়েছে তাঁর হাতে বীণা থাকা কিছু বিচিত্র নয়। নারদপুরাণে এই গণপতির পূজো করলে 'বিভার্থী লভতে বিভাম্' এই আখাস (मध्या हरप्रह् ।

গণণতির এই আলোচনার গাণণত্যদের কথা আমরা ইচ্ছে করেই বলিনি। সে আলোচনা আনেকেই করেছিল। গণণতি বে শুধুমাত্র গুপ্তোন্তর যুগের দেবতা ছিলেন না এবং তাঁর চরিজের মধ্যে অসাধারণ অটিনতা ছিল তাই দেখানোর অন্যই এই প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত হরেছিলাম। লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে তিনি বেন ত্বাহু দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। হিভোপদেশের সেই স্প্রালিক প্লোকাংশটিকে মনে পড়ে— "অজবামরবৎ প্রাজ্ঞো বিস্তামর্থঞ্চ চিস্তরেৎ"

গণেশের চরিত্রে বিষ্যা ও অর্থের এই ওভপ্রোভ মিলনের জন্য তাঁর জনপ্রিরভা কিছুমাত্র ক্ষেনি। বাজ্ঞ্য ও অবাজ্ঞবের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিনি আমাদের স্থপ্ন ও সাধনাকে একই সঙ্গে আকর্ষণ করেছেন। দিব্যায়ন—শ্রীষরবিন্দ-শারকগ্রন্থ। মৃথ্য সম্পাদক মনোমোহন দত্ত। মেদিনীপুর জেলা শ্রীষরবিন্দ-জন্মশতবার্ষিকী সমিতি। প্রাপ্তিস্থান শ্রীষরবিন্দ-পাঠমন্দির, ২৫ বৃদ্ধিন চ্যাটার্জি খ্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য সাভ টাকা।

ববীজনাথ তাঁকে বলেছিলেন, স্বদেশ-আত্মার বাণীমৃতি। তিনি শ্রীমরবিন্দ। বে-স্বদেশের প্রতি প্রেমে বাইরের মৃক্তি চেয়েছিলেন, দেই স্বদেশের প্রতি ধ্যানে খুঁলেছিলেন অন্তরের মৃক্তি। জীবন থেকে বিচ্ছিল্লতা নয়, বরং জীবনেরই কেন্দ্রে স্বস্থিত হওয়। প্রথমটিতে রাজনৈতিক চরমণছায়, বিতীয়টিতে আধ্যাত্মিক বোগপছায়। এবং নিঃসন্দেহে বিতীয়টি গভীরতর সাধনা। অড় ও চৈতক্ত সন্তার শেষ প্রাস্তে যে ঐক্য ও সামঞ্জল্ম বরেছে, প্রথমে দেই পূর্ণায়ভূতির সন্ধান; তারপর পরমাত্মায় আরোহণ, অবশেষে পরমাত্মার ঐশ্বর্যসন্তার নিয়ে জীবনের মধ্যে জ্যোতি-শক্তি-আনন্দ নামিয়ে এনে জীবনের রূপাক্ষর ঘটানো। বে-জীবনকে নিজ্ঞান বলে মনে হচ্ছে তার ভেতরও আছে দিব্য সন্তাবনা। বে-জাবনকে নিজ্ঞান বলে মনে হচ্ছে তার ভেতরও আছে দিব্য সন্তাবনা। বে-জাবনকে নিজ্ঞান বলে মনে হচ্ছে তার ভেতরও আছে দিব্য সন্তাবনা। বে-জাবনের রূপাক্ষর ঘটানো। মন সভ্যকে কুমে দিব্যচেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে চারিদিকে। মনের ওপরে রয়েছে অতি মানস। মন সভ্যকে খুঁলে বেড়ায়, অতি মানস দেই সভ্যেরই স্বপ্রতিষ্ঠ উপলব্ধি। জীবনের মধ্যে অতি মানস। মন সভ্যকে খুঁলে বেড়ায়, অতি মানস দেই সভ্যেরই স্বপ্রতিষ্ঠ উপলব্ধি। জীবনের মধ্যে অতি মানসের যোগেই পরিপূর্ণতার স্বপ্র সফল হতে পারে। এই ছিল শ্রীমরবিন্দের স্ক্রেতনা-দৃষ্টি। বন্দেমাভরমের আন্দোলন থেকে লাইফ ডিভাইনের সিন্ধিসৌকার্যে এমনি তীর উত্তরণ।

তাঁরই অন্মের শততম অয়ঘোষণা হোলো সম্প্রতি। প্রায় অফ্টেম্বরে। এবং অনেকেরই অজানিতে তা পার হয়ে গেল। তবু এরই মাঝখানে 'দিব্যায়ন' নামে একথানি মহার্ঘ সারকপ্রান্থ উপহার দিলেন মেদিনীপুর জেলা শ্রীঅরবিন্দ-জন্মশতবাধিকী সমিতি। মহার্ঘ, কারণ শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনার নিহিত তাংপর্য বিশ্লেষণে নানা স্থীজনের দৃষ্টি এতে মিলেছে, বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধগুলির তেতর দিয়ে সহজ্ব পাঠ ও বোধোদয়ের পথ প্রশন্ত হয়েছে। সম্পাদক আগাগোড়া ষত্মশীল, প্রচদ্বের বর্ণব্যক্তনা থেকে প্রবন্ধের পরিচয়দান অবধি সর্বত্র তাঁর নিষ্ঠার প্রকাশ।

বিপ্রবী-জীবন ও সাধক-জীবন মিলিয়ে শ্রীক্ষরবিন্দকে সামগ্রিক স্বরূপে তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে। সে সঙ্গে একদিকে ধেমন রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে প্রতিত্লনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হয়েছে, ভেমনি অক্সদিকে বিচারিত হয়েছে ভারতীয় মনোবিজ্ঞান ও নানা শান্ত্র-পদার বিকাশের স্থ্রে তাঁর অভিনিবেশ ও সমন্বয়সাধনের কৃতিত্ব। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি অসাধারণ বিচনার কথা অবশ্রুই মনে পড়বে—ধেমন, ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীক্ষরবিন্দ,' বামী লোকেশ্রানন্দের 'Swami Vivekananda and Sri Aurobindo', অনির্বাণের

'শ্রীশরবিশের জীবন-র্থনি', ভাষাচরণ চটোপাধারের 'শ্রীশরবিশের বেশভায়', ভাষাক্ষার চটোপাধারের 'অবৈভভত্ব—লাচার্য শহর ও শ্রীশরবিশ', কে. রাগচীর 'The Philosophy of Evolution in Sri Aurobindo ও এন. কে. গাশগুরের 'Depth Psychology and Sri Aurobindo'। সমকালীন ঘটনাধারার বোগে শ্রীশরবিশের রাজনৈভিক সভার সমাক্ পরিচয়টি বিশল্প করেছেন মনি বাগচী, হিমাংভভূষণ সরকার ও হরিপদ মণ্ডল। তাঁর সাহিত্য ও নন্দন-চেতনার আলোচনার হুধা বহু, হুধীরকুমার নন্দী ও এস. পি. সেনগুরের প্রেবছ ভিনটি হুধার্থ মূল্যবান। মৃথ্য সম্পাদক তাঁর আলোচনার ব্যক্তি শ্রীশরবিশের ব্যক্ত নিহিতার্থে উত্তরণের বোগপ্রথটি নির্দেশ করে সংকলনের পূর্ণ্ডা দিয়েছেন।

এর পরও একটি উল্লেখ বাকি থেকে যায়। নলিনীকান্ত গুপ্তের লেখা ছোট্ট ও নিটোল বচনাটি। আলাদা করে বললুম এজজে যে, নলিনীকান্তের শ্লিগ্রগভীর রচনা পড়া সব সময়েই এক প্রেসর অভিক্রতা!

দেশত্ৰত চক্ৰবৰ্তী